# वाश्वा (ए (भद्र ३ छिश) म

[ মধ্যযুগ ]

Volume II

#### লেখকরন্দ :

ভঃ ব্মেশচন্দ্র মজুমদাব, এম্-এ, পিএইচ্-ডি
ভঃ সুবেশচন্দ্র ঝুন্দ্যোগাধ্যায়, এম্ এ, ভি-লিট
অধ্যাপক সুখ্যয় মুখোপাধ্যায়, এম-এ
ভঃ অমরনাথ লাহিডী, এম্-এ, পিএইচ্-ডি

Volume II

### GHOSH & CO.,

BOOKSELLERS & PUBLISHERS
12, Ramanath Majumder Street,
CALCUTTA.

# ভূমিকা

মালদহ-নিবাসী রজনীকান্ত চক্রবর্তী সর্বপ্রথমে বাংলা ভাষায় বাংলাদেশের মধ্যবুগের ইতিহাস রচনা করেন। কিন্তু তংপ্রণীত 'গৌড়ের ইতিহাস' সেকালে ধুব মূল্যবান বলিয়া বিবেচিত হইলেও ইহা আধুনিক বিজ্ঞানসমত প্রণালীতে লিখিত ইতিহাস বলিয়া গণ্য করা যায় না। রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত ও ১৩২৪ সনে প্রকাশিত 'বালালার ইতিহাস— দ্বিতীয় ভাগ' এই শ্রেণীর প্রথম গ্রন্থ। ইহার ৩১ বংসর পরে ঢাকা বিশ্ববিশ্বালয়ের তত্বাবধানে ইংরেজী ভাষায় মধ্যবুগের বাংলার ইতিহাস প্রবীণ ঐতিহাদিক স্পার মহুনাথ সরকারের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় (History of Bengal, Volume II, 1948)। কিন্তু এই ছুইখানি গ্রন্থেই কেবল রাজনীতিক ইতিহাস আলোচিত হইয়াছে। রাখালদাসের প্রশ্বে "চৈতক্সদেব ও গৌড়ীয় সাহিত্য" নামে একটি পরিচ্ছেদ আছে, কিন্তু অন্তান্ত পরকল পরিছেদেই কেবল রাজনীতিক ইতিহাসই আলোচিত হইয়াছে। শ্রীম্থখয়য় মুখোপাধ্যায় 'বাংলার ইতিহাসের হুলো বছর: স্বাধীন স্বলতানদের আমল (১৩৩৮-১৫৩৮ খ্রীঃ)' নামে একটি ইতিহাসগ্রন্থ লিখিয়াছেন। কিন্তু এই প্রশ্বথানিও প্রধানত রাজনীতিক ইতিহাস।

একুশ বংসর পূর্বে মংসম্পাদিত এবং ঢাকা বিশ্ববিভালয় হইতে প্রকাশিত ইংরেজী ভাষায় লিখিত বাংলার ইতিহাস—প্রথমভাগ (History of Bengal, Vol. I, 1943) অবলম্বনে থুব সংক্ষিপ্ত আকারে 'বাংলাদেশের ইতিহাস' লিখিয়াছিলাম। ইংরেজী বইয়ের অছকরণে এই বাংলা গ্রন্থেও রাজনীতিক ও সাংস্কৃতিক উভয়বিধ ইতিহাসের আলোচনা ছিল। এই প্রস্কের এ যাবং চারিটি সংক্ষরণ প্রকাশিত হইয়াছে। ইহা এই শ্রেণীর ইতিহাসের জনপ্রিয়তা ও প্ররোজনীয়তা স্কৃতিত করে—এই ধারণার বশবর্তী হইয়া আমার পরম স্বেরশাস্ক ভ্রতপূর্ব ছাত্র এবং পূর্বোক্ত 'বাংলাদেশের ইতিহাসের' প্রকাশক শ্রীমান স্বরেশচন্ত্র লাস, এম. এ. আমাকে একথানি পূর্ণাক মধায়ুগের বাংলাদেশের ইতিহাস লিখিছে অন্নরোধ করে। কিন্তু এই গ্রন্থ লোখা অধিকতর ত্বরহ মনে করিয়া আমি নিবৃত্ত হই। ঢাকা বিশ্ববিভালয় হইতে প্রকাশিত ও ইংরেজী ভাষায় লিখিত বাংলায় ইতিহাস—প্রথম ভাগে রাজনীতিক ও সামাজিক ইতিহাস উভয়ই আলোচিত

ক্ষু মধাযুগের রাজনীতিক ইতিহাস থাকিলেও সাংস্কৃতিক ইতিহাস এ যাবং লিখিত হয় নাই। অতএব তাহা আগাগোডাই নৃতন করিং। অফুশীলন করিতে হইবে। আমার পক্ষে বৃদ্ধ বয়সে এইরূপ শ্রমণাধ্য কার্বে হতক্ষেপ কবা খুক্তিযুক্ত নহে বলিয়াই সিদ্ধান্ত করিলাম। কিন্তু শ্রীনান হ্বরেশের নির্বন্ধাতিশয়ে এবং তুইজন সহথোগী সাগ্রহে আংশিক দায়িত্বভার গ্রহণ করায় আমি এই কার্বে প্রবৃত্ত হইয়াছি। একজন আমাব ভূতপূর্ব ছাত্র অধ্যাপক ডান্ডার হ্বরেশচন্ত্র বন্দ্যোপাধ্যায় এবং আর একজন বিশ্বভারতীব অধ্যাপক শ্রীপৃথময় মুখোপাধ্যায়। ইহাদের সহায়তার জন্তু আমার আন্থবিক ধন্তবাদ জানাইতেছি।

বর্তমানকালে বাংলাদেশেন—তথা ভাবতেব মধ্যযুগের সংস্কৃতি বা সমাঞ্জেব ইতিহাস লেখা খুবই কঠিন। কাবণ এ বিংয়ে নানা প্রকাব বদ্ধমূল ধারণা জ সংস্থাবের প্রভাবে ঐতিহাসিক সত্য উপলব্ধি কবা ত্ব:সাধ্য হইয়াছে। এই শতকেব গোড়াব দিকে ভাবতের মুক্তি-সংখ্যামে যাহাতে হিন্দু-মুদলমান নির্বিশেষে সকলেই যোগদান করে, দেই উদ্দেশ্যে হিন্দু রাজনীতিকেরা হিন্দু-মুদলমান সংস্কৃতির সমন্ত্র **সম্বন্ধে কতকগুলি সম্পূর্ণ নৃতন "তথ্য" প্রচার ক** বিয়াছেন। গত ৫০।৬০ বংসব যাবৎ ইহাদের পুন: পুন: প্রচারের ফলে এ থিষয়ে কতকগুলি বাঁধা গং বা বুলি অনেকেব মনে বিভ্রান্তির স্বষ্টি কবিয়াছে। ইহার মধ্যে ষেটি দ্র্বাপেকা গুরুত্ব-জ্বচ ঐতিহাসিক সত্যের সম্পূর্ণ বিপরীত—৫৩৪-৩৫০ পৃষ্ঠায় ভাগার আলোচনা করিয়াছি। ইহার দারমর্ম এই যে ভারতেব প্রাচীন হিন্দু দ স্কৃতি লোপ পাইয়াছে এবং মধ্যযুগে মুসলিম সংস্কৃতির সহিত সম্বয়ের ফলে এমন এক সম্পূর্ণ নৃত্র সংস্কৃতির আবির্ভাব হইয়াছে, যাহা হিন্দুও নহে মুদলমানও নহে। মুদলমানেরা **অবশ্র ইহা স্বীকার করেন না এবং ইদলামীয় সংস্কৃতির ভিত্তিব উপরই পাকিন্তান** প্রতিষ্ঠিত, ইহা প্রকাস্তে ঘোষণা করিয়াছেন। কিন্তু ভাবতে 'হিন্দু-সংস্কৃতি' এই কথাটি এবং ইহার অন্তর্মিহিত ভাবটি উল্লেখ কবিলেই তাহা সংকীৰ্ণ অমুদাৰ সাম্প্রদায়িক মনোবৃত্তির পরিচায়ক বলিয়া গণ্য করা হয়। মধ্যযুগের ভারতবর্ষের ইতিহাদের ধারা এই মতের সমর্থন করে কিনা তাহার কোনরূপ আলোচনা না করিয়াই কেবল মাত্র বর্তমান রাজনীতিক তাগিদে এই দব বুলি বা বাধা গৎ ঐতিহাসিক সত্য বলিয়া গৃহীত হইয়াছে। একজন সর্বজনমান্ত রাজনৈতিক নেডা বলিয়াছেন যে আাংলো-স্থাক্সন, জুট, ডেন ও নর্মান প্রভৃতি বিভিন্ন জাতির মিলনে যেমন ইংরেজ জাতির উদ্ভব হুইয়াছে, ঠিক সেইব্লুপে হিন্দু-মুসলমান একেবারে মিলিয়া (coalesced) একটি ভারতীয় জাতি গঠন করিয়াছে। আনর্শ হিসাবে ইহা যে সম্পূর্ণ কাম্যা, তাহাতে সন্দেহ নাই—কিন্তু ইহা কতদ্র ঐতিহাদিক সত্যা, তাহা নির্ধারণ করা প্রয়োজন। এই জ্লুই এই প্রাক্তি এই প্রশ্বে আলোচনা করিতে বাধ্য হইয়াছি। সম্পূর্ণ নিরপেক ভাবে ঐতিহাদিক প্রণালীছে বিচারের ফলে যে নির্ধান্তে উপনীত হইয়াছি, তাহা আনেকেই হয়ত প্রহণ করিবেন না। কিন্তু "বাদে বাদে জায়তে তর্ববোধ্য" এই নীতিবাক্য স্মরণ করিয়া আমি মাহা প্রকৃত সত্য বলিয়া ব্রিয়াছি, তাহা অসঙ্গোচে বাক্ত করিয়াছি। এই প্রসাম্পে ২১ বংসর পূর্বে আচার্য যত্ত্বনাথ সরকার বর্ষমান সাহিত্য সন্মিলনের ইতিহাস-শাখার সভাপতির ভাষণে যাহা বলিয়াছিলেন, তাহার কিঞ্ছিং উদ্ধৃত করিতেছি:

"সভা প্রিয়ই হউক আর অপ্রিয়ই হউক, সাধারণের গৃহীত হউক আর প্রচলিত মতেব বিরোধী হউক, তাহা ভাবিব না। আমার অদেশগৌরবকে আঘাত কক্ষক আর না কক্ষক, তাহাতে জ্রক্ষেপ করিব না। সভ্য প্রচার করিবার জন্ত, সমাজের বা বন্ধুবর্গেব মধ্যে উপহাস ও গঞ্জনা সহিতে হয, সহিব। কিন্তু তবুও সভ্যকে খুঁজিব, বুঝিব, গ্রহণ করিব। ইহাই ঐতিহাসিকেব প্রতিজ্ঞা"।

এই আদর্শেব প্রতি লক্ষ্য রাথিয়া, হিন্দু-মৃননমানের সংস্কৃতির সময়য় সয়য়ে বাহা নিথিয়াছি (৩৩৪-৩৫০ পূঠা), তাহা অনেকেবই মনঃপুত হইবে না ইহা জানি। ভাঁহাদেব মধ্যে যাহারা ইহার ঐতিহানিক সত্য স্থাকাব করেন, তাঁহারাও বলিবেন যে এরপ সত্য প্রচারে হিন্দু-মৃননমানের মিনন ও জাতীয় একীকরণের (National integration) বাধা জান্মবে। একথা আমি মানি না। মধায়ুগের ইতিহাস বিরুদ্ধ করিয়া কল্পিত হিন্দু-মৃননমানের আত্ তাব ও উত্তয় সংস্কৃতির সময়য়ের কথা প্রচার করিয়া বেড়াগলেই ঐ উদ্দেশ্ত সিদ্ধ হইবে না। সত্যের দৃচ প্রস্তবময় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠা না করিয়া কাল্পনিক মনোহর কাহিনীর বালুকার ভূপের উপর প্রইর্প মিনন-সাধ প্রস্তুত করিবার প্রয়াস যে কিরপ ব্যর্থ হয় পাকিন্তান ভাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

হিন্দু-মুদলমান দংস্কৃতির দমন্বয় দমন্দ্র আমি বাহা লিথিয়াছি—রাজনীতিক, দলের বাহিরে অনেকেই তাহার দমর্থন করেন —কিন্তু প্রকাশ্যে বলিতে দাহদ করেন না। তবে দম্প্রতি ইহার একটি ব্যতিক্রম দেথিয়া স্থী হইয়াছি। এই প্রশ্নের বে অংশে হিন্দু-মুদলমানের সংস্কৃতির দমন্বর দম্বত্ত আলোচনা করিয়াছি ভাহা

মৃদ্ধিত হইবাব পরে প্রদিদ্ধ সাহিত্যিক সৈয়দ মৃক্তবা আলীর একটি প্রবদ্ধ পড়িলাম। 'বডবাবু' নামক গ্রন্থে চারি মাস পূর্বে ইহা প্রকাশিত হইরাছে। হিন্দু ও মৃসলমান উভয় সম্প্রশাযই যে কিরপ নিষ্ঠাব সহিত পবস্পরের সংস্কৃতিব সহিত বোনওরপ পরিচয় স্থাপন করিতে বিমুথ ছিল, আলী সাহেব তাঁহার অভাবসিদ্ধ ব, ক্রপ্রধান সরস রচনায় তাহার বর্ণনা কবিয়াছেন। কয়েক পংক্তি উদ্ধৃত করিতেছি:

"ৰ্ড়দৰ্শননিৰ্মাতা আৰ্য মনীধীগণেৰ ঐতিহ্নগ্ৰিত পুত্ৰপৌত্ৰেবা মুসলমান-चागगरनत भव गांव गंक वरमत शरा वाभन वाभन हक्नांशितक वर्गनहर्त कवरमन, কিছ পার্ঘবতী গ্রামের মান্তাসায় ঐ সাত শত বংসর ধবে যে আববীতে প্রাতো থেকে আবম্ভ কবে নিওপ্লাভনিজম তথা কিন্দী, ফারাবী, বুআলীদিনা ( লাভিনে **খাভিদেনা), খল গজালী (লাভিনে খল-গাজেল), আবৃকণ্ড্ লোভিনে** আভেবস্) ইত্যাদি মনীধীগণেব দর্শনচর্চা হল তাব কোনো সন্ধান পালেন না। এবং মুদলমান মৌলানারাও কম গাফিলী কবলেন না। যে মৌলানা অমুদলমান প্লাতো আরিস্ততলের দর্শনচর্চাষ দোৎসাথে দানন্দে জীবন কাটালেন তিনি এক বাবেব তরেও সন্ধান কবলেন না, পালেব চতুষ্পাঠীতে কিসেব চর্চা হচ্চে। • •এবং সৰচেয়ে পরমান্তর্ব, তিনি ষে চবক স্বস্রুতের আববী অন্তবাদে পুষ্ট বৃত্যালী সিনার চিকিৎদাশাম্ব অভাপন মান্তাদায় পডাচ্ছেন, স্থলতান বাদশার চিকিৎদার্থে প্রয়োগ কবছেন, সেই চবক ক্লম্মাতর মূল পাশেব টোলে পড়ান হচ্ছে তারই সন্ধান তিনি পেলেন না। • • • পকাস্তবে ভারতীয় আয়ুবেদ মুসলমানদের ইউন'নী চিকিৎদাশান্ত থেকে বিশেষ কিছু নিয়েছে বলে আমাব জানা নেই। · · · · • শ্রীচৈতন্ত্র-দেব নাকি ইদলামের দক্ষে স্থপবিচিত ছিলেন ---- কিন্তু চৈত্রুদেব উভয় ধর্মের শাস্ত্রীয় সম্মেলন কবার চেষ্টা করেছিলেন বলে আমাদের জানা নেই। বস্তুত তাঁর জীবনের প্রধান উদ্দেশ্ত ছিল, হিন্দুধর্মের সংগঠন ও সংস্কাব, এবং তাকে श्वरम्तर १थ (थरक नवरशेदरनव ११थ निरम्न शांवात । १ . ... मूनलभान (श-क्कान-विकान ধর্মদর্শন সক্ষে এনেছিলেন, এবং পরবতী যুগে বিশেষ করে মোগল আমলে আকবর **থেকে আওরক্জেব পর্যন্ত মকোল-জর্জ**রিত ইরান-তৃথান থেকে যেসব দহন্ত দহন্ত কৰি পণ্ডিভ ধৰ্মক দাৰ্শনিক এদেশে এসে মোগল বাজ্বসভায় আপন

अहे अटब्स २৮৮ गुडांस चामित अहे मक वृक्ष करिवाहि।

স্থাপন কৰিছ পাণ্ডিত্য নিঃপেৰে উজাড় করে দিলেন তার থেকে এ দেশের হিন্দু ধর্মশাস্থ্য পণ্ডিত, দার্শনিকরা কণামাত্র লাভবান্ হন নি।… িহিন্দু পণ্ডিডের সঙ্গে তাঁদের কোনো যোগস্ত্র স্থাপিত হয় নি।"

দৈয়দ মুক্তবা আলীর এই উচ্চি আমি আমার মতের সমর্থক প্রমাণ স্বরূপ উদ্ধৃত করি নাই। কিন্তু একদিকে যেমন রাঙ্গনীতির প্রভাবে হিন্দু-মুসলমানের সংস্কৃতির মধ্যে একটিকাল্পনিক মিলনক্ষেত্রেব স্থান্ট হইয়াছে, তেমনি একজন মুসলমান সাহিত্যিকের মানসিক অফুড়তি যে ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত মত পোষণ করে ইহা দেখানই আমার উদ্দেশ্য। ঐতিহাসিক আলোচনার দাবা আমি যে সত্যের সন্ধান শাইয়াছি, তাহা রাজনীতিক বাঁধা বুলির অপেক্ষা এই সাহিত্যিক অফুড়তিরই বেশি সমর্থন করে। আমার মত .ব অল্রান্ত এ কথা বলি না। কিন্তু প্রচলিত মতেই যে সত্য তাহাও স্বীকাব করি না। বিষয়টি লইয়া নিরপেক্ষতাবে ঐতিহাসিক প্রণালীতে আলোচনা কবা প্রয়োজন--এবং এই গ্রন্থে আমি কেবল-মাত্র হাহাই চেষ্টা করিয়াছি। আচার্য যত্ননাথ ঐতিহাসিক সত্য নির্ধারণের যে আদেশ আমানের সম্মূর্থ ধরিয়াছেন তাহা অফুসবন করিয়া চলিলে হয়ত প্রকৃত সভ্যের সন্ধান মিলিবে। এই গ্রন্থ যদিনসই বিষয়ে সাহাষ্য করে তাহা হইলেই আমার প্রম সার্থক মনে করিব।

এই গ্রন্থের 'শিল্প' অধ্যায় প্রণয়নে শ্রীযুক্ত অমিয়কুমাব বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রশীত 'বাঁকুডার মন্দির' হইতে বছ দাহায়্য পাইয়াছি। তিনি অনেকগুলি চিত্রের ফটোও দিয়াছেন। এইজন্ম তাঁহাব প্রতি আমাব কৃতজ্ঞহা জানাইতেছি। আকি ওলজিক্যাল ডিপার্টমেন্টও বছ চিত্রেব ফটো দিয়াছেন—ইহার জন্ম কৃতজ্ঞতা ও ধন্তবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। স্থানাক্ষরে কোন্ ফটোগুলি কাহার নিকট হইতে প্রাপ্ত, তাহার উল্লেখ করিয়াছি।

মন্যব্বের বাংলায় ম্সলমানদের শিল্প সম্বন্ধ ঢাকা হইতে প্রকাশিত এ. এচ্.
দানীব গ্রন্থ হইতে বহু সাহায্য পাইয়াছি। এই গ্রন্থে ম্সলমানগণের বহুসংখ্যক সৌধেব বিশ্বুত বিবরণ ও চিত্র আছে। হিন্দুদের শিল্প সম্বন্ধে এই শ্রেণীর কোন গ্রন্থ নাই—এবং হিন্দু মন্দিরগুলির চিত্র সহজ্বভা নহে। এই কারণে শিল্পের উৎকর্ষ হিসাবে ম্সলমান সৌধগুলি অধিকতর ম্লাবান হইলেও হিন্দু মন্দিরের চিত্রগুলি বেশী সংখ্যায় এই গ্রন্থে স্থিবিট্র হইয়াছে।

পূর্বেট বলিয়াছি যে মধ্যমূলের বাংলার দর্বাদীণ ইভিহাস ইভিপূর্বে লিখিড

হয় নাই। স্তরাং আশা করি এ বিষয়ে এই প্রথম প্রয়াস বছ দোষক্রটি সন্ত্রেও শঠিকদের সহামুভ্তি লাভ করিবে।

মধ্যযুগের ইতিহাদের আকর-গ্রন্থগুলিতে দাধারণত হিন্ধবী অব্ধ ব্যবন্ধত হইয়াছে। পাঠকগণের স্থবিধার জন্ত এই অব্ধগুলির দমকালীন খ্রীষ্টীয় অব্দেদ্ধ তারিধদমূহ পরিশিষ্টে দেওয়া-হইয়াছে।

মধানুগে বাংলাদেশে মুদলমান আধিপতা প্রতিষ্ঠাব পরেও বছকাল পর্যন্ত করেকটি আধীন হিন্দুরাজ্য প্রাচীন সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য বক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিল। ইহাদের মধ্যে জিপুরা এবং কামতা-কোচবিহার এই তুই থাজা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এক কালে এ হুয়েরই আয়তন বেশ বিস্তৃত ছিল। উভয় বাজ্যেই শাসন কার্বে বাংলা ভাষা ব্যবহৃত হুইত এবং বাংলা দাহিতোর প্রভৃত উয়তি হইয়াছিল—হিন্দু ধর্মের প্রাধান্তও অব্যাহত ছিল। জিপুরাব বাজকীয় মুদ্রায় বাংলা অক্ষরে বাজা ও রাণী এবং তাহাদেব ইপ্ত দেবতার নাম লিখিত হুইত। মধ্যমুগে হিন্দুর রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক আধীনতার প্রতাক অক্ষপ বাংলার ইতিহাদে এই তুই রাজ্যের বিশিপ্ত হান আছে। এই জন্ত পরিশিপ্তে এই তুই রাজ্য সম্বন্ধে প্রকভাবে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করিয়াছি। কলিকাতা বিশ্ববিত্যালয়ের অধ্যাপক ভক্টর অমরনাথ লাহিডী কোচবিহারের ও জিপুরার মুদ্রার বিবরণী ও ছিল্ল সংযোজন কবিয়াছেন একল্য আমি তাহাকে আন্তরিক ধঞ্বাদ জানাইতেছি।

৪নং বিপিন পাল রোড কলিকাতা ২৬ बीत्रामनहस्य मञ्जूमनात्र

# সূচীপত্ৰ

| প্রথম পরিচ্ছেদ                                               |            |
|--------------------------------------------------------------|------------|
| বাংলায় মৃদলিম অধিকারের প্রতিষ্ঠা                            | >          |
| [ লেখক—ইাত্ৰময় মুখোপাধ্যায় ]                               |            |
| দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ                                            |            |
| বাংলায় মৃসলমান রাজ্যের বিস্তার                              | 54         |
| [ লেখকশ্রীক্থনর মৃথোপাধ্যার ]                                |            |
| জ্ তীয় পরিচ্ছেদ                                             |            |
| বাংলাব স্বাধীন স্থলতানগ্ৰ -ইলিয়াস শাহী বংশ                  | 9>         |
| [ লেখক — শ্ৰীকৃথসর মুখোপাখার ]                               |            |
| চতুর্থ পরিচ্ছেদ                                              |            |
| রাজা গণেশ ও তাঁহাব বংশ                                       | 86         |
| [ লেখক—জীহুখনয় মূখোপাধায় ]                                 |            |
| পঞ্চম পরিচ্ছেদ                                               |            |
| মাহ ্মৃদ শাহী বংশ ও হাবনী রাজত                               | <b>t</b> & |
| [ লেথক— শ্রীসুণময় মৃথোপাধ বি ]                              |            |
| ষষ্ঠ পরিচেছদ                                                 |            |
| হোদেন শাহী বংশ                                               | 18         |
| বাংলাব মৃদলিম বাজত্বেব <b>প্রথম যুগেব রাজ্যশাদন</b> ব্যবস্থা | 2.3        |
| ( >< 8->e & 3:)                                              |            |
| [ লেখক— শ্রীসুখময় মুৰোপাধাার ]                              |            |
| সপ্তম পরিচেছদ                                                |            |
| ত্যায়্ন ও <b>আফগান রাজ্ত</b>                                | 228        |
| [ লেণক—- শ্রীস্থ্যয় মূপোপাধায় ]                            |            |
| শষ্টম পরিচ্ছেদ                                               |            |
| म्चन ( <b>८</b> मांगन ) यूग                                  | 205        |
| [ त्मथक— ७: इत्यम्हळा रक्ष्ममात्र ]                          |            |
| নবম পরিচেছদ                                                  |            |
| নবাৰী আমল                                                    | 260        |
| [ लिथक्—७: त्रामध्य मसूत्रपति ]                              |            |

| দশম পরিচ্ছেদ                                       |       |
|----------------------------------------------------|-------|
| মুদলিম যুগের উত্তরাধের রাজ্যশাসন্যাবস্থা           | 459   |
| [ (मथक ७ विश्वविद्य सम्बन्धाः ]                    |       |
| একাদশ পরিচ্ছেদ                                     |       |
| অৰ্থ নৈতিক অবস্থা                                  | 2 ? 9 |
| [ (लर्थक —७: त्रामन्डल भक्त्रमात ]                 | •     |
| दामण পরিচ্ছেদ                                      |       |
| ধৰ্ম ও দমাজ                                        | >8 ₹  |
| ( ८० थक७: त्रस्मित्कः मञ्जूमशृत                    |       |
| ২৫০ পৃষ্ঠ' হইতে ২৯৮ পৃষ্ঠার ১৩ ছব্র পদম্ব          |       |
| লেধক— ডঃ স্থেশংক্র থকো।পাধায় ]                    |       |
| ক্রয়োদশ পরিচ্ছেদ                                  |       |
| <b>সংস্কৃত সাহিত্য</b>                             | 967   |
| [ লেণক —ডঃ স্থারশচকু বন্দোগোগায় ]                 |       |
| চতুর্দশ পরিচ্ছেদ                                   |       |
| ৰাংলা সাহিত্য                                      | 990   |
| [ লেণক—শ্রীস্থমর মৃ্থোপাধ্যার ]                    |       |
| চতুর্থশ পরিক্ষেদের পরিশিষ্ট                        |       |
| প্রাচীন বাংলা গ্রন্থ                               | 894   |
| [ (म क — ७: १८म नहन् मक्ष्मात्र ]                  |       |
| পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ                                    |       |
| শিল্প                                              | 80-   |
| [ (अथक ७: त्रामिक्ट मक्स्मात ]                     |       |
| পরিশিষ্ট -                                         |       |
| কোচবিহার ও ত্রিপুরা                                | 876   |
| [ लावक — ७: त्रात्रमहत्वा मध्यमात ]                |       |
| কোচবিহারের মূক্তা                                  | 852   |
| ত্রিপুরারাজ্যের মুক্তা                             | 878   |
| [ (तशक—७: चप्रत्रमार्थ नाहिएो ]                    |       |
| বাংলার স্থলতান, শাসক ও নবাবদের কালাকুঞ্জমিক তালিকা | £ • • |
| [ লেখক — শ্ৰীপ্ৰময় মুৰোপাধ্যায় ]                 | 4.    |
| গ্ৰহণৰী                                            | (·b   |
| 'হিৰৱী সন ৩ <b>জী</b> টাকের তুলনাৰূলক ভালিক৷       | 678   |
| নিৰ্দেশিকা                                         | (2)   |

# চিত্ৰ-সূচি

```
আদিনা মদজিদ (পাণ্ডুয়া) — সাধাবণ দৃশ্য
     মাদিনা মসজিদ-বাদশাহ-কা-তক্ত
    আদিনা মুসজিদ-বড মিহ্বাব
9 1
    খাদিনা মসজিদ-বড মিহ্বাবেৰ কাককাৰ্য
8 1
    আদিনা মস্জিদ—ছোট মিহ্রাবেব ইফীকনির্মিত কারুকার্য
61
     একলাথী সমাধি-ভবন (পাণ্ডুমা)
61
    ন ত্রন মসজিদ ( গৌড )
9 1
    ন ওন মদজিন। গৌড )—পার্শ্বেব দৃশ্য
1,- 1
    ন ওন মসজিদ ( োডি )— গু ভাস্তবেৰ দুখ্য
16
১০। তাতিনাভা মসজিদ (গৌড)
১১। বাবহ্যানী মসজিদ ( প্রতি )
১২। কদম বদুল (গেড)
১৩। কু একাজী মসজিদ (পাণ্ডুয়া)
    কু হুবশাহী মদজিদ (গণ্ডুযা)
184
    দাখিল দবওযাজা (গৌড)
1 26
১৮। দাখিল দৰওয়াজা (গৌড)
১৭। গুমতি দৰওযাজা (গৌড)
১৮। গুমতি দবওয়াজা (গৌড)
      ফিবোজ মিনাব (গৌড)
166
     সিদ্ধেশ্ব মন্দিব (বহুলাডা)
201
২১। হাডমাসডার মন্দির
২২। ধ্বাপাটেৰ মন্দিৰ
২৩। বাশবেডিযাব হংসেশ্ববীর মন্দিব
২৪। পাটপুবেৰ মন্দিৰ
      জোডবাংলা মন্দিব (বিষ্ণুপুর)
26 |
```

লালজীব মন্দিব (বিষ্ণুপুর)

२७।

```
২৭৷ কালাচাঁদ মন্দির (বিষ্ণুপুর)
২৮। রাধাশ্যামের মন্দির (বিষ্ণুপুর)
২৯। রাধাবিনোদ মন্দির (বিষ্ণুপুব)
৩০। নন্দত্লালের মন্দির (বিষ্ণুপুর)
     মদনমোহন মন্দিব ( বিষ্ণুপুর )
92 |
      মুরলীমোহন মন্দিব ( বিষ্ণুপুৰ)
৩২ |
      জোডা মন্দির (বিক্রপুব)
100
      বাধামাধবের মন্দির (বিষ্ণুপ্র)
V8 |
      শ্রামবায়েব মন্দির (বিষ্ণুপুর)
201
     গোকুলটাদেব মন্দির
৩৬ |
     মলেশ্বরের মন্দিব ( বিষ্ণুপুব )
৩৭ |
     রাসমঞ্চ (বিফুপুর)
৩৮ |
৩৯। ইউকনির্মিত রথ (রাধার্গোবিন্দ মন্দিব, বিষ্ণুপুব)
৪০। হুর্গ তোবণ (বিঞুপুর)
৪১। বামচন্দ্রেব মন্দির (গুপ্তিপাডা)
৪২। বামচন্দ্রেব মন্দির (গুপ্তিগাড়া)---বাহিবেব কারুকার্য
৪৩। বৃন্ধাবনচন্দ্রের মন্দির (গুপ্তিপাড়া)
৪৪। কৃষ্ণচন্দ্রের মন্দিব (গুপ্তিপাডা)
৪৫। আনন্দভৈরবের মন্দিব (সোমভা দুখভিয়া)
৪৫ ক। সোমড়া সুখডিয়ার আনন্দভৈরবীণ মন্দিরেব ভাষ্কর্য
৪৬। কান্তনগরের মন্দির (দিনাজপুব)
89। (त्रथ (फंडेन ( वान्ता )
     ১ ও ২নং বেগুনিয়ার মন্দির (বরাকর)
৪৯ ক। শিকার দৃশ্য—জোডাবাংলার মন্দির (বিঞুপুর)
৪৯ খ। টিয়াপাখী —শ্রীধর মন্দির
৪৯ গ। তংগলতা-মদনমোহন মন্দির (বিফুপুর)
৫০ হ্ন। রাসলীলা ( বাঁশবেডিয়ার বাদুদেব মন্দিরের ভাষ্কর্য )
৫০ খ। নৌকাবিলাস—( বাঁকুড়ার মন্দিরের ভাস্কর্য )
```

৫১। বাঁকুড়ার বিভিন্ন মন্দিরের পোড়ামাটির অলঙার

- ৫২ ক। বাঁকুড়ার মন্দিবেব পোডামাটিব ভাশ্বর্য
- ৫২ খ। বাঁকুড়ার মন্দিবের ভারুর্য
- ৫৩। যুদ্ধচিত্র--জোড়াবাংলা মন্দিব ( বিষ্ণুপুব )
  ৫৪, ৫৫, ৫৬, ৫৭, ৫৮ ত্রিবেণী হিন্দু মন্দিবেব ফলক
- कार्ठ (थामाहेट्यव निमर्भन ( वांकुछ। )

#### মানচিত্র

- ১। মধাষুগে কোচবিহাব বাজা
- >। মধ্যযুগে ত্রিপুরা রাজ্য
- ৩। মধাযুগে কামতা বাজা

#### মুজ।-চিত্ৰ

- ১। কোচবিহাবেৰ মুদ্রা
- ২। ত্রিপুবাব মুদ্রা

#### ॥ কৃতজ্ঞতা-স্বীকৃতি ॥

চিত্র-স্টিব ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯, ১০, ১১, ১২, ১৩, ১৪, ১৫, ১৬, ১৭, ১৮, ১৯, ২০, ২৪, ২৫, ২৭, ২৮, ২৯, ৩০, ৩৯, ৩২, ৩৩, ৩৪, ৩৫, ৩৭, ৩৮, ৩৯, ৪০, ৪১, ৪২, ৪৩, ৪৪, ৪৬, ৪৭, ৪৮, ৫৪, ৫৫, ৫৬, ৫৭ ও ৫৮ সংখ্যক চিত্রেব ফটো ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ব সংখ্যা (প্রোপ্তলা) এবং ২০, ২১, ২২, ২৬, ৩৬, ৪৫, ৪৫ক, ৪৯ক, খ, গ, ৫০ক, খ, ৫১, ৫২ক, খ, ৫৩ ও ৫৯ সংখ্যক চিত্রের ফটো শ্রীযুক্ত অমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশ্রের সৌজন্যে প্রাপ্ত।

#### প্রথম পরিচ্ছেদ

# বাংলায় মুসলিম অবিকারের প্রতিষ্ঠা

#### ১। ইখতিযাকদীন মুহম্মদ বখতিযাব খিলজী

১১৯৩ খ্রীষ্টাব্দে তবাইনেব দিতীয় যুদ্ধে বিজ্ঞ্মী হইয়া মৃহ্মদ ঘোরী সর্বপ্রথম আর্যাবর্তে মৃদলিম বাজ্য প্রতিষ্ঠা কবেন। তাহাব মাত্র ক্ষেক বংসর পরে গর্মদীবেব অধিবাদী অসমসাহদী ভাগ্যাদ্বায়ী ইপতিযাকদীন মৃহ্মদ বপতিষাব ধিলজী অতর্কিতভাবে পূর্ব ভাবতে অভিধান চালাইয়া প্রথমে দক্ষিণ বিহার এবং পরে পশ্চিম ও উত্তব বঙ্গেব অনেকাংশ জয় কবিয়া এই অঞ্চলে প্রথম মৃদলিম অধিকাব স্থাপন কবিলেন। বপতিষাব প্রথমে "নোদীযহ্" অর্থাৎ নদীয়া (নবদ্বীপ) এবং পবে "লগনোভি" অর্থাৎ লক্ষ্মণাবতী বা গৌড জয় করেন। মীনহাজ-ই-সিবাজেব "তবকাং-ই-নাসিবী" গ্রন্থে বপতিযাবেব নবদ্বীপ জ্বেব বিস্তৃত্ত বিববণ লিপিবদ্ধ আছে। বর্তমান গ্রন্থেব প্রথম পত্তে ঐ বিববণের সংক্ষিপ্তাদাব দেওয়া হইয়াছে এবং তাহাব যাথার্য্য সম্বন্ধে আলোচনা কবা হইয়াছে।

বথতিযাবেব নবদ্বীপ বিজয তথা বাংলাদেশে প্রথম মুসলিম অধিকাব প্রতিষ্ঠা কোন্ বংসবে ইইনছিল, সে সম্বন্ধে পণ্ডিতদেব মধ্যে মতজেদ আছে। মীনহাজ-ই-সিবাজ লিথিয়াছেন যে বিহাব ছুর্গ অর্থাং ওদন্তপুরী বিহাব ধ্বংস করার অব্যবহিত পরে বথতিয়ার বদায়ুনে গিয়া কুংবুদ্দীন আইবকেব সহিত সাক্ষাৎ করেন এবং তাঁহাকে নানা উপঢ়োকন দিয়া প্রতিদানে তাঁহার নিকট হইছে থিলাং লাভ করেন; কুংবুদ্দীনের কাছ হইতে ফিবিয়া বর্ধতিয়াব আবাব বিহাব অভিমুখে অভিযান করেন এবং ইহাব পরের বংসব তিনি "নোদীয়হু" আক্রমণ কবিয়া জয় করেন। কুংবুদ্দীনের সভাসদ হাসান নিজামীব 'তাজ-উল-মাসিব' গ্রন্থ হইতে জানা যায় যে ১২০৩ প্রীষ্টান্ধের মার্চ মাসে কুংবুদ্দীন কালিক্ষর ছুর্গ জয় করেন, এবং কালিঞ্জর হইতে ভিনি সরাসবি বদায়ুনে চলিয়া আনেন; তাঁহার বদায়ুনে আগমনের পরেই "ইথতিয়াক্ষদীন মুহ্মদ বথতিয়ার উদন্দ্-বিহার (অর্থাৎ ওদন্তপুরী বিহাব) হইতে তাঁহার কাছে আসিয়া উপন্থিত হইলেন" এবং তাঁহাকে কুড়িটি হাতী, নানারক্ষমের বত্ব ও বহু অর্থ উপটোকন

স্বরূপ দিলেন। স্থতবাং বথতিয়াব ১২০৩ এটাস্বেব পরেব বৎসর স্বর্থাৎ ১২০৪ এটাস্বেন নবদীপ জয় করিযাছিলেন, এইরূপ ধাবণা করাই সম্বত।

"নোদীয়হ্" জবের পবে মীনহাজ-ই-সিরাজের মতে "নোদীযহ্" ও "লখনোতি" জবের পরে বর্থতিয়াব লখনোতিতে বাজধানী স্থাপন কবিয়াছিলেন। কিন্তু বর্ধতিয়ারেব জীবদ্দশায় এবং তাঁহার মৃত্যুব প্রায় কুডি বংসর পর পর্যন্ত বর্তমান দিনাজপুর জেলাব অন্তর্গত দেবকোট (আধুনিক নাম গদারামপুর) বাংলার মুসলিম শক্তিব প্রধান কর্মকেন্দ্র ছিল।

নদীয়া ও লখনোতি জয়েব পৰে বথতিয়াব একটি বাজ্যের কার্যত স্বাধীন অধীশ্বৰ হইলেন। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে যে বখতিযাব বাংলা দেশেব অধিকাংশই জয় কবিতে পাবেন নাই। তাঁহার নদীয়া ও লক্ষণাবতী বিজয়ের পবেও পূর্ববঙ্গে লক্ষ্ণুসেনেব অধিকাব অক্ষা ছিল, লক্ষ্ণুসেন যে ১২০৬ খ্রীষ্টাব্বেও জীবিত ও সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন, তাহাব প্রমাণ আছে। লক্ষ্ণসেনের মৃত্যুর भटत छौहात वः मधतवा अवः (मव वः त्वत वाकावा भूववक मामन कविग्राहित्सन। ১২৬০ খ্রীষ্টাব্বে মীনহাজ-ই-সিবাজ তাঁহাব 'তবকাৎ-ই-নাসিবী' গ্রন্থ সম্পূর্ণ কবেন। ডিনি লিথিয়াছেন যে তথনও পর্যস্ত লক্ষণদেনেব বংশধববা পূর্ববঙ্গে রাজভ কবিতেছিলেন। ১২৮০ খ্রীষ্টাব্দেও মধুদেন নামে একজন বাজাব বাঙ্গত্ব কবাব প্রমাণ পাওয়া হায়। অযোনশ শতাব্দীব শেব দশকেব আগে মুসলমানব। পূর্ববন্ধের কোন অঞ্চল জয় কবিতে পাবেন নাই। দক্ষিণবঙ্গের কোন অঞ্চলও মুসলমানদেব দাবা ত্রযোদশ শতাব্দীতে বিজিত হয় নাই। স্থতবাং বথতিয়াবকে 'বন্ধবিজেতা' বলা সঙ্গত হয় না। তিনি পশ্চিমবন্ধ ও উত্তববন্ধের কতকাংশ জন্ম করিয়া বাংলাদেশে মুদলিম শাসনেব প্রথম স্চনা করিয়াছিলেন, ইহাই তাঁহার কীতি। ত্রয়োদশ শতাব্দীব মুদলিম ঐতিহাদিকবাও বথতিযাবকে 'বঙ্গবিজ্ঞতা' বলেন নাই, তাঁহাবা বথতিযার ও তাঁহাব উত্তরাধিকারীদেব অধিকৃত অঞ্চলকে 'লখনোতি বাজ্য' বলিযাছেন, 'বাংলা বাজ্য' বলেন নাই।

বথতিযাবেব নদীয়া বিজয় হইতে হাক কবিয়া তাজুদীন অর্গলানের হাঙে ইচ্চ্চ্দীন বলবন যুজবকীব পবাজয় ও পতন পর্যন্ত লখনোতি রাজ্যের ইতিহান একমাত্র মীনহাজ-ই-সিবাজের 'তবকাৎ-ই-নাসিবী' হইতে জানা যায়। নীচে এই গ্রন্থ অবলম্বনে এই সময়কার ইতিহাসের সংক্ষিপ্রসার লিপিবদ্ধ হইল।

নদীয়া ও লখনোতি বিজয়ের পরে প্রায় ত্ই বংসর বথতিয়ার জার কোন

শভিষানে বাহির হন নাই। এই সময়ে তিনি পরিপূর্বভাবে অধিকৃত অঞ্চলের শাসনে মনোনিবেশ কবেন। সমগ্র অঞ্চলটিকে তিনি কয়েকটি বিভাগে বিভক্ত কবিলেন এবং তাঁহাব সহযোগী বিভিন্ন সেনানায়ককে তিনি বিভিন্ন বিভাগের শাসনকর্তা নিযুক্ত করিলেন। ইহারা সকলেই ছিলেন হয় তুর্কী না হয় থিলজী জাতীয়। বাজ্যেব সীমান্ত অঞ্চলে বথভিয়াব আলী মর্দান, মুহুম্মদ শিবান, হসামৃদ্দীন ইউয়জ প্রভৃতি বিশিষ্ট ব্যক্তিদেব শাসনকর্তা নিযুক্ত করিলেন। বথতিয়াব তাঁহাব বাজ্যে অনেকগুলি মসজিদ, মাদ্রাসা ও খান্কা প্রতিষ্ঠা কবিলেন। হিন্দুদেব বছ মন্দিব তিনি ভাঙিয়া ফেলিলেন এবং বছ হিন্দুকে হসলাম ধর্মে নীক্ষিত কবিলেন।

লখনীতি জযেব প্রায় তুই বংসব পরে বংগতিরার তিবরত জযেব সহল্প কবিগা অভিযানে বাহিব হুইলেন। লখনীতি ও হিমাল্যেব মধ্যবর্তী প্রদেশে কোচ, মেচ ও থাক নামে তিনটি জাতিব লোক বাস কবিত। মেচ জাতির একজন সদাব একবাব বংগতিযাবের হাতে পড়িয়াছিল, বংগতিয়াব তাহাকে ইসলাম বর্মে দীক্ষিত কবিয়া আলী নাম বাথিয়াছিলেন। এই আলী বংগতিয়াবের পথপ্রদর্শক হুইল। বংগতিয়াব দশ সহস্র সৈত্য লইয়া তিবরত অভিমূবে যাত্রা কবিলেন। আলী মেচ তাহাকে কামরূপ বাজ্যের অভান্তরে বেগমতী নদীর তীরে বর্ধন নামে একটি নগবে আনিয়া হাজিব কবিল। বেগমতী ও বর্ধনের অবস্থান সম্বন্ধে পণ্ডিতদেব মধ্যে মতভেদ আছে। বংতিয়াব বেগমতীব তীবে তীরে দশ দিন গিয়া একটি পাথবেব সেতৃ দেখিতে পাইলেন, তাহাতে বাবোটি বিলান ছিল। একজন তুর্বী ও একজন থিলজী আমীবকে সেতৃ পাহাবা দিবার জন্তা বাথিয়া বথতিযাব অবশিষ্ট সৈত্য লইয়া সেতৃ পাব হুইলেন।

এদিকে কামন্ধপেব বাজা বথতিযাবকে দ্তম্থে জানাইলেন যে ঐ সমষ তিবৰত আক্রমণেব উপযুক্ত নয়, পবেব বংশব যদি বথতিযাব তিবৰত আক্রমণ কবেন, তাহা চইলে তিনিও তাঁহাব দৈল্লবাহিনী লইষা ঐ অভিযানে যোগ দিবেন। বথতিয়াব কামন্ধপবাজেব কথায় কর্ণপাত না কবিষা তিবৰতেব দিকে অগ্রস্ব হইলেন। পূর্বোক্ত সেতুটি পাব হইবাব পব বথতিয়াব পনেবো দিন পার্বত্য পথে চলিয়া যোড়শ দিবসে এক উপত্যকায় পৌছিলেন এবং সেখানে লুঠন হক্ষ কবিলেন, এই স্থানে একটি ছুর্ভেছ ছুর্গ ছিল। এই ছুর্গ ও তাহায় আশপাশ হইতে অনেক দৈল্ল বাহির হইষা বথতিয়াবেব সৈক্সদলকে আক্রমণ

করিল। ইহাদের কয়েকজন বথতিয়ারের বাহিনীর হাতে বন্দী হইল। তাহাদের কাছে বথতিয়ার জানিতে পারিলেন যে ঐ স্থান হইতে প্রায় পঞ্চাশ মাইল দুরে করমপত্তন বা করারপত্তন নামে একটি স্থানে পঞ্চাশ হাজার জ্মারোহী সৈত্ত আছে। ইহা শুনিয়া বথতিয়ার আর অগ্রসর হইতে সাহস করিলেন না।

কিন্ত প্রত্যাবর্তন করাও তাঁহার পক্ষে দহজ হইল না। তাঁহার শত্রুপক্ষ ব্র এলাকাব সমস্ত লোকজন সরাইয়া যাবতীয় থাদ্যশস্ত নষ্ট করিয়া দিয়াছিল। বথতিয়ারের সৈত্যেরা তথন নিজেদের ঘোডাগুলিব মাংস থাইতে লাগিল। এইভাবে অশেষ কট্ট সহু করিয়া বথতিয়াব কোন রকমে কামরূপে শৌছিলেন।

কিন্তু কামরূপে পৌছিয়া বথতিয়ার দেখিলেন পূর্বোক্ত সেতৃটির হুইটি খিলান ভাঙা; যে হুইজন আমীরকে তিনি সেতু পাহাবা দিতে রাথিয়া গিয়াছিলেন, তাহারা বিবাদ করিয়া ঐ স্থান ছাডিয়া গিয়াছিল, ইতাবসরে কামরূপেব লোকেরা আসিয়া এই দুইটি থিলান ভাঙিয়া দেয়। বথতিয়ার তথন নদীব ভীরে তাঁর **क्लिया नहीं भार रहेवार जग्न भोका ७ (७**ला) निर्मालर (५क्षे) कवित्व नाशितन । কিছ দে চেষ্টা সফল হইল না। তথন বথতিয়ার নিকটবর্তী একটি দেবমন্দিরে **সদৈন্তে আশ্র**য় গ্রহণ করিলেন। কিন্তু কামকপের রাজা এই সময় বগতিয়াবেব স্থপক হইতে বিপক্ষে চলিয়া গেলেন। (বোধহয় মুসলমানরা দেবমন্দিরে প্রবেশ করায় তিনি ক্রন্ধ হইয়াছিলেন।) তাঁহার সেনারা আদিয়া ঐ দেবমন্দির ঘিরিয়া **ফেলিল এবং মন্দিবটির চারিদিকে বাঁশ দিয়া প্রাচীব খাড়া কবিল। বথজিয়ানেব সৈন্তেরা চাবিদিক বন্ধ** দেখিয়া মরিয়া হইয়া প্রাচীরের একদিক ভাঙিয়া ফেলিল এবং তাহাদের মধ্যে চুই একজন অখাবোহী অখ লইয়া নদীর ভিতরে কিছুদুর প্রমন করিল। তীরের লোকেবা "রাস্তা মিলিয়াছে" বলিয়া চীৎকার করায় ৰপতিয়ারের সমস্ত সৈত্য জলে নামিল। কিন্তু সামনে গভীর জল ছিল, তাহাতে বথডিয়ার এবং অর কয়েকজন জন্মারোহী ব্যতীত আর সকলেই ভুবিয়া মরিল। ব্যতিয়ার হতাবশিষ্ট অখারোহীদের লইয়া কোনক্রমে নদীর ওপারে পৌছিয়া পালী মেচের পান্মীয়ম্বজনকে প্রতীক্ষারত দেখিতে পাইলেন। তাহাদের সাহায্যে তিনি অতিকট্টে দেবকোটে পৌছিলেন।

দেবকোটে পৌছিয়া বথতিয়ার সাংঘাতিক রকম অত্মন্থ হইয়া পড়িলেন।

ইহার অন্ধাদিন পরেই তিনি পরলোকগমন করিলেন। (৬০২ হিঃ == ১২০৫-০৬ ব্রী:)
কেহ কেহ বলেন যে বথতিয়ারের অন্তচর নারান-কোই-র শাসনকর্তা আলী
মর্দান তাঁহাকে হত্যা কবেন। তিব্বত অভিযানের মত অসম্ভব কাজে হাত
না দিলে হয়ত এত শীদ্র বথতিয়ারের এব্বপ পরিণতি হইত না।

#### ২। ইজ্জুদ্দীন মুহম্মদ শিরান খিলজী

ইচ্ছুদীন মৃহমদ শিরান থিলজী ও তাঁহার ভাতা আহমদ শিরান ব্রতিয়ার খিলন্দীর অমুচর ছিলেন। বখতিয়ার তিব্বত অভিযানে যাত্রা করিবার পূর্বে এই তুই প্রাতাকে লখনোর ও জাজনগর আক্রমণ করিতে পাঠাইয়াছিলেন। তিবাত হইতে বথতিয়ারের প্রত্যাবর্তনের সময় মুহম্মদ শিবান জাজনগরে ছিলেন। বুধতিয়ারের তিব্বত অভিযানের ন্যুর্থতার কথা শুনিয়া তিনি দেবকোটে প্রত্যা**বর্তন** করিলেন। ইতিমধ্যে বথতিয়ার পরলোকগমন করিয়াছিলেন। তথন মৃহত্মদ শিরান প্রথমে নারান-কোই আক্রমণ কবিয়া আলী মর্দানকে পরাস্ত ও বন্দী করিলেন এবং দেবকোটে ফিবিয়া আসিয়া নিজেকে বথতিয়াবের উত্তরাধিকারী ঘোষণা কবিলেন। এদিকে আলী মর্দান কারাগাব হইতে পলায়ন করিয়া দিল্লীতে স্থলতান কুংবুদীন আইবকের শরণাপর হইলেন। কায়েমাজ রুমী নামে কুংবৃদ্দীনের জনৈক সেনাপতি এই সময়ে অবোধাায় ছিলেন, তাঁহাকে কুৎবুদীন লখনোতি আক্রমণ করিছে বলিলেন। কায়েমাজ লখনৌতি রাজ্যে পৌছিয়া অনেক খিলজী আমীরকে হাত করিয়া ফেলিলেন। বথতিয়ারের বিশিষ্ট অন্তুচর, গাঙ্গুরীর জায়গীরদার *হ*সামু**দীন** ইউয়জ অগ্রসর হইয়া কায়েমাজকে স্বাগত জানাইলেন এবং তাঁহাকে স**ঙ্গে করিয়া** দেবকোটে লইয়া গেলেন। মুহম্মদ শিরান তথন কায়েমাজের সহিত যুদ্ধ না করিয়া দেবকোট হইতে পলাইয়া গেলেন। অতঃপর কায়েমা<del>জ</del> হসামু**দীনকে** দেবকোটের কর্তৃত্ব দান করিলেন। কিন্তু কায়েমাজ অযোধ্যায় প্রভাাবর্তন করিলে মুহম্মদ শিরান এবং তাঁহার দলভুক্ত থিলজী আমীররা দেবকোট আক্রমণের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন।

এই সংবাদ পাইয়া কারেমাজ আবার ফিরিয়া আসিলেন। তথন তাঁহার সহিত মুহক্ষদ শিরান ও তাঁহার অফুচ্রদের যুদ্ধ হইল। এই যুদ্ধে মুহক্ষদ শিরান ও তাঁহার দলের লোকেরা পরাজিত হইয়া মক্সদা এবং সজোবের দিকে পলাক্ষন

#### বাংলা দেশের ইতিহাস

করিলেন। পলায়নের সময় তাঁহাদের নিজেদের মধ্যে বিবাদ হইল এবং এই বিবাদের কলে মৃহক্ষদ শিবান নিহত হইলেন।

#### ৩। আলী মর্দান (আলাউদ্দীন )

আলী মর্দান কিছুকাল দিল্লীতেই বহিলেন। কুংবৃদ্দীন আইবক যথন গঙ্গনীতে যুদ্ধ কবিতে গেলেন, তথন তিনি আলী মর্দানকে গঙ্গে লইয়া গেলেন। গঙ্গনীতে আলী মর্দান তুর্বীদেব হাতে বন্দী হইলেন। কিছুদিন বন্দিদশায় থাকিবার পব আলী মর্দান মৃক্তি লাভ ফবিয়া দিল্লীতে ফিবিয়া আসিলেন। তথন সুংবৃদ্দীন তাঁহাকে লথনোতিব শাসনকর্তাব পদে নিযুক্ত কবিলেন। আলী মর্দান দেবকোটে আসিলে হসামৃদ্দীন ইউয়ঙ্গ তাঁহাকে অভ্যর্থনা জানাইলেন এবং আলী মর্দান নির্বিবাদে লখনোতিব শাসনভাব গ্রহণ কবিলেন (আ: ১২১০ খ্রাঃ)।

কুৎবৃদ্দীন বতদিন জীবিত ছিলেন, ততদিন আলী মর্দান দিল্লীব অধীনতা স্বীকাব কবিয়া চলিযাছিলেন। কিন্তু কুৎবৃদ্দীন পবলোকগমন কবিলে (১২১১ খ্রাঃ) শালী বর্দান স্বাধীনতা ঘোষণা কবিলেন এবং আলাউদ্দীন নাম লইয়া স্থলতান হইলেন। তাহার পব তিনি চাবিদিকে দৈল্ল পাঠাইয়া বহু থিলজী আমীবকে বধ করিলেন। তাহাব অত্যাচাব ক্রমে ক্রমে চবমে উঠিল। তিনি বহু লোককে বধ করিলেন এবং নিবীহু দবিদ্র লোকদেব হুর্দশাব একশেষ কবিলেন। অবশেষে তাহান অত্যাচাবে অতিষ্ঠ হইয়া বহু থিলজী আমীব ষড্যন্ত্র কবিয়া আলী মর্দানকে হত্যা কবিলেন। ইহাব পব তাহাবা হলামৃদ্দীন ইউয়জকে লখনীতিব স্থলতান নিবাচিত করিলেন। হলামৃদ্দীন ইউয়জ গিয়াস্থাদ্দীন ইউয়জ শাহ নাম গ্রহণ করিয়া দিংহাসনে বদিলেন (১২১২ খ্রাঃ)।

#### ৪। গিয়াস্থন্দীন ইউয়জ শাহ

গিয়াস্থদীন ইউয়জ শাহ ১৫ বংসব বাজত্ব করেন। তিনি প্রিয়দর্শন, দয়াসু ও ধর্মপ্রাণ ছিলেন। আলিম, ফকীয় ও গৈয়দদেব তিনি বৃত্তি দান করিতেন। দূর দেশ হইতেও বহু মুসলমান অর্থেব প্রত্যাশী হইয়া তাঁহাব কাছে আসিত এবং সম্ভাই হইয়া কিরিয়া ঘাইত। বহু মসজিদও তিনি নির্মাণ করাইয়াছিলেন। গিয়াস্থন্দীনের শাসনকালে দেবকোটের প্রাধান্ত হ্রাস পার এবং লখনোতি প্রাপ্রি
রাজধানী হইয়া উঠে। গিয়াস্থলীনের আর একটি বিশেষ কীর্ভি দেবকোট হইডে
লখনোব বা রাজনগব (বর্তমান বীরভ্য জেলার অন্তর্গত) পর্যন্ত একটি স্থলীর্ঘ
উচ্চ রাজপথ নির্মাণ করা। এই রাজপথটিব কিছু চিহ্ন পঞ্চাশ বছব আবেও
বর্তমান ছিল। গিয়াস্থলীন বসকোট বা বসনকোট নামক স্থানে একটি তুর্গও
নির্মাণ করাইযাছিলেন। বাগদাদের থলিফা অয়াসিরোলেদীন ইল্লাহেব নিকট
হইতে গিয়াস্থলীন তাঁহাব বাজ-মর্যাদা স্বীকারস্থচক পত্র আনান।
গিয়াস্থলীনের অনেকগুলি মুদ্রা পাওষা গিয়াছে। তাহাদেব কয়েকটিতে থলিফাব
নাম আছে।

কিন্তু ১৫ বৎসর বাজত্ব কবিবাব পব গিযাহ্মদীন ইউবজ শাহের অদৃষ্টে ভূর্দিন ঘনাইয়া আদিল। দিল্লীব স্থলতান ইলতুংমিদ ১২২৫ খ্রীষ্টাব্দে গিয়াস্থদীন ইউয়ক শাহকে দমন করিয়া লখনৌতি বাজ্য জব কবিবাব জন্ম যুদ্ধবাত্রা করিলেন। ইলতুৎমিস বিহাব হইতে লথনোতিব দিকে বগুনা হইলে গিযাস্থদীন ভাহাকে বাধা दिवाव **क्रज** এक तोवाहिनी भाठीहेलन। किन्छ भ्य भयंन्छ जिनि **हेनजुर्भितृत्र** নামে মুদ্রা উৎকীর্ণ কবিতে খুৎবা ও পাঠ কবিতে স্বীকৃত হইয়া এবং অনেক টাকা ও হাতী উপঢৌকন দিয়া ইলতুংমিদেব দহিত দদ্ধি কবিলেন। ইলতুংমিদ তথন ইচ্ছুদ্দীন জানী নামে এক ব্যক্তিকে বিহাবেব শাসনকর্তা নিযুক্ত •করিয়া দিল্লীতে ফিবিয়া গেলেন। কিন্তু ইলতৃংমিদেব প্রত্যাবর্তনের অল্পকাল পবেই গিয়াস্থানীন ইজ্বদীন জানীকে প্রাজিত ও বিতাডিত কবিষা বিহাব অধিকাব করিলেন। ইজ্জান তথন ইলতুৎমিদেব জোষ্ঠ পুত্র নাদিকদীন মাহ্মুদের কাছে গিয়া সমস্ত क्या जानाहरतन এবং ठाँहात अञ्दाताय नात्रिककीन माह् मृत नथरनी जि आक्रमन কবিলেন। এই সমযে গিয়াস্থদীন ইউয়জ পূর্ববন্ধ এবং কামরূপ জয় করিবার জন্ম युष्कराजा कविशाहित्मन, ञ्रजुत्रार नामिककीन অनाशास्त्रहे नथरने जिल्लाह কবিলেন। গিয়াস্থন্দীন এই সংবাদ পাইয়া ফিবিয়া আসিলেন এবং নাসিক্ষন্ধীনেব সহিত যুদ্ধ কবিলেন। কিন্তু যুদ্ধে তাঁহাব পরাজয় হইল এবং তিনি সমস্ত থিলজী वामीतित महिल बनी हहेलन। विलाभ जिल्लामिक शामिक वानविध करा हहेन ( ) २२१ औ: ) !

#### বাংলা দেশের ইতিহাস

### १। नामिक़कीन मार्युक

গিয়াক্দীন ইউয়ড় শাহের পরাজয় ও পতনের ফলে লখনোতি রাজ্য সম্পূর্ণ-ভাবে দিল্লীর হুলতানের অধীনে আসিল। দিল্লীর হুলতান ইলত্ৎমিস প্রথমে নাসিক্দীন মাহ মৃদকেই লখনোতির শাসনকর্তার পদে নিযুক্ত করিলেন। নাসিক্দীন মাহ মৃদ হুলতান গারি নামে পরিচিত ছিলেন। তিনি লখনোতি অধিকার করার পর দিল্লী ও অক্যান্ত বিশিষ্ট নগরের আলিম, সৈয়দ এবং অন্তান্ত ধার্মিক ব্যক্তিদের কাছে বছ অর্থ পাঠাইয়াছিলেন। নাসিক্দীন অত্যন্ত যোগ্য ও নানাগুলে ভূষিত ছিলেন। তাঁহার পিতা ইলত্ৎমিসের নিকট একবার বাগদাদের থলিফার নিকট হইতে থিলাৎ আসিয়াছিল, ইলত্ৎমিস তাহাব মধ্য হইতে একটি থিলাৎ ও একটি লাল চন্দ্রান্তপ লখনোতিতে পুত্রের কাছে পাঠাইয়া দেন। কিন্ত হুর্ভাগ্যবশত মাত্র দেড বংসর লখনোতি শাসন করিবাব পরেই মাসিক্দীন মাহ মৃদ রোগাক্রান্ত হইয়া পরলোকগমন করেন। তাঁহাব মৃতদেহ লখনোতি হইতে দিল্লীতে লইয়া গিয়া সমাধিস্থ করা হয়।

নাসিক্ষদীন মাহ মৃদ পিতার অধীনস্থ শাসনকর্তা হিসাবে লখনৌতি শাসন করিলেও পিতার অহ্নোদনক্রমে নিজের নামে মৃদ্রা প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাঁহার কোন কোন মৃদ্রায় বাগদাদের খলিফার নাম দেখিতে পাওয়া যায়।

#### ৬। ইখতিয়ারুদ্দীন মালিক বলকা

নাগিরুদ্ধীন মাহ্ম্দের শাসনকালে হসাম্দ্ধীন ইউয়জের পুত্র ইপতিয়ারুদ্ধীন দৌলং শাহ-ই-বলকা আমীরেব পদ লাভ করিয়াছিলেন। নাসিরুদ্ধীনের মৃত্যুব পর তিনি বিজ্ঞাহী হইলেন এবং লখনোতি রাজ্য অধিকার করিলেন। তথন ইলত্থমিদ তাঁহাকে দমন করিতে সসৈল্পে লখনোতি আসিলেন এবং তাঁহাকে পরাজিত ও বিতাড়িত করিয়া আলাউদ্ধীন জানী নামে তুর্কীস্তানের রাজবংশসভূত এক ব্যক্তিকে লখনোতির শাসনকর্তার পদে নিযুক্ত করিয়া দিল্লীতে প্রত্যাবর্তন করিলেন।

### ৭। আলাউদ্দীন জানী, সৈফুদ্দীন আইবক য়গানতৎ ও আওর খান

আলাউদীন জানী অল্পদিন লখনোতি শাসন করিবার পরে ইলতুংমিস কর্তৃক পদচ্যত হন এবং সৈকুদীন আইবক নামে আর এক ব্যক্তি তাঁহার স্থানে নিযুক্ত হন। সৈকুদীন আইবক অনেকগুলি হাতী ধরিয়া ইলতুংমিসকে পাঠাইয়াছিলেন, এজন্ত ইলতুংমিস তাঁহাকে 'য়গানতং' উপাধি দিয়াছিলেন। ছই তিন বংসর শাসনকর্তার পদে অধিষ্ঠিত থাকার পর সৈকুদীন আইবক য়গানতং পরলোক-গমন করেন। প্রায় একই সময়ে দিল্লীতে ইলতুংমিসও পরলোকগমন করিলেন (১২৩৬ খ্রীঃ)।

ইলত্ৎমিসের মৃত্যুব পরে তাঁহার উত্তরাধিকারীদের হুর্বলতার হ্ববোগ লইয়া প্রাদেশিক শাসনকর্তারা স্বাধীন রাজার মত আচরণ করিতে লাগিলেন। এই সময়ে আওর খান নামে একজন তুকী লখনীতি ও লখনোর অধিকার ক্ষরিয়া বিদিলেন। বিহারের শাসনকর্তা তুগরল তুগান খানের সহিত তাঁহার বিবাদ বাধিল এবং তুগান খান লখনীতি আক্রমণ করিলেন। লখনীতি নগর ও বসনকোট হুর্গের মধ্যবর্তী স্থানে তুগান খান আওর খানের সহিত যুদ্ধ করিয়া তাঁহাকে পরাজিত ও নিহত করিলেন। ফলে লখনোব হুইতে বসনকোট পর্বস্থ এক বিন্তীর্ণ অঞ্চল এখন তুগান খানের হন্তে আসিল।

#### ৮। তুগরল তুগান খান

তুগান থানের শাসনকালে হুলতানা রাজিয়া দিলীর সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁহার অভিষেকের সময়ে তুগান থান দিলীতে কয়েকজন প্রতিনিধি গাঠাইয়াছিলেন। রাজিয়া তুগান থানকে একটি ধ্বন্ধ ও কয়েকটি চক্রাতপ উপহার দিয়াছিলেন। তুগান থান হুলতানা রাজিয়ার নামে লখনোতির টাকশালে মৃদ্রাও উৎকীর্ণ করাইয়াছিলেন। রাজিয়ার সিংহাসনচ্যুতির পরে তুগান থান অবোধ্যা, কড়া ও মানিকপুর প্রভৃতি অঞ্চল অধিকার করিয়া বসিলেন।

এই সময়ে 'তবকাৎ-ই-নাসিরী'র লেখক মীনহাজ-ই-সিরাজ অযোধ্যায় ছিলেন।
তুগরল তুগান খানের সহিত মীনহাজের পরিচয় হইয়াছিল। তুগান খান

শীনহাজকে বাংলাদেশে সইয়া আসেন। শীনহাজ প্রায় তিন বৎসর এদেশে ছিলেন এবং এই সময়কার ঘটনাবলী তিনি স্বচক্ষে দেখিয়া তাঁহার এম্বে লিপিবক্ষ করিয়াছেন।

তুগান থানের শাসনকালে জাজনগরের (উড়িক্সা) রাজা লথনৌতি আক্রমণ করেন। উড়িক্সার শিলালিপির সাক্ষ্য হইতে জানা যায় যে; এই জাজনগররাজ উড়িক্সার গন্ধবংশীয় রাজা প্রথম নরসিংহদেব। তুগরল তুগান থান তাঁহার আক্রমণ প্রতিহত করিয়া পান্টা আক্রমণ চালান এবং জাজনগর অভিমুবে অভিযান করেন ( ১২৪৩ **এ:** )। মীনহাজ-ই-দিরাজ এই অভিযানে তুগান থানের দহিত গিরা-**ছিলেন। তুগান** থান জাজনগর রাজ্যের সীমাস্তে অবস্থিত কটাসিন তুর্গ অধিকার করিয়া লইলেন। কিন্তু তুর্গ জয়ের পর যথন তাঁহার সৈন্মেরা বিশ্রাম ও স্থাহারাদি করিতেছিল, তথন জাজনগররাজের সৈল্লেরা অকস্মাৎ পিছন হইতে তাহাদের আক্রমণ করিল। ফলে তুগান থান পরাজিত হইয়া লথনৌতিতে প্রত্যাবর্তন করিতে বাধ্য হইলেন। ইহার পর তিনি তাঁহার <u>হুইজ</u>ন মন্ত্রী **मर्म् न**म्नुक् व्यामात्री ७ काकी कनानुषीन कामानीत्क मिल्लीत खनाजन व्यामाजिपीन মুদ্দ শাহের কাছে পাঠাইয়া তাঁহার সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। আলাউদীন তথন অযোধ্যার শাসনকর্তা কমরুদ্দীন তমুর থান-ই-কিরানকে তুগান থানের সহায়তা করিবার আদেশ দিলেন। ইতিমধ্যে জাজনগরের রাজা আবার বাংলাদেশ আক্রমণ করিলেন। তিনি প্রথমে লগনোর আক্রমণ করিলেন এবং দেখানকার শাসনকর্তা ফথ ব্-উল্-মুল্ক্ করিমুদ্দীন লাগ্রিকে পরাজিত ও নিহত করিয়া ঐ স্থান দখল করিয়া লইলেন। তাহার পর তিনি লখনৌতি অবরোধ করিলেন। অবরোধের ফলে তুগান থানেব থুবই অস্থবিধা হইয়াছিল, কিন্তু অবরোধের দিতীয় দিনে অযোধ্যার শাসনকর্ত। তমুর থান তাঁহার সৈম্মবাহিনী লইয়া উপস্থিত হইলেন। তথন জাজনগররাজ লখনৌতি পরিত্যাগ করিয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্তন কবিলেন।

কিন্ত জাজনগররাজের বিদায়ের প্রায় সলে সঙ্গেই তুগরল তুগান খান ও তম্র খানের মধ্যে বিবাদ বাধিল এবং বিবাদ যুদ্ধে পরিণত হইল। সারাদিন যুদ্ধ চলিয়ার পর অবশেষে সন্ধ্যায় কয়েক ব্যক্তি মধ্যন্ত হইয়া যুদ্ধ বন্ধ করিলেন। যুদ্ধের শেষে তুগান খান নিজের আবাসে ফিরিয়া গেলেন। তাঁহার আবাস ছিল নগরের প্রধান দারের সামনে এবং দেখানে তিনি সেদিন একাই ছিলেন। তম্ব খান

এই স্থবোগে বিশাস্থাতকতা করিয়া তুগান থানের আবাস আক্রমণ করিলেন। তথন তুগান থান পলাইতে বাধ্য হইলেন। অতঃপর তিনি মীনহাজ-ই-দিরাজকে তমুর থানের কাছে পাঠাইলেন এবং মীনহাজের দৌত্যের ফলে উভয় পক্ষের মধ্যে সন্ধি স্থাপিত হইল। সন্ধির সর্ভ অন্থসারে তমুর থান লখনৌতির অধিকার-প্রাপ্ত হইলেন এবং তুগান থান তাঁহার অন্থচরবর্গ, অর্থভাগুর এবং হাতীগুলি লইয়া দিল্লীতে গমন করিলেন। দিল্লীর তুর্বল স্থলতান আলাউন্দীন মস্দে শাহ তুগান থানের উপর তম্র থানের এই অত্যাচারের কোনই প্রতিবিধান করিজে পারিলেন না। তুগান থান অতঃপর আউধের শাসনভার প্রাপ্ত হইলেন।

## ৯। কমরুদ্ধীন তমুর খান-ই-কিরান ও জলালুদ্দীন মসুদ জানী

তম্ব থান দিল্লীর স্থলতানের কর্তৃত্ব অস্বীকাবপূর্বক হুই বংসর লগনৌতি শাসন করিয়া পরলোকগমন করিলেন (১২৪৬-৪৭ খ্রীঃ)। ঘটনাচক্রে **তিনি ও** তুগরল তুগান থান একই রাত্তিতে শেষ নিংশাস ত্যাগ করেন। তাহার পর আলাউদ্দীন জানীর পুত্র জলালুদ্দীন মস্দ জানী বিহার ও লথনৌতির শাসনক্তান্ত্র হন। ইনি "মালিক-উশ্-শর্ক" ও "শাহ" উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন। প্রায় চারি বংসর তিনি এ তুইটি প্রদেশ শাসন কবিয়াছিলেন।

# ১০। ইখতিয়ারুদ্দীন য়ুজবক তুগরল খান (মুগীর্থ কিন্দুবিক শাহ)

জলাল্দীন মস্দ জানীব পরে যিনি লখনোতির শাসনকর্তা নিযুক্ত হুটুলেন, তাঁহার নাম মালিক ইথতিয়ারুদ্ধীন মুজবক তুগরল থান। ইনি প্রথমে আইন্ট্রের শাসনকর্তা এবং পরে লখনোতির শাসনকর্তার পদে নিযুক্ত হন। ইহার পূর্বে ইনি ছুইবার দিল্লীর তংকালীন স্থলতান নাসিক্দীন মাহ মৃদ শাহের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিয়াছিলেন, কিন্তু ছুইবারই উজীর উলুগ থান বলবনের হন্তক্ষেপের ফলে ইনি স্থলতানের মার্জনা লাভ করেন। ইহার শাসনকালে জাজনগরের সহিত লখনোতির আবার মৃদ্ধ বাধিয়াছিল। তিনবার মৃদ্ধ হয়, প্রথম ছুইবার জাজনগরের স্ক্রিক্ত হয়, কিন্তু ভৃতীয়বার তাহারাই মুজবক তুগরল থানের

ৰাহিনীকে পরাজিত করে এবং যুজবকের একটি বহুমূল্য শেতহতীকে জাজনগরের লৈক্টেরা লইয়া যায়। ইহার পরের বংসর যুজবক উমর্দন রাজ্য \* আক্রমণ করেন। অলক্ষিতভাবে অগ্রসর হইয়া তিনি ঐ রাজ্যের রাজধানীতে উপস্থিত হইলেন; তথন সেধানকার রাজা রাজধানী ছাড়িয়া পলায়ন করিলেন এবং তাঁহার অর্থ, হন্তী, পরিবার, অমুচরবর্গ—সমন্তই যুজবকের দথলে আসিল।

উমর্দন রাজ্য জয় করিবার পর য়ুজবক থুবই গর্বিত হইয়া উঠিলেন এবং আউধের রাজধানী অধিকার করিলেন। ইহার পর তিনি স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়া হলতান মৃগীহন্দীন নাম গ্রহণ করিলেন। কিন্তু আউধে এক পক্ষ কাল অবস্থান করিবার পর তিনি যখন শুনিলেন যে তাঁহার বিরুদ্ধে প্রেরিত সম্রাটেব সৈল্পবাহিনী অদ্রে আসিয়া পড়িয়াছে, তখন তিনি নৌকাষোগে লখনৌতিতে পলাইয়া আসিলেন। য়ুজবক স্বাধীনতা ঘোষণা করায় ভারতের হিন্দু মুসলমান সকলেই তাঁহার বিরূপ সমালোচনা কবিতে লাগিলেন।

লখনোতিতে পৌছিবার পর যুজবক কামরূপ রাজ্য আক্রমণ করিলেন। কামরূপরাজের 'সৈত্তবল বেশী ছিল না বলিয়া তিনি প্রথমে যুদ্ধ না করিয়া পিছু হটিয়া গেলেন। যুজ্তবক তথন কামরূপের প্রধান নগর জয় করিয়া প্রচুর ধনরত্ব হন্তগত করিলেন। কামরূপরাজ যুজ্বকের কাছে সন্ধির প্রস্তাব করিয়া দুত পাঠাইলেন। তিনি যুজ্বকের সামস্ত হিসাবে কামরূপ শাসন করিতে এবং তাঁহাকে প্রতি বংসর হন্তী ও স্বর্ণ পাঠাইতে স্বীকৃত হইয়াছিলেন। যুক্তবক এই প্রস্তাবে সম্মত হন নাই। কিন্তু যুক্তবক একটা ভূল করিয়াছিলেন। কামরূপের শস্ত্রসম্পদ খুব বেশী ছিল বলিয়া যুক্তবক নিজের বাহিনীর আহারের ·জ্ঞন্ত শশু সঞ্চয় করিয়া রাখার প্রয়োজন বোধ করেন নাই। কামরূপের রাজা ইহার অযোগ লইয়া তাঁহার প্রজাদের দিয়া সমস্ত শশু কিনিয়া লওয়াইলেন এবং তাহার পর তাহাদের দিয়া সমস্ত প্রাপ্রণালীর মৃথ থুলিয়া দেওয়াইলেন। ইহার ফলে যুজনকের অধিকৃত সমস্ত ভূমি জলমগ্ন হইয়া পড়িল এবং তাঁহার খাছভাগুার শৃক্ত হইয়া পড়িল। তখন তিনি লখনৌতিতে ফিরিবার চেষ্টা করিলেন। কিন্তু ফিরিবার পথও জলে তুবিয়া গিয়াছিল। স্বতরাং সুজবকের বাহিনী অগ্রসর হইতে পারিল না। ইহা ব্যতীত অল্প সময়ের মধ্যেই ভাহাদের সন্মুথ ও পশ্চাৎ হইতে কামরূপরাজের বাহিনী আসিয়া ঘিরিয়া ধরিল।

वह तात्कात करवान नवस्य शिकटरतत्र मस्या मक्टकर काट्छ।

ভখন পর্বতমালাবেষ্টিত একটি সঙ্কীর্ণ স্থানে উভয় পক্ষের মধ্যে যুদ্ধ হইল। এই যুদ্ধে যুদ্ধবক পরাজিত হইয়া বন্দী হইলেন এবং বন্দিদশাতেই তিনি পরলোকগমন করিলেন।

মৃগীস্থদীন মুজবক শাহের সমন্ত মৃদ্রায় লেখা আছে যে এগুলি "নদীয়া ও আর্জ বদন (?)-এর ভূমি-রাজস্ব হইতে প্রস্তুত" হৈইয়াছিল। কোন কোন ঐতিহাসিক ভ্রমবশত এগুলিকে নদীয়া ও "অর্জ বদন" বিজয়ের স্মারক-মৃদ্রা বলিয়া মনে করিয়াছেন। কিন্তু নদীয়া বা নবদ্বীপ মুজবকের বছ পূর্বে বথতিয়ার খিলজী জয় করিয়াছিলেন। বলা বাহুল্য, মুজবকের এই মৃদ্রাগুলি হইতে এ কথা ব্রায় না যে মুজবকের রাজত্বকালেই নদীয়া.ও অর্জ বদন (?) প্রথম বিজিত হইয়াছিল। 'অর্জ বদন'-কে কেহ 'বর্ধনকোটে'র, কেহ 'বর্ধনানে'ব, কেহ 'উমর্দনে'র বিকৃত রূপ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন।

### ১১। জলালুদীন মস্দ জানী, ইজ্ফুদীন বলবন যুজবকী ও তাজুদীন অস'লান খান

যুজ্বকের মৃত্যুর পরে লখনোতি রাজ্য আবার দিলীর সম্রাটের অধীনে আদে, কারণ ৬৫৫ হিজরায় (১২৫৭-৫৮ খ্রীঃ) লখনোতির টাকশাল হইতে দিল্লীর হলতান নাসিকদ্দীন মাহ মৃদ শাহের নামান্ধিত মৃদ্রা উৎকীর্ণ হইয়াছিল। কিন্তু ঐ সময়ে লখনোতির শাসনকর্তা কে ছিলেন, তাহা জানা যায় না। ৬৫৬ হিজরায় জলালুদ্দীন মহদ জানী দ্বিতীয়বার লখনোতির শাসনকর্তা নিযুক্ত হন। কিন্তু ৬৫৭ হিজরার মধ্যেই তিনি পদ্চাত বা পরলোকগত হন, কারণ ৬৫৭ হিজরায় যথন কড়ার শাসনকর্তা তাজুদ্দীন অর্গলান থান লখনোতি আক্রমণ করেন, তথন ইচ্ছুদ্দীন বলবন যুক্তবকী নামে এক ব্যক্তি লখনোতি শাসন করিতেছিলেন। ইচ্ছুদ্দীন বলবন যুক্তবকী লখনোতি অরক্ষিত অবস্থায় রাথিয়া পূর্ববন্ধ আক্রমণ করিতে গিয়াছিলেন। সেই হুযোগে তাজুদ্দীন অর্গলান থান মালব ও কালিঞ্জর আক্রমণ করিবার ছলে লখনোতি আক্রমণ করেন। লখনোতি নগরের অধিবাসীরা তিনদিন তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিয়া অবশেষে আত্মমর্পণ করিল। অর্গলান থান নগর অধিকার করিয়া লুঠন করিতে লাগিলেন। তাঁহার আক্রমণের থবর পাইয়া ইচ্ছুদ্দীন বলবন ফিরিয়া আসিলেন, কিন্তু তিনি অর্গলান থানের সহিত যুদ্ধ করিয়া আসিলেন, কিন্তু তিনি অর্গলান থানের সহিত যুদ্ধ করিয়া আসিলেন, কিন্তু তিনি অর্গলান থানের সহিত যুদ্ধ করিয়া

পরাজিত ও নিহত হইলেন। ইচ্ছুদ্দীন বলবনের শাসনকালের আর কোন ঘটনার কথা জানা যায় না, তবে ৬৫৭ হিজরায় লখনোতি হইতে দিল্লীতে তুইটি হত্তী ও কিঞ্চিৎ অর্থ প্রেরিত হইয়াছিল—এইটুকু জানা গিয়াছে। ইচ্ছুদ্দীন বলবনকে নিহত করিয়াতাজুদ্দীন অর্দলান খান লখনোতি রাজ্যের অধিপতি হইলেন।

#### ১২। তাতার খান ও শের খান

ইহার পরবর্তী কয় বংসরের ইতিহাস একাস্ত অস্পষ্ট। তাজুদীন অর্ণনান থানের পরে তাতার থান ও শের থান নামে বাংলার ঘৃইজন শাসনকর্তার নাম পাওয়া যায়, কিন্তু তাহাদের সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না।

#### দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

## বাংলায় মুসলমান ৱাজ্যের বিস্তার

#### ১। আমিন খান ও তুগরল খান

১২৭১ খ্রীংর কাছাকাছি সময়ে দিল্লীর স্থলতান বলবন আমিন খান ও তুগরল খানকে যথাক্রমে লখনৌতির শাসনকর্তা ও সহকারী শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। তুগরল বলবনের বিশেষ প্রীতিভাজন ছিলেন। লখনৌতির সহকারী শাসনকর্তার পদে নিযুক্ত হইয়া তুগরল জীবনে সর্বপ্রথম একটি গুরুদায়িত্বপূর্ণ কাজের ভার প্রাপ্ত হইলেন। আমিন খান নামেই বাংলার শাসনকর্তা রহিলেন। তুগরলই সর্বেদর্বা হইরা উঠিলেন।

জিয়াউদ্দীন বাবনির 'তারিথ-ই-ফিরোজ শাহী' গ্রন্থ হইতে জানা যায় যে তুগরল "অনেক অসমসাহসিক কঠিন কর্ম" করিয়াছিলেন। 'তারিখ-ই-মুবারক শাহী'তে লেখা আছে যে, তুগরল সোনারগাওয়ের নিকটে একটি বিরাট ছর্ভেম্ব ফুর্গ নির্মাণ করিয়াছিলেন, তাহা 'কিলা-ই-তুগরল' নামে পরিচিত ছিল। সম্ভবত ঢাকার ২৫ মাইল দক্ষিণে নরকিলা (লোরিকল) নামক স্থানে অবস্থিত মোটের উপর, তুগরল যে পূর্ববঙ্গে অনেক দূর পর্যন্ত মুসলিম রাজত্ব বিস্তার করিয়াছিলেন, তাহাতে কোন দন্দেহ নাই। ত্রিপুরার রাজাদের **ইতিবৃত্ত** 'রাজমালা'য় লেখা আছে যে, ত্রিপুরার বর্তমান রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা রত্নকা যখন তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বাজা-ফাকে উচ্ছেদ করিয়া ত্রিপুরার সিংহাসন অধিকার করেন, তথন তিনি গৌড়েব "তুক্ষ নুপতি"র সাহাঘ্য চাহেন, "তুক্ষ নুপতি" তথন ত্রিপুরা আক্রমণ করিলেন ও রাজা-ফাকে বিতাড়িত করিয়া রহ্মফাকে সিংহাসনে বসাইলেন; রাজা তাঁহাকে একটি ষত্তমূল্য রত্ন উপহার দিলেন; "তুরুষ নুপতি" রত্ব-ফাকে "মানিক্য" উপাধি দিলেন; এই উপাধি এখনও পর্যস্ত ত্রিপুরার রাজাদের নামের দঙ্গে 'যুক্ত হইয়া আসিতেছে। অনেকের মতে **এই** "তুরুত্ব নৃষ্কৃতি" তুগরল। বারনির গ্রন্থ হইতে জানা যায় যে, তুগরল জাজনগর (উড়িক্সা) রাজ্যও আক্রমণ করিয়াছিলেন। এ সময়ে রাঢ়ের নিমার্থ অর্থাৎ বর্ডমান মেদিনীপুর জেলার সমগ্র অংশ এবং বীরভূম, বর্ণমান, বাকুড়া ও ছপলী জেলার অনেকাংশ জাজনগর রাজ্যের অস্তর্ভুক্ত ছিল। তুগরল জাজনগর আক্রমণ করিয়া লুঠন চালাইলেন এবং প্রচুর ধনরত্ব ও হন্তী লাভ করিয়া ফিরিয়া আসিলেন।

জিয়াউদ্দীন বারনির গ্রন্থ হইতে ইহার পরবর্তী ঘটনা সম্বন্ধে যাহা জানা যায়, তাহার সারমর্ম নীচে প্রদত্ত হইল। জাজনগর-অভিযান হইতে প্রত্যাবর্তনের পর তুগরল নানা প্রকারে দিল্লীর কর্তৃত্ব অস্বীকার করিলেন। প্রচলিত নিয়ম অন্থ্যায়ী এই অভিযানের লুঠনলন্ধ সামগ্রীর এক পঞ্চমাংশ দিল্লীতে প্রেরণ করিবার কথা, কিন্তু তুগরল তাহা করিলেন না। বলবন এতদিন পাঞ্চাবে মঙ্গোলদের সহিত্য যুদ্ধে লিপ্ত ছিলেন বলিয়া বাংলার ব্যাপারে মন দিতে পারেন নাই। এই সময় তিনি আবার লাহোরে সাংঘাতিক অন্তন্ত হইয়া পড়িলেন। স্বলতান দীর্ঘকাল প্রকাশে বাহির হইতে না পারায় ক্রমণ গুজব রটিল তিনি মারা গিয়াছেন। এই গুজব বাংলাদেশেও পৌছিল। তথন তুগরল স্থাধীন হইবার স্থবর্ণস্থ্যোগ দেখিয়া আমিন থানের সহিত্য শক্রতায় লিপ্ত হইলেন; অবশেষে লখনীতি নগরের উপকণ্ঠে উভয়ের মধ্যে এক যুদ্ধ হইল। তাহাতে আমিন থান পরাজিত হইলেন।

এদিকে বলবন স্বস্থ হইয়া উঠিলেন এবং দিলীতে আসিয়া পৌছিলেন। তাঁহার অস্কৃত্ব থাকার সময়ে তুগরল যাহা করিয়াছিলেন, নে জন্ত্র'তিনি তুগরলকে শান্তি দিতে চাহেন নাই। তিনি তুগরলকে এক ফরমান পাঠাইয়া বলিলেন, তাঁহাব রোগম্ক্তি যেন তুগরল যথাযোগ্যভাবে উদ্যাপন করেন। কিন্তু তুগরল তখন পুরাপুরিভাবে বিদ্রোহী হইয়া গিয়াছেন। তিনি স্থলতানের ফরমান আসার অব্যবহিত পরেই এক বিপুল সৈত্রসমাবেশ করিয়া বিহার আক্রমণ করিলেন; বলবনের রাজত্বকালেই বিহার লখনোতি হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া স্বতন্ত্র প্রদেশে পরিণত হইয়াছিল। ইহার পর তুগরল মুগীস্কৃত্বীন নাম গ্রহণ করিয়া স্থলতান হইলেন এবং নিজের নামে মৃদ্রা প্রকাশ ও খুৎবা পাঠ করাইলেন (১২৭৯ খ্রীঃ)। তাঁহার দরবারের জাঁকজমক দিল্লীর দরবারকেও হার মানাইল।

বাংলাদেশে তুগরল বিপুল জনপ্রিয়তা অর্জন করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রকৃতি ছিল উদার। দানেও তিনি ছিলেন মৃক্তহন্ত। দরবেশদের একটি প্রতিষ্ঠানের ব্যয়নিবাহের জন্ম তিনি একবার পাঁচ মণ স্বর্ণ দান করিয়াছিলেন, দিল্লীতেও তিনি দানস্বরূপ অনেক অর্থ ও সামগ্রী পাঠাইয়াছিলেন। বলবনের কঠোর স্বস্থাবের জ্ঞশ্য তাঁহাকে সকলেই ভয় করিত, প্রায় কেংই ভালবাসিত না। স্কুতরাং বলবনের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়া তুগরল সমূল্য অমাত্য, দৈয়া ও প্রজ্ঞার সমর্থন পাইলেন।

তুগরলের বিদ্রোহের থবর পাইয়া বলবন প্রায়্ম আহার-নিদ্রা ত্যাগ করিলেন।
তুগরলকে দমন করিবার জন্ম তিনি আউধের শাসনকর্তা মালিক তুরমতীর অধীনে
একদল সৈন্ত পাঠাইলেন, এই সৈন্তদলের সহিত তমর থান শামসী ও মালিক
তাজুদ্দীনের নেতৃত্বাধীন আর একদল সৈন্ত যোগ দিল। তুগরলের সৈন্তবাহিনীর
লোকবল এই মিলিত বাহিনীব চেয়ে অনেক বেশী ছিল, তাহাতে অনেক হাতী
এবং পাইক (হিন্দু পদাতিক সৈন্ত) থাকায় বলবনেব বাহিনীর নায়কেরা তাহাকে
সহজে আক্রমণ করিতেও পারিলেন না। তুই বাহিনী পরস্পরের সম্মুখীন হইয়া
কিছুদিন বহিল, ইতিমধ্যে তুগরল শক্রবাহিনীর অনেক সেনাধ্যক্ষকে অর্থ দারা
হস্তগত করিয়া ফেলিলেন। অবশেষে মুদ্ধ হইল এবং তাহাতে মালিক তুরমতী
শোচনীয়ভাবে পরাজিত হইলেন। তাহাব বাহিনী ছত্রভঙ্গ হইয়া পলাইতে
লাগিল, কিন্ত তাহাদের মথাদর্বস্থ হিন্দুরা লুঠ করিয়া লইল এবং অনেক সৈন্ত
—ফিরিয়া গেলে বলবন পাছে শান্তি দেন, এই ভয়ে তুগরলের দলে যোগ দিল।
বলবন তুরমতীকে ক্ষমা করিতে পারেন নাই, গুপ্তচর দ্বাবা তাহাকে হত্যা করাইয়াছিলেন।

ইহার পরের বংসর বলবন তুগরলেব বিরুদ্ধে আর একজন সেনাপতির অধীনে আর একটি বাহিনী প্রোবণ করিলেন। কিন্তু তুগবল এই বাহিনীর অনেক সৈন্তকে অর্থ দ্বারা হস্তগত করিলেন এবং তাহার পর তিনি যুদ্ধ করিয়া সেনাপতিকে পরাজিত করিলেন।

তথন বলবন নিজেই তুগরলের বিরুদ্ধে অভিযান করিবেন বলিয়া স্থির করিলেন। প্রথমে তিনি শিকারে যাওয়ার ছল করিয়া দিল্লী হইতে সমান ও সনামে গেলেন এবং সেখানে তাঁহার অমুপস্থিতিতে রাজ্যশাসন ও মজোলদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালানে। সম্পর্কে সমস্ত ব্যবস্থা করিয়া কনিষ্ঠ পুত্র বুগরা থানকে সঙ্গে লইয়া আউথের দিকে রওনা হইলেন। পথিমধ্যে তিনি যত সৈক্ত পাইলেন, সংগ্রহ করিলেন এবং আউথে পৌছিয়া আরও তুই লক্ষ সৈক্ত সংগ্রহ করিলেন। তিনি এক বিশাল নৌবহরও সংগঠন করিলেন এবং এথানকার লোকদের নিকট হইতে অনেক কর আদাম করিয়া নিজের অর্থভাগ্রার পরিপূর্ণ করিলেন।

তুগরণ তাঁহার নৌবহর লইয়া সরষু নদীর মোহানা পর্যন্ত অগ্রসর

হইবেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি বলবনের বাহিনীর সহিত যুদ্ধ না করিয়া পিছু হটিয়া আসিলেন। বলবনের বাহিনী নির্বিদ্ধে সরষ্ নালী পার হইল, ইতিমধ্যে বর্ষা নামিয়াছিল, কিন্তু বলবনের বাহিনী বর্ষার অন্থবিধা ও ক্ষতি উপেক্ষা করিয়া অগ্রসর হইল। তুগরল লখনৌতিতে গিয়া উপস্থিত হইলেন, কিন্তু এখানেও তিনি স্থলতানের বিরাট বাহিনীকে প্রতিরোধ করিতে গারিবেন না ব্রিয়া লখনৌতি ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন। লখনৌতির সম্রান্ত লোকেরা বলবন কর্তৃক নির্বাতিত হইবার ভয়ে তাহার সহিত গেল।

বলবন লখনৌতিতে উপস্থিত হইয়া জিয়াউদ্দীন বারনির মাতামহ সিপাহ-শালার হসামৃদ্দীনকে লখনৌতির শাসনকর্তা নিযুক্ত করিলেন এবং নিজে সেখানে একদিন মাত্র থাকিয়া দৈল্পবাহিনী লইয়া তুগর্গের পশ্চাদ্ধাবন ক্রিলেন।

বারনি লিথিয়াছেন, তুগরল জাজনগরের (উড়িস্থা) দিকে পলাইয়াছিলেন; কিন্তু বলবন তুগরলেব জলপথে পলায়নের পথ বন্ধ করিবার জন্য সোনারগাঁওয়ে গিয়া সেথানকার হিন্দু রাজা রায় দক্মজের সহিত চুক্তি কবিয়াছিলেন। লখনৌতি বা গৌড হইতে উডিয়া ঘাইবাব পথে সোনারগাও পডে না। এইজন্ত কোন কোন ঐতিহাসিক বাবনির উক্তি ভুল বলিয়া মনে করিয়াছেন, কেহ কেহ দক্ষিণ-পূর্ব বঙ্গে দ্বিতীয় জাজনগব বাজোব অস্তিত্ব কল্পনা করিয়াছেন, আবার কেহ কেহ বারনির গ্রন্থে 'হাজীনগব'-এর স্থানে 'জাজনগর' লিখিত হইয়াছে বলিয়া মনে করিয়াছেন। কিন্তু সম্ভবত বারনির উক্তিতে কোনই গোলখোগ নাই। তথন 'জাজনগর' বলিতে উডিয়ার বাজার অধিকারভুক্ত সমস্ত **অঞ্চল** বুঝাইত, দে সময় বর্তমান পশ্চিমবঙ্গের মেদিনীপুর জেলা এবং হুগলী, বর্ধমান, বাঁকুডা ও বীরভূম জেলার অনেকাংশ উড়িস্থার রাজার অধিকারে ছিল। সেইরপ 'সোনারগাও' বলিতেও সোনারগাঁওয়ের বাজার অধিকারভুক্ত সমস্ত অঞ্চল বুঝাইত ; তথনকার দিনে শুধু পূর্ববন্ধ নহে, মধ্যবন্ধেরও অনেকথানি অঞ্চল এই রাজার অধীনে ছিল। বলবন থবর পাইয়াছিলেন যে তুগরল জাজনগর রাজ্যের দিকে গিয়াছেন, পশ্চিম বঙ্গের উত্তরার্ধ পার হইলেই ডিনি ঐ রাজ্যে পৌছিবেন, কিন্তু বলবনের বাহিনী তাঁহার নাগাল ধরিয়া ফেলিলে তিনি পূর্বদিকে সরিয়া গিয়া সোনারগাঁওয়ের রাজার অধিকারের মধ্যে প্রবেশ করিয়া জলপথে পলাইতে পারেন, তথন আর তাঁহাকে ধরিবার কোন উপায় থাকিবে না। এইজন্ত বলর্ম্রকে সোনারগাঁওয়ের রাজা রায় দহজের সহিত চুক্তি করিতে হইয়াছিল।

এখন প্রশ্ন এই বে, এই রায় দম্জ কে? অয়োদশ শতান্ধীতে পূর্বন্দে দশরণদেব নামে একজন রাজা ছিলেন, ইহার পিতার নাম ছিল দামোদরদেব। দশরণদেব ও দামোদরদেবের কয়েকটি তাশ্রণাসন পাওয়া নিয়াছে। দামোদরদেব ১২০০-৩১ খ্রীষ্টান্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং স্বস্তুত ১২৪৩-৪৪ খ্রীঃ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। তাহার পবে রাজা হন দশরণদেব, দশরথদেবের তাশ্রশাসন হইতে জানা যায় তাহার 'মরিরাজ-দম্জ্যাধব' বিরুদ্দ ছিল। বাংলার ক্লজী-গ্রন্থ ভলিতে লেখা আছে যে লক্ষানদেনেব সামান্ত পবে দম্জ্যাধব নামে একজন রাজার আবির্তাব হইয়াছিল। বলবন ১২৮০ খ্রীষ্টান্দের কাহাকাছি কোন সময়ে রায় দম্জের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। স্বতরাং 'মরিরাজ-দম্জ্যাধব' দশবথদেব, ক্লজীগ্রন্থব দম্জ্যাধব এবং বাবনির গ্রন্থ উল্লিখিত রায় দম্জকে অভিন্ন ব্যক্তি বলিয়া গ্রহণ কবা যায়।

রায় দমুজ অত্যন্ত পরাক্রান্ত রাজা ছিলেন। তিনি বলবনের শিবিরে গিয়া ঠাঁহার সহিত দেখা করিয়াছিলেন এই সর্তে যে তিনি বলবনের সভায় প্রবেশ কবিলে বলবন উঠিয়া দাড়াইয়। ঠাঁহাকে সন্মান দেখাইবেন। বলবন এই সর্ত পালন কবিয়াছিলেন।

যাথ। হউক, বলবনেব সহিত আলোচনাব পর রায় দমুজ কথা নিলেন যে তুগরল যনি তাঁহার অধিকারেব মধ্যে জলে বা স্থলে অবস্থান করেন অথবা জলপথে পলাইতে চেটা করেন, তাহা হইলে তিনি তাঁহাকে আটকাইবেন। ইহার পর বলবন ৭০ ক্রোণ চলিয়া জাজনগর রাজ্যেব দীমান্তেব থানিকটা দ্রে পৌছিলেন। আনেক ঐতিহাদিক বারনির এই উক্তিকেও ভুল মনে কবিয়াছেন, কিন্তু তথনকার 'দোনারগাঁও' রাজ্যের পশ্চিম দীমান্ত হইতে 'জাজনগর' রাজ্যের পূর্ব দীমান্তের দ্রত্ব কোন কোন জায়গায় কিঞ্চিদ্ধ্র ৭০ ক্রোণ (১৪০ মাইল) হওয়া মোটেই অসম্ভব নয়।

জাজনগরের সীমার কাছাকাছি উপস্থিত ইইয়া বলবন তুগরলের কোন সংবাদ পাইলেন না, তিনি অন্ত পথে গিয়াছিলেন। বলবন মালিক বেকতবৃদ্কে দাত আট হাজার ঘোড়দওয়ার দৈল্ল দিয়া আগে পাঠাইয়া দিলেন। বেকতবৃদ্ চারিদিকে শুপ্তচর পাঠাইয়া তুগরলের থোঁজ লইতে লাগিলেন। অবশেষে একদিন তাঁহার দলের মৃহদ্দদ শের-আন্দাজ এবং মালিক মৃকদ্দর একদল বণিকের কাছে সংবাদ পাইলেন যে তুগ্রল দেড় ক্রোণ দ্রেই শিবির স্থাপন করিয়া আছেন, পরদিন তিনি জাজনগর রাজ্যে প্রবেশ করিবেন। শের-আন্দাজ মালিক বেকতর্নের কাছে এই ধবর পাঠাইয়া নিজের মৃষ্টিমেয় কয়েক জন অফ্চর লইয়াই তুগরলের শিবির আক্রমণ করিলেন। তুগরল বলবনের সমগ্র বাহিনী আক্রমণ করিয়াছে ভাবিয়া শিবিরের সামনে নদী সাঁতরাইয়া পলাইবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু একজন সৈত্ত তাঁহাকে শরাহত করিয়া তাঁহার মাথা কাটয়া ফেলিল। তথন তুগরলের সৈত্তেরা শের-আন্দাজ ও তাঁহার অফ্চরদের আক্রমণ করিল। ইহারা হয়তো নিহত হইতেন, কিন্তু মালিক বেক্তর্দ্ তাঁহার বাহিনী লইয়া সময়মত উপস্থিত হওয়াতে ইহারা রক্ষা পাইলেন।

তুগরল নিহত হইলে বলবন বিজয়গৌরবে লুণ্ঠনলন্ধ প্রচুর ধনসম্পত্তি এবং বহু বন্দী লইয়া লখনৌতিতে প্রত্যাবর্তন করিলেন। লখনৌতির বাজারে এক ক্রোশেরও অধিক দৈর্ঘ্য পরিমিত স্থান জুড়িয়া দারি দারি বধ্যমঞ্চ নির্মাণ করা হইল এবং দেই দব বধ্যমঞ্চে তুগরলের পুত্র, জামাতা, মন্ত্রী, কর্মচারী, ক্রীতদাদ, দেহরক্ষী, তরবারি-বাহক এবং পাইকদের ফাঁদী দেওয়া হইল। তুগরলের অক্সচরদের মধ্যে যাহারা দিল্লীর লোক, তাহাদের দিল্লীতে লইয়া গিয়া তাহাদের আত্মীয় ও বন্ধুদের সামনে বধ করা হইবে বলিয়া বলবন স্থির করিলেন। অবশ্য দিল্লীতে লইয়া যাওয়ার পর বলবন দিল্লীর কাজীর অন্ধ্রোধে তাহাদের অধিকাংশকেই মৃক্তি দিয়াছিলেন। লখনৌতিতে এত লোকের প্রাণ বধ করিয়া বলবন বে নিষ্ট্রতার পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার সমর্থকদেরও মনে অস্ত্যোয স্থাই করিয়াছিল।

এই হত্যাকাণ্ডের পবে বলবন আবও কিছুদিন লখনৌতিতে রহিলেন এবং এখানকার বিশৃষ্থল শাসনব্যবস্থাকে পুনর্গঠন করিলেন। তাহার পর তিনি তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র বুগরা থানকে লখনৌতির শাসনকর্তা নিযুক্ত করিলেন। বুগরা থানকে অনেক সত্পদেশ দিয়া এবং পূর্ববন্ধ বিজ্যের চেষ্টা করিতে বলিয়া বলবন আফুমানিক ১২৮২ খ্রীষ্টাব্দে দিলীতে প্রত্যাবর্তন করিলেন।

# ২। নাসিরুদীন মাহ্মুদ শাহ (বৃগরা খান)

বলবনের কনিষ্ঠ পুত্রের প্রকৃত নাম নাসিরুদ্দীন মাহ্মুদ, কিন্তু ইনি বুগরা খান নামেই সমধিক পরিচিত ছিলেন। তুগরলের বিরুদ্ধে বলবনের অভিযানের সময় ইনি বলবনের বাহিনীর পিছনে যে বাহিনী ছিল তাহা পরিচালনা করিয়াছিলেন। বলবন তুগরলের স্বর্ণ ও হস্তীগুলি দিল্লীতে লইয়া গিয়াছিলেন, অক্তান্ত সম্পত্তি বুগরা থানকে দিয়াছিলেন। বুগরা থানকে তিনি ছত্ত প্রভৃতি রাজচিছ্ক ব্যবহারেরও অন্ত্যতি দিয়াছিলেন।

বুগবা থান অত্যন্ত অলস ও বিলাসী ছিলেন। লখনৌতির শাসনকর্তার পদে অধিষ্ঠিত হইয়া তিনি ভোগবিলাদের স্রোতে গা ভাদাইয়া দিলেন। পিতা দুর বিদেশে, স্থতরাং বুগরা থানকে নিবৃত্ত করিবার কেহ ছিল না।

এইভাবে বংসর চারেক কাটিয়া গেল। তাহার পর বলবনের জােষ্ঠ পু্জ মঙ্গোলদিগের সহিত যুদ্ধে নিহত হইলেন (১৮৮৬ খ্রীঃ)। উপযুক্ত পুজের যুত্যতে বলবন শােকে ভাঙিয়া পড়িলেন এবং কিছুদিনের মধােই তিনি পীড়িত হইয়া পযাা গ্রহণ কবিলেন। বলবন তথন নিজেব অস্তিম সময় আসন্ধ বুঝিয়া বুগরা পানকে বাংলা হইতে আনাইয়া তাঁহাকে দিল্লীতে থাকিতে ও তাহার যুত্যুর পরে দিল্লীর সিংহাসমে আরোহণ করার জন্ম প্রস্তুত্ত হইতে বলিলেন। অতঃপর বৃগরা থান তিন মাস দিল্লীতেই রহিলেন। কিন্তু কঠোর সংয়মী বলবনের কাছে থাকিয়া তাঁহার ভাগবিলাসের তৃষ্ণা মিটানাের কোন স্বয়েগাই নিলিতেছিল না বলিয়া তিনি অথৈর্য হইয়া উঠিলেন। এদিকে বলবনেরও দিন দিন অবস্থাব উন্নতি হইতেছিল। তাহার ফলে একদিন বৃগুরা থান সমস্ত ধৈর্য হারাইয়া বসিলেন এবং কাহাকেও কিছু না বলিয়া আবার লখনােতিতে ফিরিয়া গোলেন। পথে তিনি পিতার অবস্থাব পুনরায় অবনতি হওয়ার সংবাদ পাইয়া-ছিলেন, কিন্তু আবাব দিল্লীতে ফিবিতে তাঁহার দাহস হয় নাই। লথনােতিতে প্রত্যবর্তন করিয়া বুগরা থান পূর্ববং এদেশ শাসন করিতে লাগিলেন।

ইহার অল্প পরেই বলবন পরলোকগমন করিলেন (১২৮৭ খ্রী:)। মৃত্যু-কালে তিনি তাঁহার জোষ্ঠপুত্রের পুত্র কাইথদরুকে আপনার উত্তরাধিকারী হিদাবে মনোনীত করিয়া গিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার উজীব ও কোতোয়ালেব সহিত কাইখদরুর পিতার বিরোধ ছিল, এইজন্ম তাঁহারা কাইখদরুকে দিল্লীর দিংহাদনে না বদাইয়া বুগরা খানের পুত্র কাইকোবাদকে বদাইলেন। এদিকে লখনোতিতে বুগরা খান স্বাধীন হইলেন এবং নিজের নামে মৃদ্রা প্রকাশ ও পুথবা পাঠ করাইতে স্কুক্ষ করিলেন।

কাইকোবাদ তাঁহার পিতার চেয়েও বিলাদী ও উচ্ছ্রুল প্রকৃতির লোক

ছিলেন। তিনি স্থলতান হইবার পরে দিল্লীর সন্ধিকটে কীলোখারী নামক স্থানে একটি নৃতন প্রাসাদ নির্মাণ করিয়া চরম উচ্ছু খলতায় মগ্ন হইয়া গেলেন। মালিক নিজামূদীন এবং মালিক কিওয়ামূদ্দীন নামে হই ব্যক্তি তাঁহার প্রিয়পাত্ত ছিল, ইহাদের প্রথমজন প্রধান বিচারপতি ও রাজপ্রতিনিধি এবং দ্বিতীয়জন সহকারী রাজপ্রতিনিধি নিযুক্ত হইল এবং ইহারাই রাজ্যের সর্বময় কর্তা হইয়া দাঁড়াইল। ইহাদের কুমন্ত্রণায় কাইকোবাদ কাইখসক্ষকে নিহত করাইলেন, পুরাতন উজীরকে অপমান করিলেন এবং বলবনের আমলের কর্মচারীদের সকলকেই একে একে নিহত বা পদচ্যুত করিলেন।

কাইকোবাদ যে এইরপে সর্বনাশের পথে অগ্রসর হইয়া চলিতেছেন, এই সংবাদ লখনৌতিতে বৃগরা থানের কাছে পৌছিল। তিনি তথন পুত্রকে অনেক সন্থাদেশ দিয়া পত্র লিখিলেন। কিন্তু কাইকোবাদ (বোধ হয়্ম পিতার "উপযুক্ত পুত্র" বলিয়াই) পিতার উপদেশে কর্ণপাত করিলেন না। বৃগরা খান যথন দেখিলেন যে পত্র লিখিয়া কোন লাভ নাই, তথন তিনি স্থির করিলেন দিল্লীর সিংহাসন অধিকার করার চেষ্টা করিবেন এবং এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তিনি এক সৈম্বাহিনী লইয়া অগ্রসর হইলেন।

পিতা সদৈত্যে দিল্লীতে আসিতেছেন শুনিয়া কাইকোবাদ তাঁহাব প্রিয়পাত্র নিজামুদ্দীনের সহিত পরামর্শ করিলেন এবং তাঁহার পরামর্শ অফুষায়ী এক সৈক্ত-বাহিনী লইয়া বাংলার দিকে অগ্রসর হইলেন। সর্যু নদীর তীরে যখন তিনি পৌছিলেন, তখন বুগরা খান সর্যুর অপর পারে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন।

ইহার পর দুই তিন দিন উভয় বাহিনী পরস্পরের সম্মুখীন হইয়া রহিল। কিস্তু
মুদ্ধ হইল না। তাহার বদলে সদ্ধির কথাবার্তা চলিতে লাগিল। সদ্ধির সত
স্থির হইলে ব্গরা থান তাঁহার বিতীয় পুত্র কাইকাউসকে উপটোকন সমেত
কাইকোবাদের দরবারে পাঠাইলেন। কাইকোবাদও পিতার কাছে নিজের শিশুপুত্র
কাইমুর্স্কে একজন উজীরের সঙ্গে উপহার সমেত পাঠাইলেন। পৌত্রকে দেখিয়া
ব্গরা থান সমন্ত কিছু ভূলিয়া গেলেন এবং দিল্লীর উজীরকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিয়া
তাহাকে আদর করিতে লাগিলেন।

ত্বষ্ট নিজামুদ্দীনের পরামর্শে কাইকোবাদ এই দর্ভে বুগরা থানের সহিত সৃদ্ধি করিয়াছিলেন যে বুগরা থান কাইকোবাদের সভার গিয়া সাধারণ প্রাদেশিক শাসনকর্ভার মতেই তাঁহাকে অভিবাদন করিবেন ও সন্মান দেখাইবেন। অনেক ভালাপ-ভালোচনা ও ভীতিপ্রদর্শনের পরে ব্র্বরা থান এই দর্ভে রাজী হইয়াছিলেন। এই সর্ত পালনের জন্ম ব্র্বরা থান একদিন বৈকালে সর্ব্ নদী পার
হইয়া কাইকোবাদের শিবিরে গেলেন। কাইকোবাদ তথন সম্রাটের উচ্চ মদনদে
বিস্মাছিলেন। কিন্তু পিতাকে দেখিয়া তিনি আর থাকিতে পারিলেন না। তিনি
খালি পায়েই তাঁহার পিতার কাছে দৌড়াইয়া গেলেন এবং তাঁহার পায়ে পড়িবার
উপক্রম করিলেন। ব্র্বরা থান তথন কাঁদিতে কাঁদিতে তাঁহাকে আলিঙ্গন
করিলেন। কাইকোবাদ পিতাকে মদনদে বদিতে বলিলেন, কিন্তু ব্র্বরা থান
তাহাতে রাজী না হইয়া প্রেকে নিজে লইয়া গিয়া মদনদে বদাইয়া দিলেন এবং
নিজে মদনদের দামনে করজোডে দাঁড়াইয়া রহিলেন। এইভাবে ব্র্বরা থান
'দিয়াটের প্রতি প্রদ্ধা নিবেদন' করার পর কাইকোবাদ মদনদ হইতে নায়য়া
আদিলেন। তথন সভায়াউপস্থিত আমীরেরা তুই বাদশাহের শিব স্বর্ণ ও রত্নে
ভ্ষিত করিয়া দিলেন। শিবিরের বাহিরে উপস্থিত লোকেরা শিবিরের মধ্যে
আদিয়া তুইজনকৈ প্রদ্ধার্ঘ্য দিতে লাগিল, কবিরা বাদশাহদ্বয়ের প্রশন্তি করিতে
লাগিলেন, এক কথায় পিতা-প্রের মিলনে কাইকোবাদের শিবিরে মহোৎসব
উপস্থিত হইল। তাহার পর ব্র্বরা থান নিজের শিবিরে ফিরিয়া আদিলেন।

ইহার পবেও কয়েকদিন ব্রবা থান ও কাইকোবাল সর্যু নদীর তীরেই রহিয়া গেলেন। এই কয়দিনও পিতাপুত্রে সাক্ষাংকার ও উপহারবিনিময় চলিয়াছিল। বিলায়গ্রহণের প্রায়ের ব্রবা থান কাইকোবাদকে প্রকাশে অনেক সত্পদেশ দিলেন, সংখ্যী হইতে বলিলেন এবং মালিক নিজামুদ্দীন ও কিওয়ামুদ্দীনকে বিশেষভাবে অফ্গ্রহ করিতে পরামর্শ দিলেন, কিন্তু বিলায় লইবার সময় কাইকোবাদের কানে কানে বলিলেন ধে, তিনি ধেন এই তুইজন আমীরকে প্রথম স্থাবার পাইবামাত্র বধ করেন। ইহার পব তুই স্থলতান নিজের নিজের রাজধানীতে ফিরিয়া গোলেন।

বিখ্যাত কবি আমীর খদক কাইকোবাদেব সভাকবি ছিলেন এবং এই অভিযানে তিনি কাইকোবাদের সঙ্গে গিয়াছিলেন। কাইকোবাদের নির্দেশে তিনি বৃগরা খান ও কাইকোবাদের এই মধুর মিলন অবিকলভাবে বর্ণনা করিয়া 'কিরান-ই-সদাইন' নামে একটি কাব্য লিখেন। সেই কাব্য হইতেই উপরের বিবরণ সক্ষলিত হইয়াছে।

काहेरकावालित मत्न मिन्न इहेवात भटत वृगता थान-व्याप्टिशत एव व्याप

তিনি অধিকার করিয়াছিলেন, তাহা কাইকোবাদকে ফিরাইয়া দেন। কিন্ত বিহার তিনি নিজের দখলেই রাখিলেন।

দিলীতে প্রত্যাবর্তন করিবার পথে কাইকোবাদ মাত্র কয়েক দিন ভালভাবে চলিয়াছিলেন, কিন্তু তাহার পর আবার তিনি উচ্চূঙ্গল হইয়া উঠেন। তাঁহার প্রধান সেনাপতি জলালৃদ্দীন থিলজী তাঁহাকে হত্যা করান (১২৯০ থাঃ)। ইহার তিন মাস পরে জলালৃদ্দীন কাইকোবাদের শিশু পুত্র কাইমূর্স্কে অপসারিত করিয়া দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন। ইহার পর বংসর হইতে বাংলার সিংহাসনে ব্গরা খানের দ্বিতীয় পুত্র রুকয়্দ্দীন কাইকাউসকে অধিষ্ঠিত দেখিতে পাই। পুত্রের মৃত্যুক্ষনিত শোকই ব্গরা খানের সিংহাসন ত্যাগের কারণ বলিয়া মনে হয়।

### ৩। রুকমুদ্দীন কাইকাউস

মৃদ্রার সাক্ষ্য হইতে দেখা যায়, রুকমুদ্দীন কাইকাউস ১২৯১ হইতে ১৩০১ ঞ্রঃ পর্যস্ত লথনৌতির স্থলতান ছিলেন। তাঁহার রাজস্বকালের বিশেষ কোন ঘটনার কথা জানা যায় নাই।

কাইকাউদের প্রথম বংসরের একটি মুদ্রায় লেখা আছে যে ইহা 'বঙ্গ'-এর ভূমি-রাজস্ব হইতে প্রস্তুত হইয়াছে। স্বতরাং পূর্ববন্ধের কিছু অংশ যে কাইকাউদের রাজ্যভুক্ত ছিল, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। এই অংশ ১২৯১ খ্রীঃর পূর্বেই মুসলমানগণ কর্তৃক বিজিত হইয়াছিল। পশ্চিম বন্ধের ত্রিবেণী অঞ্চলও কাইকাউদের রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। সন্তবত এই অঞ্চল কাইকাউদের রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। সন্তবত এই অঞ্চল কাইকাউদের রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। সন্তবত এই অঞ্চল কাইকাউদের রাজত্বকালেই' প্রথম বিজিত হয়, কারণ প্রাচীন প্রবাদ অন্থমারে জাফর ধান নামে একজন বীর মুসলমানদের মধ্যে সর্বপ্রথম ত্রিবেণী জয় করিয়াছিলেন। কাইকাউদের অধীনস্থ রাজপুক্ষ এক জাফর ধানের নামান্ধিত তুইটি শিলালিপি পাওয়া গিয়াছে, তন্মধ্যে একটি শিলালিপি ত্রিবেণীতেই মিলিয়াছে। ইহা হইতে মনে হয়, এই জাফর ধানই কাইকাউদের রাজত্বকালে ত্রিবেণী জয় করেন। বিহারেও কাইকাউদের অধিকার ছিল, এই প্রদেশের শাসনকর্তা ছিলেন ধান ইথিতিয়ারুক্ষীন ফিরোজ আতিগীন নামে একজন প্রভাবপ্রতিপত্তিশালী ব্যক্তি। কাইকাউদের সহিত প্রতিবেশী রাজ্যগুলির কী রক্ম সম্পর্ক ছিল, সে সম্বন্ধে

কিছু জানা যায় না। তবে দিলীর খিলজী স্থলতানদের বাংলার উপর একটা আক্রোণ ছিল। জলালুদ্দীন থিলজী মৃসলিম ঠগীদের প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত না করিয়া নৌকায় বোঝাই করিয়া বাংলা দেশে পাঠাইয়া দিতেন, যাহাতে উহারা বাংলা দেশে লুঠতরাজ চালাইয়া এদেশের শাসক ও জনসাধারণকে অন্থির করিয়া তুলে।

### ৪। শামসুদ্দীন ফিরোজ শাহ

ককমুদ্দীন কাইকাউদেব পর শামস্থদ্দীন ফিবোজ শাহ লথনৌতির স্থলতান ্হন। ১৩০১ হইতে ১৩২২ খ্রীঃ—এই স্থদীর্ঘ একুশ বংসর কাল তিনি রা**জন্ম করেন।** তাঁহাব রাজ্যেব আয়তন ছিল বিরাট। তাঁহাব পূর্ববতী লথনৌতির স্থলতানরা ষে বাজা শাসন করিয়াছিলেন, তাহাব অতিবিক্ত বহু অঞ্লল-সাতগাঁও, ময়মন-শিংহ ও সোনারগাঁও, এমন কি স্থদুর সিলেট পর্যন্ত তাঁহাব রাজ্যের **অন্তর্ভু** ক্র হইয়াছিল। ইনি অত্যন্ত পৰাক্রান্ত ও যোগ্যতাসম্পন্ন নরপতি ছিলেন, কিছ ইহার সম্বন্ধে থুব কম তথ্যই জানা যায়। ইহার বংশপরিচয়ও আমাদের অঞ্চাত। ইব্ন ববু,তাব মতে ইনি ব্গবা খানের পুত্র। কিন্তু মূদ্রার সাক্ষ্য এবং **অন্যান্ত** প্রমাণ দাবা ইব্ন বভুতার মত ভান্ত বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে। যতদূর মনে হয় ক্রকফুদ্দীন কাইকাউদেব আমলে যিনি বিহাবের শাসনকর্তা ছিলেন, সেই ইথডিয়ারুদ্দীন ফিরোজ আতিগীনই কাইকাউদের মৃত্যুব পবে শামস্থদী<mark>ন ফিরোজ</mark> শাহ নাম লইয়া স্থলতান হন। ইতিপূর্বে স্লবন বুগুরা খানকে সাহায্য করিবাব জন্ম "ফিবোজ" নামক তুইজন যোগ্য ব্যক্তিকে বাংলা দেশে বাধিয়া গিয়াছিলেন। ভন্মধ্যে একজন ফিরোজকে বুগুবা খান কাইকোবাদের নিকট পাঠাইয়া দিয়াছিলেন; অপরজন বাংলাতেই ছিলেন, ইনিও আমাদের আলোচ্য শামস্থদীন ফিরোজ শাহের সহিত অভিন্ন হইতে পারেন।

শিলালিপির সাক্ষ্যের সহিত প্রাচান প্রবাদ ও 'থুশীনামা' নামক ফার্সী গ্রন্থের সাক্ষ্য মিলাইয়া লইলে দেখা যায়, শামস্থদীন ফিরোজ শাহের আমলেই সর্বপ্রথম সাতগাঁও ম্সলিম শক্তি কর্তৃক বিজিত হয়; এই বিজয়ে ম্সলিম বাহিনীর নেতৃত্ব করেন জ্রিবেণী বিজেতা জাফর থান; এই জাফর থান অতান্ত প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তি ছিলেন, শিলালিপিতে ইনি "রাজা ও সমাটদের সাহায্যকারী" বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন; ত্রিবেণী ও দাতগাঁও বিজয়ের পরে জাফর খান এই অঞ্চলেই পরলোক-গমন করেন; ত্রিবেণীতে তাঁহার সমাধি আছে।

শিলালিপির সাক্ষ্য হইতে জানা যায়, শ্রীহট্ট বা সিলেটও শামস্থদীন ফিরোজ শাহের রাজত্বকালেই প্রথম বিজিত হইয়াছিল। প্রবাদ আছে যে শাহ জলাল নামে একজন দরবেশ মুসলমানদের সিলেট অভিযানে নেতৃত্ব করিয়াছিলেন। এই শাহ জলাল সম্ভবত শেখ জালালুদ্দীন তবিজ্ঞীর (১১৯৭-১৩৪৭ খ্রীঃ) সহিত অভিয়।

কিংবদন্তী অমুসারে সাতগাঁও ও সিলেটের শেষ হিন্দু রাজাদের নাম ষ্থাক্রমে ভূদেব নুপতি ও গৌড়গোবিন্দ; উভয়েই নাকি গোবধ করার জন্ত মুসলিম প্রজাদের পীড়ন করিয়াছিলেন এবং সেই কারণে মুসলমানবা তাঁহাদের রাজ্য আক্রমণ ও অধিকার করিয়াছিল। এইসব কিংবদন্তীর বিশেষ কোন ভিত্তি আছে বলিয়া মনে হয় না।

শামস্কীন ফিরোজ শাহেব অস্কৃত ছয়টি বয়ঃপ্রাপ্ত পুত্র ছিলেন বলিয়া জানা য়য়। ইহাদের নাম—শিহাবৃদ্ধীন বৃগড়া শাহ, জলালৃদ্ধীন মাহ মৃদ্ শাহ, গিয়াস্থদীন বাহাত্বর শাহ, নাসিক্ষদীন ইবাহিম শাহ, হাতেম খান ও কংলু খান। ইহাদের মধ্যে হাতেম খান পিতার রাজত্বকালে বিহার অঞ্চলের শাসনকর্তা ছিলেন বলিয়া শিলালিপি হইতে জানা যায়। শিহাবৃদ্ধীন, জলালৃদ্ধীন, গিয়াস্থদ্ধীন ও নাসিক্ষদীন পিতার জীবদ্ধশাতেই বিভিন্ন টাকশাল হইতে নিজেদের নামে মৃদ্রা প্রকাশ করিয়াছিলেন। ইহা হইতে কেহ কেহ মনে করিয়াছেন যে ইহারা পিতার বিক্লছে বিজ্ঞোহ করিয়াছিলেন। কিন্তু এই মত যে আন্ত, তাহা মৃদ্রার সাক্ষ্য এবং বিহারের সমসাময়িক দরবেশ হাজী আহমদ য়াহয়া মনেরির 'মলফুজ্ম' (আলাপ-আলোচনার সংগ্রহ)—এর সাক্ষ্য হইতে প্রতিপন্ন হয়। প্রকৃত সত্য এই যে, শামস্থদীন ফিরোজ শাহ তাঁহার ঐ চারি জন পুত্রকেও রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে শাসনকর্তার পদে নিয়োগ করিয়াছিলেন এবং তাঁহাদের নিজ নামে মৃদ্রা প্রকাশের অধিকার দিয়াছিলেন।

আহমদ রাহরা মনেরির 'মলফুজৎ'-এর মতে 'কামরু' (কামরূপ )-ও শামস্থান ফিরোজ শাহের রাজ্যভুক্ত হইরাছিল এবং তাহার শাসনকর্তা ছিলেন গিরাস্থদীন। এই 'মলফুজৎ' হইতে জানা যায় যে গিরাস্থদীন অত্যন্ত স্বেচ্ছাচারী ও উদ্ধন্ত প্রকৃতির এবং হাতেম খান একাস্ত মৃত্ব ও উদার প্রকৃতির লোক ছিলেন। 'মলফুজং'-এর সাক্ষ্য বিশ্লেষণ করিলে মনে হয়, শামস্থদীন ফিরোজ শাহের রাজধানী ছিল সোনারগাঁওয়ে।

চতুর্দশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ হইতেই বাংলার স্থলতানের মূজায় পাণ্ড্রা (মালদহ জেলা) নগরের নামান্তর 'ফিরোজাবাদ'-এর উল্লেখ দেখা যায়। সম্ভবক্ত শামস্থদীন ফিরোজ শাহের নাম অন্থদারেই নগরীটির এই নাম রাখা হইরাছিল।

# ৫। গিয়াস্থলীন বাহাদূর শাহ ও নাসিরুদ্দীন ইব্রাহিম শাহ

শামস্থদীন ফিরোজ শাহের মৃত্যুর পরবর্তী ঘটনা সম্বন্ধে তিনজন সমসাময়িক লেখকের বিবরণ পাওয়া যায়। ইহারা হইলেন জিয়াউদ্দীন বারনি, ইসমি এবং ইব্ন্ বজুতা। এই তিনজন লেখকের উক্তি এবং মৃদ্রার সাক্ষ্য হইতে যাহা জানা যায়, তাহার সংক্ষিপ্তদার নীচে প্রদন্ত হইল।

শামস্থদীন ফিরোজ শাহের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র শিহাবৃদ্ধীন বুগড়া শাহ সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। কিন্তু তাঁহার ভাতা গিয়াস্থদীন বাহাদুর শাহ শিহাবুদ্দীনকে পরাজিত ও বিতাড়িত করিয়া লখনৌতি অধিকার করিলেন। গিয়াস্থন্দীন বাহাতুরের হাতে শিহাবুদ্দীন বুগড়া ও নাদিক্ষদীন ইব্রাহিম ব্যতীত **छाँ**रात्र आत्र मम्ख बांठार निरुठ रहेलन। भिरातूकीन ७ नामिककीन पिल्लीत তংকালীন স্থলতান গিয়াস্থদীন তুগলকের সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। শিহাবুদ্দীন বুগড়া সম্ভবত সাহায্য প্রার্থনা করার অব্যবহিত পরেই পরলোকগমন করিয়াছিলেন. কারণ ইহার পরে তাঁহার আর কোন উল্লেখ দেখিতে পাই না। বারনি লিখিয়াছেন ষে লথনৌতির কয়েকজন সম্ভাস্ত ব্যক্তি গিয়াস্থদীন বাহাদূরের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হইয়া গিয়াস্থন্দীন তুগলকের সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছিলেন। গিয়াস্থনীন তুগলক এই সাহাধ্যের আবেদনে সাড়া দিলেন এবং তাঁহার পুত্র জুনা থানের উপর দিল্লীর শাসনভার অর্পণ করিয়া পূর্ব ভারত অভিমূথে সসৈন্যে যাত্রা করিলেন। তিনি ত্রিছত আক্রমণ করিলেন এবং সেধানকার কর্ণাটবংশীয় রাজা হরিসিংহ-দেবকে পরাজিত ও বিতাড়িত করিয়া ঐ রাজ্যে প্রথম মুসলিম অধিকার প্রতিষ্ঠা করিলেন। ত্রিছতে নাসিক্দীন ইত্রাহিম তাঁহার সহিত যোগদান করিলেন। গিয়াস্থদীন তুগলক তাঁহার পালিড পুত্র তাতার খানের অধীনে এক বিরাট সৈক্তবাহিনী নাসিকদ্দীনের সঙ্গে দিলেন। এই বাহিনী লখনোতি অধিকার করিয়া লইল।

গিয়াস্থন্দীন বাহাদ্র শাহ ইতিমধ্যে লখনৌতি হইতে পূর্ববঙ্গে পলাইয়া গিয়াছিলেন এবং গিয়াসপুর (বর্তমান ময়মনসিংহ শহরের ২৫ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে) অবস্থান করিতেছিলেন। শক্রবাহিনীর অগ্রগতির থবব পাইয়া তিনি ঐ ঘাঁটি হইতে বাহির হইয়া লখনৌতির দিকে অগ্রসর হইলেন।

অতঃপব তুই পক্ষে যুদ্ধ হইল। ইসমি এই যুদ্ধেব বিস্তৃত বর্ণনা দিয়াছেন।
গিয়াস্থন্দীন বাহাদ্র প্রচণ্ড আক্রোণে তাঁহাব লাতা নাসিক্ষদীন ইরাহিম
পরিচালিত শক্রবাহিনীর বাম অংশে আক্রমণ চালাইতে লাগিলেন। তাঁহার
আক্রমণের মুখে দিল্লীর সৈন্তেরা প্রথম প্রথম ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িতে লাগিল,
কিন্তু সংখ্যাধিক্যেব বলে তাহারা শেষ পর্যস্ত জয়ী হইল। গিয়াস্থন্দীন বাহাদ্র
তথন পূর্বক্ষের দিকে পলায়ন কবিলেন। হয়বংউল্লাব নেতৃত্বে দিল্লীর একদল
সৈম্ভ তাঁহার অন্থ্যরণ করিল। অবশেষে গিয়াস্থন্দীনের ঘোড়া একটি নদী পার
হইতে গিয়া কাদায় পডিয়া গেলে দিল্লীব সৈন্তোবা তাঁহাকে বন্দী করিল।

গিয়াস্থন্দীন বাহাদবকে তথন লথনোতিতে লইয়া যাওয়া হইল এবং সেথানে দড়ি বাঁধিয়া তাঁহাকে গিয়াস্থদীন তুগলকেব সভায় উপস্থিত করা হইল।

গিয়াস্থন্দীন তুগলক বাংলাকে তাঁহাব দাদ্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করিয়া নাদিরুদ্দীন ইব্রাহিমকে লথনোতি অঞ্চলের শাসনভার অর্পণ করিলেন; তাতাব থান দোনারগাঁও ও সাতগাঁওয়ের শাসনকর্তা নিযুক্ত হইলেন। নাদিরুদ্দীন নিজের নামে মূদ্রা প্রকাশ করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহাতে সার্বভৌম সম্রাট হিসাবে প্রথমে গিয়াস্থন্দীন তুগলকের এবং পরে মূহম্ম তুগলকের নাম থাকিত।

গিয়াস্থদীন তৃগলক বাংলাদেশ হইতে লুন্তিত বহু ধনরত্ম এবং বন্দী গিয়াস্থদীন বাহাদ্রকে লইয়া দিল্লার দিকে বওনা হইলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি দিল্লীতে পৌছিতে পারেন নাই। তাঁহার পুত্র জুনা খান দিল্লীর উপকঠে তাঁহার অভ্যর্থনার জন্ম যে মণ্ডপ নির্মাণ করিয়াছিলেন, তাহাতে প্রবেশ কবিবামাত্র তাহা ভাঙিয়া পড়িল, এবং ইহাতেই তাঁহার প্রাণাস্ত হইল (১৩২৫ খ্রীঃ)।

ইহার পর জুনা থান মুহম্মদ শাহ নাম লইয়া দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। ইতিহাসে তিনি মুহম্মদ তুগলক নামে পরিচিত। তিনি বাংলাদেশের শাসন ব্যবস্থার পরিবর্তন করিলেন। লখনৌতি অঞ্চলের শাসনভার কেবলমাত্র নাসিকদীন ইত্রাহিম শাহের অধীনে না রাখিয়া তিনি পিগুর থিলজী নামে এক ব্যক্তিকে নাসিকদীনের সহযোগী শাসনকর্তা রূপে নিয়োগ করিয়া দিলী হইতে পাঠাইয়া দিলেন এবং পিগুরকে 'কদর থান' উপাধি দিলেন; মালিক আরু রেজাকে তিনি লথনোতির উজীরের পদে নিয়োগ করিলেন। গুলিয়াস্থদীন বাহাদ্র শাহকেও তিনি মৃক্তি দিলেন এবং তাঁহাকে সোনারগাঁওয়ে তাতার থানের সহযোগী শাসনকর্তা রূপে নিয়োগ কবিয়া পাঠাইলেন; ইতিপূর্বে তিনি তাঁহার অভিষেকের সময়ে তাতার থানকে 'বহরাম থান' উপাধি দিয়াছিলেন। মালিক ইচ্ছ্দীন য়াহয়াকে তিনি সাতগাঁওয়ের শাসনকর্তার পদে নিয়োগ করিলেন।

ইহার তুই বংসর পর যথন মৃহম্মদ তুগলক কিসলু থানের বিদ্রোহ দমন করিতে মৃলভানে গেলেন, তথন লথনৌতি হইতে নাসিক্দীন ইবাহিম গিয়া তাঁহার সহিত যোগদান কবিলেন এবং কিসলু থানের সহিত যুদ্ধে দক্ষতার পরিচয় দিলেন। ইহার পর নাসিক্দীনেব কী হইল, সে সম্বন্ধে কোন সংবাদ পাওয়া যায় না।

গিয়াস্থলীন বাহাদব শাহ ১০২৫ খ্রীঃ হইতে ১০২৮ খ্রীঃ পর্যন্ত বহবাম থানের সঙ্গে যুক্তভাবে সোনাবগাঁও অঞ্চল শাসন করেন। এই কয় বংসর তিনি নিজের নামে মৃদ্রা প্রবাশ করেন; সেইসব মৃদ্রায় হথারীতি সম্রাট হিসাবে মৃহম্মদ তুগলকেব নামও উল্লিখিত থাকিত। অতঃপর মৃহম্মদ তুগলক যথন মৃলতানে কিসলু থানেব বিদ্রোহ দমনে ব্যস্ত ছিলেন, তথন গিয়াস্থলীন বাহাদ্র স্বযোগ বৃঝিয়া বিদ্রোহ করিলেন। কিন্তু বহরাম খানের তংপরতার দক্ষণ তিনি বিশেষ কিছু করিবার স্বযোগ পাইলেন না। বহরাম খান গিয়াস্থলীনের বিদ্রোহের সংবাদ পাইবামাত্র সমস্ত সেনানায়ককে একত্র করিলেন এবং এই সম্মিলিত বাহিনী লইয়া গিয়াস্থলীনকে আক্রমণ করিলেন। তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিয়া গিয়াস্থলীন পরাজিত হইলেন এবং যমুনা নদীর দিকে পলাইতে লাগিলেন। কিন্তু বহরাম খান তাঁহার সৈক্তবাহিনীকে পিছন হইতে আক্রমণ করিলেন। গিয়াস্থলীনের বহু সৈক্ত নদী পার হইতে গিয়া জলে ভ্রিয়া গেল। গিয়াস্থলীন স্বয়ং বহরাম খানের হাতে বন্দী হইলেন। বহরাম খান তাঁহাকে বধ করিয়া তাঁহার গাত্রচর্ম ছাড়াইয়া লইয়া মৃহম্মদ তুগলকের কাছে পাঠাইয়া দিলেন। মৃহম্মদ তুগলক সমস্ত সংবাদ শুনিয়া সকলকে চল্লিশ দিন-

দেখা দিয়াছিল। ইহার জন্ম ফথরুদ্দীনের আক্রমণ রোধ করাও কঠিন হইয়া পড়িয়াছিল। তাই আলী মুবাবক বাধ্য হইয়া আলাউদ্দীন (আলাউদ্দীন আলী শাহ) নাম গ্রহণ করিয়া নিজেকে লখনৌতির নৃপতি বলিয়া ঘোষণা করিলেন।

ক্ষণকদীন ম্বাবক শাহ লখনোতি বেশীদিন নিজেব 'ছবিকারে রাখিতে পারেন নাই বটে, কিন্তু সোনাবগাঁও সমেত পূর্ববঙ্গেব অধিকাংশ ববাববই তাঁহাব অধীনে ছিল। সপ্তদশ শতাব্দীতে ঔরক্ষজেবের অধীনস্ত কর্মচাবী শিহাবৃদ্দীন তালিশ লিখিয়াছিলেন যে ফথকদ্দীন চট্টগ্রামও জয় করিয়াছিলেন এবং চাঁদপুর হইতে চট্টগ্রাম পর্যন্ত তিনি একটি বাঁধ নির্মাণ করাইয়াছিলেন; চট্টগ্রামের বহু মসজিদ ও সমাধিও তাঁহারই আমলে নিমিত হয়।

ইব্নু বন্ত, তা ফথকদীনেরই বাজত্বকালে বাংলাদেশে আসিয়াছিলেন। তিনি গোলযোগের ভয়ে ফথকদীনেব দহিত দেখা কবেন নাই। ইব্নু বন্তু তার ভ্রমণ-বিবরণী হইতে ফথকদ্দীন সম্বন্ধে অনেক সংবাদ পাওয়া যায়। ইব্ন বভুতা লিখিয়াছেন যে, ফথরুদীনের সহিত (আলাউদীন) আলী শাহেব প্রায়ই যুদ্ধ হইত। ফথরুদ্দীনেব নৌবল বেশী শক্তিশালী ছিল, তাই তিনি বর্ষাকাল ও শীতকালে লখনৌতি আক্রমণ কবিতেন, কিন্তু গ্রীম্মকালে আলী শাহ ফথকদ্দীনের রাজ্য আক্রমণ করিতেন, কাবণ স্থলে তাঁহাবই শক্তি বেশী ছিল। ফকীবদের প্রতি ফথরুন্দীনেব অপরিদীম চুর্বলতা ছিল। তিনি একবার শায়দা নামে একজন ফকীরকে তাঁহাব অক্ততম বাজধানী 'দোদকাওয়াঙ' (চাটগাঁও ? )-এ তাঁহার প্রতিনিধি নিযুক্ত করিয়া জনৈক শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধে গিয়াছিলেন। বিশ্বাস্থাতক শার্দা সেই স্থযোগে বিজ্ঞোহ করে এবং ফথরুদ্ধীনের একমাত্র পুত্রকে হত্যা কবে। ফথকদ্দীন তথন 'সোদকা ভয়াঙে' ফিরিয়া আদেন। শায়দা তথন সোনারগাঁও-এ পলাইয়া যায় এবং ঐ স্থান অধিকার করিয়া বসিয়া থাকে. কিছ সোনারগাঁওয়ের অধিবাদীরা তাহাকে বন্দী করিয়া স্থলতানের বাহিনীর কাচে পাঠাইয়া দেয়। তথন শায়দা ও অন্ত অনেক ফকীরের প্রাণদও হটল। ইছার পরেও কিন্তু ফথরুদ্দীনের ফকীরদের প্রতি চুর্বলতা ক্মে নাই। তাঁহার আদেশের বলে ফকীররা মেঘনা নদী দিয়া বিনা ভাড়ায় নৌকায় ঘাতায়াত করিতে পারিত: নিঃদয়ল ফকীরদের থাক্তও দেওয়া হইত। সোনারগাও শহরে কোন ফকীর আসিলে সে আধ দীনার ( আট আনার মত ) পাইত।

ইব্ন বন্ধু তার বিবরণ হইডে জানা বার বে ফথকজীনের আমলে বাংলাদেশে জিনিসপজের দাম অসম্ভব স্থলত ছিল। ফথকজীন কিন্ত হিন্দ্রের প্রতি থ্ব ভাল ব্যবহার করেন নাই। ইব্ন বন্ধুতা 'হবক' শহরে ( আধুনিক প্রীহট্ট জেলার অন্তর্ভুক্ত) গিয়া দেখিয়াছিলেন যে দেখানকার হিন্দুরা ভাহাদের উৎপন্ধ শত্তের অর্থেক সরকারকে দিতে বাধ্য হইত এবং ইহা ব্যতীত ভাহাদের আরও নানারকম কর দিতে হইত।

করেকথানি ইতিহাসগ্রন্থের মতে কথকদীন শক্রুর হাতে নিহত হইয়াছিলেন, পরলোকগমন করিয়াছিলেন। কিন্তু কাহার হাতে তিনি নিহত হইয়াছিলেন, সে সম্বন্ধে বিভিন্ন বিবরণের উক্রির মধ্যে ঐক্য নাই এবং এইসব বিবরণের মধ্যে যথেষ্ট ভূলও ধরা পড়িয়াছে। কথকদীন সম্বন্ধে যে সমস্ত তথ্যপ্রমাণ পাওয়া গিয়াছে তাহাব ভিত্তিতে নিঃসংশয়ে বলা যায় যে ফথকদীন ১৩৩৮ হইতে ১৩৫০ গ্রীঃ পর্যন্ত করিয়া স্বাভাবিক মৃত্যু বরণ করেন।

ফথরুদ্দীন সম্বন্ধে আর একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় এই যে তাঁহার মুদ্রাগুলি অত্যন্ত সুন্দর, বাংলাদেশে প্রাপ্ত সমন্ত মুদ্রার মধ্যে এইগুলিই শ্রেষ্ঠ।

## ২। ইপতিয়ারুদ্দীন গাজী শাহ

ফথকদীন ম্বাবক শাহের ঠিক পরেই ইথতিয়াকদীন গান্ধী শাহ নামে এক ব্যক্তি পূর্বকে রাজত্ব করিয়াছিলেন (১৩৪৯-১৩৫২ খ্রী:)। ইথতিয়াকদীনের সোনারগাঁও-এর টাকশালে উৎকীর্ণ অনেকগুলি মূলা পাওয়া গিয়াছে। এই মূলাগুলি হবহ ফথকদীনের মূলার অফ্রপ। এই সব মূলায় ইথতিয়াকদীনকে "হলতানের পূত্র হলতান" বলা হইয়াছে। হতরাং ইথতিয়াকদীন যে ফথকদীনেরই পূত্র, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। ইতিহাসগ্রন্থলিতে এই ইথতিয়াকদীনের নাম পাওয়া য়ায় না।

৭৫৩ হিজরার (১৩৫২-৫৩ খ্রীঃ) শামস্থান ইলিয়াস শাহ সোনারগাও
অধিকার করেন। কোন কোন ইতিহাসগ্রন্থের মতে তিনি ফথরুদ্ধীনকে এই
সময়ে বধ করিয়ান্তিলেন। কিন্তু ইহা সত্য হইতে পারে না, কারণ ফথরুদ্ধীন
ইহার তিন বৎসর পূর্বেই পরলোক গমন করিয়াছিলেন। সম্ভবত ইপতিয়ারুদ্ধীনই
ইলিয়ান শাহের হাতে নিহত হন।

#### ৩। আলাউদ্দীন আলী শাহ

আলাট্দীন আলী শাহ কীভাবে লখনৌতির রাজা হইয়াছিলেন, তাহা ইতিপুর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে।

ফথরুদ্দীন মুবারক শাহের সহিত আলী শাহের প্রায়ই সংঘর্ষ হইত। এ সৃত্বব্বেও পূর্বে আলোচনা কবা হইয়াছে।

আলী শাহ সম্ভবত লখনোতি অঞ্চল ভিন্ন আব কোন অঞ্চল অধিকার কবিতে পারেন নাই। তাঁহাব সমস্ত মূদ্রাই পাণ্ডুয়া বা ফিরোজাবাদেব টাকশালে নির্মিত হইয়াছিল। ষতদ্ব মনে হয় তিনি গৌড় বা লখনোতি হইতে পাণ্ডুগাই বাংলার বাজধানী ছিল। আলাউদ্দীন আলী শাহ ৭৪২ হিজবায (১৩৪১-৪২ খ্রীঃ) সিংহাসনে আবোহণ কবেন এবং মাত্র এক বংসব কয়েক মান বাজস্ব করিয়া পবলোক গমন কবেন। মালিক ইলিয়াস হাজী নামে তাঁহাব অধীনস্থ এক ব্যক্তি ষড়যন্ত্র করিয়া তাঁহাকে বধ করেন এবং শামস্থদীন ইলিয়াস শাহ নাম গ্রহণ করিয়া নিজে স্বলতান হন।

পাঞ্যার বিখ্যাত 'শাহ জলালেব দবগা' আলাউদ্দীন আলী শাহই প্রথম নির্মাণ কবাইয়াছিলেন।

#### ৪। শামস্থদীন ইলিয়াস শাহ

শামস্থান ইলিষাদ শাহেব পূর্ব-ইতিহাস বিশেষ কিছু জানা যায় না। চতুর্দশপঞ্চদশ শতান্দীব আববী ঐতিহাসিক ইব.ন্-ই হজব ও অল-সথাওয়ীব মতে
ইলিয়াস শাহেব আদি নিবাস ছিল পূর্ব ইরানের সিজিন্তানে। পরবর্তীকালে
বিচিত ইতিহাসগ্রন্থগুলিব কোনটিতে তাঁহাকে আলী শাহের ধাত্রীমাতার পুত্র,
কোনটিতে তাঁহার ভূত্য বলা হইয়াছে।

লখনেতি রাজ্যেব অধীশর হইবার পব ইলিয়াস বাজ্যবিস্তার ও অর্থসংগ্রহে
মন দেন। প্রথমে সম্ভবত তিনি সাতগাঁও অঞ্চল অধিকার কবেন। নেপালের
সমসামর্থিক শিলালিপি ও গ্রন্থানি হইতে জানা যায় যে, ইলিয়াস নেপাল আক্রমণ
করিয়া সেথানকার বছ নগর জালাইয়া দেন এবং বছ মন্দির ধ্বংস করেন;
বিখ্যাত পশুপতিনাধের মূর্তিটি তিনি তিন থও করেন (১৩৫০ খ্রীঃ)। ইলিয়াস

মাজ্যবিন্তার করিবার জন্ম নেপালে অভিযান করেন নাই, দেখানে ব্যাপকভাবে পূঠপাঁট করিয়া ধন সংগ্রহ করাই ছিল জাঁহার মুখ্য উদ্বেশ্য। 'তবকাং-ই-আকবরী' ও 'তারিখ-ই-ফিরিশ্ তা'য় লেখা আছে, ইলিয়াস উড়িয়া আক্রমণ করিয়া চিষা স্থানের সীমা পর্যন্ত অভিযান চালান এবং সেখানে ৪৪টি হাতী সমেত অনেক সম্পত্তি লুঠ করেন। বারনির 'তাবিখ-ই-ফিরোজ শাহী' হইতে জানা যায় যে ইলিয়াস ত্রিহত অধিকার করিয়াছিলেন; যোড়প শতাম্বীর ঐতিহাসিক মূরা তকিয়ার মতে ইলিয়াস হাজীপুর অবধি জয় কবেন। 'সিরাং-ই-ফিরোজ্ব শাহী' নামে একটি সমসাময়িক গ্রন্থ হইতে জানা যায় যে, ইলিয়াস চম্পারণ, গোরক্ষপুর ৬ কানী প্রভৃতি অঞ্চলও জয় কবেন। পূর্বদিকেও ইলিয়াস বাজ্যবিন্তার করিয়াছিলেন। মূলার সাক্ষ্য হইতে দেখা যায় যে ইলিয়াস ইথতিয়াক্ষদীন গাজী শাহের নিকট হইতে সোনাবগাঁও অঞ্চল অধিকাব করিয়া লইয়াছিলেন (১৩৫২ খ্রীঃ)। কামরূপেরও অস্তত কতকাংশ ইলিয়াসের বাজ্যভুক্ত হইয়াছিল, কাবণ তাঁহার পুত্র সিকন্দর শাহেব বাজ্যত্বের প্রথম বংসরের একটি মূলা কামরূপের চিকশালে উৎকীর্ণ হইযাছিল।

এইভাবে ইলিয়াস শাহ নানা রাজ্য জয় করায় এবং পূর্বতন তুগলক সাম্রাজ্যের অন্তর্ভ জ অনেক অঞ্চল অধিকার কবায় দিল্লীর সম্রাট ফিবোজ শাহ তুগলক ক্রেম্ব হন এবং ইলিয়াস শাহেব বিক্তমে অভিযান করেন। এই অভিযানের সময় ফিবোজ শাহ কব হ্রাস প্রভৃতির প্রলোভন দেখাইয়া ইলিয়াস শাহের প্রজাদের দলে টানিবাব চেয়া করেন এবং ভাহাতে আংশিক সাফল্য লাভ করেন। এই অভিযানেব ফলে শেষপর্যন্ত ত্রিহত প্রভৃতি নববিজিত অঞ্চলগুলি ইলিয়াসেব হন্তচ্যত হয়, কিন্তু বাংলায় তাঁহাব সার্বভৌম অধিকাব অক্রেই বহিয়া য়য়।

জিয়া দ্দীন বারনিব 'তারিখ-ই-ফিবোজ শাহী', শান্দ্-ই-দিরাজ আফিফ-এর 'তারিখ-ই-ফিরোজ শাহী' এবং অজ্ঞাতনামা দমসাময়িক ব্যক্তির লেখা 'সিরাং-ই-ফিরোজ শাহী' হইতে ফিরোজ শাহ ও ইলিয়াস শাহের সংঘর্বের বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায়। এই তিনটি গ্রন্থই ফিরোজ শাহের পক্ষতুক্ত লোকের লেখা বলিয়া ইহাদের মধ্যে একদেশদর্শিতা উৎকটরূপে আত্মপ্রতীশ করিয়াছে। ইহাদের বিবরণের সারমর্ম এই।

ফিরোজ শাহ তাঁহার সিংহাসনে আরোহণের পরেই (১৩৫১ খ্রীঃ) সংবাদ শান বে ইলিয়াস ত্রিহুত অধিকার করিয়া সেধানে হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে

সকলের উপর অত্যাচার ও লুঠতরাজ চালাইতেছে। ১৩৫৩ জীৱাকে ফিরোজ শাহ ইলিয়াসকে দমন করিবার জন্ত এক বিশাল বাহিনী লইরা বাংলার দিকে যাত্রা করেন। অযোধ্যা প্রদেশ হইয়া তিনি ত্রিছতে পৌছান এবং ত্রিছত পুনরধিকার করেন। অতঃপর ফিরোজ শাহ বাংলাদেশে উপনী<del>ত</del> হুইরা ইলিয়াদেব রাজধানী পাওুয়া জয় করিয়া লন। ইলিয়াস তাহার পূর্বেই পাওয়া হইতে তাঁহার লোকজন স্বাইয়া লইয়া একডালা নামক একটি জনতি-দুরবর্তী ফুর্নে আশ্রম লইমাছিলেন। এই একডালা বেমনই বিবাট, তেমনি ছুর্ভেন্ন ছুর্গ; ইহাব চাবিদিক নদী দারা বেষ্টিত ছিল। ফিবোজ শাহ কিছুকাল একডালা তুর্গ অবরোধ করিয়া রহিলেন, কিন্ত ইলিয়ান আত্মসমর্পণের কোন লক্ষণই দেখাইলেন না। অবশেষে একদিন ফিবোজ শাহেব সৈন্তেরা এক স্থান হইতে অন্ত স্থানে যাওয়ায় ইলিয়াস মনে করিলেন ফিরোজ শাহ পশ্চাদপসরণ করিতেছেন। ( ইহা বারনিব বিববণে লিখিত হইয়াছে, আফিফ ও 'নিবাং'-এর বিবরণ এক্ষেত্রে ভিন্নবপ ) তথন তিনি একডালা দুর্গ হইতে সদৈক্তে বাহির হইয়া ফিরোজ শাহের বাহিনীকে আক্রমণ কবিলেন। তুই পক্ষে যে যুদ্ধ হইল ভাহাতে ইলিয়াস পরাজিত হইলেন, এবং ইহাব পর তিনি আবার একডালা ছুর্গে আশ্রয় গ্রহণ কবিলেন।

এতদ্র পর্যন্ত এই তিনটি প্রছেব বিববণের মধ্যে মোটাম্টিভাবে ঐক্য আছে, কেবলমাত্র ছুই একটি খুঁটিনাটি বিষয়ে পার্থক্য দেখা যায়; ইলিয়াস শাহ সম্বন্ধে বিষেষ্ট্রক্ত উজ্জিন্তলি বাদ দিলে এই বিবরণ মোটের উপর নির্ভবযোগ্য। কিন্তু যুদ্ধের ধরন এবং পরবর্তী ঘটনা সম্বন্ধে তিনটি প্রস্তেব উক্তিতে মিল নাই এবং ভাহা বিশাস্থোগ্যও নহে। বারনির মতে এই যুদ্ধে ফিবোজ শাহেব বিন্দুমাত্রও ক্ষতি হয় নাই, ইলিয়াসের অসংখ্য সৈত্র মারা পডিয়াছিল এবং ফিবোজ শাহ ৪০টি হাতী সমেত ইলিয়াসের বছ সম্পত্তি হন্তগত কবিয়াছিলেন; ইলিয়াসের পরিক্তালা তুর্গ অধিকার করিবার প্রয়োজন বোধ করেন নাই, কারণ তিনি মনে করিয়াছিলেন যে ৪৪টি হাতী হারানোর ফলে ইলিয়াসের দন্ত চুর্ণ হইয়া গিয়াছে! আফিফের মতে ইলিয়াস শাহেব অন্তঃপ্রের মহিলারা একভালা তুর্গের ছাদে দাড়াইয়া মাথার কাপড় খুলিয়া শোক প্রকাশ করায় কিরোজ শাহ বিচলিত হইয়াছিলেন এবং মৃললমানদের নিধন ও মহিলাদের অন্তর্গাদ্ধা করিতে জনিজ্বক তইয়া একভালা তুর্গ অধিকারের পরিকল্পনা ত্যার্গ্ধ

ক্রিয়াছিলেন; তিনি বাংলাদেশের বিজিত অঞ্চলগুলি ছারিভাবে নিজের অধিকারে রাধার ব্যবস্থাও করেন নাই, কারণ এ দেশ জলাভূমিতে পূর্ব! 'সিরাং-ই-ফিরোজ শাহী'র মতে ফিরোজ শাহ একডালা তুর্গের অধিবাসীদের, বিশেষত মহিলাদের করুণ জাবেদনের ফলে একডালা তুর্গ অধিকারে কাস্ত ভইয়াছিলেন।

এই সমস্ত কথা একেবারেই বিশ্বাসধােগ্য নহে। ফিরোজ শাহ বে এই সমস্ত কারণের জন্ত একডালা তুর্গ অধিকারে বিরত হন নাই, তাহার প্রমাণ,—ইলিয়ান শাহের মৃত্যুর পরে তিনি আর একবার বাংলাদেশ আক্রমণ করিয়াছিলেন ও একডালা তুর্গ জয়ের চেষ্টা করিয়াছিলেন। মোটের উপর ইহাই সত্য বলিয়ামনে হয় যে ফিরোজ শাহ একডালা তুর্গ অধিকার করিতে পারেন নাই বলিয়াই করেন নাই। মৃদ্ধে কিরোজ শাহের কোন ক্ষতি হয় নাই,—বারনির এই কথাও সত্য বলিয়া মনে হয় না। 'আফিফ লিথিয়াছেন যে উভয়পক্ষে প্রচও মৃদ্ধ হইয়াছিল এবং পরবর্তী গ্রন্থ 'তারিখ-ই-ম্বারক শাহী'তে তাঁহার উক্তির সমর্থন পাওয়া যায়।

আসল কথা, ফিরোজ শাহ ও ইলিয়াস শাহের যুদ্ধে কোন পক্ষই চূড়ান্তভাবে জ্বয়ী হইতে পারে নাই। ফিরোজ শাহ যুদ্ধের ফলে শেব পর্যন্ত করেরজন বন্দী, কিছু লুঠের মাল এবং করেরুটি হাতী ভিন্ন আর কিছুই লাভ করিতে পারেন নাই। তাঁহার পক্ষেও নিশ্চয়ই কিছু ক্ষতি হইয়াছিল, যাহা তাঁহার অহুগত ঐতিহাসিকরা গোপন করিয়া গিয়াছেন। ইলিয়াস যুদ্ধের আগেও একডালা তুর্গে ছিলেন, এখনও তাহাই রহিয়া গেলেন। স্থতরাং কার্যত তাঁহার কোন ক্ষতিই হয় নাই। ফিরোজ শাহ যে কেন পশ্চাদপসরণ করিলেন, তাহাও স্পাইই বোঝা যায়। বারনি ও আফিফ লিথিয়াছেন খে, যে সময় ফিরোজ শাহ একডালা অবরোধ করিয়াছিলেন, তথন বর্বাকাল আসিতে বেশী দেরী ছিল না। বর্বাকাল আসিলে চারিদিক জলে প্লাবিত হইবে, ফলে ফিরোজ শাহের বাহিনী বিচ্ছিন্ন হইরা পড়িবে, মশার কামড়ে ঘোড়াগুলি অন্থির হইবে এবং তথন ইলিয়াস অনায়াসেই ক্ষরণাভ করিবেন, এই সব ভাবিয়া ফিরোজ শাহের আক্রমণের সময় ইলিয়াস প্রাথমেই সম্বৃথ যুদ্ধ না করিয়া কৌশলপূর্ধ পশ্চাদপসরণ করিয়াছিলেন, ফিরোজ শাহের আক্রমণের সময় ইলিয়াস প্রাথমেই সম্বৃথ যুদ্ধ না করিয়া কৌশলপূর্ধ পশ্চাদপসরণ করিয়াছিলেন, ফিরোজ শাহুকে দেশের মধ্যে অনেক দ্ব আসিতে দিয়াছিলেন এবং নিজে একডালার মুর্কেজ

ফুর্গে আশ্রেয় নইয়া বর্ষার প্রভীক্ষায় কালহরণ করিভেছিলেন। ফিরোজ শান্ধ ইলিয়াসের সঙ্গে একদিনের যুদ্ধে কোনরকমে নিজের মান বাঁচাইয়াছিলেন। কিন্তু তিনি এই যুদ্ধে ইলিয়াসের শক্তিরও পরিচর পাইয়াছিলেন এবং ব্রিয়াছিলেন বে' ইলিয়াসকে সম্পূর্ণভাবে পর্যুদ্ভ করা তাঁহার পক্ষে সম্ভব হইবে না। উপরস্ক বর্ষাকাল আগিয়া গেলে তিনি ইলিয়াস শাহের কাছে শোচনীয়ভাবে পরাজিত হইবেন। সেইজন্ত, ইলিয়াসের হাতী জয় করিয়া তাহার দর্প চূর্ণ করিয়াছি, এই জাতীয় ক্ষথা বলিয়া ফিরোজ শাহ আত্মপ্রসাদ লাভ করিয়াছিলেন এবং মানে মানে বাংলাদেশ হইতে প্রস্থান করিয়াছিলেন।

বিধরাজ শাহ একডালাব নাম বদলাইয়া 'আজাদপুর' রাথিয়াছিলেন। দিল্লীতে পৌছিয়া ফিরোজ শাহ ধুমধাম করিয়া 'বিজয়-উৎসব' অহুষ্ঠান করিয়াছিলেন। কিন্তু বাংলাদেশ হইতে তাঁহার বিদায়গ্রহণের প্রায়্ম সঙ্গে সংক্ষই ইলিয়াস তাঁহার অধিকৃত বাংলার অঞ্চলগুলি পুনরধিকার করিয়া লইয়াছিলেন। শেষ পর্যস্ত এই তুই স্বলতানের মধ্যে সন্ধি স্থাপিত হয়। সন্ধির ফলে ফিরোজ শাহ ইলিয়াস শাহের স্বাধীনতা কার্যত স্বীকার করিয়া লন। ইহার পরে তুই রাজা নিয়মিতভাবে পরক্ষরের কাছে উপঢৌকন প্রেবণ করিতেন।

একডালাব যুদ্ধে ইলিয়াস শাহেব সৈন্তদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বেশী বীবত্ব প্রদর্শন কবে তাঁহাব বাঙালী পাইক অর্থাং পলাতিক সৈন্তেরঃ। পাইকদের মধ্যে অধিকাংশই ছিল হিন্দু। পাইকদের দলপতি সহদেব এই যুদ্ধে প্রাণ দেন।

এই একভালা কোন্ স্থানে বর্তমান ছিল, সে সম্বন্ধে এতদিন কিছু মতভেদ ছিল। তবে বর্তমানে এ সম্বন্ধে যে সমস্থ তথ্যপ্রমাণ পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে নিঃসংশয়ে বলা যায় যে গৌড় নগরেব পাশে গঙ্গাতীরে একডালা অবস্থিত ছিল।\*

ইলিয়াস শাহ সম্বন্ধে প্রামাণিকভাবে আর বিশেষ কোন তথাই জানা যায় না। তিনি যে দৃঢ়চেতা ও অসামান্ত ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন, তাহা ফিরোজ শাহের আক্রমণ প্রতিরোধ এবং পরিণামে সাফল্য অর্জন হইতেই বুঝা যায়। মুসলিম সাধুসস্তদের প্রতি তাঁহার বিশেষ ভক্তি ছিল। তাঁহার সময়ে বাংলাদেশে তিনজন বিশিষ্ট মুসলিম সম্ভ বর্তমান ছিলেন—অথী সিরাজুদ্দীন, তাঁহার শিক্ত আলা অল-হক এবং রাজা বিয়াবানি। কথিত আছে, ফিরোজ শাহের একডালা

এ সম্বন্ধে লেখকের বিভ্বত আলোচনা—'বাংলার ইতিহাসের ছ'লো বছর' এছের (২র সং )

ক্ষ্টিম অধ্যানে এটুবা।

ছুর্গ অবরোধের সময় রাজা বিয়াবানির মৃত্যু হয় এবং ইলিয়াস শাহ অসীম বিপদের মুঁকি লইয়া ফকীরের ছন্মবেশে তুর্গ হইতে বাহির হইয়া তাঁহার অস্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় যোগদান করিয়াছিলেন, তুর্গে ফিরিবার আগে ইলিয়াস ফিরোজ শাহের সহিত দেখা করিয়া কথাবার্তা বলিয়াছিলেন, কিন্তু ফিরোজ শাহ তাঁহাকে চিনিতে পারেন নাই এবং পরে সমস্ত ব্যাপার জানিতে পারিয়া তাঁহাকে বন্দী করার এত বড় স্থায়া হারানোর জন্ম অন্থতাপ করিয়াছিলেন।

অধিকাংশ ইতিহাসগ্রন্থের মতে ইলিয়াস শাহ ভাঙ বা সিদ্ধির নেশা করিতেন। 'নিবাং-ই-ফিরোজ শাহী'ব মতে ইলিয়াস কুষ্ঠবোগী ছিলেন। কিন্তু ইহা ইলিয়াসেব শত্রুপক্ষের লোকের বিদ্বোপ্রণোদিত মিথ্যা উক্তি বলিয়া মনে হয়।

ইলিযাস শাহ ৭৫৯ হিজরায় (১৩৫৮-৫৯ খ্রীঃ) পরলোক গমন কবেন।

#### ৫। সিকন্দর শাহ

ইলিয়াদ শাহের মৃত্যুব পব তাঁহার স্থযোগ্য পুত্র দিকন্দব শাহ দিংহাদনে বদেন। তিনি স্টার্য তেত্রিশ বংসব ( আন্মানিক ১৩৫৮ হইতে ১৩৯১ খ্রীঃ পর্যস্ত ) রাজত্ব করেন। বাংলাব আব কোন স্থলতান এত বেশী দিন রাজত্ব করেন নাই।

সিকন্দর শাহের বাজস্বকালে ফিরোজ শাহ তুগলক আবার বাংলাদেশ আক্রমণ কবেন। পূর্বোলিথিত 'সিরাং-ই-ফিবোজ শাহী' এবং শাম্স্-ই-সিরাজ আফিফেব 'ভারিথ-ই-ফিরোজ শাহী' হইতে এই আক্রমণ ও তাহাব পরিণামেব বিস্তৃত বিবরণ পাওা যায়। আফিফ লিথিয়াছেন যে ফথরুদ্দীন ম্বারক শাহের জামাভা জাফর থান দিল্লীতে গিয়া ফিবোজ শাহের কাছে অভিযোগ করেন যে ইলিয়াস শাহ তাঁহার শহুরের রাজ্য কাড়িয়া লইয়াছেন; ফিরোজ শাহ তথন ইলিয়াসকে শান্তি দিবার জন্ম এবং জাফর থানকে শহুরের রাজ্যের সিংহাসনে বসাহবার জন্ম বাংলাদেশে অভিযান করেন। কিন্তু যথন তিনি বাংলাদেশে পৌছান, তথন ইলিয়াস শাহ পরলোক গমন করিয়াছিলেন এবং সিকন্দব শাহ সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। সভরাং সিকন্দর শাহের সহিত্ই ফিরোজ শাহের সংকর্ম হুইল।

শাদিক এবং 'নিরাং' হইতে জানা যায় যে, নিকশন ফিরোজ শাহের সহিত সমূধ মৃত্ব না করিয়া একডালা তুর্গে আশ্রম লইয়াছিলেন। ফিরোজ শাহ অনেক দিন একডালা তুর্গ অবরোধ করিয়াছিলেন, কিন্তু তুর্গ অধিকার করিতে পারেন নাই। অবশেষে উভয় পক্ষই ক্লান্ত হইয়া পড়িলে সন্ধি স্থাপিত হয়।

আফিফ ও 'নিরাং'-এর মতে নিকল্বর শাহের পক্ষ হইতেই প্রথমে দদ্ধি প্রার্থনা করা হইরাছিল। কিন্তু ইহা সত্য বলিয়া মনে হয় না। কারণ সদ্ধির ফলে ফিরোজ শাহ কোন স্থবিধাই লাভ করিতে পারেন নাই। পরবর্তী ঘটনা হইতে দেখা যায়, তিনি বাংলাদেশের উপর সিকল্বর শাহের সার্বভৌম কর্তু ছি স্বীকার করিয়া লইয়াছিলেন এবং সমকক্ষ রাজার মতই তাঁহার সঙ্গে দৃত ও উপঢৌকন বিনিময় করিয়াছিলেন। আফিফের মতে সিকল্বর শাহ জাফর থানকে সোনারগাঁও অঞ্চল ছাড়িয়া দিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু জাফর থান বলেন যে, তাঁহার বন্ধু-বাদ্ধবেরা সকলেই নিহত হইয়াছে, সেইজন্ম তিনি সোনারগাঁওয়ে নিরাপদে থাকিতে পারিবেন না; এই কারণে তিনি ঐ রাজ্য গ্রহণে স্বীকৃত হইলেন না। ফিরোজ শাহের এই দিতীয় বঙ্গাভিষান শেষ হইতে তুই বৎসর সাত মাস লাগিয়াছিল।

দিকন্দর শাহের একটি বিশিষ্ট কীতি পাণ্ড্যার বিখ্যাত আদিনা মসজিদ নির্মাণ (১০৯৯ খ্রীঃ)। স্থাপত্য-কৌশলের দিক দিয়া এই মসজিদটি অতুলনীয়। ভারতবর্ষে নির্মিত সমস্ত মসজিদের মধ্যে আদিনা মসজিদ আয়তনের দিক হইতে বিতীয়।

পিতার মত সিকন্দর শাহও মুসলিম সাধুসম্বদের ভক্ত ছিলেন। দৈবীকোটের বিশ্যাত সম্ভ মূলা আতার সমাধিতে তিনি একটি মসজিদ তৈরী করাইয়াছিলেন। ভাঁহার সমসাময়িক পাণুয়ার বিখ্যাত দরবেশ আলা অল-হকের সহিতও তাঁহার

দিকলরের শেষ জীবন সহজে 'রিয়াজ'-এ একটি করুণ কাহিনী লিপিবজ হইয়াছে। কাহিনীটির সারমর্ম এই। দিকলর শাহের প্রথমা স্ত্রীর গর্ভে সতেরটি পুত্র এবং বিভীয়া স্ত্রীর গর্ভে একটিমাত্র পুত্র জন্মগ্রহণ করে। বিভীয়া স্ত্রীর গর্ভ-জাত পুত্র গিয়াস্থদীন সব দিক দিয়াই যোগ্য ছিলেন। ইহাতে সিকলরের প্রথমা স্ত্রীর মনে প্রচণ্ড ঈর্বা হয় এবং তিনি গিয়াস্থদীনের বিরুদ্ধে দিকলর শাহের মন বিবাইরা দিবার চেটা করেন। তাহাতে সিকলব শাহের মন একটু টলিলেও তিনি গিয়াস্থদীনকেই রাজ্য শাসনের ভার দেন। গিয়াস্থদীন কিন্তু বিমাতার বিদ্ধিন গতি সম্বন্ধ সন্দিহান হইয়া, সোনারগাঁওয়ে চলিয়া যান। কিছুদিনের মধ্যে জিনি এক বিরাট সৈপ্তবাহিনী গঠন করিলেন এবং পিতার নিকট সিংহাসন দাবী করিয়া লখনোতির দিকে রওনা হইলেন। গোয়ালপাড়ার প্রান্ধরে পিতাপুত্রে যুদ্ধ হইল। গিয়াস্থান তাঁহার পিতাকে বধ করিতে সৈপ্তদের নিষেধ করিয়াছিলেন, কিন্তু একজন সৈপ্ত না চিনিয়া সিকন্দরকে বধ করিয়া বসে। শেষ নিঃখাস ফেলিবার আগে সিকন্দর বিজ্ঞাহী পুত্তকে আশীর্বাদ জানাইয়া যান।

এই কাহিনীটি সম্পূর্ণভাবে সত্য কিনা তাহা বলা যায় না, তবে পিতার বিরুদ্ধে দিরাস্থদীনের বিদ্রোহ এবং পুত্রের সহিত যুদ্ধে দিকন্দরের নিহত হওয়ার কথা বে সত্য, তাহার অনেক প্রমাণ আছে।

## ৬। গিয়াস্থন্দীন আজম শাহ

ইলিয়াদ শাহী বংশের একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, এই বংশের প্রথম তিনজন রাজাই অত্যন্ত যোগ্য ও ব্যক্তিত্বসম্পন্ন ছিলেন। তন্মধ্যে ইলিয়াদ শাহ ও দিকন্দর শাহ যুদ্ধ ও স্বাধীনতা রক্ষার দারা নিজেদের দক্ষতার পরিচয় দিয়াছেন। কিন্তু দিকন্দর শাহের পুত্র গিয়াস্থদীন আজম শাহ খ্যাতি অর্জন করিয়াছেন তাঁহার লোকরঞ্জক ব্যক্তিত্বের জন্ম। তাঁহার মত বিদ্বান, ক্রচিমান, রসিক ও স্থায়পরায়ণ নৃপতি এ পর্যন্ত খ্ব কমই আবিভূতি হইয়াছেন।

ক্ষেহপরায়ন পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ এবং রণক্ষেত্রে তাঁহাকে পরাজিত ও
নিহত করিয়া সিংহাসন অধিকার গিয়াস্থদ্দীনের চরিত্রে কলঙ্ক আরোপ করিয়াছে
সন্দেহ নাই। তবে বিমাতার চক্রান্ত হইতে নিজেকে রক্ষা করিবার জন্ত
অনেকাংশে বাধ্য হইয়াই গিয়াস্থদ্দীন এইরপ আচরণ করিয়াছিলেন বিলয়া
মনে হয়। এই দিক দিয়া বিচার করিলে তাঁহাকে সম্পূর্ণভাবে না হইলেও
আংশিকভাবে ক্ষমা করা যায়।

গিয়াস্থদীন যে কতথানি রসিক ও কাব্যামোদী ছিলেন, তাহা তাঁহার একটি কাল হইতে বুঝিতে পারা যায়। এ সদ্ধ্যে 'রিয়াজ'-এ যাহা লেখা আছে, তাহার নারমর্ম এই। একবার গিয়াস্থদীন নাংঘাতিক রকম অস্থ্য হইয়া পড়িয়া বাঁচিবার আশা ত্যাগ করিয়াছিলেন এবং সর্ব্, গুল্ ও লালা নামে তাঁহার হারেমের তিনটি নারীকৈ তাঁহার মৃত্যুর পর শবদেহ ধৌত করার ভার দিয়াছিলেন। কিছ সেবাবে তিনি ক্ষ্ম হইয়া উঠেন এবং তাহার পর ঐ তিনটি নারীকে হারেমের

অক্টান্ত নারীরা ব্যক্ষ-বিজ্ঞপ করিতে থাকে। ঐ তিনটি নারী স্থলতানকে এই কথা জানাইলে স্থলতান সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের নামে একটি ফার্সী গজল লিখিতে স্থক্ষ করেন। কিন্তু এক ছত্ত্রের বেশী তিনি আর লিখিতে পারেন নাই, তাঁহার রাজ্যের কোন কবিও ঐ গজলটি পূরণ করিতে পারেন নাই। তথন গিয়াস্থলীন ইরানের শিরাজ শহরবাসী অমর কবি হাফিজের নিকট ঐ ছত্ত্রটি পাঠাইয়া দেন। হাফিজ উহা পূরণ করিয়া ফেরৎ পাঠান।

এই কাহিনীর প্রথমাংশের খুঁটিনাটি বিবরণগুলি সব সত্য কিনা তাহা বলা 
যায় না, ওবে দ্বিতীয়াংশ অর্থাৎ হাফিজের কাছে গিয়াস্থদীন কর্তৃক গজলের 
এক ছত্ত্র পাঠানো এবং হাফিজের তাহা সম্পূর্ণ করিয়া পাঠানো সম্পূর্ণ সত্য ঘটনা। 
যোড়শ শতান্দীতে রচিত 'আইন-ই-আকবরী'তেও এই ঘটনাটি সংক্ষেপে বর্ণিত 
হইয়াছে। 'রিয়াজ' ও 'আইন'-এ এই গজলটির কয়েক ছত্ত্র উদ্ধৃত হইয়াছে, সেইগুলি সমেত সম্পূর্ণ গজলটি ( হাফিজের মৃত্যুর অল্প পরে তাহার অন্তর্গন বন্ধু মৃহম্মদ 
গুল-অন্দাম কর্তৃক সংকলিত ) 'দিওয়ান-ই-হাফিজে' পাওয়া ধায়, তাহাতে স্থলতান 
গিয়াস্থদীন ও বাংলাদেশের নাম আছে।

গিয়াস্থলীনের স্থায়নিষ্ঠা সম্বন্ধে 'রিয়াজ'-এ একটি কাহিনী লিপিবদ্ধ হইয়াছে। সেটি এই। একবার গিয়াস্থলীন তীর ছুঁডিতে গিয়া আকস্মিকভাবে এক বিধবার প্রকে আহত করিয়া বদেন। ঐ বিধবা কাজী সিরাজুদীনের কাছে এ সম্বন্ধে নালিশ করে। কর্তব্যনিষ্ঠ কাজী তথন পেয়াদার হাত দিয়া স্থলতানের কাছে সমন পাঠান। পেয়াদা সহজ পথে স্থলতানের কাছে সমন লইয়া যাওয়ার উপায় নাই দেখিয়া অসময়ে আজান দিয়া স্থলতানের দৃটি আকর্ষণ করে। তথন স্থলতানের কাছে পেয়াদাকে লইয়া যাওয়া হইলে দে তাহাকে সমন দিল। স্থলতান তৎক্ষণাথ কাজীর আদালতে উপস্থিত হইলেন। কাজী তাঁহাকে কোন থাতির না দেখাইয়া বিধবার ক্ষতিপ্রণ করিতে নির্দেশ দিসেন। স্থলতানকে যথোচিত সম্মান দেখাইয়া মসনদে বসাইলেন। স্থলতানের বগলের নীচে একটি ছোট তলোয়ার লুকানো ছিল, সেটি বাহির করিয়া তিনি কাজীকে বলিলেন যে তিনি স্থলতান বলিয়া কাজী যদি বিচারের সময় তাহার প্রতি পক্ষণাতিত্ব দেখাইতেন, তাহা হইকে তিনি তলোয়ার দিয়া কাজীর মাথা কাটিয়া ফেলিভেন। কাজীও তাঁহার সমনদের তলা হইতে. একটি বেছ বাহির করিয়া বলিলেন, স্থলতান মিদি

আইনের নির্দেশ লঙ্ঘন করিতেন, তাহা হইলে আদালতের বিধান অন্থ্যারে তিনি ঐ বেত দিয়া তাঁহার পিঠ ক্ষতবিক্ষত করিতেন—ইহার জন্ম তাঁহাকে বিপদে পড়িতে হইবে জানিয়াও! তথন স্থলতান অত্যন্ত সম্ভন্ত হইয়া কাজীকে অনেক উপহার ও পারিতোষিক দিয়া ফিরিয়া আদিলেন।

এই কাহিনীটি সত্য কিনা তাহা বলা ষায় না। তবে স্ত্যু হওয়া সম্পূর্ব সম্ভব। কারণ গিয়াস্থলীনকে লেখা বিহাবের দরবেশ মুজাফফর শাম্স্ বল্ধির চিঠি হইতে জানা যায় যে গিয়াস্থলীন সত্যই গ্রায়নিষ্ঠ ও ধর্মপরায়ণ ছিলেন। বল্ধির চিঠি হইতে জানা যায় যে, গিয়াস্থলীন প্রথম দিকে স্থথ এবং আমোদপ্রমোদে নিময় ছিলেন, কিয় বল্ধিব সহিত পত্রালাপের সময় তিনি পবিত্র ও ধর্মনিষ্ঠ জীবন যাপন কবিতেছিলেন। গিয়াস্থলীন বিত্যা, মহন্ত্ব, উদারতা, নির্তীকতা প্রভৃতি গুলে ভৃষিত ছিলেন এবং সেজন্য তিনি রাজা হিসাবে জনপ্রিয় হইয়াস্থিলেন। গিয়াস্থলীন কবিও ছিলেন এবং স্কল্বর গজলা লিখিয়া মুজাফকর শামস বল্ধিকে পাঠাইতেন।

বল্থি ভিন্ন আব একজন দরবেশেব সহিত গিয়াস্থাদীনের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল।
তিনি আলা অল-হকের পুত্র নৃব কুংব্ আলম। 'বিয়াজ'-এর মতে ইনি
গিয়াস্থাদীনের সহপাঠী ছিলেন। গিয়াস্থান ও ন্ব কুংব্ আলম উভয়ে
পরস্পরকে অত্যন্ত শ্রমা করিতেন। কথিত আছে, নৃর কুংব্ আলমের ভ্রাতা
আজম থান স্থলতানের উজীর ছিলেন; তিনি নৃর কুংব্কে একটি উচ্চ রাজপদ
দিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু নৃর কুংব্ তাহাতে রাজী হন নাই।

মুজাফফর শাম্প বল্গি ও ন্ব কুংব আলমের সহিত গিয়াস্তদ্ধীনের এই ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক হইতে ব্রিতে পারা থায়, গিয়াস্থদ্ধীনও পিতা ও পিতামহের মত সাধু-সন্তদের ভক্ত ছিলেন। তাঁহাব ধর্মনিষ্ঠাব অন্তা নিদর্শনও আমরা পাই। অল-স্থাওয়ী এবং গোলাম আলী আজাদ বিলগ্রামী নামে ছইজন প্রামাণিক গ্রন্থকারের লেগা হইতে জানা যায় যে, গিয়াস্থদ্ধীন অনেক টাকা থরচ করিয়া মক্কা ও মিনাম ছইটি মাজাসা নির্মাণ করাইয়া দিয়াছিলেন। মক্কার মাজাসাটি নির্মাণ করিতে বার হাজার মিশরী স্থা-মিথ কল লাগিয়াছিল। গিয়াস্থদ্ধীন নিজে হানাফী ছিলেন কিছ মক্কার মাজাসায় তিনি হানাফী, শাফেয়ী, মালেকী ও হানবালী—ম্পালিম সম্প্রদায়ের এই চারিট মধ্হবের জন্মই বক্তৃতার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। ইহা ভিন্ন গিয়াস্থদ্ধীন মক্কাতে একটি সরাইও নির্মাণ করান এবং মাজাসা ও সরাইয়ের বায়

নির্বাহের জন্ধ এই ছুই প্রতিষ্ঠানকে বছমূল্যের সম্পত্তি দান করেন। তিনি মন্তার আরাষ্ণাহ, নামক স্থানে একটি থালও খনন করাইয়াছিলেন। গিয়াহন্দীন মন্তার রাকৃৎ অনানী নামক এক ব্যক্তিকে পাঠাইয়াছিলেন, ইনিই এই সমস্ত কাজ স্থিকভাবে সম্পন্ন করেন। গিয়াহন্দীন মন্তা ও মদিনার লোকদের দান করিবার অন্ধন্ধ পরিমাণ অর্থ পাঠাইয়াছিলেন, তাহার এক অংশ মন্তার শরীক গ্রহণ করেন এবং অবশিষ্টাংশ হইতে মন্তা ও মদিনার প্রতিটি লোককেই কিছু কিছু দেওবা হয়।

বিদেশে দৃত প্রেরণ গিয়াস্থদীনের একটি অভিনব ও প্রশংসনীয় বৈশিষ্টা। জৌনপুরের স্থলভান মালিক গারওয়ারের কাছে তিনি দৃত পাঠাইয়াছিলেন এবং তাঁহাকে হাতী উপহার দিয়াছিলেন। চীনদেশের ইতিহাস হইতে জানা যায়, চীন-সম্রাট য়ুং-লোর কাছে গিয়াস্থদীন ১৪০৫, ১৪০৮ ও ১৪০৯ গ্রীষ্টাব্দে উপহার সমেত দৃত পাঠাইয়াছিলেন। য়ুং-লো ইহার প্রত্যুত্তরম্বর্নপ কয়েকবার গিয়াস্থদীনের কাছে উপহার সমেত দৃত পাঠান।

কিন্তু গিয়াস্থদীন যে সমন্ত ব্যাপারেই ক্বতিত্বের পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহা -নহে। কোন কোন ব্যাপারে তিনি শোচনীয় বার্থতারও পরিচয় দিয়াছেন। ষেমন, যুদ্ধবিগ্রহের ব্যাপারে তিনি মোটেই স্থবিধা করিতে পারেন নাই। সিংহাসনে জারোহণের পূর্বে তাঁহার পিতার সহিত তাঁহার যে বিরোধ ও যুদ্ধ হইয়াছিল, তাহাতে রাজ্যের দামরিক শক্তি বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রন্ত হইয়াছিল। সিংহাসনে আরোহণের পরে গিয়াস্থদীন যে সমস্ত যুদ্ধে লিপ্ত হইয়াছিলেন, তাহাতেও সামরিক শক্তির অপচয় ভিন্ন আর কোন ফল হয় নাই। কোন কোন ক্লেত্রে তাঁহাকে পরাজয়ও বরণ করিতে হয়। কথিত আছে, শাহেব থান ( ? ) নামে এক ব্যক্তির সহিত গিয়াস্থদীন দীর্ঘকাল নিক্ষল যুদ্ধ চালাইয়া প্রচুর শক্তি ক্ষয় করিয়াছিলেন, অরশেষে নূর কুৎব্ আলম উভর পক্ষে সন্ধিস্থাপনের চেষ্টা করেন, কিন্তু সন্ধির কথাবার্তা চলিবার সময় গিয়াস্থদীন শাহেব খানকে আক্রমণ করিয়া বন্দী করেন এবং এই বিশাস্থাতকতা থারা কোনক্রমে নিজের মান বাঁচান। কাষরণ-কামতা রাজ্যের কিছু অংশ সাময়িকভাবে অধিকার করিয়াছিলেন। ক্ষিত আছে, গিয়াস্থীন কামতা-রাজ ও অহোম-রাজের মধ্যে বিরোধের স্থযোগ ৰাইয়া কামতা ৰাজ্য আক্ৰমণ করিয়াছিলেন; কিন্ত তাঁহার আক্রমণের ফলে কামছা-ক্রাল অহোম-রাজের সক্ষে নিজের কন্তার বিবাহ দিয়া সন্ধি করেন এবং তাহার পর

উভর রাজা মিলিভভাবে গিয়াস্থদীনের বাহিনীকে প্রতিরোধ করেন। তাহাব ফলে গিয়াস্থদীনের বাহিনী কামতা রাজ্য হইতে প্রত্যাবর্তন করিতে বাধ্য হয়। মিধিলার অমর কবি বিভাগতি তাহার একাধিক গ্রন্থে লিধিয়াছেন বে তাঁহার পৃষ্ঠপোবক শিবসিংহ একজন গৌড়েশ্বরকে পরাজিত করিয়াছিলেন; বতদ্র মনে হয়, এই গৌড়েশ্বর গিয়াস্থদীন আজম শাহ।

গিয়াস্থলীন যে তাঁহার শেষ জীবনে হিন্দুদের সম্বন্ধে আন্ত নীতি অক্সরণ করিয়াছিলেন ও তাহার জক্তই শেষ পর্যন্ত তিনি শোচনীয় পরিণাম বরণ করিয়াছিলেন, তাহা মনে করিবার সঙ্গত কারণ আছে। মূজাফফর শামস বল্ধির ৮০০ হিজরায় (১০৯৭ খ্রী:) লেখা চিঠিতে পাই তিনি গিয়াস্থলীনকে বলিতেছেন বে মূসলিম রাজ্যে বিধর্মীদেব উচ্চ পদে নিয়োগ করা একেবারেই উচিত নহে! গিয়াস্থলীন বল্ধিকে অত্যন্ত শ্রন্ধা করিতেন ও তাঁহার উপদেশ অফ্সারে চলিতেন। স্থতবাং তিনি যে এই ব্যাপারে বল্ধির অভিপ্রায় অফ্যায়ী চলিয়াছিলেন অর্থাৎ রাজ্যের সমস্ত উচ্চ পদ হইতে বিধর্মী হিন্দুদের অপসারিত করিয়াছিলেন, ইহাই সম্ভব। ইহাব অপক্ষে কিছু প্রমাণও আছে। গিয়াস্থলীন ও তাঁহার পুত্র সৈকুদ্দীন হম্জা শাহের রাজত্বকালে কয়েকবার চীন-সম্রাটের দ্তেরা বাংলাব রাজদরবারে আসিয়াছিলেন। তাঁহারা দেখিয়াছিলেন যে বাংলার স্থলতানের অমাত্য ও উচ্চপদস্থ কর্মচাবীদেব সকলেই মূসলমান, একজনও অম্পূলমান নাই। এই কথা জনৈক চীনা রাজপ্রতিনিধিই লিথিয়া গিয়াছেন।

ফিরিশ্তার মতে হিন্দু রাজা গণেশ ইলিয়াস শাহী বংশের একজন আমীর ছিলেন। আবার 'রিয়াজ'-এর মতে এই রাজা গণেশের চক্রান্তেই গিয়াস্থদীন নিহত হইয়াছিলেন। মনে হয়, বল্পির অভিপ্রায়় অম্বায়ী কাজ করিয়া গিয়াস্থদীন রাজা গণেশ প্রম্থ সমস্ত হিন্দু আমীরকেই পদ্চুত করিয়াছিলেন, তাহার ফলে রাজা গণেশ গিয়াস্থদীনের শক্র হইয়া দাঁড়ান এবং শেষ পর্যস্ত তিনি চক্রান্ত করিয়া গিয়াস্থদীনকে হত্যা করান। গিয়াস্থদীন যে শেষ জীবনে সাম্প্রদারিক মনোভাবসম্পন্ন হইয়াছিলেন, তাহার আর একটি প্রমাণ—তাঁহার রাজত্বকালে আগত চীনা রাজদ্তদের কেবলমাত্র বাংলার মৃসলমানদের জীবনযাত্রাই দেখানো হইয়াছিল, বাংলার হিন্দুদের সম্বন্ধে তাঁহারা কোন বিবরণই লেখেন নাই।

পিয়াক্সদীন বে কবি ও কাব্যামোদী ছিলেন, তাহা পূর্বেই বলা হইয়াছে।

ইরানের কবি হাফিজের সঙ্গে তাঁহার যোগাযোগ ছিল, কিন্তু কোন ভারতীয় কবির সহিত তাঁহার কোন সম্পর্ক ছিল কিনা, সে সম্বন্ধে ম্পষ্টভাবে কিছু জানা যায় না। "বিদ্যাপতি কবি"-র ভনিতাযুক্ত একটি পদে জনৈক "গ্যাসদীন স্বরতান"-এর প্রশন্তি আছে। অনেকের মতে এই "বিদ্যাপতি কবি" মিথিলার বিথ্যাত কবি বিদ্যাপতি (জীবংকাল আঃ ১৩৭০-১৪৬০ ঞ্রীঃ) এবং "গ্যাসদীন স্বরতান (স্থলতান)" গিয়াস্থদীন আজম শাহ। কিন্তু এ সম্বন্ধে স্থনিশ্চিত হইবার মত প্রমাণ মিলে নাই। বাংলা 'ইউম্বন্ধ-জোলেখা' কাব্যের রচয়িতা শাহ মোগাম্মদ সগীরের আত্মবিবরণীর একটি ছত্তের উপর ভিত্তি করিয়া অনেকে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে গিয়াস্থদীন আজম শাহ সগীরের সমসাময়িক ও পৃষ্ঠপোষক নৃপতি ছিলেন। কিন্তু এই সিদ্ধান্তের যৌক্তিকতা সম্বন্ধে সংশ্যের যথেষ্ট অবকাশ আছে।

গিয়াস্থদীন আজম শাহ পিতার মৃত্যুব পর কুড়ি বৎসর রাজত্ব করিয়া ১৪১০-১১ প্রীষ্টাব্বে পর্লোক্গমন করেন।

# ৭। সৈফুদ্দীন হম্জা শাহ, শিহাবুদ্দীন বায়াজিদ শাহ ও আলাউদ্দীন ফিরোজ শাহ

গিয়াস্থদীন আজম শাহের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র সৈফুদ্দীন হম্পা শাহ সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি "স্থলতান-উস্-সলাতীন" (রাজাধিরাজ) উপাধি ধারণ করিয়াছিলেন। সৈফুদ্দীন চীন-সম্রাট মুং-লোর কাছে দৃত পাঠাইয়া গিয়াস্থদীনের মৃত্যু ও নিজেব সিংহাসনে আরোহণের সংবাদ জানাইয়াছিলেন। চীন-সম্রাটও বাংলার মৃত বাজার শোকামুগ্ঠানে যোগ দিবার জন্ম এবং নৃতন বাজাকে স্থাগত জানাইবার জন্ম তাঁহার প্রতিনিধিদের পাঠাইয়াছিলেন।

সৈকৃদ্দীনের রাজস্বকালের আর কোন ঘটনার কথা জানা ষায় না। ছই বৎসর বাজস্ব করিবার পর সৈকৃদ্দীন পরলোকগমন করেন। সৈকৃদ্দীনের পরে শিহাবৃদ্দীন বায়াজিদ শাহ ফলতান হন। ইব্ন্-ই-হজর নামে একজন সমসাময়িক আরব-দেশীয় গ্রন্থকার লিথিয়াছেন যে, হম্জা শাহ তাঁহার ক্রীতদাস শিহাব (শিহাবৃদ্দীন বায়াজিদ শাহ) কর্তৃক নিহত হইয়াছিলেন।

শিহাবুদীন রাজার পুত্র না হইয়াও রাজসিংহাসন লাভ করিয়াছিলেন, কারণ স্মতিশক্তিধর রাজা গণেশ তাঁহার পিছনে ছিলেন। বিভিন্ন ইতিহাসগ্রের

শাক্ষ্য বিশ্লেষণ করিলে মনে হয় যে, রাজা গণেশই শিহাবুদ্দীনের রাজস্থকালে শাসনক্ষমতা করায়ত্ত করিয়াছিলেন এবং রাজকোষও তাঁহারই হাতে আসিয়াছিল, শিহাবুদ্দীন নামে মাত্র স্থলতান ছিলেন।

শিহাবৃদ্দীন একবার চীনসম্রাটের কাছে দৃত মারফং একটি ধন্যবাদজ্ঞাপক পত্র পাঠান এবং সেই সঙ্গে জিরাফ, বাংলার বিখ্যাত ঘোড়া এবং এদেশে উৎপন্ন আরও অনেক দ্রব্য উপহারস্বরূপ পাঠান। তাহাব পাঠানো জিরাফ চীনদেশে বিপুল উদ্দীপনা স্বষ্ট কবে।

তুই বৎসর (.১৪১২-১৪ খ্রীঃ) রাজত্ব করিবার পরে শিহাবৃদ্দীন পরলোকগমন কবেন। কাহারও কাহারও মতে রাজা গণেশ তাঁহাকে হত্যা করাইয়াছিলেন। সমসাময়িক আরবদেশীয় গ্রন্থকার ইব.ন্-ই-হজরও লিখিয়াছেন যে গণেশ কর্তৃক শিহাবৃদ্দীন (শিহাব) নিহত হইয়াছিলেন। সম্বাত শিহাবৃদ্দীন গণেশের বিক্লছে কোন সময়ে বড়যান্ত করিয়াছিলেন এবং তাহারই জন্য গণেশ তাঁহাকে পৃথিবী হইতে সরাইয়া দিয়াছিলেন।

মুদ্রার সাক্ষ্য হইতে দেখা যায় শিহাবৃদ্ধীন বায়াজিদ শাহের মৃত্যুর পরে সিংহাসনে আবোহণ করেন তাঁহার পুত্র আলাউদ্দীন ফিরোজ শাহ। কিন্তু কোন ঐতিহাসিক বিবরণীতে এই আলাউদ্দীন ফিরোজ শাহের নাম পাওয়া যায় না। যতদ্র মনে হয়, রাজা গণেশ শিহাবৃদ্দীনের মৃত্যুর পরে তাঁহার শিশু পুত্র আলাউদ্দীনকে সিংহাসনে বসাইয়াছিলেন এবং তাঁহাকে নামমাত্র রাজা করিয়া রাখিয়া নিজেই রাজ্য শাগন করিয়াছিলেন।

আলাউদ্দীন ফিবোজ শাহের কেবলমাত্র ৮১৭ হিজরার (১৪১৪-১৫ খ্রীঃ)
মূলা পাওয়া গিয়াছে। ৮১৮ হিজরা হইতে জলাপুদ্দীন মৃহত্মদ শাহের মূলা স্বরু
হইয়াছে। ইহা হইতে ব্ঝা যায় যে, কয়েক মাস রাজত্ব করার পরেই আলাউদ্দীন
সিংহাসনচ্যুত হইয়াছিলেন। সম্ভবত রাজা গণেশই স্বয়ং রাজা হইবার অভিপ্রায়
করিয়া আলাউদ্দীনকে সিংহাসনচ্যুত করিয়াছিলেন।

# **छ्रुर्थ** श्रीहाण्डम

# ব্রাজা গণেশ ও তাঁহাত্র বংশ

#### ১। রাজা গণেশ

রাজা গণেশ বাংলার ইতিহাদের এক জন অবিশ্বরণীয় পুরুষ। তিনিই একমাত্র হিন্দু, যিনি বাংলার পাঁচ শতাধিক বর্ধ ব্যাপী মুসলিম শাসনের মধ্যে কয়েক বংসরের জন্ম ব্যতিক্রম করিয়া হিন্দু শাসন প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। অবশ্র গণেশের মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই এই হিন্দু অভ্যুদরের পরিসমাপ্তি ঘটে। কিছ ভাহা সত্ত্বেও গণেশের কৃতিত্ব সম্বন্ধে সংশ্যের অবকাশ নাই।

'তবকাং-ই-আকবরী,' 'তারিথ-ই-ফিরিশ্তা', 'মাসির-ই-রহিমী' প্রভৃতি প্রন্থে গণেশ সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত বিবরণ পাওয়া যায়। 'রিয়াজ-উদ-সলাতীন'-এর বিবরণ অপেক্ষাকৃত দীর্ষ; বুকাননের বিবরণী, মূলা তকিয়ার বয়াজ, 'মিরাং-উল আসরার' প্রভৃতি স্বত্রেও গণেশ সম্বন্ধে কয়েকটি কথা পাওয়া যায়। কিন্তু এই স্ত্রগুলি পরবর্তীকালের বরচনা। সম্প্রতি গণেশ সম্বন্ধীয় কিছু কিছু সমসাময়িক প্রত্রও আবিষ্কৃত হইয়াছে; বেমন,—দরবেশ নৃর কুৎব্ আলম ও আশরফ সিম্নানীর পত্রাবলী, ইব্রাহিম শর্কীর জনৈক সামস্তের আজ্ঞায় রচিত এবং গণেশ ও ইব্রাহিমের সংঘর্বের উল্লেখ সংবলিত 'সন্ধীতশিরোমনি' প্রয়, চীনসম্রাট কর্তৃক বাংলার রাজস্পর্ভায় প্রেরিও প্রতিনিধিদলের জনৈক সদক্ষের লেখা 'শিং-ছা-শ্রং-লান' গ্রন্থ, আরবী ঐতিহাদিক ইব ন্-ই-হজর ও অল-স্থাওয়ীর লেখা গ্রন্থন্বর, দফ্জমর্দনদের ও মহেল্পেন্বের মূলা প্রভৃতি।

উপরে উল্লিখিত স্ত্রগুলি বিশ্লেষণ করিয়া রাজা গণেশের ইতিহাসটি মোটাম্টি-ভাবে পুনর্গঠন করা সম্ভব হইয়াছে। এই পুনর্গঠিত ইতিহাসের সারমর্ম নিম্নে প্রদত্ত হইল।

রাজা গণেশ ছিলেন অত্যম্ভ শক্তিশালী একজন জনিদার। উত্তরবন্ধের ভাতুড়িয়া অঞ্চলে তাঁহার জনিদারী ছিল। তিনি ইলিয়াস শাহী বংশের স্থাতানদের অক্ততম আমীরও ছিলেন।

পিয়াঞ্**ভীন আজ**ম শাহ, সৈফুজীন হম্জা শাহ; শিহাৰ্জীন বায়াজিদ শাহ ও

আলাউদ্দীন ফিরোজ শাহের আমলে বাংলার রাজনীভিতে গণেশ বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং শেষ হুইজন স্থলতানের আমলে তিনিই যে বাংলা দেশের প্রকৃত শাসক ছিলেনু তাহা পূর্বেই বলা হুইয়াছে। ৮১৭ হিজরার (১৪১৪-১৫ খ্রীঃ) শেষ দিকে গণেশ আলাউদ্দীন ফিরোজ শাহকে সিংহাসনচ্যত (ও সম্ভবত নিহত) করেন এবং নিজের শক্তিশালী সৈক্তবাহিনীর সাহায্যে মুসলমান রাজত্বের সম্পূর্ণ উচ্ছেদ করিয়া স্বয়ং বাংলার সিংহাসনে আরোহণ করেন।

কিন্তু বেশীদিন রাজত্ব করা তাঁহার পক্ষে সন্তব হইল না। বাংলার মুসলিম সম্প্রালয়ের একাংশ বিধর্মীর সিংহাসন অধিকারে অসম্ভন্ত হইয়া তাঁহার প্রচণ্ড বিরোধিতা করিতে লাগিলেন। ইহাদের নেতা ছিলেন বাংলার দরবেশরা। রাজা গণেশ এই বিরোধিতা কঠোরভাবে দমন করিলেন এবং দরবেশদেব মধ্যে কয়েকজনকে বধ করিলেন। ইহাতে দববেশরা তাঁহার উপর আরও ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন। দরবেশদেব নেতা নৃব কুংব, আলম উত্তর ও পূর্ব ভারতের স্বাপেকা পরাক্রান্ত নুপতি জৌনপুরের স্থলতান ইব্রাহিম শর্কীর নিকট উত্তেজনাপূর্ণ ভাষায় এক পত্র লিখিয়া জানাইলেন যে গণেশ ঘোরতব অত্যাচারী এবং মৃসলমানদের পরম শক্র ; তিনি ইব্রাহিমকে সনৈত্রে বাংলায় আসিয়া গণেশের উচ্ছেদ্দাধন করিতে অক্স্রোধ জানাইলেন। ইব্রাহিম শর্কী এই পত্র পাইয়া এ বিষয়ে জৌনপুরের দরবেশ আশরফ সিমনানীর উপদেশ প্রার্থনা করিলেন এবং তাঁহাব সম্বতিক্রমে সৈত্ত-বাহিনী লইয়া বাংলাব দিকে বওনা হউলেন।

যে সমস্ত দেশেব উপর দিয়া ইত্রাহিম গোলেন, তাহাদের মধ্যে মিথিলা বা বিছত অন্যতম। বিছত জৌনপুবের স্থলতানেব অধীন সামস্ত রাজ্য। কিছা এই সময়ে বিছতের রাজা দেবিসিংহকে উচ্ছেদ করিয়া তাঁহার স্বাধীনচেতা পুত্র শিবসিংহ রাজা হইয়াছিলেন। তিনি জৌনপুররাজের অধীনতা অস্বীকার করিয়া স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়াছিলেন এবং বাজা গণেশেব সহিত মৈত্রীবন্ধনে আবন্ধ হইয়াছিলেন। গণেশের সহিত যেমন বাংলার দরবেশদেব সংঘর্ষ বাধিয়াছিল, শিবসিংহের সহিতও তেমনি বিছতের দরবেশদের সংঘর্ষ বাধিয়াছিল। ইব্রাহিম শর্কী যথন বিছতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, তথন শিবসিংহ তাঁহার সহিত বস্মৃথ্যুকে অ্বতীর্ণ হইলেন এবং শরাজিত হইয়া পলায়ন করিলেন; ইব্রাহিম তাঁহার পশ্চাদ্বাবন করিলেন এবং তাঁহার স্বৃত্ত হের জয় করিয়া তাঁহাকে

বন্দী করিলেন। অতঃপর ইত্রাহিম শিবসিংহের পিতা দেবসিংহকে আফুগত্যের সর্তে ত্রিহুতের রাজপদে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিলেন।

ইহার পর ইত্রাহিম আবার তাঁহার অভিযান স্থক্ক করিলেন এবং বাংশায় আদিয়া উপস্থিত হইলেন। রাজা গণেশ তাঁহার বিপুল সামবিক শক্তির নিকট দাঁডাইতে পারিলেন না। তাহার উপবে তাঁহার পুত্র রাজনীতিচতুব যত্ন ( নামান্তর জিৎমল ) পিতাব পক্ষ ত্যাগ কবিয়া ইত্রাহিমের পক্ষে যোগ দিলেন। তখন গণেশ সবিয়া দাঁডাইতে বাধ্য হইলেন। যত্ন বাজ্যেব লোভে নিজের ধর্ম পর্যন্ত বিদর্জন দিলেন। ইত্রাহিম যতুকে মুদলমান করিয়া বাংলাব সিংহাদনে বসাইলেন। যতু স্থলতান হইয়া জলালুদীন মুহম্মদ শাহ নাম গ্রহণ কবিলেন, ৮১৮ হিজবাব (১৪১৫-১৬ খ্রীঃ) মাঝামাঝি সময়ে এই ঘটনা ঘটীয়াছিল।

অতঃপব ইত্রাহিম দেশে ফিরিয়া গোলেন। জলালুদ্দীনের সিংহাসনে আবোহণের ফলে বাংলায় আবাব হিন্দু-প্রাধান্তের অবসান ঘটিয়া মুসলিম প্রাধাত্ত প্রতিষ্ঠিত হইল। কিন্তু এই পরিবর্তন বেশীদিন স্থায়ী হইল না। বাজা গণেশ কিছুদিন পবে স্থায়া প্রত্যাবর্তন করিলেন এবং অল্পায়াদে নিজেব ক্ষমতা প্রক্ষার করিলেন। পুত্র জলালুদ্দীন নামে স্থলতান বহিলেন, কিন্তু তিনি পিতাব ক্রীড়নকে পবিণত হইলেন। বাংলাদেশে আবার হিন্দু-ধর্মেব জয়পতাকা উডিতে লাগিল। গণেশ আবাব তাঁহার প্রতিপক্ষ দববেশদিগকে ও অক্তান্ত মুসলমান-দিগকে দমন কবিতে লাগিলেন। এই ব্যাপাব দেখিয়া নূব কুংব্ আলম অভান্ত মর্মাহত হইলেন এবং কয়েক মাসেব মধ্যেই তিনি পবলোকগ্মন কবিলেন।

এদিকে বাজা গণেশ যথন নানা দিক্ দিয়া নিজেকে সম্পূর্ণ নিবাপদ মনে করিলেন, তথন তিনি পুত্র জলাল্দীনকে অপসারিত করিয়া স্বয়ং 'দহজমর্দনদেব' নাম গ্রহণ করিয়া সিংহাসনে আবোহণ কবিলেন। 'দহজমর্দনদেব'-এর বলাক্ষরে ক্ষোদিত মূদ্রাও প্রকাশিত হইল, এই মূদ্রাগুলিব এক পৃষ্ঠায় রাজার নাম এবং অপর পৃষ্ঠায় টাকশালের নাম, উৎকীর্ণ হওয়ার সাল এবং "চঞ্জীচবণপবায়ণক্ত" লেখা থাকিত। 'দহজমর্দনদেব'-রূপে সমগ্র ১৩৩৯ শকান্ধ (১৪১৭-১৮ খ্রীঃ) এবং ১৩৪০ শকান্ধের (১৪১৮-১৯ খ্রীঃ) কিয়দংশ রাজত্ব কবিবার পর রাজা গণেশ পরলোকগমন করিলেন। সম্ভবত তিনি অলালৃদ্দীন (ষত্ব)-কে তাঁহার ইচ্ছার বিশ্বদ্ধে হিন্দু ধর্মে পুন্দীক্ষিত করাইয়াছিলেন এবং তাঁহাকে বন্দী করিয়া রাধিয়াছিলেন। সম্ভবত জলালৃদ্দীনের বড়যুম্নেই গণেশের স্কৃত্যু হয়।

ষয় সময়ের জন্ম রাজত্ব করিলেও রাজা গণেশ বাংলার অধিকাংশ অঞ্চলের উপবই তাঁহার কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করিতে পারিয়াছিলেন। উত্তরবন্ধ ও পূর্ববন্ধের প্রায় সমস্তটা এবং মধ্যবন্ধ, পশ্চিমবন্ধ ও দক্ষিণবন্ধের কতকাংশ তাঁহার রাজ্যের অস্তর্ভূক্তি ছিল

রাজা গণেশ যে প্রচণ্ড ব্যক্তিত্বের অধিকারী এবং কুশাগ্রবৃদ্ধি ক্টনীতিক্ত ছিলেন, তাহা তাঁহার পূর্বর্ণিত ইতিহাস হইতেই বুঝা যায়। তিনি নিষ্ঠাবান হিন্দুও ছিলেন। চণ্ডীদেবীর প্রতি তাঁহার আহগত্যের কথা তিনি মৃদ্রায় ঘোষণা কবিয়াছিলেন, বিষ্ণুভক্ত ব্রাহ্মণ পদ্মলাভের তিনি চরণপূজা করিতেন, এ কথা পদ্মলাভের বংশধর জীব গোস্থামীর সাক্ষ্য হইতে জানা যায়। পরধর্মদ্বের হইতে বাজা গণেশ একেবাবে মৃক্ত হইতে পাবেন নাই। কয়েকটি মসজিল ও প্রসামিক প্রতিষ্ঠানকে তিনি ধরণ কবিয়াছিলেন। তিনি বহু মৃসলমানের প্রতি নমনীতি প্রয়োগও করিয়াছিলেন, তবে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই রাজনৈতিক কাবণে উহা কবিয়াছিলেন। মৃসলমানদেব প্রতি গণেশের অভ্যাচার সম্বন্ধ কোন কোন স্ত্রে অনেক সতিরঞ্জিত বিবরণ স্থান পাইয়াছে। ফিবিশ্তার কথা বিশ্বাস কবিলে বলিতে হয় গণেশ অনেক ম্সলমানের আন্তবিক ভালবাসাও লাভ কবিয়াছিলেন। ফিরিশ্তার মতে গণেশ দক্ষ স্থাসকও ছিলেন।

গৌড ও পাণ্ড্যার কয়েকটি বিখ্যাত স্থাপত্যকীর্তি গণেশেরই নির্মিত
বলিয়া বিশেষজ্ঞেরা মনে কবেন। ইহাদেব মধ্যে গৌড়ের 'ফতে খানের
সমাধি-ভবন' নামে পবিচিত একটি সৌধ এবং পাণ্ড্যাব একলাখী প্রাসাদের
নাম উল্লেখযোগ্য। গণেশ বিখ্যাত আদিনা মসজিদেব সংস্কাব সাধন করিয়া
উহাকে তাঁহাব কাছারীবাড়ীতে পরিণত কবিয়াছিলেন বলিয়া প্রবাদ
আছে।

গণেশের নাম প্রায় সমস্ত ফার্সী পুথিতেই 'কান্স্' লেখা হইয়াছে, এই কারণে কেহ কেহ মনে করেন, তাঁহার প্রকৃত নাম ছিল 'কংস'। কিন্ত প্রাচীন ফার্সী পুঁথিতে প্রায় সর্বত্রই 'গ্' ( গাফ্ )-এর জায়গায় 'ক্' ( কাফ্ ) লিখিত হইড বলিয়া ইহার উপর গুরুত্ব আরোপ করিতে পারা যায় না। বুকাননের বিবরণী এবং কয়েকটি বৈশ্বব গ্রন্থের সাক্ষ্য হইতে মনে হয় যে, 'গণেশ'ই তাঁহার প্রকৃত্ত নাম। কোন কোন ক্তেরের মতে তাঁহার নাম ছিল 'কাণী'।

#### २। मर्क्स्पान्व

গণেশ বা দহজমর্দনদেবের সমস্ত মূজাই ১৩৩৯ ও ১৩৪০ শকান্ধের। ১৩৪০ শকান্দেই আবার মহেন্দ্রদেব নামে আর একজন হিন্দু রাজার মূজা পাওয়া বাইতেছে। ইহার মূজাগুলি দহজমর্দনদেবের মূজারই অহ্নরপ।

ইহা হইতে বুঝা যায় যে, মহেন্দ্রদেব দম্বজ্মর্দনদেবের উত্তরাধিকারী এবং সম্ভবত পুত্র। কোন কোন পণ্ডিত মনে করেন মহেন্দ্রদেব জলাল্দীনেরই হিন্দু নাম, পিতার মৃত্যুর পরে জলাল্দীন কিছু সময়ের জন্ম এই নামে মৃত্রা প্রকাশ করিয়াছিলেন। কিছু এই মত গ্রহণযোগ্য নহে। মহেন্দ্রনেব তাঁহার মৃত্রায় নিজেকে 'চণ্ডীচরণপরায়ণ' বলিয়াছেন, যাহা নিষ্ঠাবান মৃসল্মান জলাল্দীনেব পক্ষে সম্ভব নহে।

তারিগ-ই-কিরিশ্তার মতে গণেশের আর একজন পুত্র ছিলেন, ইনি জলাল্দীনেব কনিষ্ঠ। দম্বজ্মদিনদেশের ও জলাল্দীনেব মূদ্রার মাঝখানে মংহল্দ্র-দেবের মূদ্রার আবির্ভাব হইতে এইরপ অম্মান খুব অসঙ্গত হইবে না যে, মহেল্দ্র-দেবে জলাল্দ্রীনের কনিষ্ঠ ভাতা, গণেশের মৃত্যুর পরে তিনি সিংহাসনে অভিষিক্ত হইরাছিলেন; কিন্তু জলাল্দ্রীন অল্প সময়ের মধ্যেই মহেল্রুদেবকে অপসাবিত করিয়া সিংহাসন পুনরধিকার করেন। অবশ্য ইহা নিছক অম্মান মাত্র।

মুদ্রার সাক্ষ্য হইতে দেখা যায়, ১৪১৮ গ্রীংর এপ্রিল ছইতে ১৪১৯ খ্রীংর জাস্থারী—এই নয় মাদের মধ্যে দহুজমর্দনদেব, মহেন্দ্রদেব ও জলালুদ্দীন—তিনজন রাজাই রাজত্ব করিয়াছিলেন। ইহা হুইতে বুঝা যায়, মহেন্দ্রদেব খুবই অল্প সময় রাজত্ব করিতে পারিয়াছিলেন।

# ্৩। জলালুদীন মুহম্মদ শাহ

জলালুদ্দীন মৃহদ্মদ শাহ তুই দফায় রাজত্ব করিয়াছিলেন—প্রথমবার ৮১৮-১৯ হিজরায় (১৪১৫-১৬ খ্রীঃ) এবং দ্বিতীয়বার ৮২১-৩৬ হিজরায় (১৪১৮-৩৩ খ্রীঃ)।

প্রথমবারেব রাজত্ব জলাল্দীনের রাজসভায় চীন-সহাটের দ্তেরা আসিয়া-ছিলেন। চীনা বিবরণী 'শিং-ছা-খ্যং-লান' হইতে জানা যায় যে, জলাল্দীন প্রধান দরবার-ঘরে বিসিয়া চীনা রাজদ্তদেব দর্শন দিয়াছিলেন ও চীন-সম্রাট কর্তৃক প্রেরিত পত্র গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইহার পর তিনি চীনা দৃতদের এক ভোজ দিয়া আণ্যায়িত করিয়াছিলেন, এই ভোজে মৃস্লমানী রীতি অঞ্যায়ী গোমাংস পবিবেশন করা হইয়াছিল এবং স্থরা দেওয়া হয় নাই। অতঃপর জলানুষীন কৃতদের প্রত্যেককে পদমর্বাদা অফ্যায়ী উপহার প্রদান করেন এবং স্থর্ণময় আ্যারে রক্ষিত একটি পত্র চীনসম্রাটকে দিবার জন্ম ভাঁহাদের হাতে দেন।

জলাল্দীনের দিতীয়বার রাজদেরও কয়েকটি ঘটনার কথা জানিতে পারা

যায়। আবছব রজ্জাক রচিত 'মতলা-ই-সদাইন' ও চীনা গ্রন্থ 'মিং-শ্র্'-এর

সাক্ষ্য পর্যালোচনা করিলে জানা যায়, ১৯২০ গ্রীষ্টান্তে জৌনপুরের ফলতান ইরাহিম

শকী জলাল্দীনের রাজ্য আক্রমণ করিয়াছিলেন। তৈম্বলকের পুত্র শাহ্রুঝঃ
তথন পাবস্তের হিরাটে ছিলেন; তাঁহার নিকটে এবং চীন সম্রাট য়্ং-লোর নিকটে

দত পাঠাইয়া জলাল্দীন ইরাহিমের আক্রমণের কথা জানান। তথন শাহ্রুথ ও

ম্'-লো উভয়েই ইরাহিমকে ভং সনা করিয়া অবিলম্বে আক্রমণ বন্ধ করিতে বলেন,

ইরাহিমও আক্রমণ বন্ধ করেন।

আবাকান দেশের ইতিহাস হইতে জানা যায় যে, আরাকানরাজ মেংসোআ-ম্উন (নামান্তর নরমেইথ্লা) ব্রহ্মের রাজার সহিত যুদ্ধে পরাজিত হইয়া
বাজ্য হারান এবং বাশলার স্থলতানের অর্থাৎ জলালুদ্দীন মুহম্মন শাহের কাছে
আশ্রয় গ্রহণ কবেন। জালালুদ্দীনকে আরাকানরাজ শক্রর বিরুদ্ধে মৃহেদ্ধ সাহায়্য
করায় জলালুদ্দীন প্রীত হইয়া তাঁহার রাজ্য উদ্ধারের জন্ম এক সৈন্মবাহিনী দেন।
ব সৈন্মবাহিনীর অধিনায়ক বিশাসঘাতকতা করিয়া ব্রহ্মের রাজার সহিত যোগ
দেয় এবং আবাকানরাজকে বন্দী করে। আরাকানরাজ কোনক্রমে পলাইয়া
আদিয়া জলালুদ্দীনকে সব কথা জানান। তথন জলালুদ্দীন আর একজন সেনানায়ককে প্রেবণ করেন এবং ইহার প্রচেষ্টায় ১৪৩০ খ্রীষ্টাব্দে আরাকানরাজের স্কুক্ত
বাজ্য উদ্ধার হয়। কিন্ত জলালুদ্দীনের উপকারের বিনিময়ে আরাকানরাজ
ভাহার সামস্ক হইতে বাধ্য হইলেন।

ইব্ন্-ই-হজর ও অল-সথাওয়ীর লেখা গ্রন্থর হইতে জানা যায় যে, জলালুদীন
ইসলামের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন এবং তাঁহার পিতা কর্তৃক বিধারত্ত
মসজিদগুলির সংস্থার সাধন করেন; তিনি আবু হানিফার সম্প্রাণায়ের মতবাদ
গ্রহণ করেন; মক্কায় তিনি অনেকগুলি তবন ও একটি স্থলর মাদ্রাসা নির্মাণ,
করাইয়াছিলেন; থলিফার নিকট এবং মিশরের রাজা অল-আশরফ বার্স্বায়ের
নিকট তিনি অনেক উপহার পাঠাইয়াছিলেন; থলিফা জলালুদ্ধীনের প্রার্থনা

অস্থায়ী জলালুদীনকে সমান-পরিচ্ছদ পাঠাইয়া তাঁহার "অসুযোদন" জানান।

উপরে প্রদন্ত বিবরণ হইতে বুঝা যায় যে, জলালুদ্দীন নিষ্ঠাবান মুসলমান ছিলেন। ইহার প্রমাণ অস্থান্ত বিষয় হইতেও পাওয়া যায়। প্রায় ত্ই শত বৎসর ধরিয়া বাংলার হুলতানদের মূল্রায় 'কলমা' উৎকীর্ণ হইত না, জলালুদ্দীন কিন্তু তাঁহার মূল্রায় 'কলমা' থোদাই করান। রাজ্ঞত্বের শেষ দিকে জলালুদ্দীন 'বলীফং আল্লাহ্' ( ঈশরের উত্তরাধিকারী ) উপাধি গ্রহণ করেন। জলালুদ্দীন তাঁহার পূর্বতন ধর্ম অর্থাৎ হিন্দুধর্মের প্রতি বিশেষ সহামূভূতিশীল ছিলেন বলিয়া মনে হয় না। বুকাননের বিবরণী অমুসারে তিনি অনেক হিন্দুকে জোর করিয়া মূললমান করিয়াছিলেন, যাহার ফলে বহু হিন্দু কামরূপে পলাইয়া গিমাছিল; 'রিয়াজ'-এর মতে ইতিপূর্বে জলালুদ্দীনকে হিন্দুধর্মে পূন্দীক্ষিত করার ব্যাপারে যে সমন্ত ব্রাহ্বণ অংশগ্রহণ করিয়াছিল, জলালুদ্দীন ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইয়া তাহাদের যন্ত্রণা দিয়া গোমাংস থাওয়াইয়াছিলেন।

কিন্ত 'শ্বতিরত্বহার' নামক সমসাময়িক গ্রন্থ হইতে জানা যায় যে, এই জলালুদীনই রায় রাজ্যধর নামক একজন নিষ্ঠাবান হিন্দুকে তাঁহাব সেনাপতির পদে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। 'শ্বতিরত্বহার'-এর লেগক বৃহস্পতি মিশ্রেও জলালুদীনের নিকটে কিছু সমাদর পাইয়াছিলেন। ইহা হইতে বুঝা যায় যে, জলালুদীন হিন্দু ধর্মের অফুরাগী না হইলেও যোগ্য হিন্দুদের মর্বাদাদান করিতেন। সংস্কৃত পণ্ডিত বৃহস্পতি মিশ্রের সমাদর করার কারণ হয়ত জলালুদীনের প্রাথম জীবনে প্রাপ্ত সংস্কৃত শিক্ষা।

ম্সলমান ঐতিহাসিকদের মতে জলালুদ্দীন স্থশাসক ও স্থায়বিচারক ছিলেন; 'রিরাজ'-এর মতে তিনি জনাকীর্ণ পাণ্ড্যা নগরী পরিত্যাগ করিয়া গৌড়ে রাজধানী স্থানান্তরিত করেন।

জলালুদীনের রাজ্যের আয়তন থুব বিশাল ছিল। প্রায় সমগ্র বাংলাদেশ ও আরাকান ব্যতীত—ত্ত্রিপুরা ও দক্ষিণ বিহারেরও কিছু অংশ অস্তত সামগ্নিকভাবে তাঁহার রাজ্যভুক্ত হইয়াছিল বলিরা মুদ্রার সাক্ষ্য হইতে মনে হয়।

জলাপ্দীন ১৪৩৩ শ্রীংর গোড়ার দিক পর্যন্ত জীবিত ছিলেন বলিয়া প্রমাশ পাওরা বায়। সম্ভবত তাহার অৱ কিছুকাল পরেই ডিনি পরলোকগমন করেন। পাওুয়ার একলাবী প্রাদাদে তাঁহার সমাধি আছে।

## 8। भागसूकीन बाह्यक भार

জনানুদীন মৃহদাদ শাহের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র শামস্থদীন আহ্মদ শাহ সিংহাসনে আরোহণ করেন। 'আইন-ই-আকবরী', 'তবকাং-ই-আকবরী,' 'তারিথ-ই-ফিরিশ্তা', 'রিয়াজ-উদ্-সলাতীন' প্রভৃতি গ্রন্থের মতে শামস্থদীন আহ্মদ শাহ ১৬ বা ১৮ বংসর রাজত্ব করিয়াছিলেন। কিন্তু ইহা সত্য হইতে পারে না। কারণ শামস্থদীন আহ্মদ শাহের রাজত্বের প্রথম বংসর অর্থাৎ ৮৩৬ হিজরা (১৪৩২-৩০ খ্রীঃ) ভিন্ন আর কোন বংসরের মূলা পাওয়া যায় নাই। এদিকে ৮৪১ হিজরা (১৪৩৭-৩৮ খ্রীঃ) হইতে তাঁহার পরবর্তী স্থলতান্দ নাসিক্ষদীন মাহ্ম্দ শাহের মূলা পাওয়া যাইতেছে। বুকাননের বিবরণী অক্সারে শামস্থদীন তিন বংসর রাজত্ব কবিয়াছিলেন। এই কথাই সত্য বলিয়া মনে হয়।

ফিরিশ তার মতে শামস্থদীন মহান, উদার, স্থায়পরায়ণ এবং দানশীল নৃপতি ছিলেন। কিন্তু 'রিয়াজ'-এব অতে শামস্থদীন ছিলেন বদমেজাজী, অত্যাচারী এবং রক্তপিপাস্থ; বিনা কারণে তিনি মান্থবের রক্তপাত করিতেন এবং গর্ভবতী স্ত্রীলোকদের উদর বিদীর্ণ করিতেন। সমসাময়িক আরব-দেশীয় গ্রন্থকার ইব্ন্-ই-হজরের মতে শামস্থদীন মাত্র ১৪ বংসর ব্রুসে রাজা হইয়াছিলেন! এই কথা সত্য হইলে বলিতে হইবে, তাঁহার সম্বন্ধে ফিরিশ তার প্রশংসা এবং 'রিয়াজ'-এর নিশ্বা—দুইই অতিরঞ্জিত।

'রিয়াজ' ও বুকাননের বিবরণীর মতে শামস্থানীনের তুই ক্রীতদাদ সাদী ধান ও নাসির থান বড়বন্ত্র করিয়া তাঁহাকে হত্যা করেন। এই কথা সত্য বলিয়া মনে হয়, কারণ একলাথী প্রাসাদের মধ্যস্থিত শামস্থানির সমাধির গঠন শহীদের সমাধির অন্তর্মণ।

শামস্থদীন সম্বন্ধ আর কোন সংবাদই জানা যায় না। তাঁহার মৃত্যুর সঙ্গে সজেই বাংলাদেশে গণেশের বংশের রাজত্ব শেষ হইল।

### **११३घ भ**तिएकप

# यार्यृष्ट भारो तथ्य उ रावभी वाजव

# नामिक्षीन मार् मृष भार

শামস্থদীন আহ্মদ শাহের পরবর্তী স্থলতানের নাম নাসিক্ষদীন মাহ্ম্দ শাহ। ইনি ১৪৩৭ ঞ্রী বা তাহার ছই এক বংসর পূর্বে সিংহাসনে আরোহণ করেন, 'রিযাজ'-এর মতে শামস্থদীন আহ্মদ শাহের ছই হত্যাকারীর অক্সতম শাদী থান অপব হত্যাকারী নাসির থানকে বধ করিয়া নিজে রাজ্যের সর্বময় কর্তা হইতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু নাসির থান তাঁহার অভিসদ্ধি বৃঝিয়া তাঁহাকে হত্যা করেন এবং নিজে সিংহাসনে আরোহণ করেন। আহ্মদ শাহের অমাত্যেরা তাঁহার কর্তৃত্ব মানিতে রাজী না হইয়া তাঁহাকে বধ করেন এবং শামস্থদীন ইলিয়াস শাহের জনৈক পৌত্র নাসিক্ষদীন মাহ্ম্দ শাহকে সিংহাসনে বসান। অক্স বিবরণগুলি হইতে 'রিয়াজ'-এর বিবরণের অধিকাংশ কথারই সমর্থন পাওয়া যায় এবং তাহাদের অধিকাংশেরই মতে নাসিক্ষ্দীন ইলিয়াস শাহের বংশধর। ব্লাননের বিবরণী হইতেও 'বিয়াজ'-এর বিবরণের সমর্থন মিলে, তবে ব্লাননেব বিবরণীতে নাসিক্ষ্দীন মাহ্ম্দ শাহকে ইলিয়াস শাহের বংশধর বলা হয় নাই। ব্লাননের বিবরণীর মতে শামস্থদীন আহ্মদ শাহের কীতদাস ও হত্যাকারী নাসির থান ও নাসিক্ষ্দীন মাহ্ম্দ শাহ অভিয় লোক।

আধুনিক ঐতিহাসিকদেব অধিকাংশই ধরিয়া লইয়াছেন যে নাসিকদীন
মাহ্মৃদ শাহ ইলিয়াস শাহী বংশের সস্তান, এই কারণে তাঁহারা নাসিকদীনের
বংশকে "পববর্তী ইলিয়াস শাহী বংশ" নামে অভিহিত করিয়াছেন। ইহাব
পরিবর্তে "মাহ্মৃদ শাহী বংশ" নামই (নাসিকদীন মাহ্মৃদ শাহের নাম
অফুসারে) অধিকতর যুক্তিসঙ্গত। 'বিয়াজ'-এর মতে নাসিকদীন সমস্ত কাজ
স্থায়পবায়ণতা ও উদারতার সহিত করিতেন; দেশের আবালবৃদ্ধনির্বিশেষে
সমস্ত প্রজা তাঁহার শাসনে সম্ভষ্ট ছিল; গৌড় নগরীর অনেক তুর্গ ও
প্রাসাদ তিনি নির্মাণ করান। গৌড় নগরীই ছিল নাসিকদীনের রাজধানী।
নাসিকদীন বে স্থবোগ্য নুপতি ছিলেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই, কারণ

ভাহা না হইলে তাঁহার পক্ষে স্থণীর্ঘ ২৪।২৫ বংসর রাজত্ব করা সম্ভব হইত না।

নাদিকদ্দীনের রাজস্বকাল মোটান্টিভাবে শান্তিতেই কাটিয়াছিল। তবে উড়িয়ার রাজা কপিলেন্দ্রদেবের (১৪৩৫-৬৭ ঞ্রীঃ) এক তাম্রশাসনের সাক্ষ্য হইতে অমুমিত হয় যে, কপিলেন্দ্রদেবের সহিত নাদিকদ্দীনের সংঘর্ষ হইয়াছিল। খুলনা বশোহর অঞ্চলে প্রচলিত ব্যাপক প্রবাদ এবং বাগেরহাট অঞ্চলে প্রাপ্ত এক শিলালিপির সাক্ষ্য হইতে মনে হয় যে, খান জহান নামে নাদিকদ্দীন মাহ্ম্দ শাহের জনৈক সেনাপতি ঐ অঞ্চলে প্রথম মুসলিম বাজত্বের প্রতিষ্ঠা কবেন। তাহার পর বিক্ষাপতি তাহাব 'তুর্গাভক্তিতরঙ্গিনী'তে বলিয়াছেন যে তাহার পৃষ্ঠপোষক ভৈরব-দিংহ গৌড়েশ্বরকে "নম্রীকৃত" করিয়াছিলেন; 'তুর্গাভক্তিতরঙ্গিনী' ১৪৫০ খ্রীরে কাছাকাছি সময়ে লেখা হয়, স্মতবাং ইহাতে উদ্লিখিত গৌড়েশ্বর নিশ্বয়ই বাংলার তৎকালীন স্মলতান নাদিকদ্দীন মাহ্মৃদ শাহ। সম্ভবত মিথিলার বাজা ভৈরব-দিংহেব সহিত নাদিকদ্দীনের সংঘ্য হইয়াছিল। মিথিলার সন্নিহিত অঞ্চল নাদিকদ্দীনের অথীন ছিল—ভাগলপুর ও মুঙ্গেরে তাহাব শিলালিপি পাওয়া গিয়াছে। স্মতবাং মিথিলাব বাজাদের সহিত্ত তাহার যুদ্ধ হওদা খুবই বাভাবিক।

পঞ্চলশ শতাব্দীব প্রথমে চীনের সহিত বাংলার বাজনৈতিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়। ৩৪ বংসর ধরিয়া এই সম্পর্ক অব্যাহত ছিল। নাসিক্ষনীন তইবার—১৪৬৮ ও ১৪৬৯ খ্রীষ্টাব্দে চীনসমাটের কাছে উপহাব সমেত রাজদৃত পাঠাইয়াছিলেন। প্রথমবার তিনি চীনসমাটকে একটি জিরাফও পাঠাইয়াছিলেন। কিন্তু তাহার পর চীনের সঙ্গে বাংলার বোগ বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। এ জন্ম নাসিক্ষদীন দামী নহেন, চীনসমাটই দামী। য়ুং-লো (১৪০২-২৫ খ্রীঃ) যথন চীনের সমাট ছিলেন, তথন যেমন বাংলা হইতে চীনে দৃত ও উপহার যাইত, তেমনি চীন হইতে বাংলায়ও দৃত ও উপহার আগিত। কিন্তু মুং-লোর উত্তরাবিকারীরা ওধু বাংলার রাজ্ঞার পাঠানো উপহার গ্রহণ করিতেন, নিজেরা যাংলার রাজ্ঞার কাছে দৃত ও উপহার প্রহার গ্রহণ করিতেন, নিজেরা যাংলার রাজ্ঞার কাছে দৃত ও উপহার আবার প্রতিদান বিবহিন্ন হাবিতেন যে সামস্ত রাজা ভেট পাঠাইয়াছে, তাহার আবার প্রতিদান দিব কি! \* বলা বাহল্য এই একতরকা।

छीव मञ्जूषिको भृषिकोत्र व्यक्तास्य अध्यास्यकः निरक्षस्य मानस्य विवाह मान क्रिस्स्य ।

### ২। রুকমুদ্দীন বারবক শাহ

ক্লক্ষ্ণীন বারবক শাহ নাসিঞ্জীন মাহ্মুদ শাহের পুত্র ও উত্তরাধিকাবী। ইনি বাংলার অক্সতম শ্রেষ্ঠ স্থলতান।

বারবক শাহ অন্তত একুশ বংসর—১৪৫৫ হইতে ১৪৭৬ খ্রী: পর্যস্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন; ইহার মধ্যে ১৪৫৫ হইতে ১৪৫৯ খ্রী: পর্যস্ত তিনি নিজের পিতা নাসিকদ্দীন মাহ মৃদ শাহের সঙ্গে যুক্তভাবে রাজত্ব করেন, ১৪৭৪ হইতে ১৪৭৬ খ্রী: পর্যস্ত তিনি তাঁহার পুত্রের সঙ্গে যুক্তভাবে রাজত্ব করেন, অবশিষ্ট সময়ে তিনি এককভাবে রাজত্ব করেন। বাংলাব স্থলতানদের মধ্যে আনেকেই নিজের রাজত্বের শেষ দিকে পুত্রের সঙ্গে যুক্তভাবে রাজত্ব করিয়াছেন। স্থলতানের মৃত্যুর পর যাহাতে তাঁহার পুত্রদের মধ্যে সিংহাদন লইয়া সংঘর্ষ না বাবে, সেই জন্মই সম্ভবত বাংলাদেশে এই অভিনব প্রথা প্রবর্তিত হইয়াছিল।

বারবক শাহ অনেক নৃতন রাজ্য জয় করিয়া নিজের রাজ্যের অস্তর্ভূ ক্ত কবেন।
ইসমাইল গাজী নামে একজন ধার্মিক ব্যক্তি তাঁহার অন্ততম দেনাপতি ছিলেন।
ইনি ছিলেন কোরেশ জাতীয় আরব। 'রিসালং-ই-শুহাদা' নামক একথানি ফার্সী গ্রন্থে ইসমাইলের জীবনকাহিনী বর্ণিত হইয়াছে; এই কাহিনীর মধ্যে কিছু কিছু অলৌকিক ও অবিশ্বাস্ত উপাদান থাকিলেও মোটের উপর ইহা বাস্তব ভিত্তির উপব প্রতিষ্ঠিত। 'রিসালং-ই-শুহাদা'র মতে ইসমাইল ছুটিয়া-পটিয়া নামক একটি নদীতে সেতৃ নির্মাণ করিয়া তাহার বক্তা নিবারণ করিয়াছিলেন, "মান্দারণের বিজ্ঞোহী' রাজা গজপতি"কে পরাস্ত ও নিহত করিয়া তিনি মান্দারণ হুর্গ অধিকার করিয়াছিলেন—ইহার অন্তর্নিহিত প্রকৃত ঘটনা সন্তবত এই যে, ইসমাইল গজপতি-বংশীয় উড়িয়ার রাজা কপিলেজ্বনেবের কোন সৈক্তাথ্যক্ষকে পরাস্ত ও নিহত করিয়া মান্দারণ হুর্গ কয় করিয়াছিলেন। এই মান্দারণ হুর্গ বাংলার অন্তর্গত ছিল।
কপিলেজ্বনেব তাহা কয় করেন। 'রিসালং'-এর মতে ইসমাইল কামরূপের রাজা কপিলেজ্বনের ?) সহিত যুদ্ধে পরাজিত হইয়াছিলেন, কিন্ত রাজা তাহার অলৌকিক মহিমা দেখিয়া তাঁহার নিকট আত্মান্দর্গক করেন ও ইসজাম ধর্ম

গ্রহণ করেন। কিন্ত ঘোড়াঘাটের তুর্গাধ্যক্ষ ভান্দদী রায় ইদমাইলের বিরুদ্ধে রাজদ্রোহের ষড়যন্ত্র করার অভিযোগ আনায় বারবক শাহ ইদমাইলকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করেন।

মূলা তিকিয়ার বয়াজে লেখা আছে যে, বারবক শাহ ১৪৭০ থ্রীষ্টান্থে ত্রিছেও রাজ্যে অভিযান করিয়াছিলেন, তাহাব ফলে হাজীপুর ও তংসদ্ধিহিত স্থানগুলি পর্যন্ত সমস্ত অঞ্চল তাঁহার রাজ্যভুক্ত হইয়াছিল এবং উত্তরে বৃড়ি গওক নদী পর্যন্ত তাঁহার অধিকার বিস্তৃত হইয়াছিল; বারবক শাহ ত্রিছতের হিন্দু রাজাকে তাঁহার সামস্ত হিসাবে ত্রিছতের উত্তব অংশ শাসনের ভাব দিয়াছিলেন এবং কেদার রায় নামে একজন উচ্চপদত্ত হিন্দুকে তিনি ত্রিছতে রাজত্ব আদায় ও সীমাস্ত রক্ষার জল্প তাঁহার প্রতিনিধি নিযুক্ত করিয়াছিলেন; কিন্তু পূর্বোক্ত হিন্দু রাজার পুত্র ভরত সিংহ (ভৈবব সিংহ ?) বিদ্রোধ্য হোমণা করিয়া কেদার রায়কে বলপূর্বক অপসাবিত করেন; ইহাত্তে ক্রুদ্ধ হইয়া বারবক শাহ তাঁহাকে শান্তি দিবার উল্যোগ করেন, কিন্তু ত্রিছতের রাজা তাঁহার নিকট বশ্রতা ত্বীকার করেন এবং তাঁহাকে আমুগতোর প্রতিশ্রুতি দেন। ফলে আর কোন গোলযোগ মটে নাই।

মুন্না তকিয়ার বয়াজের এই বিবরণ মূলত সত্যা, কেন না সমসাময়িক মৈথিল পণ্ডিত বর্ধমান উপাধ্যায়েব লেখা 'দণ্ডবিবেক' হইতে ইহার সমর্থন পাওয়া ধায়। ইতিপূর্বে ত্রিছত জৌনপুরের শর্কী ফলতানদের অধীন সামস্ত রাজ্য ছিল। কিন্তু শর্কী বংশের শেষ ফলতান হোসেন শাহের অক্ষমতার জন্ম তাঁহার রাজত্বকালে জৌনপুর-সাম্রাজ্য ভাঙিয়া ধায়। এই ফ্রেখগেই বারবক শাহ ত্রিছত অধিকার করিয়াছিলেন, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

বারবক শাহের নিলালিপিগুলিতে তাঁহার পাণ্ডিত্যের পরিচারক 'অল-ফাজিল' ও 'অল-কামিল' এই তুইটি উপাধির উল্লেখ দেখা যায়। বারবক শাহ শুধু পণ্ডিত ছিলেন না, তিনি বিছা ও সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকও ছিলেন। হিন্দু ও মুনলমান উভয় ধর্মেরই অনেক কবি ও পণ্ডিত তাঁহার কাছে পৃষ্ঠপোষণ লাভ করিয়াছিলেন। ইহাদের মধ্যে করেক জনের নাম পরে উল্লিখিত হইল।

### (ক) বিশারদ

ইছার একটি জ্যোতিববিষয়ক বচন হইতে বুঝা যায় যে ইনি বারবক শাহের সমসাময়িক ছিলেন এবং সম্ভবত তাঁহার পৃষ্ঠপোষণ লাভ করিয়াছিলেন। এই বিশারদ ও বাস্থদেব সার্বভৌমের পিতা বিশারদ অভিন্ন বলিয়া মনে হয়।

## (খ) বৃহস্পতি মিশ্র

ইনি ছিলেন একজন বিখ্যাত পণ্ডিত এবং গীতগোবিন্দটীকা, কুমারসম্ভবটীকা, বঘুবংশটীকা, শিশুপালবধটীকা, অমরকোষটীকা, শ্বতিরত্বহার প্রভৃতি গ্রন্থের লেখক। ইহার দর্বাপেক্ষা প্রদিদ্ধ গ্রন্থ অমরকোষটীকা 'পদচন্দ্রিকা'। বৃহস্পতির প্রথম দিককার বইগুলি জলালুদ্দীন মৃহত্মদ শাহের রাজত্বকালে রচিত হয়; জলালুদ্দীনের দেনাপতি রায় বাজ্যধর তাঁহার শিশ্র ও পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। জলালুদ্দীনের কাছেও তিনি থানিকটা সমাদর লাভ করিয়াছিলেন, 'শ্বতিরত্বহাব'-এ তিনি জলালুদ্দীনের নাম উল্লেখ করিয়াছেন; 'পদচন্দ্রিকা'র প্রথমাংশও জলালুদ্দীনেরই রাজত্বকালে—১৪৩১ খ্রীষ্টাব্দে রচিত হয়। কিন্তু 'পদচন্দ্রিকা'র শেষাংশ অনেক পরে—১৪৭৪ খ্রীষ্টাব্দে রচিত হয়; তথন ক্ষকত্বদ্দীন বারবক শাহ বাংলার হ্বলতান। 'পদচন্দ্রিকা'য় বৃহস্পতি লিখিয়াছেন যে তিনি গৌড়েশ্ববের কাছে 'পণ্ডিতসার্বভৌম' উপাধি লাভ করিয়াছিলেন এবং রাজা তাঁহাকে উজ্জ্বল মণিময় হার, ত্যুতিমান ফুইটি কুগুল, রত্বপ্রচিত দশ আকুলের অন্ধুরীয় দিয়া হাতীর পিঠে চড়াইয়া স্থর্ণকলনের জলে অভিযেক করাইয়া ছত্র ও অন্থের সহিত 'রায়ম্কুট' উপাধি দান করিয়াছিলেন।

#### (গ) মালাধর বস্থ

ইনি 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' নামক বিখ্যাত বাংলা কাব্যের রচয়িতা। 'গুণরাজ থান' নামেই ইনি বেশী পরিচিত। 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়ে' মালাধর বস্থ বলিয়াছেন যে গৌড়েশ্বর তাঁহাকে "গুণরাজ থান" উপাধি দিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণবিজয়ের রচনা ১৪৭৩ শ্রীষ্টাব্দে আরম্ভ হয়; কাব্যের প্রথম হইতেই কবি 'গুণরাজ থান' নামে ভনিতা দিয়াছেন। স্বতরাং ১৪৭৩ শ্রীষ্টাব্দে যিনি বাংলার স্থলতান ছিলেন, সেই বারবক

শাহের নিকট হইতেই মালাধর "গুণরাজ থান" উপাধি লাভ করিয়াছিলেন, ভাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

### (ঘ) কুত্তিবাস

বাংলা রামায়ণের রচয়িতা ক্বন্তিবাদ তাঁহার আত্মকাহিনীতে লিথিয়াছেন যে তিনি একজন গৌড়েখরের সভায় গিয়াছিলেন এবং তাঁহার কাছে বিপুল সংবর্ধনা লাভ করিয়াছিলেন। এই গৌড়েখব যে কে, সে সম্বন্ধে গবেষকেরা এতছিন অনেক জন্ধনা করিয়াছেন। সম্প্রতি এমন কিছু প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে, যাহা হইতে বলা যায়, এই গৌড়েখর রুকফুদ্দীন বাববক শাহ। বর্তমান গ্রন্থের 'বাংলা সাহিত্য' সংক্রান্ত অধ্যায়ে এ সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে।

# (ঙ) ইব্রাহিম কায়্ম ফারুকী

ইনি 'ফরঙ্গ-ই-ইব্রাহিনী' নামে ফার্সী ভাষার একটি শব্দকোষ-গ্রন্থ রচনা করেন, এই গ্রন্থটি 'শর্ক্ নামা' নামেই বিশেষভাবে পরিচিত। ইব্রাহিম কাস্ম ফারুকীর আদি নিবাস ছিল জৌনপুরে। তিনি পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষার্থে বর্তমান ছিলেন এবং বাংলার বিভিন্ন স্থলতানের কাছে পৃষ্ঠপোষণ লাভ করিয়াছিলেন। 'শর্ক্ নামা'তে ইব্রাহিম এই সব স্থলতানের মধ্যে কয়েকজনের প্রশন্তি রচনা করিয়াছেন, বারবক শাহ ইহাদের অক্যতম। বারবক শাহের উচ্ছুসিত স্তৃতি করিয়া ফারুকী লিখিয়াছেন "যিনি প্রার্থীকে বহু ঘোড়া দিয়াছেন। যাহাবা পায়ে ইাটে তাহারাও (ইহার কাছে) বহু ঘোড়া দানস্বরূপ পাইয়াছে। এই মহান আব্ল মৃক্ষাক্র্রন, বাহার স্বাপেক্ষা সামান্য ও সাধারণ উপহার একটি ঘোড়া।"

## (চ) আমীর **জৈনুদ্দীন** হর্উয়ি

ইহার নাম একজন সমসাময়িক কবি হিসাবে ইব্রাহিম কায়্ম ফারুকীর 'শর্ফ্নামা'তে উল্লিখিত হইয়াছে। ফারুকী ইহাকে "মালেকুণ শোয়ারা" বা রাজকবি বলিয়াছেন। ইহা হইতে মনে হয়, ইনি বারবক শাহ ও তাঁহার পরবর্তী স্থলতানদের সভাকবি ছিলেন।

বারবক শাহ যে উদার ও অসাম্প্রদায়িক মনোভাবসম্পন্ন ছিলেন, তাহার প্রমাণ পাওয়া যায় হিন্দু কবি-পণ্ডিতদের পৃষ্ঠপোষকতা হইতে। ইহা ভিন্ন বারবক শাহ হিন্দুদের উচ্চ রাজপদেও নিয়োগ করিতেন। দ্রব্যগুণেব বিখ্যাত টীকাকার শিবদাস সেন লিথিয়াছেন যে তাঁহার পিতা অনম্ভ সেন গৌডেবর বাববক শাহের "অস্তরক" অর্থাৎ চিকিৎসক ছিলেন। বহস্পতি মিশ্রের 'পদচন্দ্রিকা' হইতে জানা যায় যে, তাঁহার বিশাস রায় প্রভৃতি পুত্রেরা বারবক শাহের প্রধান মন্ত্রীদেব অন্ততম ছিলেন। 'পুবাণসর্বস্ব' নামক একটি গ্রন্থের (সঙ্কলনকাল ১৪৭৪ খ্রী:) হইতে জানা যায় যে ঐ গ্রন্থের সঙ্কলম্বিতা গোবর্ধনের পৃষ্ঠপোষক কুলধর বাববক শান্তের কাছে প্রথমে "সত্য থান" এবং পবে "ভভবাজ থান" উপাধি লাভ কবেন, ইহা হইতে মনে হয়, কুলধর বারবক শাহের অধীনে একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী ছিলেন। আমরা পূর্বেই দেখিয়া আসিয়াছি যে কেদার রায় ছিলেন ত্রিহুতে বারবক শাহের প্রতিনিধি, নাবায়ণদাস ছিলেন তাহাব চিকিৎসক এবং ভান্দসী রায় ছিলেন তাঁহার রাজ্যের সীমান্তে ঘোডাঘাট অঞ্চলে একটি তুর্বের অধ্যক্ষ। ক্বন্তিবাস তাহাব আত্মকাহিনীতে গৌডেখবেব অর্থাৎ বাববক শাহেব থে কয়জন সভাদদের উল্লেখ কবিয়াছেন, তাহার মধ্যে কেদাব রায় এবং নারায়ণ ছাড়াও জগদানন্দ রায়, ''ব্রাহ্মণ'' হুনন্দ, কেদাব গাঁ, গন্ধর্ব রায়, তবণী, স্থলব, শীবংশু, মুকুল প্রভৃতি নাম পাওয়া যাইতেছে। ইহাদের মধ্যে মুকুল ছিলেন "রাজার পণ্ডিত"; কেদার থাঁ বিশেষ প্রতিপত্তিশালী সভাসদ ছিলেন এবং ক্ষুত্তিবাদের সংবর্ধনার সময়ে তিনি ক্ষুত্তিবাদের মাধায় "চন্দ্রনের ছড়া" ঢালিয়া-ছিলেন; স্থন্দর ও এবিৎস্ত ছিলেন "ধর্মাধিকারিণী" অর্থাৎ বিচারবিভাগীয় কর্মচারী। গন্ধর্ব বায়কে ক্রন্তিবাদ "গন্ধর্ব অবতাব" বলিয়াছেন, ইহা হইতে মনে হয়, গন্ধর্ব রায় স্পুরুষ ও সঙ্গীতজ্ঞ ছিলেন , কৃত্তিবাদ কর্তৃক উল্লিখিত অক্সান্ত সভাসদের পরিচয় সম্বন্ধে কিছু জানা যায় না।

বারবক শাহের বিভিন্ন শিলালিপি হইতে ইকরার থান, আজমল থান, নসবৎ থান, মরাবৎ থান, থান জহান, অজলকা থান, আগরফ থান, থুর্শীদ থান, উজৈব থান, রান্তি থান প্রভৃতি উচ্চপদন্ত বাজকর্মচারীদেব নাম পাওয়া যায়। ইহাদের মধ্যে অনেকেই ছিলেন আঞ্চলিক শাসনকর্তা; ইহাদের অক্ততম রান্তি থান চট্টগ্রাম অঞ্চলের শাসনকর্তা ছিলেন; ইহার পরে ইহার বংশধররা বছদিন পর্যন্ত ঐ অঞ্চল শাসন করিয়াছিলেন।

বাববক শাহ শুধু যে বাংলার হিন্দু ও মুদলমানদেরই রাজপদে নিয়োগ করিতেন ভাহা নয়। প্রয়োজন হইলে ভিন্ন দেশের লোককে নিয়োগ করিতেও তিনি কুণানাধ করিতেন না। মূলা তকিয়ার বয়াজ হইতে জানা যায় যে, তিনি ত্রিছতে অভিযানের সময় বছ আফগান দৈল্ল সংগ্রহ করিয়াছিলেন। 'তারিথ-ই-ফিরিশতা'য় লেখা আছে যে বারবক শাহ বাংলায় ৮০,০০০ হাবশী আমদানী করিয়াছিলেন এবং ভাহাদের প্রাদেশিক শাসনকর্তা, মন্ত্রী, অমাত্য প্রভৃতি গুরুত্ব পদে নিয়োগ করিয়াছিলেন। এই কথা সম্ভবত সত্য, কারণ বারবক শাহের মৃত্যুব কয়েক বংলর পবে হাবশীরা বাংলাব সর্বময় কর্তা হইয়া ওঠে, এমন কি তাহাবা বাংলার সিংহাসনও অধিকার করে। হাবশীদেব এদেশে আমদানী করা ও শাসন-ক্ষমতা দেওয়াব জন্ম কোন কোন গবেষক বাববক শাহের উপর দোষারোপ করিয়াছেন; কিছ বারবক শাহ হাবশীদের শারীরিক পটুতাব জন্ম তাহাদিগকে উপযুক্ত পদে নিয়োগ করিয়াছিলেন; তাহারা যে ভবিশ্বতে এতথানি শক্তিশালী হইবে, ইহা বুঝা তাহার পক্ষে সম্ভব ছিল না। প্রকৃত পক্ষে হাবশীদের ক্ষমতাবুদ্ধির জন্ম বাববক শাহ দায়ী নহেন, দায়ী তাহার উত্তরাধিকারীরা।

আবাকানদেশের ইতিহাসের মতে আরাকানরাজ মেং-থরি (১৪৩৪-৫৯ খ্রীঃ)
বান (বর্তমান চট্টগ্রাম জেলার দক্ষিণপ্রান্তে অবস্থিত) ও তাহার দক্ষিণস্থ বাংলার
সমস্ত অঞ্চল জয় করিয়াছিলেন এবং তাহার পুত্র ও উত্তরাধিকারী বসোআহ্প্য
(১৪৫৯-৮২ খ্রীঃ) চট্গ্রাম জন্ন করিয়াছিলেন। ইহা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে
বনিতে ১ইবে ১৪৭৪ খ্রীঃব মধ্যেই বারবক শাহ চট্ট্রাম পুনরধিকার করিয়াছিলেন,
কাবণ এ সালে উৎকীর্ণ চট্ট্রামের একটি শিলালিপিতে রাজা হিসাবে তাহার নাম
আছে।

বারবক শাহের বিভিন্ন প্রশংসনীয় বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে ইতিপূর্বেই আলোচনা করা হইয়াছে। তিনি একজন সত্যকার সৌন্দর্বরসিকও ছিলেন। তাঁহার মুদ্রা এবং শিলালিপিগুলির মধ্যে অনেকগুলি অত্যন্ত হুন্দর। তাঁহার প্রাসাদের একটি সমসাময়িক বর্ণনা পাওয়া গিয়াছে; তাহা হইতে দেখা যায় যে, এই প্রাসাদটির মধ্যে উত্থানের মত একটি শাস্ত ও আনন্দনায়ক পরিবেশ বিরাজ করিত, ইহার নীচ দিয়া একটি পরম রমণীয় জলধারা প্রবাহিত হইত এবং প্রাসাদটিতে "মধ্য ভোরণ" নামে একটি অপূর্ব হুন্দর "বিলেষ প্রবেশপথ হিসাবে নির্মিত" তোরণ ছিল। গৌড়ের "দাখিল দরওয়ালা" নামে পরিচিত

ধ্বিন্নটি ও জ্বনর তোরণটি বারবক শাহই নির্মাণ করাইয়াছিলেন বলিয়া প্রাসিদ্ধি আছে।

বাংলার স্থলতানদের মধ্যে ক্ষকস্থান বারবক শাহ যে নানা দিক্ দিয়াই শ্রেষ্ঠন্ত দাবী করিতে পারেন, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই

## ৩। শামসুদীন য়ুসুফ শাহ

ক্রকফ্দীন বারবক শাহের পুত্র শামস্থদীন যুস্থফ শাহ কিছুদিন পিতার সঙ্গে যুক্তভাবে রাজত্ব করিয়াছিলেন, পিতার মৃত্যুর পর তিনি এককভাবে ১৪৭৬-৮১ औঃ পর্যস্ত রাজত্ব করেন : সর্বসমেত তাঁহার রাজত্ব ছয় বৎসরের মত স্থায়ী হইয়াছিল।

বিভিন্ন ইতিহাসগ্রন্থে শামস্থান যুস্ক শাহকে উচ্চশিক্ষিত, ধর্মপ্রাণ ও শাসনদক্ষ নরপতি বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। ফিরিশতা লিখিয়াছেন যে যুস্ক শাহ আইনের শৃঙ্খলা কঠোরভাবে রক্ষা করিতেন; কেহ তাঁহার আদেশ অমাক্ত করিতে দাহস পাইত না; তিনি তাঁহার রাজ্যে প্রকাশ্যে মত্তপান একেবাবে বন্ধ করিয়া দিয়াছিলেন; আলিমদের তিনি সাবধান করিয়া দিয়াছিলেন, যেন তাঁহারা ধর্মসংক্রান্ত বিষয়ের নিষ্পত্তি করিতে গিয়া কাহারও পক্ষ অবলম্বন না করেন; তিনি বহু শাস্ত্রে স্বপণ্ডিত ছিলেন, স্থায়বিচাবের দিকেও তাঁহার আগ্রত ছিল। তাই যে মামলার বিচার করিতে গিয়া কাজীরা স্বার্থ হটত, সেগুলির অবিকাংশ তিনি স্বয়ং বিচার করিয়া নিষ্পত্তি করিতেন।

যুস্ক শাহ থে ধর্মপ্রাণ মুসলমান ছিলেন তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। তাঁহার রাজত্বনে বাজধানী গৌড ও তাহার আশেপাশে অনেকগুলি মসজিদ নির্মিত হুইয়াছিল। তাহাদের কয়েকটির নির্মাতা ছিলেন স্বয়ং য়ুস্ফ শাহ। কেহ কেহ মনে করেন, গৌডের বিধ্যাত লোটন মসজিদ ও চামকাটি মসজিদ মুস্ফ শাহই নির্মাণ করাইয়াছিলেন।

যুক্তফ শাহের যেমন অধর্মের প্রতি নিষ্ঠা ছিল, তেমনি পরধর্মের প্রতি বিদ্বেষণ্ড ছিল। তাহার প্রমাণ, তাঁহারই রাজত্বকালে পাঞ্যায় ( হুগলী ক্রেলা) হিন্দুদের স্থা ও নারায়ণের মন্দিরকে মসজিদ ও মিনারে পরিণত ক্রা হইয়াছিল এবং ক্রেদালা-নির্মিত বিরাট স্থামূতির বিক্তিসাধন করিয়া তাহার পৃষ্ঠে শিলালিশি পোদাই করা হইয়াছিল। পাঞ্যার ( হুগলী ) পূর্বোক্ত মস জিনটি এখন বাইণ

দরওয়াজা' নামে পরিচিত। ইহার মধ্যে হিন্দু মন্দিরের বছ শিলাভম্ভ ও ধবংসাবশেষ দেখিতে পাওয়া ধায়। পাও্য়া (হুগলী) সম্ভবত মুহুফ শাহের রাজস্বকালেই বিজিত হইয়াছিল, কারণ এথানে সর্বপ্রথম তাঁহারই শিলালিপি পাওয়া বায়।

### ৪। জলালুদীন কতেহ শাহ

বিভিন্ন ইতিহাসগ্রন্থেব মতে শামস্থান যুক্ত শাহের মৃত্যুর পরে সিকন্ধর শাহ নামে একজন রাজবংশীয় যুক্ত সিংহাসনে বসেন। কিন্তু তিনি অধান্যা ছিলেন বলিয়া অথাত্যেরা তাঁহাকে অল্প সময়ের মধ্যেই অপসারিত করেন। 'রিয়াজ-উন্-সনাতীনে'র মতে এই সিকন্দর শাহ ছিলেন যুক্ষ শাহের পূত্র; তিনি উন্মাদরোগগ্রন্থ ছিলেন; এই কারণে তিনি যেদিন সিংহাসনে 'আরোহণ করিয়াছিলেন, সেই দিনই অথাত্যগণ কর্তৃক অপসারিত হন। কিন্তু মতা স্বলিয়া মনে হয়; কারণ যে যুক্তকে ক্ষন্থ ও যোগ্য জানিয়া অথাত্যেরা সিংহাসনে বসাইন্থা-ছিলেন, তাহার অযোগ্যতা ক্ষপ্তাহাবে প্রথাণিত হইতে যে কিছু সমন্ন লান্ধি ন্থা-ছিল, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। অবশ্ব পরবর্তীকালে রচিত ইতিহাসপ্রস্থভানির উক্তি ব্যতীত এই সিকন্দব শাহের অন্তিত্বেব কোন প্রমাণ এ পর্যন্ত পাওয়া যান্ধ নাই।

পরবর্তী স্থলতানের নাম জলালুদীন ফতেহ্ শাহ। ইনি নালিক্ষীন মাহ্মুদ শাহের পুত্র এবং শামস্দীন যুক্ষ শাহের খুল্লতাত। ইনি ৮৮৬ হইতে ৮১২ হিজরা (১৪৮১-৮২ খ্রী: হইতে ১৪৮৭-৮৮ খ্রী:) পর্যন্ত রাজস্ব করেন। ইহাব মুদ্রাগুলি হইতে জানা যায় যে ইহার দ্বিতীয় নাম ছিল হোদেন শাহ।

'তবকাৎ-ই-আকবরী' ও 'রিয়াজ-উদ-দলাতীন'-এর মতে ফতেহ্ শাহ বিজ্ঞা, বৃদ্ধিমান ও উদার নৃপতি ছিলেন এবং তাঁহার রাজহকালে প্রজারা ধ্ব ক্ষে ছিল। সমসাময়িক কবি বিজয় গুণ্ডের লেখা 'মনসামজ্লে' লেখা আছে যে এই নৃপতি বাছবলে বলী ছিলেন এবং তাঁহার প্রজাপালনের গুণে প্রজারা পরম ক্ষে ছিল। ফার্মী শলকোষ 'শর্ক্নামা'র রচয়িতা ইত্রাহিম কায়্ম ফারুকী জলান্দীন ফতেহ্ শাহের প্রশন্তি করিয়া একটি কবিতা রচনা করিয়াছিলেন।

কিন্তু বিজয় গুপ্তের মনসামন্তলের হাদন-হোদেন পালায় বাহা লেখা আছে, ভাহা হইতে মনে হয়, ফতেহ শাহের রাজস্বকালে হিন্দু প্রজাদের মধ্যে অসম্ভোষের ৰংখ্ট কারণ বর্তমান ছিল। পালাটিতে হোসেনহাটী গ্রামের কাজী হাসন-হোসেন ব্রাছ-মুগলের কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। এই ছুই ভাই এবং হোসেনের শালা হুলা হিন্দুদের উপর অপরিদীম অত্যাচার করিত, ব্রাহ্মণদের নাণালে পাইলে তাহারা ভাহাদের পৈতা হি ড়িয়া ফেলিয়া মৃথে পৃতু দিত। একদিন এক বনে একটি কুটিরে রাখাল বালকেরা মনসার ঘট পূজা করিতেছিল, এমন সময়ে তকাই নামে একজন মোলা ঝড়বুটির জন্ত দেখানে আসিয়া উপস্থিত হয়; সে মনসার ঘট ভাল্তিতে গেল, কিছু রাখাল বালকেরা তাহাকে বাধ। দিয়া প্রহার করিল এবং নাকে খৎ দিয়া ক্ষমা চাহিতে বাধ্য করিল। তকাই ফিরিয়া আসিয়া হাসন-ছোসেনের কাছে রাখাল বালকদের নামে নালিশ করিল। নালিশ শুনিয়া হাসন-হোসেন বহু সশস্ত্র মুদলমানকে একত্র সংগ্রহ করিয়া রাধালদের কুটির আক্রমণ করিল, তাহাদেব আদেশে সৈয়দেরা বাখালদেব কুটির এবং মনসার ঘট ভাঙিয়া ফেলিল। রাখালবা ভয় পাইয়া বনেব মধ্যে লুকাইয়াছিল। কান্ধীর লোকেবা বন তোলপাড় করিয়া তাহাদের কয়েকজনকে গ্রেপ্তাব করিল। হাসন-হোসেন বন্দী রাখালদের "ভৃতের" পূজা করার <del>জন্</del>যু ধিকার দিতে লাগিল।

এই কাহিনী কাল্পনিক বটে, কিন্তু কবির লেখনীতে ইহার বর্ণনা ধেরূপ জীবস্ত হইয়া উঠিয়াছে, তাহা হইতে মনে হয় ষে, দে য়ুগে মুদলমান কাজী ও ক্ষমতাশালী রাজকর্মচারীরা দময় দময় হিন্দুদের উপর এইরূপ অত্যাচার করিত এবং কবি স্বচক্ষে তাহা দেখিয়া এই বর্ণনার মধ্যে তাহা প্রতিফলিত করিয়াছেন।

জলালুদ্দীন ফতেহ্ শাহের রাজত্বকালেই নবদীপে শ্রীচৈতন্তদেব জন্মগ্রহণ করেন—১৪৮৬ গ্রীষ্টাব্দের ১৮ই ফেব্রুয়ারী তারিখে।

চৈতন্তদেবের বিশিষ্ট ভক্ত যবন হরিদাস তাঁহার অনেক আগেই জন্মগ্রহণ করেন। 'চৈতন্তভাগবত' হইতে জানা যায় যে, হরিদাস মৃস্লমান হইরাও কৃষ্ণ নাম করিতেন; এই কারণে কাজী তাঁহার বিক্তদ্ধে "মৃল্ক-পতি" অর্থাৎ আঞ্চলিক শাসনকর্তার কাছে নালিশ করেন। মূল্ক-পতি তথন হরিদাসকে বলেন, স্বেহিন্দুদের ভাঁহারা এত স্থপা করেন, তাহাদের আচার-ব্যবহার হরিদাস কেন অক্লমরণ করিতেছেন? হরিদাস ইহার উভরে বলেন বে, স্ব জাতির উশ্বে একই ।
মূল্ক-পতি বারবার অক্রোধ করা সক্ষেপ্ত হরিদাস কৃষ্ণমাম ত্যাগ করিয়া "ক্রিয়া

উচ্চার" করিতে রাজী হইলেন না। তথন কাজীর আজ্ঞার ইরিদার্শকে বাইশটি বাজারে লইরা সিরা বেত্রাঘাত করা হইল। শেষ পর্যন্ত ইরিদারের অলৌকিক মহিমা দর্শন করিয়া মূলুক-পতি তাঁহার নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া বলিলেন বে আর কেহ তাঁহার রুক্ষনামে বিশ্ব স্বষ্টি করিবে না। চৈত্তস্তাদেবের জন্মের অব্যবহিত পূর্বে এই ঘটনা ঘটিয়াছিল; স্মৃতরাং ইহা যে জলা শুলীন ফতেহ, শাহের রাজস্ক্রালেরই ঘটনা, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

জয়ানন্দের 'চৈতক্তমদল' হইতে জানা যায় যে, চৈতক্তদেবের জন্মের অব্যবহিত পূর্বে নবৰীপের নিকটবর্তী পিরল্যা গ্রামেব মৃদলমানরা গৌডেশরের কাছে গিয়া মিথ্যা নালিশ করে যে নবদ্বীপের ব্রাহ্মণেরা তাঁহার বিরুদ্ধে ষ্ড়যন্ত্র করিতেছে, গৌড়ে ব্রাহ্মণ রাজা হইবে বলিয়া প্রধান আছে, স্থতরাং গৌড়েবর বেন নবদীপের ব্রাহ্মণদের সম্বন্ধ নিশ্চিম্ভ না থাকেন। এই কথা শুনিয়া গৌড়েশ্বর "নবৰীপ উচ্ছর<sup>ত্র</sup> করিতে আজা দিলেন। তাঁহার লোকেরা তথন নবদীপের ব্রাহ্মণদের প্রাণবধ ও সম্পত্তি লুঠন করিতে লাগিল এবং নবদ্বীপের মন্দিরগুলি ধ্বংস করিয়া, তুলদীগাছগুলি উপডাইয়া ফেলিতে লাগিল। বিখাত পণ্ডিত বাহুদেব সার্বভৌম এই অত্যাচারে সম্ভন্ত হইয়া দপবিবারে নবদীপ ত্যাগ করিয়া উডিক্সায় চলিয়া গেলেন। কিছুদিন এইরূপ অত্যাচার চলিবার পর কালী দেবী স্বপ্নে গৌড়েশ্বরকে দেখা দিয়া ভীতিপ্রদর্শন করিলেন। তখন গৌডেশ্বর নবদীপে অভ্যাচার ব**ছ** করিলেন এবং তাঁহার আজায় বিধ্বন্ত নবদীপেব আমূল সংস্থাব সাধন করা হইল। বুন্দাবনগাসের 'চৈতন্তুভাগবত' হইতে জয়ানন্দের এই বিবরণেব আংশিক সমর্থন পাওয়া যায়। বৃন্দাবনদাস লিথিযাছেন যে, চৈতক্তদেবের জন্মের দামাক্ত পূর্বে নবদীপের বিখ্যাত পণ্ডিত গঙ্গাদাস রাজভয়ে সম্ভন্ত হইয়া সপরিবারে গঙ্গা পার ছইয়া পলায়ন করিয়াছিলেন। বুন্দাবনদাস আরও লিথিয়াছেন বে চৈতন্তুদেবের জন্মের ঠিক আগে শ্রীবাদ ও তাঁহার তিন ভাইয়ের হরিনাম-দরীর্তন দেখিয়া নব-দীপের লোকে বলিত "মহাতীর নরপতি" নিশ্চয়ই ইহাদিগকে শান্তি দিবেন। এই "নরপতি" জলালুদীন ফতেহ**ু শাহ। স্কুতরাং নবদীপের ব্রাহ্মণদের** উপর গৌড়েশ্বরের অভ্যাহার সম্বন্ধে জয়ানন্দের বিবরণকে মোটাম্টিভাবে সভ্য বলিরাই গ্রহণ করা বার। বলা বাছল্য এই গৌড়েশ্বরও জনালুদীন ফতেহ, শাহ। অবত জন্মনন্দের বিষরণের প্রভ্যেকটি বুঁটিনাটি বিষয় সত্য না-ও হইতে পারে। পৌড়েবরকে কালী দেবী সপ্নে দেখা দিয়েছিলেন এবং গৌড়েবর ভীত হুট্রা

चভ্যাচার বন্ধ করিয়াছিলেন-এই কথা কবিকল্পনা ভিন্ন আর কিছুই নয়। কিন্তু **জন্মানন্দের বিবরণ মূলত সত্যা,** কারণ বৃন্দাবনদাসের চৈডক্সভাগবতে ইহার সমর্থন মিলে এবং জয়ানন্দ নবদ্বীপে মুসলিম রাজশক্তির যে ধরনের অভ্যাচারেল্প বিবরণ লিপিবন্ধ করিয়াছেন, ফতেহ ুশাহের রাজত্কালে রচিত বিজয়গুপ্তের মনসামন্ত্রের হাসন-হোসেন পালাতেও সেই ধরনের অভ্যাচাবের বিবর্ণ পাওয়া যায়। স্বতরাং ফতেহ ুশাহ যে নবদীপের ব্রাহ্মণদের উপর অত্যাচার করিয়াছিলেন, এবং পরে নিজের ভূল বুঝিতে পারিয়া অত্যাচার বন্ধ করিয়াছিলেন, **সে সম্বন্ধে সংশ**য়ের **অবকাশ নাই। এই অত্যাচাবের কারণ বৃ্ঝিতেও** কট্ট হয় না। চৈতক্সচরিতগ্রন্থগুলি পড়িলে জানা যায় যে, গৌড়ে ব্রাহ্মণ রাজা হইবে ৰলিয়া পঞ্চলশ শতাব্দীর শেষ পাদে বাংলায় ব্যাপক আকারে প্রবাদ রটিয়াছিল। চৈডক্সদেবের জন্মের কিছু পূর্বেই নবদীপ বাংলা তথা ভারতের অক্যতম শ্রেষ্ঠ বিচ্চাপীঠ হিদাবে গড়িয়া উঠে এবং এখানকার ব্রাহ্মণেরা দব দিক দিয়াই দমুদ্ধি **অর্জন করেন** ; এই সময়ে কাহির হইতেও অনেক ব্রাহ্মণ নবদীপে আসিতে থাকেন। এইসব ব্যাপার দেখিয়া গৌড়েশ্বরের বিচলিত হওয়া এবং এতগুলি ঐশর্যবান ব্রাহ্মণ একত্র সমবেত হইয়া গৌডে ব্রাহ্মণ রাজা হওয়ার প্রবাদ সার্থক করার ষড়যন্ত্র করিতেছে ভাবা খুবই স্বাভাবিক। ইহার কায়েক দশক পূর্বে বাংলাদেশে রাজা <mark>গৌড়েশ্বররা নিশ্চয়ই সম্রন্ত হই</mark>য়া থাকিতেন। স্থতরাং এক শ্রেণীর মুসলমানের উষ্ধানিতে জলালুদীন ফতেহ্ শাহ নবদীপের ব্রাহ্মণদের সন্দেহের চোথে দেখিয়া ভাহাদের উপর অভ্যাচার করিয়াছিলেন, ইহাতে অস্বাভাবিক কিছুই নাই।

কুলাবনদাসের 'চৈতন্তভাগবত' হইতে জলালুদ্দীন ফতেহ্ শাহের রাজত্বকালের কোন কোন ঘটনা সম্বন্ধে সংবাদ পাওয়া যায়। এই গ্রাম্থ হইতে জানা যায় বে চৈতন্তমেরের জয়ের আগের বৎসর দেশে ঘুভিক্ষ হইয়াছিল; চৈতন্তমেরের জয়ের পারে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয় এবং ঘুভিক্ষেরও অবসান হয়; এই জন্তই তাঁহার 'বিশ্বস্তর' নাম রাখা হইয়াছিল। 'চৈতন্তভাগবত' হইতে আরও জানা যায় যে যবন হরিদাসকে যে সময়ে বন্দিশালায় প্রেরণ করা হইয়াছিল, সেই সময়ে বহু ধনী হিন্দু জমিদার কারাক্ষম ছিলেন; মুসলিম রাজশক্তির হিন্দু-বিছেষের জন্ত ইহারা কাবাক্ষম হইয়াছিলেন, না ধাজনা বাকী পড়া বা অন্ত কোন কারণে ইহাদের কয়ের করা ছইয়াছিল, তাহা বৃষ্টিতে পারা যায় না।

বৃশাবনদাস জলাসুদীন কতেহ শাহকে "মহাতীব্র নরপতি" বলিয়াছেন। কিরিশ্তা লিখিয়াছেন যে কেহ অন্তায় করিলে ফতেহ্ শাহ তাহাকে কঠোর শান্তি দিতেন।

কিন্তু এই কঠোরতাই পরিণামে তাঁহার কাল হইল। ফিরিশ্তা লিখিরাছেন যে এই সময়ে হাবনীদের প্রতিপত্তি এতদ্র বৃদ্ধি পাইয়াছিল যে তাহারা সব সময়ে ফলতানের আদেশও মানিত না। ফতেহ শাহ কঠোর নীতি অহুসরণ করিয়া তাহাদের কতকটা দমন করেন এবং আদেশ-অমাশ্যকারীদের শান্তিবিধান করেন। কিন্তু তিনি বাহাদের শান্তি দিতেন, তাহারা প্রানাদের প্রধান খোলা বারবকের সহিত দল পাকাইত। এই ব্যক্তিব হাতে রাজপ্রাসাদের সমস্ত চাবী ছিল।

বিভিন্ন ইতিহাসগ্রন্থ হইতে জানা যায় যে, প্রতি রাত্রে বে পাঁচ হাজার পাইক স্থলতানকে পাহারা দিত, তাহাদের অর্থ ঘারা হাত করিয়া থোজা বারবক এক রাত্রে তাহাদের ঘারা ফতেহ শাহকে হত্যা করাইল। ফতেহ শাহের মৃত্যুর সঙ্গে লঙ্গেই বাংলায় মাহ মৃদ শাহী বংশের রাজস্ব শেষ হইল।

### ৫। স্থলতান শাহ জাদা

বিভিন্ন ইতিহাসগ্রন্থের মতে ফতেহ্ শাহকে হত্যা করিবার পরে থোজা বারবক "স্থলতান শাহজাদা" নাম লইয়া সিংহাসনে আরোহণ করে। ইহা সভ্য হওয়াই সম্ভব, কিন্তু এই ঘটনা সম্বন্ধে তথা বারবক বা স্থলতান শাহজাদার অফিন্তু সম্বন্ধে আলোচ্য সময়ের অনেক পরবর্তীকালে রচিত গ্রন্থগুলির উক্তি ভিন্ন আর কোন প্রমাণ মিলে নাই।

আধুনিক গবেষকরা মনে করেন বারবক জাতিতে হাবনী ছিল এবং তাহার সিংহাসনে আরোহণের সঙ্গে সংজ্ বাংলদেশ হাবনী রাজত্ব হরুক হইল। কিন্তু এই ধারণার কোন ভিত্তি নাই, কারণ কোন ইতিহাসগ্রন্থেই বারবককে হাবনী বলা হয় নাই। যে ইতিহাসগ্রন্থটিতে বারবক সম্বন্ধে সর্বপ্রথম বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া বাইতেছে, সেই 'তারিখ-ই-ফিরিশ্,ভা'র মতে বারবক বাঙালী ছিল।

'তারিথ-ই-ফিরিশ্তা' ও 'রিয়াজ-উদ্-সলাতীন' অসুসারে ফতেছ্ শাহের প্রধান অমাত্য মালিক আন্দিল স্থলতান শাহজায়াকে হত্যা করেন। স্থলতান শাহজাদার রাজস্বকাল কোনও মতে আট মাল, কোনও মতে ছয় মান, কোনও মতে আড়াই মাল।

৮৯২ হিজরার (১৪৮৭-৮৮ খ্রীঃ) গোড়ার দিকে জলাকুদীন কতেহ, শাহ জ শেষ দিকে সৈফুদীন ফিরোজ শাহ রাজত্ব করিয়াছিলেন। ঐ বংসরেরই মাঝের দিকে কয়েক মাস অ্লতান শাহজাদা রাজত্ব করিয়াছিল।

স্থলতান শাহজাদা তাহার প্রাভুকে হত্যা করিয়া সিংহাসন অধিকার করিয়াছিল।
আবার তাহাকে বধ করিয়া একজন অমাত্য সিংহাসন অধিকার করিলেন। এই
ধারা কয়েক বংসর ধরিয়া চলিয়াছিল; এই কয়েক বংসরে বাংলাদেশে অনেকেই
প্রভুকে হত্যা করিয়া রাজা হইয়াছিলেন। বাবর তাঁহার আত্মকাহিনীতে বাংলা
দেশের এই বিচিত্র ব্যাপারের উল্লেখ করিয়াছেন এবং বেভাবে এদেশে রাজার
হত্যাকারী সকলের কাছে রাজা বলিয়া স্বীকৃতি লাভ করিত, তাহাতে তিনি বিশ্বর
শ্রকাশ করিয়াছেন।

# ৬। সৈফুদ্দীন কিরোজ শাহ

পরবর্তী রাজার নাম সৈকুদ্দীন ফিরোজ শাহ। 'তারিথ-ই-ফিরিশ্তা' ও 'রিয়াজ-উদ্-সলাতীন'-এর মতে মালিক আন্দিলই এই নাম লইয়া সিংহাসনে আরোহণ করেন। সৈকুদ্দীন ফিরোজ শাহই বাংলার প্রথম হাবশী স্থলতান। আনেকের ধারণা হাবশী স্থলতানরা অত্যন্ত অথোগ্য ও অত্যাচারী ছিলেন এবং তাঁহাদের রাজ্তকালে দেশের সর্বত্ত সন্ত্রাস ও অরাজকতা বিরাজমান ছিল। কিন্তু এই ধারণা সত্য নহে। বাংলার প্রথম হাবশী স্থলতান ফিরোজ শাহ মহৎ, দানশীল এবং নানাগুণে ভূষিত ছিলেন। তিনি বাংলার প্রেষ্ঠ স্থলতানদের অক্যতম। আন্তার হাবশী স্থলতানদের মধ্যেও এক মুজাফফর শাহ ভিন্ন আর কোন হাবশী স্থলতানকে কোন ইতিহাসগ্রন্থে অত্যাচারী বলা হয় নাই।

বিভিন্ন ইতিহাসপ্রয়ে সৈদুদ্দীন ফিরোজ শাহ উহার বীরন্ধ, ব্যক্তিন্ধ, নহন্ধ ও দ্বাস্থার জন্ম প্রশংসিত হইয়াছেন। 'রিয়াজ-উস-সলাতীন'-এর মতে তিনি বহু প্রজাতিকের কাজ করিয়াছিলেন; তিনি এত বেশী দান করিতেন বে পূর্ববর্তী রাজাদের সঞ্চিত সমন্ত ধনদৌলত তিনি নিংশেব করিয়া ফেলিয়াছিলেন; কথিত আছে একবার তিনি এক দিনেই এক লাখ টাকা দান করিয়াছিলেন; তাঁহাছ

শ্বমাত্যেরা এই মুক্তহন্ত দান শছন্দ করেন নাই; জাঁহারা একদিন মিরোক্ত শাহের সামনে এক লক্ষ টাকা মাটিতে স্থূপীকৃত করিয়া তাঁহাকে ঐ অর্থের পরিমাণ ব্যাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্ত ক্ষিরোক্ত শাহের নিকট এক লক্ষ টাকার পরিমাণ খ্বই কম বলিয়া মনে হয় এবং তিনি এক লক্ষের পরিবর্তে তুই লক্ষ্ টাকা দরিম্রদের দান করিতে বলেন।

'রিয়াজ-উদ্-সলাতীনে' লেখা আছে যে, ফিরোজ শাহ গোঁড় নগরে একটি মিনার, একটি মসজিদ এবং একটি জলাধার নির্মাণ করাইয়াছিলেন। জন্মধ্যে মিনারটি এখনও বর্তমান আছে। ইহা 'ফিরোজ মিনার' নামে পরিচিত।

ফিরোজ শাহের মৃত্যু কীভাবে হইয়াছিল, দে সংস্কে সঠিকভাবে কিছু জানা বায় না। কোন কোন মত অমুদারে তাঁহার স্বাভাবিক মৃত্যু হয়; কিন্তু অধিকাংশ ইতিহাসগ্রন্থের মতে তিনি পাইকদের হাতে নিহত হইয়াছিলেন। ফিরোজ শাহ ১৪৮৭ খ্রীঃ হইতে ১৪৯০ খ্রীঃ—কিঞ্চিদধিক তিন বংসর রাজত্ব করিয়াছিলেন।

রাখালদাস বন্দ্যোপাধাায়ের মতে সৈফুদীন ফিরোজ শাহ "ফতে শাহের ক্রীত-দাস" ও "নপুংসক" ছিলেন। কিন্ধ এই মতের সপক্ষে কোন প্রমাণ নাই।

# ৭। নাসিরুদীন মাহ্মৃদ শাহ ( দ্বিতীয় )

পরবর্তী স্থলতানের নাম নাসিক্দীন মাহ্মুদ শাহ। ইহার পূর্বে এই নামের আর একজন স্থলতান ছিলেন, স্বতরাং ইহাকে দ্বিতীয় নাসিক্দীন মাহ্মুদ শাহ বলা উচিত।

ইহার পিতৃপরিচয় রহস্তাবৃত। ফিরিশ্তা ও 'রিয়াজ'-এর মতে ইনি সৈকৃদ্দীন ফিরোজ শাহের পুত্র, কিন্তু হাজী মৃহত্মদ কন্দাহারী নামে যোড়শ শতাব্দীর একজন ঐতিহাদিকের মতে ইনি জ্ঞালৃদ্দীন ফতেহ শাহের পুত্র। এই স্থলতানের শিলালিপিতে ইহাকে শুধুমাত্র স্থলতান বলা হইয়াছে—পিভার নাম করা হয় নাই। ফিরোজ শাহ ও ফতেহ শাহ—উভয়েই স্থলতান ছিলেন, স্তরাং দিতীয় নাসিফদীন মাহ মৃদ শাহ কাহার পুত্র ছিলেন, তাহা সঠিকভাবে বলা অভ্যাত্ত কঠিন। তবে ইহাকে দৈকৃদ্দীন ফিরোজ শাহের পুত্র বলিয়া মনে করার প্রেক্ট্ মৃতি প্রবলতর।

ফিরিশ্তা, 'রিয়াক'ও মৃহত্মদ কলাহারীর মতে বিতীয় নাসিক্দীন মাহ মৃদ্
শাহের রাজফালে হাব শ্থান নামে একজন হাবনী (কলাহারীর মতে ইনি
ক্লভানের শিক্ষক, ফিরোজ শাহের জীবদ্দশায় নিষ্ক্ত হইয়াছিলেন) সমস্ত ক্ষতা
করায়ত্ত করেন, স্থলতান তাঁহার জীড়নকে পরিণত হন। কিছুদিন এইভাবে
চলিবার পরে (কলাহারীর মতে হাব শ্থান তখন নিজে স্থলতান হইবার মতলব
আটিতেছিলেন) সিদি বদ্র নামে আর একজন হাবনী বেপরোয়া হইয়া উঠিয়া
হাব শ্থানকে হত্যা করে এবং নিজেই শাসনব্যবস্থার কর্তা হইয়া বদে। কিছুদিন
পরে এক রাজে সিদি বদ্র পাইকদের স্পারের সহিত ষড়যন্ত্র করিয়া বিতীয়
নাসিক্দীন মাহ মৃদ শাহকে হত্যা করে এবং পরের দিন প্রভাতে দে অমাত্যদের
সম্বতিক্রমে (শামস্ক্রিন) মুজাফফর শাহ নাম লইয়া সিংহাসনে বদে।

মুজাফফর শাহ কর্তৃক দ্বিতীয় নাসিরুদ্ধীন মাহ মৃদ শাহের হত্যা এবং তাঁহাব সিংহাসন অধিকারের কথা সম্পূর্ণ সত্য, কারণ বাবর তাঁহার আত্মকাহিনীতে ইহার উল্লেখ করিয়াছেন।

### ৮। শামস্থদীন মূজাফফর শাহ

মুজাফফর শাহ অত্যাচারী ও নিষ্ঠ্রপ্রকৃতির লোক ছিলেন; রাজা হইয়া তিনি বহু দরবেশ, আলিম ও সম্রান্ত লোকদের হত্যা করেন। অবশেবে তাঁহার অত্যাচার যথন চরমে পৌছিল, তথন সকলে তাঁহার বিরুদ্ধে দাঁড়াইল; তাঁহার মন্ত্রী সৈয়দ হোসেন বিরুদ্ধবাদীদের নেতৃত্ব গ্রহণ করিলেন এবং মূজাফফর শাহকে যথ করিয়া নিজে রাজা হইলেন।

মুজাফফর শাহের নৃশংসতা, অত্যাচার ও কুশাসন সম্বন্ধ পূর্বোরিধিত গ্রন্থভিনতে যাহা লেখা আছে, তাহা কতদূর সত্য বলা যায় না; সম্ভবত থানিকটা অতিরঞ্জন আছে।

কীভাবে মূজাককর শাহ নিহত হইয়াছিলেন, সে সম্বন্ধে পরবর্তী কালের ঐতিহাসিকদের মধ্যে তুইটি মত প্রচলিত আছে। একটি মত এই বে, মূজাককর শাহের সহিত তাঁহার বিরোধীদের মধ্যে কয়েক মাস ধরিয়া যুদ্ধ চলিবার পর এবং লক্ষাধিক লোক এই যুদ্ধে নিহত হইবার পর মূজাককর শাহ পরাজিত ও নিহত হন। দ্বিতীয় মত এই বে, সৈয়দ হোসেন পাইকদের স্পারকে ঘুব দিয়া হাত করেন এবং কয়েকজন লোক দক্ষে গইরা মুজাফফর শাহের অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া ভাঁহাকে হন্ত্যা করেন। সম্ভবত শেবোক্ত মতই সত্য, কারণ বাবরের আন্দ্র-কাহিনীতে ইহার প্রাক্তর সমর্থন পাওয়া যায়।

মৃজাকফর শাহের রাজত্বকালে পাণ্ড্যায় নূর কুৎব্ আলমের সমাধি-ভবনটি পুনর্নিমিত হয়। এই সমাধি-ভবনের শিলালিপিতে মৃজাফফর শাহের উচ্ছ্সিত প্রশংসা আছে। মৃজাফফর শাহ গঙ্গারামপুরে মৌলানা আতার লরগায়ও একটি মসজিল নির্মাণ করাইয়াছিলেন। স্নতরাং মৃজাফফর শাহ যে দরবেশ ও ধার্মিক লোকদের হত্যা করিতেন—পূর্বোল্লিখিত ইতিহাসগ্রন্থগুলির এই উক্তিতে আহা স্থাপন করা যায় না।

মৃজাফফর শাহ ৮৯৬ হইতে ৮৯৮ হি: পর্যন্ত রাজত্ব করেন। তাঁহার মৃত্যুব সঙ্গে সঙ্গেই বাংলাদেশে হাবনী রাজত্বের অবসান হইল। পরবর্তী স্থলতান আলাউদীন হোসেন শাহ সিংহাসন্ আরোহণ করিয়া হাবনীদের বাংলা হইতে বিতাড়িত করেন। ক্রকস্থান বারবক শাহের রাজত্বকালে যাহারা এদেশের শাসনব্যবস্থায় প্রথম অংশগ্রহণ করিবার স্থযোগ পায়, কয়েক বৎসরের মধ্যেই তাহাদের ক্ষমতার শীর্বে আরোহণ ও তাহার ঠিক পরেই সদলবলে বিদায় গ্রহণ—ত্ইই নাটকীয় ব্যাপার। এই হাবশীদের মধ্যে সকলেই যে থারাপ লোক ছিল না, সৈমুদ্ধীন ফিরোজ শাহই তাহার প্রমাণ। হাবশীদের চেয়েও অনেক বেলী হুর্ব ছিল পাইকেরা। ইহারা এদেশেরই লোক। ১৪৮৭ হইতে ১৪৯৩ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে বিভিন্ন স্থলতানের আততায়ীরা এই পাইকদের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করিয়াই রাজাদের বধ করিয়াছিল। জলালৃদ্ধীন ষতেহ শাহের হত্যাকারী বারবক স্বয়ং পাইকদের সর্দার ও বাঙালী ছিল বলিয়া 'তারিথ-ই-ফিরিণতা'য় লিখিত হইয়াছে।

বাংলার হাবনীদের মধ্যে বাঁহারা প্রাধান্তলাভ করিয়াছিলেন তাহাদের মধ্যে মালিক আন্দিল (ফিরোজ শাহ), দিনি বদ্র (মৃজাফফর শাহ), হাব শ্ ধান, কাফুর প্রভৃতির নাম বিভিন্ন ইভিহাসগ্রন্থ ও শিলালিপি হইতে জানা বার। রজনীকাস্ত চক্রবর্তী তাঁহার 'গোড়ের ইভিহাসে' আরও কয়েকজন "প্রধান হাবনী"র নাম করিয়াছেন; কিন্তু তাঁহাদের ঐভিহাসিকতা সম্বন্ধে কোন প্রমাণ পাওয়া বায় না।

# षर्छ भतिरच्छम

# (राजित थारी तथ्य

## ১। আলাউদ্দীন হোসেন শাহ

বাংলার স্বাধীন স্থলতানদের মধ্যে আলাউদ্দীন হোদেন শাহের নামই দর্বাপেক্ষা বিধ্যাত। ইহার ক্লনেকগুলি কারণ আছে। প্রথমত, আলাউদ্দীন হোদেন শাহের রাজ্যের আয়তন অন্তাক্ত স্থলতানদের রাজ্যের তুলনায় বৃহত্তর ছিল। বিতীয়ত, বাংলার অন্তাক্ত স্থলতানদের তুলনায় হোদেন শাহের অনেক বেশী ঐতিহাসিক স্মৃতিচিক্ত (অর্থাং গ্রন্থাদিতে উল্লেখ, শিলালিপি প্রভৃতি) মিলিয়াছে। ভৃতীয়ত, হোদেন শাহ ছিলেন চৈতক্তদেবের সমসাময়িক এবং এইজন্ত চৈতক্তদেবের নানা প্রসঙ্গের সহিত হোদেন শাহের নাম যুক্ত হইয়া বাঙালীর স্মৃতিতে স্থান লাভ করিয়াছে।

কিছ এই বিখ্যাত নরপতি সম্বন্ধে প্রামাণিক তথা এ পর্যস্ত খুব বেশী জানিতে পারা যায় নাই। তাহার ফলে অধিকাংশ লোকের মনেই হোসেন শাহ সম্বন্ধ যে ধারণার স্থান্ট হইয়াছে, তাহার মধ্যে সত্য অপেক্ষা কল্পনার পরিমাণই অধিক। স্থতরাং হোসেন শাহের ইতিহাস যথাসম্ভব সঠিকভাবে উদ্ধারের জন্ম একটু বিশ্বত আলোচনা আবশ্বক।

মুদ্রা, শিলালিপি এবং অক্তাক্ত প্রামাণিক প্র হইতে জানা যার যে, হোসেন শাহ সৈয়দ বংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার পিতার নাম সৈয়দ আশারফ অল-হোসেনী। 'রিয়াজ'-এর মতে হোসেন শাহের পিতা তাঁহাকে ও তাঁহার ছোট ভাই যুক্ষকে সঙ্গে লইয়া তুর্কিস্তানের তারমুক্ত শহর হইতে বাংলার আসিয়াছিলেন এবং রাঢ়ের চাঁদপুর (বা চাঁদপাড়া) মৌজায় বসতি স্থাপন করিয়াছিলেন; সেধানকার কাজী তাঁহাদের তুই ভাইকে শিক্ষা দেন এবং তাঁহাদের উচ্চ বংশমর্বালার কথা জানিয়া হোসেনের সহিত নিজের কল্পার বিবাহ দেন। স্টুয়ার্টের মতে হোসেন আরবের মক্ষভূমি হইতে বাংলায় আসিয়াছিলেন। একটি কিংবদন্তী প্রচলিত আছে যে হোসেন বাল্যকালে চাঁদপাড়ায় এক ব্রান্ধণের বাড়ীতে বাখালের কাজ করিতেন; বাংলার ফ্লডান হইয়া তিনি ঐ ব্রান্ধণকে মাত্র এক

ন্দানা থাজনার চাঁদণাড়া প্রামথানি জারগীর দেন; তাহার ফলে গ্রামটি আজও পর্বস্থ একানী চাঁদণাড়া নামে পরিচিত; হোসেন কিন্তু কিছুদিন পরে তাঁহার বেগমের নির্বন্ধে ঐ বান্ধণকে গোমাংস খাওরাইরা তাঁহার জাতি নট্ট করিয়া-ছিলেন। এই সমস্ত কাহিনীর মধ্যে কতথানি সত্য আছে, তাহা বলা যার না। তবে চাঁদপুর বা চাঁদণাড়া গ্রামেব সহিত হোসেন শাহের সম্পর্কের কথা সত্য বলিয়া মনে হয়, কারণ এই অঞ্চলে তাঁহার বহু শিলালিণি পাওরা সিয়াছে।

কঞ্চনাদ কবিরাজ তাঁহার 'চৈতক্সচরিতামৃতে' (মধ্যলীলা, ২৫ শ পরিছেল )
লিখিয়াছেন যে, রাজা হইবার পূর্বে দৈয়দ হোদেন "পৌড়-অধিকারী" (বাংলার রাজধানী গৌড়ের প্রশাদনের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী) স্থান্ধি রায়ের অধীনে চাকুরী করিতেন; স্থান্দি রায় তাঁহাকে এক দীঘি কাটানোর কাজে নিয়োগ করেন এবং তাঁহার কার্যে ক্রটি হওয়ায় তাঁহাকে চাবুক মারেন; পরে দৈয়দ হোদেন ফলভান হইয়া স্থান্দি রায়ের পরম্বানা অনেক বাড়াইয়া দেন; কিন্তু তাঁহার বেগম একদিন তাঁহার দেহে চাবুকের দাগ আবিকার করিয়া স্থান্দি রায়ের চাবুক মারার কর্মা জানিতে পারেন এবং স্থান্দি রায়ের প্রাণবধ করিতে স্থলভানকে অক্সরোধ জানান। স্পতান তাহাতে স্মত্ত না হওয়ায় বেগম স্থান্দি রায়ের জাজি নই করিতে বলেন। হোদেন শাহ তাহাতেও প্রথমে অনিক্রা প্রকাশ করিয়াছিলেন, কিন্তু জীর নির্বন্ধাতিশযেয় অবশেষে স্থান্দি রায়ের মৃথে করোয়ার (বদনার) জল দেওয়ান এবং তাহার ফলে স্থান্দি রায়ের জাতি যায়।

এই বিবরণ সত্য বলিয়াই মনে হয়, কারণ ক্লঞ্চাস কবিরাজ দীর্ঘকাল বৃন্দাবনে হোসেন শাহের অমাত্য এবং স্থাবিদ্ধ রায়ের অস্তরক্ষ বন্ধু রূপ-সনাতনের ঘনিষ্ঠ সান্নিধা লাভ করিয়াছিলেন। স্থাবৃদ্ধি রায়ও স্বয়ং শেষ জীবনে বছনিন বৃন্দাবনে বাস করিয়াছিলেন, স্বতরাং ক্লঞ্চাস কবিরাজ তাঁহারও পরিচিত ছিলেন বলিয়া মনে হয়। অতএব ক্লঞ্চাস যে প্রেবিক্ত কাহিনী কোন প্রামাণিক স্ত্র হইতেই সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তাহাতে সন্দেহের অবকাশ নাই।

পতু সীক্ষ ঐতিহাসিক ক্ষোত্মা-দে-বারোস তাঁহার দা এসিয়া এছে লিথিয়াছেন যে পতু সীক্ষদের চট্টগ্রামে আগমনের একশত বংসর পূর্বে একজন আরব বণিক ছুইশত জন অন্থচর লইয়া বাংলায় আসিয়াছিলেন এবং নানা রকম কৌশল করিয়া " তিনি ক্রমশ বাঙলার স্থলতানের বিশাসভাজন হন ও শেষ পর্যন্ত তাঁহাকে বধ্<sup>মা</sup> করিয়া গৌড়ের সিংহাসন অধিকার করেন। কেহ কেহ মনে করেন দে, এই কাহিনী হোসেন শাহ সম্বন্ধেই প্রযোজ্য। কিন্তু জোজা-দে-বারোস ঐ আরব বণিকের যে সময় নির্দেশ করিয়াছেন, তাহা হোদেন শাহের সময়ের একশভ বংসর পূর্ববর্তী।

বাহা হউক, হোসেন শাহের পূর্ব-ইতিহাস অনেকথানি রহস্তাবৃত। কয়েকটি বিবরণে খুব জোর দিয়া বলা হইয়াছে বে তিনি বিদেশ (আরব বা তুকিন্তান) হইতে আসিয়াছিলেন, কিন্তু এ সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হওয়া যায় না। কোন কোন মতে হোসেন শাহ বিদেশাগত নহেন, তিনি বাংলা দেশেই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ক্রাচ্চিস বুকাননের মতে হোসেন রংপুরের বোদা বিভাগের দেবনগর গ্রামে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। হোসেন শাহের মাতা যে হিন্দু ছিলেন, এইরূপ কিংবদন্তীও প্রচলিত আছে। বাবব তাঁহার আত্মজীবনীতে হোসেল শাহের পূজ নসরৎ শাহকে "নসরৎ শাহ বঙ্গালী" বলিয়াই উল্লেখ করিয়াছেন। কৃষ্ণদাস কবিরাজের 'চৈতক্মচরিতামৃত' এবং কবীক্র পর্মেশরের মহাভারতে ইন্ধিত করা ছইয়াছে বে, হোসেন শাহের দেহ কৃষ্ণবর্গ ছিল। এই সমন্ত বিষয় হইতে মনে হন্ধ, হোসেন শাহ বিদেশী ছিলেন না, তিনি বাঙালীই ছিলেন; যে সমন্ত সৈম্বদ্ধণে বাংলা দেশে বছ পূক্ষ ধরিয়া বাস করিয়া আসিতেছিল, সেইক্রপ একটি হুংশেই তিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

সিংহাসন লাভের অব্যবহিত পূর্বে হোসেন শাহ হাবনী স্থলতান মৃজাফফর শাহের উজীর ছিলেন—বিভিন্ন ইতিহাসগ্রন্থে এ কথা উল্লিখিত হইয়াছে এবং ইহার সম্বন্ধে সন্দেহের কোন অবকাশ নাই। মৃজাফফর শাহের উজীর থাকিবার সমন্ন হোসেন একদিকে তাঁহাকে বৈধ অবৈধ নানাভাবে অর্থ সংগ্রহের পরামর্শ দিতেন ও অপর দিকে তাঁহার বিরুদ্ধে প্রচাধ করিতেন; ইহা খুবই নিন্দনীয়। যে ভাবে হোসেন প্রভূকে বধ করিয়া রাজা হইয়াছিলেন, তাহারও প্রশংসা করা খায় না। তবে মৃজাফফর শাহও তাঁহার প্রভূকে হত্যা করিয়া রাজা হইয়াছিলেন। সেই জন্ত তাঁহার প্রতি হোসেনের এই আচরণকে "শঠে শাঠাং সমাচরক্ষেৎ" নীতির অন্থ্যরণ বলিয়া ক্ষমা করা যায়।

মৃদ্রা ও শিলালিপির সাক্ষ্য হইতে জানা ষায় যে, হোসেন শাহ ১৪৯৩ ঞ্রীর নভেম্বর হইতে ১৪৯৪ ঞ্রীরে জুলাই মাসের মধ্যে কোন এক সময়ে সিংহাসনে আরোহণ করেন। সিংহাসনে আরোহণের সময় যে তাঁহার যথেষ্ট বয়স হইয়াছিল, সে সম্বদ্ধে অনেক প্রমাণ আছে। বিভিন্ন ইতিহাসগ্রন্থের মতে মুজাফফর শাহের মৃত্যুর পরে প্রধান অমাত্যেরা একজ সমবেত হইরা হোদেনকে রাজা হিসাবে নির্বাচিত করেন। তবে, ফিরিশ্তা ও 'রিয়াজ'-এর মতে হোদেন শাহ অমাত্যদিগকে লোভ দেখাইরা রাজপদ লাভ করিয়াছিলেন। হোদেন অমাত্যদিগকে বলিয়াছিলেন যে তাঁহারা যদি তাঁহাকে রাজপদে নির্বাচন করেন, তবে তিনি গোড় নগরের মাটির উপরের সমস্ত ধন-সম্পত্তি তাঁহাদিগকে দিবেন এবং মাটিব নীচে লুকানো সব সম্পদ তিনি নিজে লইবেন। অমাত্যেরা এই সর্তে সম্মত হইয়া তাঁহাকে রাজা করেন এবং গৌড়ের মাটির উপরের সম্পত্তি লুঠ করিয়া লইতে থাকেন; কয়েক দিন পরে হোদেন শাহ তাঁহাদিগকে লুঠ বন্ধ কবিতে বলেন; তাঁহারা তাহাতে রাজী না হওয়ায় হোদেন বারো হাজার লুঠনকারীকে বধ করেন; তখন অক্তেরা লুঠ বন্ধ করে; হোদেন নিজে কিন্তু গৌড়ের মাটির নীচের সম্পত্তি লুঠ করিয়া হস্তগত করেন; তখন ধনী ব্যক্তিরা সোনার থালাতে থাইতেন; হোদেন এইরপ তেরশত সোনার বালা সমেত বহু গুপ্তধন লাভ করিলেন।

এই বিবরণ সত্য হইলে বলিতে হইবে হোসেন শাহ সিংহাসনে আরোহণের সময় নানা ধরনেব ক্রুব কুটনীতি ও হীন চাতুরীর আশ্রয় লইযাছিলেন।

বিভিন্ন ইতিহাসগ্রন্থের মতে হোদেন রাজা হইয়া অল্প সময়ের মধ্যেই রাজ্যে পরিপূর্ণ শান্তি ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত করেন। এ কথা সত্য, কারণ সমসাময়িক গাঁহিত্য হইতে ইহার সমর্থন পাওয়া যায়। ইতিহাসগ্রন্থভলির মতে ইতিপূর্বে বিভিন্ন স্থলতানের হত্যাকাণ্ডে যাহারা প্রধান অংশ গ্রহণ কবিয়াছিল, সেই পাইকদের দলকে হোদেন শাহ ভাঙিয়া দেন এবং প্রাদাদ রক্ষার জন্ম অন্ত ব্যক্ষিদল নিষ্কু করেন; হাবশীদের তিনি তাঁহার রাজ্য হইতে একেবারে বিতাড়িত করেন; তাহারা গুজরাট ও দক্ষিণ ভারতে চলিয়া গেল; হোদেন সৈয়দ, মোগল ও আফগানদের উচ্চপদে নিয়োগ করিলেন।

হোসেন শাহের সিংহাসনে আরোহণের প্রায় তুই বংসর পরে (১৪৯৫ খ্রীঃ)
জৌনপুরের রাজ্যচ্যুত স্থলতান হোসেন শাহ শর্কী দিল্লীর স্থলতান সিকলর শাহ
লোদীর বিরুদ্ধে যুদ্ধধাত্তা করেন এবং পরাজিত হইয়া বাংলায় পলাইয়া আসেন।
বাংলার স্থলতান হোসেন শাহ তাঁহাকে আশ্রয় দেন। ইহাতে জুদ্ধ হইয়া সিকলর গ লোদী বাংলার স্থলতানের বিরুদ্ধে একদল সৈম্ম প্রেরণ করিলেন। হোসেন শাহও
ভীহার পুরু দানিয়েলের নেভূত্বে এক সৈম্পরাহিনী পাঠাইলেন। উভয় বাহিনী বিহারের বাঢ় নামক স্থানে পরস্পারের সন্মুখীন হইরা কিছুদিন রহিল, কিছ যুদ্ধ হইল না। অবশেষে ছই পক্ষের মধ্যে সদ্ধি স্থাপিত হইল। এই সদ্ধি অহুসারে ছই পক্ষের অধিকার পূর্ববৎ রহিল এবং হোসেন শাহ সিকন্দর লোদীকে প্রতিশ্রুতি দিলেন ধে সিকন্দরের শত্রুদের তিনি ভবিদ্যুতে নিষ্ণ রাজ্যে আশ্রয় দিবেন না। সিকন্দবও হোসেনকে অহুরূপ প্রতিশ্রুতি দিলেন। ইহাব পর সিকন্দর লোদী দিল্লীতে ফিরিয়া গোলেন। দিল্লীর পরাক্রান্ত স্থলতানের সহিত সংঘর্ষের এই সম্মানজনক পরিণাম হোসেন শাহের পক্ষে বিশেষ গৌরবের বিষয়, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

হোদেন শাহ তাঁহার রাজত্বেব প্রথম বংসর হইতেই মুদ্রায় নিজেকে "কামরূপ-কামতা-জাজনগর-উডিয়া-বিজয়ী" বলিয়া অভিহিত করিতে এবং এই রাজ্যগুলি শিব্দরের শক্তিয় চেষ্টা করিতে থাকেন। কয়েক বৎসরেব চেষ্টায় তিনি কামতাপুর ও কামরূপ রাজ্য সম্পূর্ণভাবে জয় করিলেন। ঐ অঞ্চলে প্রচলিত প্রবাদ অমুদারে হোদেন শাহ বিশ্বাসঘাতকতার সাহায্যে কামতাপুর (কোচবিহার)ও কামরূপ ( আসামের পশ্চিম অংশ ) জয় করিয়াছিলেন; কামতাপুর ও কামরূপের রাজা খেন-বংশীয় নীলাম্বর তাঁহার মন্ত্রীর পুত্রকে বধ করিয়াছিলেন সে তাঁহার রানীব প্রতি অবৈধ আদক্তি প্রকাশ করিয়াছিল বলিয়া; তাহাকে বধ করিয়া তিনি ভাষার পিতাকে নিমন্ত্রণ করিয়া তাহার মাংল থাওয়াইয়াছিলেন: তথন তাহার পিতা প্রতিশোধ লইবার জন্ত গদাম্বান করিবাব অছিলা করিয়া গৌডে চলিয়া আদেন এবং হোদেন শাহকে কামতাপুব আক্রমণের জন্ম উত্তেজিত করেন। হোসেন শাহ তথন কামতাপুৰ আক্রমণ কৰেন, কিন্তু নীলাম্বর তাঁহার আক্রমণ প্রতিহত করেন। অবশেষে হোদেন শাহ মিথ্যা করিয়া নীলাম্বরকে বলিয়া পাঠান যে ভিনি চলিয়া ষাইতে চাহেন, কিন্তু তাহাব পূর্বে তাহার বেগম একবার নীলাম্বরের রানীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে চাহেন; নীলাম্বর তাহাতে সন্মত হইলে হোসেন শাহের শিবির হইতে তাঁহার রাজধানীর ভিতরে পালকী যায়, তাহাতে নারীর ছম্মবেশে সৈক্ত ছিল; তাহারা কামতাপুব নগর অধিকার করে; ১৪৯৮-৯৯ গ্রীষ্টাত্তে . এই ঘটনা ঘটিয়াছিল।

এই প্রবাদের খুঁটিনাটি বিবরণগুলি এবং ইহাতে উল্লিখিত তারিথ সতা বলিম্বা মনে হয় না। তবে হোসেন শাহের কামতাপুর-কামরূপ বিজয় যে ঐতিহাসিক । ঘটনা, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই, কারণ 'রিয়াক্ল', বুকাননের বিবরণ্ট এবং কাষতাপুর অঞ্চলের কিংবদন্তী—সমন্ত স্ত্রেই এই ঘটনার সত্যতা সহদ্ধে একমত। 'আসাম ব্রঞ্জী'র মতে কোচ রাজা বিশ্বসিংহ হোসেন শাহের অধীনস্থ আটগাঁওরের মূললমান শাসনকর্তা "তুরকা কোতরাল" কে যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত করিয়া কামতাপুর-কামরূপ রাজ্য পুনবধিকার করেন। ক্ষিত আছে যে ১৫১৩ খ্রীঃর পরের কামতাপুর বাজ্য হইতে মৃসলমানবা বিতাড়িত হইয়াছিল। 'এই সব কথা কতদুর সত্যা, তাহা বলা যায় না।

ঐ সময়ে কামরূপের পূর্ব ও দক্ষিণে আসাম বা অহোম রাজ্য অবস্থিত ছিল। রাজ্যটি তুর্গম পার্বভা অঞ্চলে পরিপূর্ণ হওয়ার জন্ম এবং এখানে বর্ষার প্রকোপ ৰুব বেশী হওয়ার জন্ম বাহিরের কোন শক্তির পক্ষে এই রাজ্য জয় করা খুব কঠিন ব্যাপার ছিল। সপ্তদশ শভাব্দীর দিতীয়ার্ধে শিহাবৃদ্দীন তালিশ নামে মোগল প্রকাবের জনৈক কর্মচারী তাঁহার 'তাবিখ-ফতে-ই-আশাম' গ্রন্থে লিথিয়াছেন বে হোসেন শাহ ২৪.০০০ পদাতিক ও অবাবোহী দৈল লইয়া আদাম আক্রমণ করেন. ত্তথন আসামের রাজা পার্বত্য অঞ্চলে আশ্রয় গ্রহণ করেন। হোসেন শাহ আসামের সমতল অঞ্চল অধিকার করিয়া দেখানে তাঁহাব জনৈক পুত্রকে ( কিংবদস্কী অমুদারে ইহার নাম "ছলাল গাজী") এক বিশাল সৈক্তবাহিনী সহ রাখিয়া নিজে গৌড়ে ফিরিয়া গেলেন। কিন্তু যথন বর্ধা নামিল, তথন চারিদিক জলে ভরিয়া গেল। সেই সময়ে আসামের রাজা পার্বত্য অঞ্চল হইতে নামিয়া হোসেনের পুত্রকে বধ করিলেন ও তাঁহার সৈত্ত ধ্বংস করিলেন। মীর্জা মৃহম্মন কাজিমের 'আলমগীরনামা' এবং গোলাম হোসেনের 'রিয়াজ-উদ্-দলাতীন'-এ শিহাবৃদ্ধীন তালিশের এই বিবরণের পরিপূর্ব সমর্থন পাওরা যায়। কিন্তু অসমীয়া ব্রঞ্জীগুলির মতে বাংলার রাজা "খুনফং" বা "খুফং" (ছদন) "বড় উজীর" ও "বিৎ মালিক" (বা "মিৎ মানিক") নামে হুই ব্যক্তির নেড়ছে আসাম জয়ের জন্ত ২০,০০০ পদাতিক ও অবারোহী সৈত্ত এবং অসংখ্য রণজরী প্রেরণ করিয়াছিলেন; এই বাহিনী প্রায় বিনা বাধায় অনেকদ্র পর্যন্ত অগ্রসর হয়; তাহার পর আসামরাজ হুছল মূল তাহাদের প্রচণ্ড বাধা দেন: ভুট পক্ষের মধ্যে নৌযুদ্ধ হয় এবং তাহাতে মুদলমানরা প্রথম দিকে জয়লাভ ৰবিলেও শেষ পৰ্যন্ত শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়; "বড় উজীর" পলাইয়া প্রাণ वैशान । किह्नुषिन भरत जिनि भाषात "वि९ मानिक" नमिकराहारत भामान শাঞ্জন করেন; ইতিমধ্যে আদামরাজ করেকটি নদীর মোহানায় ঘাঁটি বস্ট্রা উহিার ঐবান সেনাপতিদের যোডায়েন করিয়া রাখিয়াছিলেন; বাংলার সৈন্ত্র- বাহিনী জলপথ ও স্থলপথে সিংরী পর্যন্ত অগ্রসর হইয়া সেধানকার ঘাঁচি আক্রমণ করে ও এধানে বহুক্ষণবাাপী রক্তক্ষমী যুদ্ধের পরে অসমীয়া সেনাপভি বরপুত্র গোহাইন বাংলার বাহিনীকে পরাজিত করেন। "বিং মালিক" এবং বাংলার বছ সৈল্ল এই যুদ্ধে নিহত হইয়াছিল, অনেকে বন্দী হইয়াছিল; "বড় উজীর" এবাবও স্বয়্লসংখ্যক অস্চর লইয়া পলাইয়া গিয়া প্রাণ বাঁচাইলেন, তাঁহাদিগকে অসমীয়া বাহিনী অনেক দূব পর্যন্ত তাড়া করিয়া লইয়া গেল।

মৃসলমান লেখকদেব লেখা বিবরণে এবং অসমীয়া ব্রঞ্জীর বিবরণে কিছু পার্থক্য থাকিলেও এবিষয়ে কোন সন্দেহ নাই বে হোসেন শাহেব আসামজয়েব প্রচেষ্টা শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ হুইয়াছিল।

আসামের "হোসেন শাহী পরগণা" নামে পবিচিত একটি অঞ্চল এখনও হোসেন শাহের শ্বতি বহন করিতেছে।

উড়িয়ার সহিতও হোসেন শাহের দীর্ঘন্তারী যুদ্ধ হইরাছিল। মুদ্রার সাক্ষ্য হইতে মনে হয়, হোসেন শাহের বাজত্বের প্রথম বংসরেই উড়িয়ার সহিত তাঁহাব সংঘর্ষ বাবে। ঐ সময়ে পুরুষোত্তমদেব উড়িয়ার রাজা ছিলেন। ১৪৯৭ প্রীষ্টাবে ভাঁহার মৃত্যু হয় এবং তাঁহার পুত্র প্রতাপরুদ্ধ সিংহাসনে আরোহণ কবেন। প্রতাপরুদ্ধের দীক্ষাগুরু জীবদেবাচার্বের লেখা 'ভক্তিভাগবত' মহাকাব্য হইতে জানা বায় বে, সিংহাসনে আবোহণের সঙ্গে সঙ্গেই প্রতাপরুদ্ধকে বাংলার ফ্লতানেব সহিত মুদ্ধে লিপ্ত হইতে হইয়াছিল।

হোসেন শাহের মুদ্রা ও শিলালিপি, 'রিয়াজ-উস্ সলাতীন' এবং ত্রিপুরার রাজমালার সাক্ষ্য অভ্নসারে হোসেন শাহ উড়িয়া জয় করিয়াছিলেন।

শশান্তরে, উড়িয়ার বিভিন্ন স্ত্ত্রের মতে উড়িয়ারাজ প্রতাপক্তরই হোসেন শাহকে পরাজিত করিয়াছিলেন। জীবদেবাচার্য 'ভক্তিভাগবত'-এ লিখিয়াছেন বে পিতার মৃত্যুর ছয় সপ্তাহের মধ্যেই প্রতাপক্তর বাংলার স্থলতানকে পরাজিত করিয়া গলা (ভাগীরখী) নদীর তীর পর্যন্ত অঞ্চল অধিকার করিয়াছিলেন। প্রভাগকক্তের তাশ্রশাসন ও শিলালিশিতে বলা হইয়াছে বে প্রভাগকক্তের নিকট পরাজিত হইয়াগৌড়েশক্ত্রীদিয়াছিলেন এবং ভয়াহল চিন্তে স্থানে প্রস্থান করিয়া ছাত্মকল করিয়াছিলেন। প্রভাগকক্তের রচনা বলিয়া ঘোষিত 'সরস্থাীবিলাসন্' প্রত্থে (১৫১৫ ব্রীঃ বা তাহার পূর্কে রচিত) প্রতাপক্তরেক 'শরণাগক্তক্তব্নাশ্রাধীবর-ছসনশাহ-স্রত্তাপশ্রণক্ষণ বলা হইয়াছে, অর্থাৎ প্রভাগকক্ত প্রাধীবর-ছসনশাহ-স্রত্তাপশ্রণক্ষণ

হোনেন শাহের বিকেতা নহেন, তাঁহার রক্ষাকর্তাও! উড়িয়া ভাষার নেখা ক্ষায়াধ মন্ত্রির 'মাদলা পান্ধী' ও সংস্কৃত ভাষায় লেখা 'কট করাজবংশাবলী' গ্রন্থের সডে বাংলার স্থপতান উড়িক্তা আক্রমণ করিবা উড়িক্তার রাজধানী কটক এবং পুরী পর্যন্ত সঞ্চল জয় করিয়া লন। পুরীর জগছাধ মন্দিরের প্রায় মুমন্ত দেবমুর্তি তিনি নষ্ট করেন, জগন্নাথের মুর্তিকে দোলায় চড়াইয়া চিন্ধা ব্রুদ্ধে মধ্যস্থিত পার। এই সময়ে প্রতাপরুদ্র দক্ষিণ দিকে অভিযানে সিয়াছিলেন, এই সংবাদ পাইয়া তিনি ক্ষতগতিতে চলিয়া আমেন এবং বাংলার স্থলতানকে তাড়া কবিয়া গঙ্গার তীর পর্যন্ত লইয়া যান। 'মাদলা পাঞ্জী'র মতে ১৫০৯ গ্রীষ্টাব্দে এই ঘটনা ঘটিয়াছিল। এই ক্রের মতে চউস্হিতি প্রতাপক্তা ও হোসেন শাহের মধ্যে বিরাট যুদ্ধ হয় এবং এই যুদ্ধে পৰাঞ্জিত হইয়া হোসেন শাহ মান্দাৰণ ভূর্বে আঞ্জ শন। প্রতাপক্ষ তথন মান্দরিব তুর্গ অবরোধ কবেন। প্রতাপক্ষান্তর অক্সডম দেনাপতি গোবিন্দ ভোই বিভাধর ইতিপূর্বে হোসেন শাহের কটক আক্রমণের সময়ে কটক রক্ষা করিতে বার্থ হইরাছিল, দে এখন হোসেন শাহের সহিত যোগ দিল: হোদেন শাহ ও গোবিন্দ বিভাধব প্রতাপরুদ্রের সহিত প্রচণ্ড বৃদ্ধ করিয়া তাঁহাকে মান্দারণ হইতে বিভাড়িত করিলেন। মান্দারণ হইতে অনেকধানি পশ্চাদপসরণ করিয়া প্রতাপরুদ্র গোবিন্দ বিভাধরকে ভাকিয়া পাঠাইলেন একং তাহাকে অনেক বুঝাইয়া স্থজাইয়া আবার স্বদেশে আনয়ন করিলেন; ইহার পর ভিনি গোবিন্দকে পাত্তেব পদে অধিষ্ঠিত করিয়া তাহাকেই রাজ্য শাসনের ভার দিলেন: হোদেন শাহ আর উড়িয়া জন্ম করিতে পারিলেন না। এই বিবরণের সমন্ত কথা মত্য না হইলেও অনেকথ।নিই যে মত্য, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

বাহা হউক, দেখা বাইভেছে বে হোদেন শাহ ও উড়িক্সারান্তের সংঘর্কে উভয়পক্ষই জয়ের দাবী করিয়াছেন।

বাংলার চৈতক্সচরিতগ্রহগুলি—বিশেষভাবে 'চৈতক্সভাগবত', 'চৈতক্সচরিতামৃত' ও 'চৈতক্সচরেতামৃত হৈতে এ সহজে অনেকটা নিরপেক্ষ ও নির্ভরবোগ্যা বিবরণ পাওয়া বায়। এগুলি হইতে জানা বায় বে. হোসেন শাহ উড়িয়া আক্রমণ করিয়া দেখানকার বহু দেবমন্দির ও দেবম্ভি ভাঙিয়া ছিলেন ও দীর্ঘকাল ধরিয়া ভাঁহার সহিত উড়িয়ার রাজার বৃদ্ধ চলিয়াছিল। চৈতক্সদেব বখন বন্দিণ ভারজ্ঞ ক্রমণের শেবে নীলাচলে প্রভ্যাবর্তন করেন (১৫১২ ব্রিঃ), ভাগন বাংলা ও

উভিক্সার যুদ্ধ বন্ধ ছিল। বাংলা হইতে চৈতন্তমেবের নীলাচলে প্রত্যাবর্তনেব (জুন ১৫১৫ খ্রীঃ) অব্যবহিত পরে হোসেন শাহ আবার উড়িভায় অভিযান করেন।

জন্মানন্দ তাঁহার 'চৈডক্সমন্দলে' লিখিয়াছেন খে উড়িয়ারাজ প্রতাপক্ষপ্র একবাব বাংলা দেশ আক্রমণ করিবার সম্বল্প করিয়া দে সম্বন্ধে চৈডক্সদেবের আজ্ঞা প্রার্থনা করিয়াছিলেন, কিন্তু চৈডক্সদেব তাঁহাকে এই প্রচেষ্টা হইতে বিরত হইতে বলেন; তিনি প্রতাপক্ষপ্রকে বলেন যে "কাল্যবন রাজা পঞ্চগৌড়েশ্বর" মহাশক্তিমান, তাহার রাজ্য আক্রমণ করিলে সে উড়িয়া উৎসন্ন কবিবে এবং জগন্নাথকে নীলাচল ভ্যাপ করিতে বাধ্য করিবে। চৈডক্সদেবের কথা ভনিয়া প্রতাপক্ষপ্র বাংলা আক্রমণ হইতে নিরস্ত হন। এই উক্তি কভ দূর সত্য বলা যায় না।

এতক্ষণ যে আলোচনা করা হইল, তাহা হইতে পরিষ্ণার ব্ঝিতে পারা যায় যে, ১৪৯৬-৯৪ খ্রীষ্টাব্দে হোসেন শাহের সহিত উড়িয়ার রাজার যুদ্ধ আরম্ভ হয়। ১৫১২ খ্রীঃ হইতে ১৫১৪ খ্রীঃ পর্যন্ত এই যুদ্ধ বন্ধ ছিল। কিন্তু ১৫১৫ খ্রীষ্টাব্দে হোসেন শাহ আবাব উডিয়া আক্রমণ করেন এবং শ্বয়ং এই অভিযানে নেতৃত্ব করেন। কিন্তু এই দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধে কোন পক্ষই বিশেষ কোন স্থায়ী ফল লাভ করিতে পারেন নাই।

হোসেন শাহ এবং ত্রিপুবার রাজার মধ্যেও অনেক দিন ধরিয়া যুদ্ধবিগ্রহ চলিয়াছিল। ইহা 'রাজমালা' (ত্রিপুরার রাজাদের ইভিহাস) নামক বাংলা গ্রন্থে কবিতার আকারে বর্ণিত হইয়াছে। 'রাজমালা'র দ্বিতীয় থণ্ডে (রচনাকাল ১৫৭৭-৮৬ খ্রীঃ-ব মধ্যে) হোসেন শাহ ও ত্রিপুবারাজের সংঘর্ষের বিবরণ পাওয়া যায়। ঐ বিবরণের সারমর্ম নিয়ে প্রদত্ত হইল।

হোসেন শাহেব সহিত ত্রিপুবারাচ্দের বহু সংঘর্ষ হয়। ১৫১৩ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বেই ত্রিপুরাবাক্ত ধক্তমাণিক্য বাংলার স্থলতানের অধীন অনেক অঞ্চল জয় কবেন।

১৪৩৫ শকে ধলুমাণিক্য চট্টগ্রাম অধিকার করেন ও এতত্পলক্ষে অর্ণমুদ্রা প্রকাশ করেন। হোসেন শাহ তাঁহার বিরুদ্ধে গৌরাই মন্ত্রিক নামক একজন সেনাপতির অধীনে এক বিপুল বাহিনী পাঠান। গৌরাই মন্ত্রিক ত্রিপুবার অনেক অঞ্চল জয় করেন, কিন্তু চণ্ডীগড় তুর্গ জয় করিতে অসমর্থ হন। ইহার পর তিনি চণ্ডীগড়ের পাশ কাটাইয়া গিয়া গোমতী নদীর উপর দিক দখল করেন, বাঁধ দিয়া গোমতীর জল অবক্ষম্ব করেন এবং তিন দিন পরে বাঁধ প্রিয়া জল ছাড়িয়া দেন; বা জল দেশ ভাগাইয়া দিয়া ত্রিপুরার বিশর্ষর সাধন করিল। তথ্ন ত্রিপুরারাজ্য

শতিচার অমূচান করিলেন; এই অমূচানে বলিপ্রবন্ত চণ্ডালের মাধা বাংলার লৈক্তবাহিনীর ঘাঁটিতে অলক্ষিতে পুঁতিয়া রাখির। আদা হইল। ভাহার ফলে লেই বাংত্তেই বাংলার দৈক্তরা ভয়ে পলাইয়া গেল।

১৪০৯ শকে ধন্তমাণিক্যের রাইকছাগ ও রাইকছম নামে তুইজন সেনাপতি আবার চট্টগ্রাম অধিকার করেন। তথন হোসেন শাহ হৈতন খাঁ, নামে একজন দেনাপত্তির অধীনে আর একটি বাহিনী পাঠান। হৈতন খাঁ সাক্ষরের সহিত্ত অগ্রন্থ হইয়া ত্রিপুবারাজ্যের তুর্গের পথ তুর্গ জয় করিতে থাকেন এবং পোম তীননীর তীরে গিয়া উপস্থিত হন। ইহাতে বিচলিত হইয়া ধন্তমাণিক্য তাকিনীদের সাহায়্য চান। তথন তাকিনীরা গোমতা নদীব জল শেষণ করিয়া সাত দিন নদীর খাত ভয় রাধিয়া অতঃপব জল ছাড়িয়া দিল। সেই জলে ত্রিপুবার লোকেরা বছ তেলা তাসাইল, প্রতি তেলায় তিনটি করিয়া পুতৃল ও প্রতি পুতৃলের হাতে তুইটি করিয়া মুশাল ছিল। অর্গনমুক্ত জলধারায় বাংলার দৈল্ভবের ছাতী ঘোড়া উট তালিয়া গোল, ইহা তির তাহারা দ্ব হইতে জলন্ত মণাল দেখিয়া ভয়ের ছত্ত্রক হইয়া পড়িল; তাহার পর ত্রিপুবার লোকেবা তাহানেব নিকটবর্তা একটি বনে আগুন লাগাইয়া নিল। বাংলার দৈল্ভেরা তথন পলাইয়া গেল, তাহাবের অনেকে ত্রিপুবার দৈল্ভবের হাতে মারা পড়িল। ত্রিপুবার দৈল্ভেরা বাংলার বাহিনীর অধিকৃত চারিটি ঘাটি পুনরধিকার করিল। বাংলার বাহিনী ছয়কড়িয়া ঘাটিতে অবস্থান করিতে লাগিল।

এখন প্রশ্ন এই, 'রাজমালা'র এই বিবরণ কতদ্ব বিশাদবোগ্য ? ধন্তমালিক্য অভিচারেব দারা গোরাই মলিককে এবং ভাকিনীদের দাহাব্যে হৈতন খাকে বিতাড়িত করিয়াছিলেন বলিয়া বিশাদ করা যায় না। এই দব অলৌকিক কাপ্ত বাদ দিলে 'রাজমালা'র বিবরণের অবশিষ্টাংশ দত্য বলিয়াই মনে হয়। স্কুরাং এই বিবরণের উপর নির্ভ্তর করিয়া আমরা এই দিরান্ত করিছে পারি বে হোদেন শাহ-ধন্তমাণিক্যের সংঘর্ষের প্রথম পর্যায়ে ধন্তমাণিক্যই জন্মযুক্ত হন এবং তিনি খণ্ডল পর্যন্ত করিয়া আমরা এই বিশ্বী অঞ্চল অধিকার করিয়া লন। ছিত্তীর পর্যায়ে ধন্তমাণিক্য চটুগ্রাম পর্যন্ত জন্ম করেন, কিন্তু প্রতিপক্ষের আক্রমণে জাহাকে পূর্বাধিকত দমন্ত অঞ্চল হারাইতে হয় এবং গৌড়েবরের দেনাপত্তি পৌরাই মলিক গোমতী ননীর জারবর্জী চণ্ডীগড় তুর্গ পর্যন্ত করিয়া জিপুনারাক্ষেত্র প্রেরাই মলিক গোমতী ননীর জারবর্জী চণ্ডীগড় তুর্গ পর্যন্ত করিয়া জিপুনারাক্ষেত্র

ভাগ্যবিপর্বয় ঘটাইয়াছিলেন। তৃতীয় পর্বায়ে য়য়ৢয়াণিক্য আবার পূর্বায়িক্ত অকলগুলি অবিকার করেন, কিন্তু হোসেন শাহের সেনাপতি হৈতন থাঁ প্রতিআক্রমণ করিয়া তাঁহাকে বিতাড়িত করেন এবং তাঁহার পশ্চাম্বানন করিয়া
গোমতী নদীর তীরবর্তী অঞ্চল পর্বস্ত অধিকার করেন। এইবার ত্রিপুরা-রাজ্ব
গোমতী নদীর জল প্রথমে রুদ্ধ ও পরে মুক্ত করিয়া তাঁহাকে বিপদে ফেলেন।
তাহার ফলে হৈতন থা পিছু হটিয়া ছয়কিছয়ায় চলিয়া আসেন। ত্রিপুরারাজ
ছয়কড়িয়ার পূর্ব পর্বস্ত অঞ্চলগুলি পুনর্বিকার করেন, ত্রিপুরা রাজ্যের অস্তাক্ত
অধিকৃত অঞ্চল হোসেন শাহের দ্বলেই থাকিয়া যায়।

'রাজমালা'র বিবরণ পড়িলে মনে হয়, ধল্লমাণিক্য বাংলার থণ্ডল পর্যস্ত বে অভিযান চালাইয়াছিলেন, ভাহা হইতেই হোসেন শাহের সহিত তাঁহার সংঘর্ষের ষারম্ভ হয় এবং ১৪৩৫ শক বা ১৫১৩-১৪ খ্রী:র পূর্বে হোসেন শাহ ত্রিপুরারাজকে প্রতি-আক্রমণ করেন নাই। কিন্তু সোনারগাঁও অঞ্চলে ১৫১৩ এটাকে উৎকীর্ণ হোদেন শাহের এক শিলালিপি পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে খওয়াস খান নামে হোদেন শাহের একজন কর্মচারীকে ত্রিপুরার "সর-এ-লম্কর" বলা হইয়াছে। ইহা হইতে মনে হয় যে, ১৫১৩ খ্রীরে মধ্যেই হোদেন শাহ ত্রিপুরার দহিত যুদ্ধে লিগু হইরা দ্রিপুরার অঞ্চলবিশেষ অধিকার করিয়াছিলেন। পরমেশর তাঁহার মহাভারতে লিখিয়াছেন বে হোলেন শাহ ত্রিপুরা জয় করিয়াছিলেন। 🗒 কর নন্দী তাঁহার মহাভারতে লিথিয়াছেন যে তাঁহার পূর্চপোষক, হোসেন শাহের অন্ততম সেমাপতি ছুটি খান ত্রিপুরার হুর্গ আক্রমণ করিয়াছিলেন, তাহার ফলে ত্রিপুরারাজ দেশত্যাগ করিয়া "পর্বভগহ্বরে" "মহাবনমধ্যে" গিয়া বাস করিতে থাকেন; ছটি খানকে তিনি হাতী ও ঘোড়া দিয়া সম্মানিত করেন; ছটি খান তাঁহাকে অভয় দান করা সম্বেও ডিনি আতক্ষ্যন্ত হইয়া থাকেন। এইসব কথা কডদুর ষ্থার্থ তাহা বলা যায় না। তবে হোদেন শাহের রাজত্বকালে কোন সময়ে জিপুরার বিরুদ্ধে বাংলার বাহিনীর সাফল্যে ছুটি খান উল্লেখযোগ্য অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন-এই কথা সত্য বলিয়া মনে হয়।

হোসেন শাহের সহিত আরাকানরাজ্যেও সম্ভবত সংঘর্ব হইয়াছিল। চট্টগ্রাম অঞ্চলে এই মর্মে প্রবাদ প্রচলিত আছে যে হোসেন শাহের রাজত্বকালে আরাকানীরা চট্টগ্রাম অধিকার করিয়াছিল; হোসেন শাহের পূত্র নসরৎ শাহের নেছুত্বে এক বাহিনী ধলিণ-পূর্ব বন্ধে প্রেরিড হয়, ভাহারা আরাকানীদেক বিভাড়িত করিয়া চট্টগ্রাম পুনর্থিকার করে। জোর্জা-দে-বারোদের দা এশিরা' এবং অক্সান্ত সমসামন্ত্রিক পতু সীজ গ্রন্থ হইতে জানা যায় বে, ১৫১৮ ব্রীষ্টাব্বে আরাকানরাজ বাংলার রাজার জর্বাং হোসেন শাহের সামস্ত ছিলেন। চট্টগ্রাম অধিকারের মুদ্ধে পরাজ্বর বরণ করার ফলেই সম্ভবত আরাকানরাজ হোসেন শাহের সামস্তে পরিণত হইয়াছিলেন।

হোসেন শাহ ত্রিছতের কতকাংশ সমত বর্তমান বিহার রাজ্যের অনেকাংশ জয় করিয়াছিলেন। বিহারের পাটনা ও মুজের জেলায়, এমন কি ঐ রাজ্যের পশ্চিম প্রাক্তে অবস্থিত সারণ জেলায়ও হোসেন শাহের শিলালিপি পাওয়া পিয়াছে। বিহারের একাংশ সিকন্দর শাহ লোদীর রাজ্যভুক্ত ছিল। সিকন্দর শাহ লোদীর সহিত সদ্ধি করিবার সময় হোসেন শাহ তাঁহাকে প্রতিশ্রুত্তি দিয়াছিলেন যে ভবিল্পতে তিনি সিকন্দরের শক্রতা করিবেন না এবং সিকন্দরের শক্রতের আশ্রয় দিবেন না। কিন্তু এই প্রতিশ্রুতি শেষ পর্যন্ত পালিত হয় নাই। সারণ অঞ্চলের একাংশ হোসেন শাহের এবং অপরাংশ সিকন্দরে শাহের অধিকারভুক্ত ছিল। লোদী রাজবংশ সম্বন্ধীয় ইতিহাসগ্রম্বন্তলি হইতে জানা বায় যে, সারণে সিকন্দরের পাত নিমি হোসেন খান কর্ম্পলির সহিত হোসেন শাহ খ্রম বেশী ঘনিষ্ঠতা করিতে থাকায় এবং হোসেন খান কর্ম্পলির প্রাধান্ত দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে থাকায় সিকন্দর শাহ ক্রেক হইয়া ফর্ম্পলির বিরুদ্ধে সৈক্ত প্রেরণ করেন (১৫০৯ খ্রীঃ), তথন হোসেন শাহ ফর্মুলিকে আশ্রয় দেন। সিকন্দর শাহ লোদীর মৃত্যুব (১৫১৭ খ্রীঃ) পর তাহার বিহারস্থ প্রতিনিধিদের সহিত হোসেন শাহ প্রকাশ্রতাকেই শক্রতা করিতে আরম্ভ করেন।

হোদেন শাহের রাজস্বকালেই বাংলাদেশের মাটিতে পর্তু গীক্ষর। প্রথম পদার্পন করে। ১৫১৭ খ্রীষ্টাব্দে গোয়ার পর্তু গীক্ষ কর্তৃপক্ষ বাংলাদেশে বাণিজ্য স্থক করার অভিপ্রায়ে চারিটি জাহাজ পাঠান, কিন্তু মধ্যপথে প্রধান জাহাজটি অগ্নিকাণ্ডে নষ্ট হওয়ায় পর্তু গীক্ষ প্রতিনিধিদল বাংলায় পৌছিতে পারেন নাই। ১৫১৮ খ্রীষ্টাব্দে জোখা-দে-সিলভেরার নেতৃত্বে একদল পর্তু গীক্ষ প্রতিনিধি চট্টগ্রামে আসিয়া পৌছান। সিলভেরা বাংলার স্থলতানের নিকট এদেশে বাণিজ্য করার ও চট্টগ্রামে একটি কৃঠি নির্মাণের অনুমতি প্রার্থনা করেন। কিন্তু সিলভেরা চট্টগ্রামের শাসনকর্তার একজন আস্থান্তের তুইটি জাহাজ ইতিপূর্বে দখল করিয়াছিলেন এবং চট্টগ্রামেও খাছাভাবে পভিন্না একটি চাল-বোঝাই নৌকা লুঠন করিয়াছিলেন

বিদ্ধা চট্টগ্রামের শাসনকর্তা তাঁহার প্রতি বিদ্ধপ হন ও তাঁহার জাহাজ্ব লক্ষ্য করিয়া কামান দাগেন। পতুর্গীজরা ইহার উত্তরে চট্টগ্রাম অবরোধ করিয়া বাংলার সাম্দ্রিক বাণিজ্য বিপর্যন্ত করিল। চট্টগ্রামের শাসনকর্তা এই সময়ে কয়েকটি জাহাজের জন্ম প্রতিক্ষা বরিছেছিলেন, ভাই তিনি সাময়িকভাবে পতুর্গীজদের সহিত দল্ধি করিলেন। বিদ্ধ জাহাজগুলি বন্দরে পৌছিবামাত্র তিনি পতুর্গীজদের প্রতি আক্রমণ পুনরারপ্ত করিলেন। তথন সিলভেরা আরাকানে অবভরণের এবং সেখানে বাণিজ্য হুফ করার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। আরাকানরাজ পতুর্গীজদের সহিত বন্ধুত্ব করিবার ইচ্ছা প্রকাশ বরিলেন। কিন্তু সিলভেরা জানিতে পারিলেন যে আরাকানে অবভরণ করিলেই তিনি বন্ধী হুইবন। এই কারণে তিনি নিরাশ হুইয়া সিংহলে চলিয়া গেলেন।

হোসেন শাহ গৌড় হইতে নিকটবর্তী একডালায় তাঁহার রাজধানী হানাছরিত করিয়াছিলেন। এই একডালার অবস্থান সম্বন্ধ ইলিয়াস শাহের প্রসন্ধে পূর্বেই আলোচনা করা হইয়াছে। সম্ভবত,বাজিগত নিরাপতার জন্ম এবং ক্রমাগত পূর্থনের ফলে গৌড় নগরী শ্রীহীন হইয়া পডায় হোসেন শাহ একডালায় রাজধানী স্থানাম্বরিত করিয়াছিলেন।

জনেকে মনে করিয়া থাকেন হোসেন শাহ সর্বপ্রথম সত্যপীরের উপাসনা প্রবর্তন করেন। এই ধারণার কোন ভিত্তি আছে বলিয়া মনে হয় না। প্রব্রুতপক্ষে, দত্যপীরের উপাসনা যে সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগের পূর্বে প্রবর্তিত হয় নাই, ভাহা মনে করিবার যথেষ্ট কারণ আছে।

হোসেন শাহের বহু মন্ত্রী, জমাত্য ও কর্মচারীর নাম এপর্যস্ত জানিতে পারা গিয়াছে। ইহাদের মধ্যে মুসলমান ও হিন্দু উভয় সম্প্রদায়েরই লোক ছিলেন। নিয়ে কয়েকজন প্রসিদ্ধ ব্যক্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া গেল।

### (১) পরাগল খান

ইনি হোসেন শাহের সেনাপতি ছিলেন এবং হোসেন শাহ কর্তৃক চট্টগ্রাফ অঞ্চলের শাসনকর্তা নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ইহারই আদেশে কবীস্ত্র পরমেশর স্বপ্রথম বাংলা ভাষায় মহাভারত রচনা করেন।

# (২) ছুটি খান

ইনি পরাগল থানের পুত্র। ইহার প্রকৃত নাম নসরৎ থান। ইহার আদেশে প্রকৃত্র নন্দী বাংলা ভাষায় মহাভারত রচনা করিয়াছিলেন। প্রকৃত্র নন্দীর বিবরণ অন্থুসারে ছুটি থান লম্বরের পদে নিষ্কু হইয়াছিলেন এবং ত্রিপুরার রাজাকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়াছিলেন।

#### (৩) সনাতন

সনাতন হোসেন শাহের মন্ত্রী ও সভাসদ ছিলেন এবং তাঁহার বিশিষ্ট উপাধি ছিল "সাকর মন্ত্রিক" ('গগীর মালিক', অর্থ ছোট রাজা)। স্নাতন হোনেন শাহের অক্ততম 'দবীর খাস' বা প্রধান সেক্রেটারীও ছিলেন। হোসেন শাহ তাঁহাকে অত্যস্ত ক্ষেহ করিতেন ও তাঁহার উপর বিশেষভাবে নির্ভর করিতেন। চৈতক্সদেবের সঙ্গে দেখা হইবার পর স্নাতন রাজকার্যে অবহেলা করেন এবং উড়িক্সা-অভিযানে স্লতানেব সহিত যাইতে অস্বীকার করেন। তাঁহাব এই "অপবাধের" জন্ত হোসেন শাহ তাঁহাকে বন্দী করিয়া রাখিয়া উড়িক্সায় চলিয়া খান। কাবারক্ষককে উৎকোচদানে বশীভ্ত করিয়া সনাতন মৃক্তিলাভ কবেন ও বুন্দাবন খাত্রা করেন। তিনি চৈতন্ত মহাপ্রভুর একজন প্রিয় ভক্ত ছিলেন।

#### (৪) রূপ

ইনি দনাতনের অমুজ। ইনিও হোদেন শাহের মন্ত্রী এবং "দবীর ধাদ" ছিলেন। দীর্ঘকাল চাকুরী করিবার পবে রূপ-সনাতনের সংসারে বিরাগ জন্মে এবং চৈতত্ত্বের উপদেশে সংসার ত্যাগ করিয়া বৃন্দাবনে চলিয়া বান। অতঃপর রূপ-সনাতন গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের ভান্ত রচনায় অবশিষ্ট জীবন অতিবাহিত করেন।

বল্পত (সনাতন-রপের লাতা), প্রীকাস্ত (ইহাদের ভগ্নীপতি), চিরঞ্জীব সেন (গোবিন্দদাস কবিরাজের পিতা), কবিশেধর, দামোদর, বশোরাজ থান (সকলেই পদকর্তা), মৃকুন্দ (বৈজ্ঞ), কেশব থান (ছত্রী) প্রভৃতি বিশিষ্ট হিন্দৃগণ হোসেন শাহের অ্যাত্য, কর্মচারী, চিকিৎসক প্রভৃতি পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। অনেকের ধারণা, 'পুরন্দর থান' নামে হোসেন শাহের একজন হিন্দু উজীর ছিলেন। এই ধারণা সভ্য নহে। হোসেন শাহের রাজ্যের **আরজন ক্ষতান্ত বিশাল ছিল। বাংলাদেশের প্রায়** সমস্কটা এবং বিহারের এক বৃহদংশ তাঁহার রাজ্যের ক্ষত্ত্ ক ছিল। ইহা ভিন্ন কানরূপ ও কামতা রাজ্য এবং উড়িয়া ও ত্তিপুরা রাজ্যের কিয়দংশ ক্ষতত সাময়িকভাবে তাঁহার রাজ্যের ক্ষত্ত্ ক হইয়াছিল।

এখন আমরা হোসেন শাহের চরিত্র সম্বন্ধে আলোচনা করিব। এক অনিশিতত রাজনৈতিক পরিস্থিতির মধ্যে হোসেন শাহ বাংলার সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁহার অভ্যুদরের পূর্বে পরপর করেকজন হুলতান অল্পদিন মাত্র রাজত করিয়া আততায়ীর হত্তে নিহত হইয়াছিলেন। এই অবস্থার মধ্যে রাজা হইয়া হোসেন শাহ দেশে শাস্তি ও শৃথালা স্থাপন করিয়াছিলেন, বিভিন্ন রাজ্য জয় করিয়া নিজের রাজ্যভুক্ত করিয়াছিলেন এবং ফ্রনীর্ছ হাবিশে বংসর এই বিয়াট ভূথতে নিক্ষরেণ পপ্রতিহত্তাবে রাজত্ব করিয়াছিলেন, ইহা অল্প কৃতিত্বের ক্যা নহে।

'তবকাং-ই-আকবরী', 'তারিথ ই-ফিরিশ্তা' ও 'রিয়াজ-উস-সলাতীনে'র মতে হোসেন শাহ স্থাসক এবং জ্ঞানী ও গুলীবর্গের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন; ইহার ফলে জেশে পরিপূর্ব শান্তি ও শৃত্ধলা প্রতিষ্ঠিত হয়; তিনি গণ্ডক নদীর কুলে একটি বাঁধ নির্মাণ করিয়া রাজ্যের দীমানা স্থরক্ষিত করেন, রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে মসজিদ, সরাইথানা ও মাদ্রাসা স্থাপন করেন এবং আলিম ও দরবেশদের বহু অর্থ দান করেন।

হোদেন শাহের রাজ্বকালে তাঁহার বা তাঁহার অধীনস্থ কর্মচারীদের ঘার।
বন্ধ স্থানর স্থানর মসজিদ, ফটক প্রভৃতি নির্মিত হইয়াছিল। তাহাদের মধ্যে
সৌড়ের "ছোটি লোনা মসজিদ" এবং "গুম্তি ফটক" এখনও বর্তমান আছে।
ইহাদের শিক্সসান্ধর অসাধারণ।

হোসেন শাহের রাজত্বকালে দেশে অগুত ঘটনাও কিছু কিছু ঘটিয়াছিল।
কুলাবনলাসের 'চৈতক্রতাগবত' হইতে জানা বায় বে, ১৫০৯ গ্রীষ্টাব্দে তাঁহার রাজ্যে
ছুভিক্ষ হইরাছিল। এই জাতীয় ছুভিক্ষের জন্ত হোসেন শাহকে প্রত্যক্ষভাবে নায়ী
করা না গেলেও পরোক্ষ নামিত্ব তিনি এড়াইতে পারেন না। তিনি সিংহাসনে
আরোহণের পর হইতে জন্মাগত একের পর এক বুদ্ধে লিগু হইয়া পড়িয়াছিলেন।
এই সমন্ত যুদ্ধের ব্যক্ষভার নিশ্চয়ই বাংলা দেশের জনসাধারণকে বোগাইতে হইত।
কলে তাঁহার রাজত্বকালে বাঙালী জনসাধারণের আর্থিক অজ্বলভা আন্যোক্ষার

ভুলনায় হ্রাস পাইয়াছিল এক ভাহাদের ত্তিক প্রতিরোধের শক্তি অনেকথানি কমিয়া গিয়াছিল, ভাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

আরও একটি বিষয় লক্ষ্য করিতে হইবে। হোসেন শাহ বহু যুদ্ধ করিয়াছেন, কিন্তু পরিপূর্ণ জয়লাভ করিয়াছেন মাত্র কয়েকটি যুদ্ধে। বতদিন ধরিয়া তিনি যুদ্ধ করিয়াছেন এবং বত শক্তি ক্ষয় করিয়াছেন, তাহার তুলনায় তিনি ভিন্ন রাজ্য-গুলির ঘতটা অঞ্চল স্থায়িভাবে অধিকার করিতে পারিয়াছিলেন, তাহা পুবই কম মনে হয়। স্নতরাং তিনি সামরিক ক্ষেত্রে যথেষ্ট দক্ষতা দেখাইলেও পরিপূর্ণ সাফল্য অর্জন করিতে পারিয়াছিলেন বলা যায় না।

এইসব দিক দিয়া বিচার করিলে রাজা হিসাবে হোসেন শাহকে বোল আনা কৃতিত্ব দেওয়া যায় না। ভবে মোটের উপর তিনি যে একজন স্থাক শাসক ছিলেন, তাহা পূর্বোল্লিখিত বিভিন্ন স্থান্তের সাক্ষ্য হইতে বুঝা যায়।

হোসেন শাহ যদিও বেশীর ভাগ সময়েই ভিন্ন দেশের গাঁকে যুদ্ধবিপ্রহে লিপ্ত ছিলেন, তাহাতে দেশের শান্তি ব্যাহত হয় নাই, কারণ এইসব যুদ্ধ রাজ্যজন্তের বুদ্ধ এবং এগুলি অস্পৃষ্ঠিত হইত দেশের বাহিরে। আর একটি বিষয় লক্ষণীয় যে হোসেন শাহ বছবার নিজেই সৈঞ্জবাহিনীর নেভূত্ব করিয়া বিদেশে যুদ্ধ করিছে গিয়াছিলেন, কিন্ধু কথনও কেহ রাজ্যে তাঁহার অসুপস্থিতির স্থযোগ গ্রহণ করিয়া বিজ্ঞোহ করিতে চেষ্টা করিয়াছিল বলিয়া জানা যায় না; এই ব্যাপার হইত্তেও হোসেন শাহের ক্বভিত্বেরই পরিচয় পাওয়া যায়।

হোসেন শাহের চরিত্রে মহন্বেরও অভাব ছিল না; ইহার দৃ**ষ্টান্ত আমরা** পাই জৌনপুরের রাজ্যচ্যুত স্থলতান হোসেন শাহ শর্কীকে আশ্রের দানের মধ্যে।

অনেকের ধারণা, হোসেন শাহ বিছা ও সাহিত্যের—বিশেষভাবে বাংলা .
নাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। কিন্ত এই ধারণার অপক্ষে কোন প্রমাণ নাই।
হশোরাজ থান, দামোদর, কবিরঞ্জন প্রভৃতি কয়েকজন বাঙালী কবি হোসেন শাহের
কর্মচারী ছিলেন; কিন্ত ইহাদের কাব্যস্থান্তর মূলে বে হোসেন শাহের পৃষ্ঠপোষণ
বা অম্প্রেরণা ছিল, সেরপ কোন প্রমাণ পাওরা হায় নাই। বিপ্রদাস পিশিলাই,
কবীক্র পর্যেবর, শ্রীকর নন্দী প্রভৃতি সমসাময়িক কবিরা তাঁহাদের কাব্যে হোসেন
শাহের নাম উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্ত হোসেন শাহের সহিত তাঁহাদের কোন
নাজাৎ সম্পর্ক ছিল না। হোসেন শাহের সঙ্গে একজন যাত্র ছিন্দু পৃতিত—

বিস্থাবাচস্পতির কিছু বোগ ছিল। কিন্তু বিষ্থাবাচস্পতি হোসেন শাহের কাছে কোন রকমের পৃষ্ঠপোষণ লাভ করিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায় না।

কয়েকজন মৃসলমান পগুডের সঙ্গে হোসেন শাহের যোগাযোগ সম্বন্ধ কিছু
সংবাদ পাওয়া যায়। ইহাদের মধ্যে একজন ফার্সী ভাষায় একটি ধয়ুর্বিভা বিষয়ক
প্রান্থ রচনা কবেন এবং তৎকালীন গৌড়েশ্বর হোসেন শাহকে এই গ্রন্থ উৎসর্গ করেন।
বিতীয় মৃসলমান পগুড হোসেন শাহের কোষাগারের জল্ম একথানি ঐস্পামিক
গ্রন্থের তিনটি খণ্ড নকল করেন; ভৃতীয় থণ্ডের পুল্পিকায় তিনি হোসেন শাহেব
উচ্ছুসিভ প্রশংসা করিয়াছেন। এই বই হোসেন শাহই উৎসাহী হইয়া নকল
করাইয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়। কিন্তু এই নকল করানোর মধ্যে তাঁহার
বিভোৎসাহিতার বদলে ধর্মপরায়ণতার নিদর্শনই বেশী মিলে।

ভূলবশত হোদেন শাহকে মালাধর বহুর পৃষ্ঠপোষক মনে করায়ও এইরূপ ধারণা প্রচলিত হইয়াছে যে হোসেন শাহ পণ্ডিত ও কবিদের পৃষ্ঠপোষণ করিতেন।

শামাদের ইহা মনে রাধিতে হইবে ধে,—হোদেন শাহ কোন কবি বা পণ্ডিতকে কোন উপাধি দেন নাই (বেমন রুক্মুন্দীন বারবক শাহ দিয়াছিলেন), এবং বৃন্দাবনদাস 'চৈডগ্রভাগবতে' একজন সোককে দিয়া বলাইয়াছেন, "না করে পাণ্ডিত্যচর্চা রাজা সে যবন।" স্থতরাং হোদেন শাহ বিভা ও সাহিত্যেব পৃষ্ঠপোষক ছিলেন বলিয়া দিছাস্ত করা স্মীচীন নহে।

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের একটি পর্বকে অনেকে 'হোসেন শাহী আমল' নামে চিহ্নিত করিয়া থাকেন। কিন্তু এরপ করার কোন সার্থকতা নাই। কারণ হোসেন শাহেব রাজত্বকালে মাত্র করেকথানি বাংলা গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল। এই গ্রন্থগুলির রচনার মূলে ষেমন হোসেন শাহের প্রত্যক্ষ প্রভাব কিছু ছিল না, জেমনি এই সমস্ত গ্রন্থ রচিত হওয়ার ফলে বে বাংলা সাহিত্যের বিরাট সমৃদ্ধি সাধিত হইয়াছিল, তাহাও নহে। কেহ কেহ ভূল করিয়া বলিয়াছেন যে হোসেন শাহের আমলে বাংলাব পদাবলী-সাহিত্যের চরম উন্নতি ঘটে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে পদাবলী-সাহিত্যের চরম উন্নতি ঘটে হোসেন শাহের রাজত্ব অবসানের করেক দশক বাদে,—জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাস প্রভৃতি কবিদের আবির্ভাবের পর। অভএব বাংলা সাহিত্যের একটি অধ্যায়ের সঙ্গে বিশেষভাবে হোসেন শাহের নাম যুক্ত করার কোন সার্থকতা নাই।

হোসেন শাহ সখন্দে আর একটি প্রচলিত মত এই বে, তিনি ধর্মের ব্যাপারে

অত্যন্ত উদার ছিলেন এবং হিন্দু-মুসলমানে সমদর্শী ছিলেন। কিন্তু এই ধারণাশু-কোন বিশিষ্ট তথ্য ঘারা সমর্থিত নহে। হোসেন শাহের শিলালিসিগুলির সাক্ষ্য বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায়, তিনি একজন অত্যন্ত নিষ্ঠাবান মুসলমান ছিলেন এবং ইসলামধর্মের মাহাত্ম্য প্রতিষ্ঠা ও মুসলমানদের মন্ধ্ব সাধনের জন্মই বিশেষভাবে সচেষ্ট ছিলেন। হোসেন শাহ গোঁড়া মুসলমান ও পরধর্মদেষী দরবেশ নৃর কুৎব্ আলমকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করিতেন এবং প্রতি বৎসর নৃর কুৎব্ আলমের সমাধি প্রদক্ষণ করিবার জন্ম তিনি একডালা হইতে পাণ্ডুয়ায় যাইতেন।

হোদেন শাহ হিন্দুদের উচ্চপদে নিয়োগ করিতেন, ইহা দ্বারা তাঁহার হিন্দুন্ ম্সলমানে সমদর্শিতা প্রমাণিত হয় না। হিন্দুদের গুরুত্বপূর্ণ পদে নিয়োগের প্রথা ইলিয়াস শাহী আমল হইতেই চলিয়া আসিতেছিল। সব সময়ে সমস্ত পদের জন্ত যোগ্য ম্সলমান কর্মচারী পাওয়া যাইত না, অযোগ্যদের নিয়োগ করিলে শাসনকার্যের ক্ষতি হইবে, এই কারণে স্থলতানরা ঐ সব পদে হিন্দুদের নিয়োগ করিতেন। হোসেন শাহও তাহাই করিয়াছিলেন। স্থতরাং এ ব্যাপারে তিনি প্রবর্তী স্থলতানদের তুলনায় কোনরূপ স্বাতদ্ব্যের পরিচয় দেন নাই।

হোসেন শাহের রাজত্বকালে চৈতন্তাদেবের অভ্যাদয় ঘটিয়াছিল। চৈতন্তাচরিত-প্রস্থিল হইতে জানা যায় যে, চৈতন্তাদেব মধন গৌড়ের নিকটে রামকেলি প্রামে আসেন, তথন কোটালের মৃথে চৈতন্তাদেবের কথা শুনিয়া হোসেন শাহ চৈতন্তাদেবের অসাধারণত্ব থীকার করিয়া লইয়াছিলেন। কিন্তু ইহা হইতেও তাঁহার ধর্মবিষয়ে উদারতা প্রমাণিত হয় না। কারণ চৈতন্তাদেব হোসেন শাহের কাজীর কাছে ঘুর্বাবহার পাইয়াছিলেন। হোসেন শাহের সরকার তাঁহার অভ্যাদয়ে কোন-রূপ সাহায়্য করে নাই, বরং নানাভাবে তাঁহার বিক্লছাচরণ করিয়াছিল। এ ব্যাপারও বিশেষভাবে লক্ষণীয় যে সয়্যাসগ্রহণের পরে চৈতন্তাদেব আর বাংলায় থাকেন নাই, হিন্দু রাজার দেশ উড়িলায় চলিয়া নিয়াছিলেন; বাংলায় থাকিলে বিধর্মী রাজশক্তি তাঁহার ধর্মচর্চার বিশ্ব ঘটাইতে পারে ভাবিয়াই তিনি হয়তো উড়িলায় গিয়াছিলেন। হোসেন শাহ কর্ভুক চৈতন্তাদেবের মাহাত্ম্য স্বীকার বে একটি বিচ্ছিয় ঘটনা, সে কথা চৈতন্তাচরিতকারেরাই বলিয়াছেন। ইহাও লক্ষণীয় যেয় হোসেন শাহ চৈতন্তাদেবের ক্ষতি না করিবার আশাস দিলেও তাঁহার হিন্দু কর্মচারীয়া ভাহার উপর আছা স্থাপন করিতে গারেন নাই।

চৈতস্ত্রচরিতপ্রস্থালির রচয়িতারা কোন সময়েই বলেন নাই যে হোসেন শাস্ক

বর্ষবিবরে উদার ছিলেন। বরং তাঁহারা ইহার বিপরীত কথা লিখিরাছেন।
বৃদ্ধবিনদাশ 'ঠৈতক্সভাগৰতে' হোসেন শাহকে "পরম ছুর্বার" "ববন রাজা"
বিলিয়াছেন এবং চৈতক্সদেব ও তাঁহার সম্প্রাদার বে হোসেন শাহের নিকটে রামকেলি
ব্রামে থাকিরা হরিধানি করিতেছিলেন, এজক্স তাঁহাদের সাহসের প্রশংসা
করিয়াছেন। চৈতক্সচরিতগ্রহগুলি পড়িলে বুঝা যার বে, হোসেন শাহকে তাঁহার
সমসামরিক হিন্দুরা মোটেই ধর্মবিবরে উদার মনে করিত না, বরং তাঁহাকে অভ্যক্ত
ভর করিত। অবৈষ্ণবরা প্রায়ই বৈষ্ণবদের এই বলিয়া ভর দেখাইত বে, "ববন
রাজা" অর্থাৎ হোসেন শাহ তাঁহাদের ধরিয়া লইয়া যাইবার জক্স লোক
গাঠাইতেছেন।

সমসামরিক পর্তু গীঞ্চ পর্যটক বারবোসা হোসেন শাহ সম্বন্ধে লিথিরাছেন বে, ভাঁহার ও তাঁহার অধীনস্থ শাসনকর্তাদের আফুক্ল্য অর্জনের জন্ম প্রতিদিন বাংলার অনেক হিন্দু ইসলামধর্ম গ্রহণ করিত। স্থতরাং হোসেন শাহ বে হিন্দু-মুসলমানে সমদর্শী ছিলেন, সে বথা বলিবার কোন উপায় নাই।

উড়িয়ার 'মাদলা পাঞ্জী' ও বাংলার চৈতক্রচরিতগ্রন্থগুলি হইতে জানা যার ষে, হোসেন শাহ উড়িয়া-অভিযানে গিয়া বছ দেবমন্দির ও দেবম্তি ধ্বংস করিয়া-ছিলেন। শেষবারের উড়িয়া-অভিযানে হোসেন শাহ সনাতনকে তাঁহার সহিত বাইতে বলিলে সনাতন বলেন যে স্থলতান উড়িয়ায় গিয়া দেবতাকে তুঃখ দিবেন, এই কারণে তাঁহার সহিত তিনি বাইতে পারিবেন না।

যুদ্ধের সময়ে হোসেন শাহ হিন্দুধর্মের প্রতি অপ্রক্ষা দেখাইয়াছেন দেবমন্দির ও দেবম্তি ধ্বংস করিয়া। শান্তির সময়েও তাঁহার হিন্দুর প্রতি অফ্লার ব্যবহারের নিদর্শন পাওয়া যায়। বাল্যকালে তাঁহার মনিব স্থব্দি রায় তাঁহাকে বেজাঘাত করিয়াছিলেন, এইজ্ঞ তিনি তাঁহার জাতি নষ্ট করেন। হোসেন শাহ যথন কেশব ছ্জীকে চৈতল্যদেবের কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, তথন কেশব ছ্জী তাঁহার কাছে চৈতল্পদেবের মহিমা লাঘব করিয়া বিলয়াছিলেন। ইহা হইতে মনে হয়, হিন্দু সাধু-সয়্যাসীদের প্রতি হোসেন শাহের পূর্ব-ব্যবহার থুব সস্থোষজনক ছিল না।

হোসেন শাহের অধীনস্থ আঞ্চলিক শাসনকর্তা ও রাজকর্মচারীদের আচরণ সম্বন্ধে বে সব তথ্য পাই, সেগুলি হইতেও হোসেন শাহের হিন্দু-মুসলমানে সমব্দিতা সম্বন্ধীয় ধারণা সমর্থিত হয় না। 'চৈতক্তভাগবত' হইতে জানা বায়, ক্ষান চৈতক্তমেব নবনীপে হারি-সমীর্তন করিতেছিলেন এক তাঁহার দৃষ্টান্ত সম্প্রবে আক্রেরাও কীর্ত্তন করিতেছিল, তথন নবদীপের কান্ধী কীর্তনের উপর নিবেধান্তা লারী করেন। 'চৈতক্ষচরিতামুডে'র মতে কান্ধী একজন কীর্তনীয়ার খোল ভাঙিয়া দিয়াছিলেন এবং কেহ কীর্তন করিলেই তাহার সমস্ত সম্পত্তি বাজেয়াগু করিয়া জাতি নষ্ট করিবেন বলিয়া শাসাইয়াছিলেন।

'চৈতন্তচরিতামৃত' হইতে জানা যায় যে, হোদেন শাহের অথবা তাঁহার পূজ্জ নদরৎ শাহের রাজত্বলালে বেনাপোলের জমিদার রামচন্দ্র থানের' রাজকর বাকী প্রভায় বাংলার হুলতানের উজীর তাঁহার বাড়ীতে আদিয়া তাঁহাকে স্ত্রী-পূজ্র সমেত কমী করেন এবং তাঁহার হুর্গামগুপে গরু বধ করিয়া তিন দিন ধরিয়া তাহার মাংল রক্ষন করান; এই তিন দিন তিনি রামচন্দ্র খানের গৃহ ও গ্রাম নিঃশেষে পূঞ্চকরিয়া, তাঁহার জাতি নষ্ট করিয়া অবশেষে তাঁহাকে লইয়া চলিয়া যান। 'চৈতন্ত্রণ চরিতামৃত' হইতে আরপ্ত জানা যায় যে, সপ্তগ্রামের মুদলমান শাদনকর্তা নিছক গায়ের জোরে ঐ অঞ্চলের ইজারাদার হিরণ্য মন্ত্র্মদার ও গোবর্ধন মন্ত্র্মদারের অলভানের কাছে প্রাণ্য আট লক্ষ টাকার ভাগ চাহিয়াছিলেন, তাঁহার মিখ্যা নালিশ শুনিয়া হোদেন শাহের উজীর হিরণ্য ও গোবর্ধনকে বন্দী করিতে আদিয়াছিলেন এবং তাঁহাদের না পাইয়া গোবর্ধনের পূজ্র নিরীহ রঘুনাথকে বন্দী করিছে লগ্রন্ধ প্রপ্রাপেকা আশ্চর্মের বিষয়, স্থলতানের কারাগারে বন্দী হইবার পরেও সপ্তপ্রামের শাসনকর্তা রঘুনাথকে তর্জনগর্জন ও ভীতি-প্রদর্শন করিতে থাকেন।

বিপ্রদাস পিপিলাইরের 'মনসামশল' হোসেন শাহের রাজত্বকালে রচিত হয়। এই গ্রন্থের "হাসন-হুসেন" পালায় লেখা আছে বে মুসলমানরা "জুলুম" করিত এবং "ছৈয়দ মোলা"রা হিন্দুদের কলমা পড়াইয়া মুসলমান করিত।

হোসেন শাহের রাজত্বকালে তাঁহার ম্সলমান কর্মচারীরা হিন্দুদের ধর্মকর্ম লইয়া উপহাস করিত। বৈষ্ণবদের কীর্তনকে তাহারা বলিত "ভূতের সংকীর্তন"।

কেহ কেহ বলিতে পারেন বে হোসেন শাহের মুসলমান কর্মচারীদের বা প্রজাদের হিন্দু-বিবেষ হইতে স্থলতানের হিন্দু-বিবেষ প্রমাণিত হয় না। কিছ হোসেন শাহ যদি হিন্দুদের উপর সহামুভ্তি-সম্পন্ন হইতেন, তাহা হইলে তাঁহার কর্মচারীরা বা অক্ত মুসলমানরা হিন্দু-বিবেষের পরিচয় দিতে ও হিন্দুদের উপর নির্বাতন করিতে সাহস পাইত বলিয়া মনে হয় না। তাহা ছাড়া, হোসেন শাহও বে পুর বেনী হিন্দুদের প্রতি প্রসন্ধ ছিলেন না, সে কথাও চৈতক্তচরিতগ্রহতিবিতে লেখা আছে। 'চৈতক্তচরিতামুতে'র এক জায়গায় দেখা বায়, নববীপের মুসলমানরাঃ ছানীয় কাজীকে বলিতেছে বে নবৰীপে হিন্দুরা "হরি হরি" বলিয়া কোলাহল করিতেছে এ কথা শুনিলে বাদশাহ ( অর্থাৎ হোসেন শাহ ) কাজীকে শান্তি দিবেন। ''চৈতক্সভাগবতে' দেখা যায়, হোসেন 'শাহের হিন্দু কর্মচারীরা বলিতেছে বে হোসেন শাহ "মহাকালযবন" এবং তাঁহার ঘন ঘন "মহাতমোগুণবৃদ্ধি জন্মে"। নৈটিক বৈষ্ণবরা হোসেন শাহকে কোনদিনই উদার মনে করেন নাই। তাঁহাদেব মতে হোসেন শাহ ছাপর যুগে কৃষ্ণলীলার সময়ে জরাসদ্ধ ছিলেন।

স্থতরাং হোসেন শাহ যে অগাম্প্রদায়িক-মনোভাবসম্পন্ন ছিলেন এবং হিন্দুদের প্রতি অপক্ষপাত আচরণ করিতেন, এই ধারণা একেবারেই ভূল।

অবশ্য হোসেন শাহ যে উৎকট রকমের হিন্দু-বিঘেষী বা ধর্মোন্মান ছিলেন না, ভাহাতে কোন সন্দেহ নাই। তিনি যদি ধর্মোন্সাদ হইতেন, তাহা হইলে নবদীপের কীর্তন বন্ধ করায় সেধানকার কাজী ব্যর্থতা বরণ করার পর স্বয়ং অকুম্বলে উপস্থিত হইতেন এবং বলপূর্বক কীর্তন বন্ধ করিয়া দিতেন। রাজত্বকালৈ করেকজন মুসলমান হিন্দু-ভাবাপন্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন। চৈতন্ত্ৰ-চরিতগ্রন্থণীল হইতে জানা যায় যে শ্রীবাদের মুসলমান দর্জি চৈতন্তদেবেব রূপ দেখিল্লা প্রেমান্সাদ হইয়া মুসলমানদেব বিবোধিতাকে অগ্রাহ্ম করিয়া হরিনাম কীর্তন করিয়াছিল; উৎকল সীমান্তের মুসলমান সীমাধিকারী ১৫১৫ এটান্তে চৈতক্তদেবের ভক্ত হইয়া পড়িয়াছিল; ইতিপূর্বে-নির্বাতিত ধ্বন হরিদাস হোসেন শাহের রাজত্বকালে স্বাধীনভাবে ঘুরিয়া বেডাইতেন এবং নবছীপে নগর-সঙ্কীর্তনের সময়ে সম্মধের সারিতে থাকিতেন। তাহাব পর, হোসেন শাহেরই রাজতকালে চট্টগ্রামের শাসনকর্তা পরাগল খান ও তাঁহার পুত্র ছুটি খান হিন্দুদের পবিত্র গ্রন্থ মহাভারত শুনিতেন। হোদেন শাহের রাজধানীর থুব কাছেই রামকেলি, কানাই-নাটশালা প্রভৃতি গ্রামে বছ নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব বাস করিতেন। ত্রিপুরা-অভিযানে গিয়া হোদেন শাহের হিন্দু দৈলেবা গোমতী নদীর তীরে পাধরের প্রতিমা পূজা করিয়াছিল। হোসেন শাহ ধর্মোন্মাদ হইলে এ সব ব্যাপার সম্ভব হইত না।

আসল কথা, হোসেন শাহ ছিলেন বিচক্ষণ ও রাজনীতিচতুর নরপতি। হিন্দুধর্মের প্রতি অত্যধিক বিদ্বেদের পরিচয় দিলে অথবা হিন্দুদের মনে বেশী আঘাত
দিলে তাহার ফল যে বিষময় হইবে, তাহা তিনি বুঝিতেন। তাই তাঁহার হিন্দুবিরোধী কার্বকলাপ সংখ্যায় অল না হইলেও তাহা কোনদিনই একেবারে মালা
ক্রাডাইয়া বায় নাই।

অনেকের ধারণা, হোসেন শাহই বাংলার শ্রেষ্ঠ হুলতান এবং তাঁহার রাজহ্বকালে বাংলাদেশ ও বাঙালী জাতি চরম সমৃদ্ধি লাভ করিয়াছিল। এই ধারণা
একেবারে অমূলক নয়। তবে বাংলার অন্তান্ত শ্রেষ্ঠ হুলতানদের সমৃদ্ধে হোসেন
শাহের মত এত বেশী তথ্য পাওয়া যায় না, সে কথাও মনে রাখিতে হ্ইবে।
হোসেন শাহের রাজহুকালেই চৈতন্তদেবের অভ্যানয় ঘটিয়াছিল বলিয়া চৈতন্তচরিতগ্রন্থভলিতে প্রস্কুক্রমে হোসেন শাহ ও তাঁহার আমল সমৃদ্ধে বহু তথা লিপিবদ্ধ
হইয়াছে। অন্ত হুলতানদের রাজহুকালে অনুরূপ কোন ঘটনা ঘটে নাই বলিয়া
তাঁহাদের সমৃদ্ধে এত বেশী তথ্য কোথাও লিপিবদ্ধ হয় নাই। হুলয়ান
শাহই যে বাংলার প্রেষ্ঠ হুলতান, এ কথা জোর করিয়া বলা যায় না,। ইলিয়াস
শাহী বংশের প্রথম তিনজন স্থলতান এবং ক্ষকহুদ্দীন বারবক শাহ কোন কোন
দিক্ দিয়া তাঁহার তুলনায় প্রেষ্ঠছ দাবী করিতে পাবেন।

হোসেন শাহের শিলালিপির সাক্ষ্য হইতে দেখা যায়, তিনি ১৫১৯ **এটান্থের** আগস্ট মাস পর্যস্ত জীবিত ছিলেন। সম্ভবত তাহার কিছু পরে তিনি পরলোক-গমন করিয়াছিলেন। বাবরের আত্মকাহিনী হইতে পরিষ্কারভাবে জানা, যায় বে, হোসেন শাহের স্বাভাবিক মৃত্যু হইয়াছেল।

## २। नामिक़कौन नमद्र भार

আলাউদ্দীন হোসেন শাহের মৃত্যুর পব তাঁহার স্বযোগ্য পুত্র নাসিরুদ্দীন নসরৎ শাহ সিংহাসনে আরোহণ কবেন। মৃত্যার সাক্ষা হইতে দেখা যায় বে শিতার মৃত্যুর অন্তত তিন বৎসর পূর্বে নসরৎ শাহ যুবরাঞ্চপদে অধিষ্ঠিত হন এবং নিজ্ঞ নামে মৃত্যা প্রকাশ করিবার অধিকার লাভ করেন। কোন কোন ইতিহাসগ্রন্থের মত্তে নসরৎ শাহ হোসেন শাহের ১৮ জন পুত্রের মধ্যে জ্যেষ্ঠ ছিলেন এবং শিতার মৃত্যুর পরে তিনি তাঁহার আতাদের কোন অনিষ্ট না করিয়া তাঁহাদের পিতৃদত্ত বৃত্তি দিশুণ করিয়া দেন।

'রিয়াজ-উদ-সলাতীন' এবং অন্ত কয়েকটি স্ত্রে হইতে জানা বায় বে, নসরং শাহ ত্রিছতের রাজা কংসনারায়ণকে বন্দী করিয়া বধ করেন এবং ত্রিছত সম্পূর্ণভাবে অধিকার করার জন্ত তাঁহার ভয়ীপতি মধদ্য আলমকে নিযুক্ত করেন। ত্রিছতে প্রচলিত একটি শ্লোকের মতে ১৫২২ খ্রীষ্টাব্দে এই ঘটনা ঘটিয়াছিল। হোসেন শাহের রাজ্য বাংলার সীমা অভিক্রম করিয়া বিহারের ভিতরেও অনেকথানি পর্বস্ত অগ্রসর হইরাছিল বটে, কিন্তু পালেই পরাক্রান্ত লোটা ফুলভানদের রাজ্য থাকার বাংলার হুলভানকে কভকটা সশস্কভাবে থাকিতে হইত। নসরৎ শাহের সিংহাসনে আরোহণের ছুই বৎসর পরে লোদী ফুলভানদের রাজ্যে ভাতন ধরিল; পাটনা হইতে জৌনপুর পর্যন্ত সমন্ত অঞ্চল প্রায় স্বাধীন হইল এবং এই অঞ্চলে লোহানী ও ফ্রমুলী বংশীর আফগান নায়করা প্রাধান্ত লাভ করিলেন। নসরৎ শাহ ইহাদের সহিত্ত মৈত্রী স্থাপন করিলেন।

এদিকে ১৫২৬ খ্রীষ্টাব্দে বাবর পাণিপথের প্রথম মুদ্ধে ইব্রাহিম লোদীকে পরাত্ত । নিহত করিয়া দিল্লী অধিকার করিলেন এবং ক্রন্ত রাজ্যবিস্তার করিতে লাগিলেন। আফগান নায়কেরা তাঁহার হাতে পরাজিত হইয়া পূর্ব ভারতে পলাইয়া গেলেন। ক্রমশ ঘর্ষরা নদীর তীর পর্যন্ত অঞ্চল বাবরের রাজ্যভূক্ত কইল। ঘর্ষরা নদীর এপার হইতে নসরং শাহের রাজ্য আরম্ভ। বাবর কর্তৃক শর্মান্ত ও বিতাড়িত আফগানদের অনেকে নসরং শাহের কাছে আশ্রয় লাভ করিল। কিন্তু নসরং প্রকাশ্রে বাবরের বিক্রন্তাচরণ করিলেন না। বাবর নসরতের কাছে দৃত পাঠাইয়া তাঁহার মনোভাব জানিতে চাহিলেন, কিন্তু ঐ দৃত নসরং শাহের সভায় বংসরাধিককাল থাকা সন্ত্বেও নসরং শাহ থোলাখুলিভাবে কিছুই বলিলেন না। অবশেষে যথন বাবরের সন্দেহ জাগ্রত হইল, তথন নসরং বাবরের দৃতকে ফেরং পাঠাইয়া নিজের দৃতকে তাহার সঙ্গে দিয়া বাবরের কাছে আনেক উপহার পাঠাইয়া বন্ধুত্ব ঘোষণা করিলেন। ফলে বাবর বাংলা আক্রমণের সক্ষ্য ত্যাগ করিলেন।

ইহার পর বিহারের লোহানী-প্রধান বহার খানের আকস্মিক মৃত্যু ঘটার জাঁহার বালক পুত্র জলাল থান তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হইলেন। শের থান স্থর দক্ষিণ বিহারের জায়গীর গ্রহণ করিলেন। ইভিমধ্যে ইব্রাহিম লোদীর লাভা মাহ্ম্দ নিজেকে ইব্রাহিমের উত্তরাধিকারী বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন। তিনি জৌনপুর অধিকার করিলেন এবং বালক জলাল থান লোহানীর রাজ্য কাড়িয়া লইলেন। জলাল থান হাজীপুরে পলাইয়া গিয়া ভাঁহার পিতৃবদ্ধু নসরৎ শাহের কাছে আল্রয় চাহিলেন, কিন্তু নসরৎ শাহ ভাঁহাকে হাজীপুরে আটক করিয়া রাথিলেন। শের থান প্রম্থ বিহারের আফগান নায়কেরা মাহ্ম্দের সহিত্ব বোগ দিলেন। অভঃপর তাঁহারা বাবরের রাজ্য আক্রমণ করিলেন। কিন্তু শের থাক শীষ্ট্র বশুতা স্বীকার করিলেন। অন্তনের দমন করিবার জন্ম বাবর সৈক্তবাহিনী সমেত বক্সারে আসিলেন। জ্ঞলাল লোহানী অন্তরবর্গ সমেত কৌশলে নসরতের কবল হইতে মৃক্তিলাভ করিয়া বক্সারে বাবরের কাছে আজ্মসমর্পণ করিবার জন্ম রঞ্জনা হইলেন।

'রিয়াজে'ব মতে নসরৎ শাহও বাবরের বিরুদ্ধে এক সৈভাবাহিনী প্রেরণ করিয়াছিলেন। কিন্তু বাবরের আত্মকাহিনীতে এরূপ কোন কথা পাওয়া যায় না। বাবর নসরতের নিরপেক্ষতার বিরুদ্ধে কোন প্রকাশ্ত প্রমাণ পান নাই। তিনি তিনটি দর্ভে নদরৎ পাহের দহিত দদ্ধি করিতে চাহিলেন। এই সর্ভগুলির মধ্যে একটি হইল, ঘর্ঘরা নদী দিয়া বাববের সৈম্মবাহিনীর অবাধ চলাচলের অধিকার দিতে হইবে। কিন্তু বাবর বারবার অমুরোধ জানানো সত্ত্বেভ নসরং পাহ সন্ধির প্রস্তাব অহুমোদন করিলেন না অথবা অবিলম্বে এই প্রস্থাবের উত্তর দিলেন না। এদিকে বাবর চরের মারফং সংবাদ পাইলেন যে বাংলার সৈক্সবাহিনী গণ্ডক নদীর তীরে মথদুম-ই-আলমের নেতৃত্বে ২৪টি ক্সানে **দমবেড** হইয়া আত্মরক্ষার ব্যবস্থা স্থদৃঢ করিতেছে এবং তাহারা বাববের নিকট আত্মদমর্পণেচ্ছ আফগানদের আটকাইয়া রাথিয়া নিজেদের দলে টানিতেছে। বাবর নসরৎ শাহকে ঘর্ণরা নদীর এপার হইতে সৈত্ত সরাইয়া লইয়া ভাঁহার পথ খুলিয়া দিতে বলিয়া পাঠাইলেন এবং নসরৎ তাহা না করিলে তিনি যুদ্ধ করিবেন, ইহাও জানাইয়া দিলেন। কয়েকদিন অপেক্ষা করিয়াও যথন বাবর নসরতের কাছে কোন উত্তর পাইলেন না, তথন তিনি বলপ্রয়োগের সিদ্ধান্ত কবিলেন।

বাবর বাংলার সৈল্যদেও শক্তি এবং কামান চালনায় দক্ষতার কথা জানিতেন, সেইজক্ত বজারে খ্ব শক্তিশালী সৈল্যবাহিনী লইয়া আসিয়াছিলেন। এই সৈল্যবাহিনী লইয়া বাবর জাের করিয়া ঘর্ষরা নদী পার হইলেন। তাহার ফলে ১৫২০ খ্রীরে ২রা মে হইতে ৬ই মে পর্যন্ত বাংলার সৈল্যবাহিনীর সহিত বাবরের বাহিনীর যুদ্ধ হইল। বাংলার সৈল্যেরা প্রশংসনীয়ভাবে যুদ্ধ করিল; তাহাদের কামান-চালনার দক্ষতা দেখিয়া বাবর মুগ্ধ হইলেন; তিনি দেখিলেন বাঙালীদের কামান-চালনার হাত এত পাকা যে লক্ষ্য স্থির না করিয়া যথেচ্ছভাবে কামান চালাইয়া তাহারা শক্তদের পর্যুদ্ধ করিতে পারে। ঘুইবার বাঙালীরা বাবরের বাহিনীকে পরাত্ত করিল। কিন্ত তাহারা শেষ রক্ষা করিতে

শারিল না, বাবরের বাহিনীর শক্তি অধিক হওয়ার তাহারাই শেষ পর্যন্ত জয়ী হইল। মুদ্ধের শেষ দিকে বসস্ত রাও নামে বাংলার একজন বিখ্যাত হিন্দু বীর অস্কচরবর্গ সমেত বাবরের দৈয়াদের হাতে নিহত হইলেন। ৬ই মে বিপ্রহরের মধ্যেই মুদ্ধ শেষ হইয়া গেল। বাবর তাঁহার দৈয়াবাহিনী সমেত ঘর্ষরা নদী পার হইয়া সারবে পৌছিলেন। এথানে জলাল খান লোহানী তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন; বাবর জলালকে বিহারে তাঁহার সামস্ত হিসাবে প্রতিষ্ঠা করিলেন।

কিছ নসরৎ শাহ এই সময়ে দ্রদশিতার পরিচয় দিলেন। ঘর্ষবাব য়ুজের করেকদিন পরে মুলেরের শাহজাদা ও লস্কর-উজীর হোসেন থান মারফৎ তিনি বাববের কাছে দৃত পাঠাইয়া জানাইলেন যে বাবরের তিনটি সর্ত মানিয়া সদ্ধি করিতে তিনি সম্মত। এই সময়ে বাবরের শক্রু আফগান নায়কদের কতকাংশ পর্যুক্ত, কতক নিহত হইয়াছিল, কয়েকজন বাবরের নিকট বশুতা স্বীকার করিয়াছিল এবং কয়েকজন বাংলায় আশ্রয় লইয়াছিল; তাহাব উপর বর্ষাও আসয় হইয়া উঠিতেছিল। তাই বাবরও সদ্ধি করিতে রাজী হইয়া অপব পক্ষকে পত্র দিলেন। এইভাবে বাবর ও নসরৎ শাহের সংঘর্ষের শান্তিপূর্ণ সমাপ্তি ঘটিল। বাবরের সহিত সংঘর্ষের ফলে নসবৎ শাহকে কিছু কিছু অঞ্চল হারাইতে হইল এবং এই অঞ্চলগুলি বাবরের বাজ্যভুক্ত হইল।

'রিয়াজ'-এর মতে বাবরের মৃত্যুর পরে যখন হুমায়ুন সিংহাসনে আরোহণ করেন, তাহার কিছুদিন পরে নসরৎ শাহেব কাছে সংবাদ আসে হে হুমায়ুন বাংলা আক্রমণের উভোগ করিতেছেন; তখন নসরৎ হুমায়ুনের শক্ত গুজরাটের ফলতান বাহাদ্ব শাহের কাছে অনেক উপহার সমেত দৃত পাঠান—উদ্দেশ্য তাঁহার সহিত জোট বাঁধা। এই কথা সতা বলিয়া মনে হয় এবং সতা হইলে ইহা হইতে নসরৎ শাহেব কুটনীভিজ্ঞানের একটি প্রকৃষ্ট নিদর্শন পাওয়া যায়।

বাবর ভিন্ন আর বেসব শক্তির সহিত নসরৎ শাহেব সংঘর্ষ হইয়াছিল, তন্মধ্যে ত্রিপুরা অক্তম। 'বাজমালা'র মতে নসরৎ শাহেব সমসাময়িক ত্রিপুরারাজ দেবমাণিক্য চটগ্রাম জয় করিয়াছিলেন। পক্ষান্তরে মৃহত্মদ থান 'মক্তুল হোসেন' কাব্যে লিখিয়াছেন বে তাঁহার পূর্বপূক্ষ হামজা থান ত্রিপুরার সহিত মুদ্ধে বিজরী হইয়াছিলেন। হামজা থান সম্ভবত চট্টগ্রামের শাসনকর্তা ছিলেন এবং সময়ের ভিক্ দিয়া তিনি নসরৎ শাহের সমসাময়িক। স্থতরাং নসরৎ শাহের সহিত

ত্তিপুরারাজের যুদ্ধ হইয়াছিল বলিয়া বুঝা ধাইতেছে, তবে এই যুদ্ধে উভয়পকই জয়ের দাবী করায় আসলে ইহার ফল কী হইয়াছিল তাহা বলা কঠিন।

'অহোম ব্রঞ্জী'তে লেখা আছে যে, নসরং শাতের বাজস্কালে—১৫৩২ খ্রীষ্টাব্দে বাংলা কর্তৃক আসাম আক্রান্ত হইয়াছিল; ঐ বংসরে "ত্রবক" নামে বাংলার হলতানের একজন ম্পলমান সেনাপতি ৩০টি হাতী, ১০০০টি ঘোড়া এবং বছ কামান লইয়া অহোম বাজা আক্রমণ কবেন এবং তেমেনি তুর্গ জয় করিয়া সিন্ধরি নামক হুর্ভেক্ত ঘাঁটির সন্মুখে তাঁবু ফেলিয়া অপেকা কবিতে থাকেন। বরপাত্র গোহাইন এবং বাজপুত্র ফ্রেল্ডনেব নেভুত্বে অহোমবাজ্পের সৈত্তেরা সিন্ধরি রক্ষা করিতে থাকে। অল্পকালের মণ্যেই তুই পক্ষে গগুর্দ্ধ হাক্ত হইয়া গেল। কিছু দিন থগুর্দ্ধ চলিবাব পর হাক্ত্রন ব্রহ্মপুত্র নদ পাব হইয়া মৃদলমানদিগকে আক্রমণ কবিলেন। মৃদলমানবা প্রথমে তুমুল যুদ্ধের ফলে বাতিবান্ত হইয়া পভিলেও শেষ পর্যন্ত জয়ী হইল। এই যুদ্ধে আটজন অহোম সেনাপতি নিহত হইলেন, রাজপুত্র হাজেন কোনক্রমে প্রাণে বাঁচিলেও মাবাত্মকভাবে আহত হইলেন, বহু অহোম সৈত্য জলে ভ্বিয়া মরিল, গল্পেবা দালা নামক স্থানে পলাইয়া গেল। অহোম-রাজ সৈত্যবাহিনী পুনর্গঠন কবিয়া ব্রপাত্র গোহাইনের অধীনে রাখিলেন।

নসরৎ শাহের বাজত্বকালে পত্নীজবা আব একবার বাংলা দেশে ঘাঁটি স্থাপনের ব্যর্থ চেষ্টা কবে। দিনভেবাব আগমনের পর হুইতে পত্নীজবা প্রতি বংসবেই বাংলাদেশে একটি কবিয়া জাহাজ পাঠাইত। ১৫২৬ গ্রীষ্টাব্দে কুই-ভাজ-পেবেরার অধিনায়কত্বে এইকপ একটি পত্নীজ জাহাজ চটুগ্রামে আসে। পেবেরা চটুগ্রাম বন্দবে পৌছিয়া দেখানে অবস্থিত খাজা শিহাবৃদ্দীন নামে একজন ইবানী বণিকের পত্নীজ বীতিতে নিমিত একটি জাহাজ কাড়িয়া লইয়া চলিয়া ধান।

ং ২৮ খ্রীষ্টাব্দে মার্তিম-আফলো-দে-মেলোব পবিচালনাধীন একটি পর্তৃ গীক্ষ
ভাহাজ ঝড়ে লক্ষ্যন্তই হই রা বাংলাব উপক্লেব কাছে আসিদা পড়ে। এধানকার
ক্ষেক ভন ধীবর ঐ জাহাজের পর্তৃ গীজদেব চট্ট্রামে পৌহাইরা দিবার নাম করিরা
চকরিয়ায় লইয়া যায়। চকরিয়াব শাসনকর্তা খোদা বধ্শ্খান জনৈক প্রতিবেশী
ভূখামীব সহিত্য যুদ্ধে এই পর্তৃ গীজদের নিয়োজিত করেন, কিন্তু যুদ্ধে জয়লাভের পর
ইতিনি তাহাদের পূর্ব প্রতিশ্রুতি অস্থ্যায়ী মৃক্তি না দিয়া সোরে শহরে বন্দী করিয়া
রাখেন। ইহার পর আর এক দল পর্তৃ গীক্ষ অন্ত এক জাহাকে করিয়া চকরিয়ার

আদিলেন এবং তাঁহাদের সব জিনিস খোদা বথ্শ্ খানকে দিয়া আফলো দে-মেলোকে মৃক্ত করিবার চেষ্টা কবিলেন। কিন্তু খোদা বথ্শ্ খান আরও অর্থ চাহিলেন। পতু গীজদের কাছে আর কিছু ছিল না। দে-মেলো সদলবদলে পলাইয়া ইহাদের সহিত বোগ দিতে চেষ্টা করিয়া ব্যর্থ হইলেন; তাঁহার রূপবান ভরুণ আতৃপুত্রকে ব্রাহ্মণেরা ধরিয়া দেবতার নিকট বলি দিল্। অবশেষে পূর্বোক্ত খাজা শিহাবৃদ্দীনের মধ্যস্থতায় আফলো-দে-মেলো প্রচুর অর্থের বিনিময়ে মৃক্ত হন এবং পতু গীজরা শিহাবৃদ্দীনকে তাঁহার লুঞ্জিত জাহাক জিনিসপত্র সমেত ফিরাইয়া দেয়। শিহাবৃদ্দীন বাংলার ফলতানের পহিত একটা বিষয়ের নিম্পত্তি করিবার জন্তু ও ওরমুজ বাইবার জন্তু পতু গীজ জাহাজের সাহাষ্য চাহেন এবং তাহার বিনিময়ে পতু গীজদের বাংলার বাণিজ্য করিবার ও চট্টগ্রামে হুর্গ নির্মাণ করিবার অন্ত্মতি দিতে নসরৎ শাহকে সম্মত করাইবার চেষ্টা করিতে প্রতিশ্রুত হন। গোয়ার পতু গীজ গতর্নর এই প্রস্তাবে সম্মত হইলেও এ সম্বন্ধে কিছু ঘটিবার পূর্বেই নসরং শাহের মৃত্যু হইল।

নসরং শাহ ধর্মপ্রাণ মুদলমান ছিলেন। গৌডে তিনি অনেকগুলি মদজিদ নির্মাণ করাইয়াছিলেন। তাহার মধ্যে বিখ্যাত বারত্রাবী বা সোনা মদজিদ অক্সতম। অনেকেব ধারণা গৌড়ের বিখ্যাত 'কদ্ম্ রক্ত্ল' ভবনও নদরং শাং নির্মাণ করাইয়াছিলেন; কিন্ধ আদলে এটি শামস্থদীন য়ুক্ত শাহেব আমলে নির্মিত হইয়াছিল। নদরং শাহ কেবলমাত্র এই ভবনের প্রকোষ্ঠে একটি মঞ্ নির্মাণ করান এবং তাহার উপবে হজরং মুহ্মদের পদচিহ্ন-সংবলিত একটি কালো কাক্সকার্যথচিত মর্মর-বেদী বদান। নদরং শাহ অনেক প্রাদাণও নির্মাণ করাইয়াছিলেন।

নসরৎ শাহের নাম সমসাময়িক বাংলা সাহিত্যের কল্পেকটি রচনায়—বেমন শ্রীকর নন্দীর মহাভারতে এবং কবিশেধরের পদে—উল্লিখিত দেখিতে পাওয়া যায়। কবিশেধর নসরৎ শাহের কর্মচারী ছিলেন।

নসরৎ শাহের রাজ্যের আয়তন থ্ব বেশী ছিল। প্রায় সমগ্র বাংলাদেশ, ত্রিছত ও বিহারের অধিকাংশ এবং উত্তর প্রদেশের কিয়দংশ নসরৎ শাহের অধিকারভুক্ত ছিল।

'রিয়াক্স'-এর মতে নদরৎ শাহ শেষজীবনে জনদাধারণের উপর নিষ্ঠুর অত্যাচার করিয়া তাঁহার রাজত্বকে কলম্বিত করেন; এই কথার সত্যতা সম্বন্ধে কোন প্রমাণ পাওরা বার নাই। বিভিন্ন বিবরণের মতে নসবং শাহ আততারীর হত্তে নিহ্ত হইরাছিলেন; 'রিরাজে'র মতে তিনি পিতার সমাধিকেত্র হইতে ফিরিভেছিলেন, এমন সময়ে তাঁহার ঘারা দণ্ডিত জনৈক খোজা তাঁহাকে হত্যা করে; বুকাননের বিবরণীর মতে নসবং শাহ নিজিতাবস্থায় প্রাদাদের প্রধান খোজার হাতে নিহত্ত হন।

# আলাউদ্দীন ফিরোজ শাহ ( দ্বিতীয় )

নাসিক্ষণীন নসবৎ শাহেব মৃত্যুব পব তাঁহার পুত্র আলাউদ্দীন ফিবোজ শাহ গিংহাসনে আরোহণ করেন। ইনি দ্বিতীয় আলাউদ্দীন ফিরোজ শাহ, কারণ এই নামেব আর একজন স্থলতান ইতিপূবে ১৪১৪ গ্রীষ্টাজে সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন।

স্থলতান হইবার পূর্বে ফিরোজ শাহ যথন যুবরাজ ছিলেন, তথন জাঁহার আদেশে প্রীধর কবিবাজ নামে জনৈক কবি একথানি 'কালিকামলল' বা 'বিভাস্কলর' কাব্য রচনা করেন—এইটিই প্রথম বাংলা 'বিভাস্কলর' কাব্য; এই কাব্যটিতে প্রীধর তাঁহার আজ্ঞাদাতা যুববাজ "পেবোজ শাহা" অর্থাৎ ফিরোজ শাহ এবং তাঁহার পিতা নুপতি "নদীর শাহ" অর্থাৎ নাদিক্ষদীন নদরৎ শাহের নাম উল্লেখ কবিয়াছেন। প্রীধর সম্ভবত চট্টগ্রাম অঞ্চলের লোক, কারণ তাঁহার 'কালিকামন্ধলে'ব পুঁথি চট্টগ্রাম অঞ্চলেই পাওয়া গিয়াছে। ইহা হইতে মনে হয়, নদবৎ শাহের রাজস্বকালে যুববাজ ফিবোজ শাহ চট্টগ্রাম অঞ্চলের শাসনকর্তা ছিলেন এবং সেই সময়েই তিনি প্রীধর কবিরাজকে দিয়া এই কাব্যখনি লেখান।

অসমীয়া ব্রঞ্জী হইতে জানা থায়, নদবং শাহ আসামে যে অভিযান প্রেরণ করিয়াছিলেন, তাহা নদরতের মৃত্যুব পরেও চলিয়াছিল। কিবোজ শাহের বাজত্বলৈ বাংলার বাহিনী আসামেব ভিতর দিকে অগ্রদর হয়। অতঃপর বর্ষার আগমনে তাহাদেব অগ্রগতি বন্ধ হয়। ১৫৩২ ঞ্রীঃর অক্টোবর মাদে তাহারা ঘীলাধরিতে (দরং জেলা) উপনীত হয়। অহোমরাজ ব্বাই নদীর মোহানা পাহারা দিবাব জন্ম শক্তিশালী বাহিনী পাঠাইলেন এবং পরিখা কাটাইলেন। মৃদলমানরা তথন ব্রহ্মপুত্রের দক্ষিণ তীরে দরিয়া গিয়া দালা হুর্গ অধিকার করিজে চেষ্টা করিল, কিন্ত তুর্গের অধ্যক্ষ তাহাদের উপর গরম জল ঢালিয়া দিয়া তাহাদের প্রচেষ্টা বার্থ করিলেন। তুই মাদ ইতন্তত খণ্ডযুদ্ধ চলার পর উভয় পক্ষের মধ্যে

একটি বৃহৎ স্থলমুদ্ধ হইল। অহোমরা ৪০০ হাতী লইয়া মুসলমান অশারোহী ও গোলন্দান্ত সৈন্তের সহিত মুদ্ধ করিল এবং এই মুদ্ধে তাহারা সম্পূর্ণভাবে পরাজিত হইয়া তুর্গের মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিল। প্রায় এই সময়েই ফিরোজ শাহ এক বংসর (१) রাজত্ব করিবার পর তাঁহার পিতৃব্য গিয়াস্থন্দীন মাহ,মুদের হত্তে নিহত হন। অভঃপর গিয়াস্থদীন সিংহাসনে আরোহণ করেন।

# 8। গিয়াস্কীন মাহ মৃদ শাহ

'রিয়াজ'-এর মতে গিয়াস্থদীন মাহ্ম্দ শাহ নদবং শাহের কাছে 'আমীর' উপাধি লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু মাহ্ম্দ শাহ সম্ভবত নদরৎ শাহের বাজত্ব-কালে বিজ্ঞাহ ঘোষণা করিয়াছিলেন—মুদ্রার দাক্ষ্য হইতে এই কথা মনে হয়। পিয়াস্থদীন মাহ্ম্দ শাহের পূর্ব নাম আবহুল বদ্র। তিনি আব্দু শাহ ও বদ্র্
শাহ নামেও পরিচিত ছিলেন।

নিয়াস্থদীন মাহ্মুদ শাহ শের শাহ ও হুমায়ুনের সমসমেয়িক। তাহাদের সহিত মাহ্মুদ শাহের ভাগ্য পরিণামে এক স্ত্রে জড়িত হুইয়া পড়িয়াছিল। ঝামাণিক ইতিহাস-গ্রন্থভিলি হুইতে এ সহজে ধাহা জানা যায়, তাহার সারমর্ম নিয়ে থাকত হুইল।

গিয়াস্থদীন মাহ্মুদ শাহ বিহার প্রদেশ আফগানদের নিকট হইতে জর করিবার পরিকল্পনা করেন এবং এই উদ্দেশ্যে কুৎব্ খান নামে একজন দেনাপতিকে প্রেরণ করেন। শের খান স্থর ইহার বিরুদ্ধে প্রথমে বার্থ প্রতিবাদ জানান, জারপর অন্তান্ত আফগানদের সঙ্গে মিলিয়া কুৎব্ খানের সহিত যুদ্ধ করিয়া তাঁচাকে বধ করেন। বাংলার স্থলতানের অধীনস্থ হাজীপুরের সরলস্কর মথদ্য-ই-আলম (মাহ্মুদ শাহের ভন্নীপতি)—মাহ্মুদ শাহ প্রাতৃষ্পুত্রকে হত্যা করিয়া স্থলতান হওয়ার জন্য তাঁহার বিরুদ্ধে ত্রিছতে বিজ্ঞাহ করিয়াছিলেন; মথদ্য-ই-আলম ছিলেন শের খানের বন্ধু। তিনি কুৎব্ খানকে সাহায্য করেন নাই, এই অপরাধে মাহ্মুদ শাহ তাঁহার বিরুদ্ধে এক সৈন্থবাহিনী পাঠাইলেন। এই সময়ে শের খান বিহারের অধিপতি নাবালক জলাল খান লোহানীর অমাত্য ও অভিভাবক ছিলেন। শের খানের কাছে নিজের ধনসম্পত্তি জিল্মা রাখিয়া মথদ্য-ই-আলম মাহ্মুদ শাহের বিরুদ্ধে বৃদ্ধ করিতে গেলেন, এই যুদ্ধে তিনি নিহত হইলেন।

এদিকে জলাল খান লোহানী শের খানের অভিভাবকত্ব সহ করিতে না পারিয়া মাহ মুদের কাছে গিয়া তাঁহার অধীনতা স্বীকার করিলেন এবং তাঁহাকে অফুবোধ জানাইলেন শের থানকে দমন করিতে। মাহ্মৃদ জলাল খানের সহিত কুৎব**্ধানের পুত্র ইব্রাহিম ধানকে বছ দৈ**ন্ত, হাতী ও কামান স**দে** দিয়া শের খানের বিরুদ্ধে পাঠাইলেন। শের খানও সদৈক্তে অগ্রসর হইলেন। পূর্ব বিহাবের স্থরজগড়ে তুই পক্ষের দৈল্ল পরস্পরের দক্ষ্থীন হইল। শের খান চারিদিকে শ্রাটির প্রাকার তৈয়ারী করিয়া ছাউনী ফেলিলেন; ঐ ছাউনী ঘিরিয়া ফেলিয়া ইব্রাহিম খান ভোপ বদাইলেন এবং মাধ্যুদ শাহকে নৃতন দৈল ণাঠাইতে অনুরোধ জানাইলেন। প্রাকারের মধ্য হইতে কিছুক্ষণ যুদ্ধ করিয়া শের থান ইব্রাহিমবে দৃত মারফৎ জানাইলেন যে পর দিন সকালে তিনি আক্রমণ করিবেন ; তারপর তিনি প্রাকাবের মধ্যে অল্প দৈক্ত রাখিয়া অক্ত দৈক্তদের লইয়া উঁচু জমির আড়ালে অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। সকালে ইব্রাহিম খানের **দৈল্পদের** প্রতি একবার তীর ছু ড়িয়া শের খানের অখারোহী দৈক্তের। পিছু হটিল; তাহারা পলাইতেছে ভাবিয়া বাংলার অত্বারোহী দৈক্তেবা তাহাদের পশ্চাদ্ধাবন করিল। তথন শের থান তাঁহার লুকায়িত দৈক্তদের লইয়া বাংলার দৈক্তদের আক্রমণ করিলেন, তাহারা স্থিরভাবে যুদ্ধ করিতে লাগিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত পরাঞ্চিত হইল এবং ইব্রাহিম থান নিহত হইলেন। বাংলার বাহিনীর হাতী, তোপ ও **অর্ধ**-তাণ্ডার সব কিছুই শের থানের দখলে আসিল। ইহার পর শের খান তেলিয়া-গড়ি ( সাহেবগঞ্জের নিকটে অবস্থিত ) পর্যস্ত মাহ্মুদ শাহের অধিকারভুক্ত সমস্ত অঞ্চল অধিকার করিলেন। মাহ্মুদ শাহের বিশেষত পর্তুগীঙ্গ বীর জোঝাঁ-দে-ভিল্লালোবোস ও জোঝা-কোরীঝা—শের খানকে তেলিয়াগড়ি ও সকরিগলি গিরিপথ পার হইতে দিলেন না। তথন বের খান অন্ত এক অপেক্ষাকৃত অরক্ষিত পথ দিয়া বাংলাদেশে প্রবেশ করিলেন এবং ৪০,০০০ অখারোহী দৈক্ত, ১৬,০০০ হাতী, ২০,০০০ পদাতিক ও ৩০০ নৌকা লইয়া রাজধানী গৌড় আক্রমণ করিলেন। নির্বোধ মাহ্মুদ শাহ তথন ১৩ লক্ষ স্বর্ণমুক্তা দিয়া শের খানের সহিত সদ্ধি করিলেন। শের খান তথনকার মত ফিরিয়া গেলেন। ইথার পর তিনি মাহ্মুদ শাহেরই অর্থে নিজের শক্তি বৃদ্ধি করিয়া এক বৎসর বাদে মাহ মূদের কাছে "দার্বভৌম নূপতি হিদাবে তাঁহার প্রাণ্য नजताना वावन" अक विदाि चर्च नावी कतिलन अवः यार्यन जांश निष्ठ दांकी

না হওরায় তিনি আবার গৌড় আক্রমণ করিলেন। শের থানের পুত্র জলাল খান এবং সেনাপতি খওরাস থানের নেড়ছে প্রেরিত এক সৈল্পবাহিনী গৌড় নগরীর উপর হানা দিয়া নগরীটি জন্মীভূত করিল এবং সেথানে লুঠ চালাইয়া বাট মণ সোনা হন্তগত করিল।

এই সময়ে হুমায়্ন শের থানকে দমন কবিবার জন্ম বিহার অভিমুখে রওনা হইয়াছিলেন। তিনি চুনার হুর্গ জয় করিয়াছেন, এই সংবাদ শুনিয়া শের খান ৰিচলিত হইলেন। তিনি ইতিমধ্যে বিশ্বাসঘাতকতা দ্বারা রোটাস দুর্গ আয়ু করিয়া-ছিলেন। মাহ,মূদ শাহ গৌড নগরীকে প্রাকার ও পরিখা দিয়া ঘিরিয়া আত্মরক্ষা করিতেছিলেন। শের খানের দেনাপতি খণ্ডয়াস খান একদিন পরিখায় পডিয়া মারা গেলেন। তাঁহার কনিষ্ঠ জাতা মোদাহেব খানকে 'খণ্ডয়াদ খান' উপাধি দিয়া শেব খান গৌড়ে পাঠাইলেন। ইনি ৬ই এপ্রিল, ১৫৩৮ খ্রী: তারিখে গৌড় নগরী জয় করিলেন। তথন পের থানেব পুত্র জলাল থান মাহ ্যদের পুত্রদের বন্দী করিলেন; মাহ্মৃদ শাহ স্বয়ং পলায়ন করিলেন, শের থান তাঁহার পশ্চাদ্ধাবন করায় মাহ্মদ শের থানের সহিত যুদ্ধ করিলেন এবং এই যুদ্ধে পরাজিত ও আহত হুইলেন। শের থান ভ্যায়ুনের নিকট দৃত পাঠাইলেন, কিন্তু মাহ্মৃদ ভ্যায়ুনের সাহায্য চাহিলেন এবং তাঁহাকে ভানাইলেন যে শের থান গৌড় নগরী অধিকার করিলেও বাংলার অধিকাংশ তাঁহারই দখলে আছে। ভুমায়ুন মাহ মূদের প্রস্তাবে त्राची इहेग्रा शोरफ़्त मिरक त्रधना इहेलन । त्यत थान वह तुक्था पूर्ण निग्नाहिलन ; তাঁহার বিক্তমে হুমায়ন এক বাহিনী পাঠাইলেন। তখন শের খান তাঁহার বাহিনীকে রোটাস তুর্গে পাঠাইয়া স্বয়ং পার্বত্য অঞ্চলে আশ্রয় লইলেন। শোণ ও গন্ধার সঙ্মস্থলে আহত মাহ মৃদ শাহের দহিত দাকাৎ করিয়া হুমায়ুন গৌড়ের দিকে রওনা হইলেন। জলাল খান হুমাযুনকে তেলিয়াগড়ি গিরিপথে এক মাস আটক ইয়া রাখিয়া অবশেষে পথ ছাডিয়া দিলেন। এই এক মাসে শের থান গৌড নগরের পুঠনলব্ধ ধনসম্পত্তি লইয়া ঝাড়খণ্ড হইয়া রোটাস তুর্গে গমন করেন। কুমান্ত্রন তেলিয়াগড়ি গিরিপথ অধিকার করিবার পবেই গিয়াস্থন্দীন মাহ্মুদ শাহের মৃত্যু হইল। অভঃপর হুমায়ুন বিনা বাধায় গৌড় অধিকার করেন (জুলাই, ১৫৩৮ খ্রী: )।

নসরৎ শাহের রাজ্জকালে বাংলার দৈল্লবাহিনী আসামে যে অভিযান স্থক করিয়াছিল, মাহ্মুদ শাহের রাজ্জকালে ভাহা ব্যর্থতার মধ্য দিয়া সমাপ্ত হয় কিরোক শাহের রাজস্বকালে বাংলার বাহিনী অসমীয়া বাহিনীকে পবাস্ত করিয়া দালা তুগে আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য কবিয়াছিল। অসমীয়া ব্রক্ষী হইতে জানা বাধ, ১৫৩৩ গ্রী:র মার্চ মাদেব মাঝামাঝি সমযে বাংলার মুসলমানরা জল ও স্থলে তিন দিন তিন রাজ্যি অবিবাম আক্রমণ চালাইয়াও সালা তুর্গ অধিকার করিতে পারে নাই। ইহার পর অসমীয়া বাহিনী ব্রাই নদীর মোহানায় মুসলমান নৌবাহিনীকে যুদ্দে পরাস্ত করে। মুসলমানরা আব একবার সালা জয় কবিবার চেটা করিয়া বার্থ হয়। ইহাব পব তাহাবা তুইমুনিশিলার যুদ্দে শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়, তাহাদেব ২০টি জাহাজ অসমীয়াবা জয় কবে এবং মুসলমানদের অল্পতম সেনাপতি ও ২৫০০ দৈল্য নিহত হয়।

ইহাব পব হোসেন থানেব নেভূত্বে একদল নতন শক্তিশালী সৈন্ত যুদ্ধে যোগ দেয়। ইহাতে মুদলনানবা উৎসাহিত হইয়া অনেকদ্ব অগ্রসর হয়। কিছুদিন পবে ডিকবাই নদীর মোহনাম হুহ পক্ষে প্রচণ্ড যুদ্ধ হুইল। এই যুদ্ধে মুদলমানরা পরাজিত হুইল, তাহানেব মধ্যে অনেকে নিহত হুইল, অনেকে শক্তদের হাতে ধবা পডিল। ১৫৩৩ খ্রীংব সেপ্টেম্বব মাসে হোদেন থান অস্বাবোহী দৈল্ল লইয়া ভবালি নদীব কাছে অসমীয়া বাহিনীকে হুংসাহদিব ভাবে আক্রমণ কবিতে পিয়া নিহত হুইলেন, তাহাব বাহিনীও চত্তভঙ্ক হুইয়া পডিল।

আসাম-অভিযানে ব্যর্থ হাব পবে ম্দলমানবা পূর্বদিক হইতে অসমীযাদের এবং পশ্চিম দিক হইতে কোচদেব চাপ সহু কবিতে না পাবিষা কামরূপও ত্যাগ কবিতে বাধ্য হইল।

গিষাস্থান মাহ্ম্দ শাহেব বাজস্কালেই পতু গীজবা বাংলা দেশে প্রথম বাণিজ্যেব ঘঁটি স্থাপন কবে। পতু গাঁজ বিববণগুলি হহতে জানা যায় বে, ১৫৩০ খ্রীষ্টান্ধে গোয়াব পতু গাঁজ গভনব জনো-দা কুন্থা থাজা শিথাবৃদ্ধানকে সাহায্য কবিবাব ও বাংলায় বাণিজ্য আবস্ত কবিবাব জন্ম মারতিম-আফলো-দে-মেলোকে পাঠান। পাচটি জাথাজ ও ২০০ লাক লইয়া চট্গ্রামে পৌছিয়া দে-মেলো বাংলাব স্বলতানকে ১২০০ পাউও মল্যেব উপথাব পাঠান। সন্ম আতৃপুত্র হত্যাকারী মাহ্ম্দ শাহেব মন তথন খুব খাবাপ। পতু গীজদের উপথাবের মধ্যে ম্দলমানদেব জাথাজ হইতে লুঠ করা ক্ষেক বাল্প গোলাপ জল আছে, আবিদ্ধার করিয়া তিনি পতু গীজদের বধ কবিতে মনস্থ কবেন, কিন্তু শেষ প্রত্তান পতু গীজদের বধ না করিয়া বন্দী কবেন। অন্তান্ত পতু গীজদেব বন্দী করিবার

জন্ম তিনি চট্টগ্রামে একজন লোক পাঠান। এই লোকটি চট্টগ্রামে আসিরা আফলো-দে-মেলো ও তাঁহার অফ্চরদের নৈশভোজে নিমন্ত্রণ করিল। ভোজলভার একদল দশস্ত্র মৃদলমান পতু গীজদেব আক্রমণ করিল। দে-মেলো বন্দী
হইলেন। তাঁহার ৪০ জন অফ্চরের অনেকে যুদ্ধ করিয়া নিহত হইলেন, অল্তেরা
বন্দী হইলেন; যাহারা নিমন্ত্রণে আলোক হইয়া তাঁহাদের কেহ নিহত, কেহ বন্দী
হইলেন। অভর্কিভভাবে আলোক হইয়া তাঁহাদের কেহ নিহত, কেহ বন্দী
হইলেন। পতু গীজদের এক লক্ষ পাউও মৃল্যের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করিয়া হতাবিশিষ্ট
ত্রিশজন পতু গীজকে লইয়া মৃদলমানরা প্রথমে অন্ধকুণেব মত ঘরে বিনা চিকিৎসাম
আটক করিয়া রাখিল, তাহার পর সাবাবাত্রি হাঁটাইয়া মাওয়া নামক স্থানে
লইয়া গেল এবং তাহার পর তাহাদের গৌড়ে লইয়া গিয়া পশুর মত ব্যবহার
করিয়া নরক-তুল্য স্থানে আটক করিয়া রাখিল।

পর্তৃ গীজ গভর্নর এই কথা শুনিয়া ক্রুদ্ধ হইলেন। তাঁহার দ্ত আস্তোনিও-দেশিল্ভা-মেনজেল ৯টি জাহাজ ও ৩৫০ জন লোক লইয়া চট্টগ্রামে আসিয়া মাহ্ম্দ শাহের কাছে দ্ত পাঠাইয়া বন্দী পর্তৃ গীজদেব মুক্তি দিতে বলিলেন, না দিলে মুদ্ধ কবিবেন বলিয়াও জানাইলেন; মাহ্ম্দ ইহার উত্তরে গোয়ার গভর্নরকে ছুতার, মণিকার ও অক্তান্ত মিস্তা পাঠাইতে অনুরোধ জানাইলেন, বন্দীদের মুক্তি দিলেন না। মেনেজেসের দ্তের গৌড় হইডে চট্টগ্রামে ফিরিতে মাসাধিককাল দেরী হইলাতে অধৈর্য হইয়া মেনেজেল চট্টগ্রামের এক বৃহৎ অঞ্চলে আগতন লাগাইলেন এবং বহু লোককে বন্দী ও বধ করিলেন। তথন মাহ্ম্দ মেনেজেসের দ্তকে বন্দী করিতে আদেশ দিলেন, কিন্তু দ্ত ততক্ষণে মেনেজেসের কাছে পৌছিয়া গিয়াছে।

ঠিক এই সময়ে শের খান স্ব বাংলা আক্রমণ করেন। তাহার ফলে মাহ্মুদ শাহ গৌড়ের পতু গীজ বন্দীদের বধ না করিয়া তাঁহাদের কাছে আত্মরক্ষার ব্যবস্থা সম্বন্ধে পরামর্শ চাহিলেন। ইতিমধ্যে দিয়োগো-রেবেলো নামে একজন পতু গীজ নায়ক তিনটি জাহাজসহ গোয়া হইতে সপ্তগ্রামে আসিয়া মাহ্মুদ শাহকে বিশিয়া শাহিলেন যে পতু গীজ বন্দীদের মৃত্তি না দিলে তিনি সপ্তগ্রামে ধ্বংস্কাশ্ত বাধাইবেন। মাহমুদ তথন অন্ত মাম্য। তিনি পতু গীজ দ্তকে থাতির কবিলেন এবং রেবেলোকে থাতির করিবার জন্ত সপ্তগ্রামের শাদনকর্তাকে বলিয়া পাঠাইলেন। গোয়ার গভর্নরের কাছে দ্ত পাঠাইরা তিনি শের খানের বিক্লছে

শাহাষ্য চাহিলেন এবং তাহার বিনিময়ে বাংলায় পতু গীজদের কুঠি ও চুর্গ নির্মাণ করিতে নিতে প্রতিশ্রত হইলেন। রেবেলোর কাছে তিনি ২১ জন পর্তু গীজ বন্দীকে ফেরৎ পাঠাইলেন এবং আফলো-দে-মেলোর পরামর্শ প্রয়োজন বলিয়া তাঁহাকে রাথিয়া দিলেন। মাহ মুদ ও দে-মেলো উভয়ের নিকট হইতে পত্র পাইয়া পতু গীক্ষ গভর্নর মাহ মূলকে দাহাঘ্য পাঠাইয়া দিলেন। শের থানের বিরুদ্ধে জোআঁ দে-ভিন্নালোবোদ ও জোঝাঁ কোরীআর নেতৃত্বে তুই জাহাজ পতু গীজ দৈন্ত যুদ্ধ করিল, তাহারা শের শাহকে "গরিজ" ( 'গড়ি' অর্থাৎ তেলিয়াগড়ি ) তুর্গ ও "ফারান্ডুব্রু" ( পাণ্ডুয়া ? ) শহর অধিকার করিতে দিল না। শের খানের সহিত যুদ্ধে পরাজিত হইলেও মাহ্মৃদ পর্তু গীজদের বীরত্ব দেখিয়া খুশী হইলেন। আফলো-দে-মেলোকে তিনি বিশুর পুরস্কার দিলেন। তাঁহার নিকট হইতে পতু গীজরা অনেক ব্দমি ও বাড়ী পাইল এবং কুঠি ও শুক্তগৃহ নির্মাণের অন্তমতি পাইল। চট্টগ্রাস ও সপ্তগ্রামে তাহারা তুইটি শুরুগৃহ স্থাপন করিল; চট্টগ্রামেরটি বড় শুরুগৃহ, অপরটি ছোট। পতু গীজরা স্থানীয় হিন্দু-মুদলমান অধিবাদীদের কাছে থাজনা আদায়ের অধিকার এবং আরও অনেক স্থযোগ-স্থবিধা লাভ করিল। স্থলতান পর্তু গীজদের এত স্থবিধা ও ক্ষমতা দিতেছেন দেখিয়া দকলেই আশ্চর্য হইল। বলা বাছল্য ইহার ফল ভাল হয় নাই। কাবৰ বাংলাদেশে এইরূপ শক্ত ঘাঁটি স্থাপন করিবার পরেই পতুর্গীজরা বাংলার নদীপথে ভয়াবহ অত্যাচার করিতে স্থক্ক করে।

পতৃ গীজরা ঘাঁটি স্থাপনের পরে দলে দলে পতৃ গীজ বাংলার আদিতে লাগিল। কিন্তু কান্বের সহিত পতৃ গীজদের যুদ্ধ বাধার পতৃ গীজ গভর্নর আকজোলে-মেলোকে ফেরং চাহিলেন এবং মাহ মৃদকে বলিলেন যে এখন তিনি বাংলার সাহায্য পাঠাইতে পারিতেছেন না, পরের বংসর পাঠাইবেন। মাহ মৃদ পাঁচজন পতৃ গীজকে সাহায্যাননের প্রতিশ্রুতির জামিন স্বরূপ রাখিয়া দে-মেলো সমেত জ্যান্যদের ছাড়িয়া দিলেন। ইহার ঠিক পরেই শের শাহ আবার গৌড় আক্রমণ ও অধিকার করেন। পতৃ গীজ গভর্নর পূর্ব-প্রতিশ্রুতি অহ্যায়ী মাহ মৃদকে সাহায্য করিবার জন্ম নয় জাহাজ সৈক্ত পাঠাইয়াছিলেন। কিন্তু এই নয়টি জাহাজ ব্যবার কর্মিন গৌছল, তাহার পূর্বেই মাহ মৃদ শের থানের সহিত মৃদ্ধে পরাজিত ছইয়া পরলোকগমন করিয়াছেন।

গিয়াস্থীন মাহ,মৃদ শাহ নিষ্ঠ্রভাবে নিজের আতৃশ্বকে বধ করিয়া স্থলভান হইয়াছিলেন। তিনি যে অত্যন্ত নির্বোধও ছিলেন, তাহা তাঁহার সমন্ত কার্বকলাপ হইতে বুঝিতে পারা বায়। ইহা ভিন্ন ডিনি বংপরোনাতি ইন্দ্রিয়পরায়ণও
ছিলেন; সনসাময়িক পতু সীজ বণিকদের মতে তাঁহার ১০,০০০ উপপদ্ধী ছিল।
মাহ মুদ শাহের কর্মচারীদের মধ্যে অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তি ছিলেন। বিধ্যাত
পদকর্ডা কবিশেধর-বিভাপতি যে মাহ মুদ শাহের কর্মচারী ছিলেন, তাহা
'বিভাপতি' নামান্ধিত একটি পদেব ভনিতা হইতে অমুমিত হয়।

# বাংলার মুসলিম রাজত্বের প্রথম যুগের বাজ্যশাসনব্যবস্থা (১২০৪-১৫৩৮ খ্রীঃ)

১২০৪ খ্রীষ্টাব্দে মৃহত্মদ বথতিয়ার থিলজী বাংলাদেশে প্রথম মৃদ্রলম রাজত্বের প্রতিষ্ঠা করেন। এই সময় চইতে ১২২৭ খ্রীঃ পর্যন্ত বাংলা কার্যন্ত স্বাধীন থাকে, বিদিও বথতিয়ার ও তাঁহার কোন কোন উত্তরাধিকারী দিল্লীর স্থলতানের নামমাত্র অধীনতা স্বীকাব করিয়াছিলেন। এই সময়কার শাসনব্যবস্থা সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা বায় না। এইটুকু মাত্র জানা বায় বে, বাংলার এই মুস্রলিম রাজ্যের দর্-উল্মূল্ক (রাজধানী) ছিল কথমও লখনোতি, কথমও দেবকোট এবং এই রাজ্য কতক-শুলি প্রশাসনিক অঞ্চলে বিভক্ত চিল; এই অঞ্চলগুলিকে 'ইক্তা' বলা হইত এবং এক একজন আমীর এক একটি 'ইক্তা'র 'মোক্তা' অর্থাৎ শাসনকর্তা নিযুক্ত হইতেন। রাজ্যটি 'লখনোতি' নামে পরিচিত ছিল। এই সময়ের মধ্যে বোধ হয় আলী মর্দানই প্রথম নিজেকে স্থলতান বলিয়া ঘোষণা করেন এবং নিজের নামে খ্বা পাঠ করান। তাঁহার পরবর্তী ফলতান গিয়াফ্দ্রীন ইউয়জ শাহ মৃদ্রাও উৎকীর্ণ করাইয়াছিলেন। তাঁহার মৃদ্রা পাওয়া গিয়াছে। সে সব মৃদ্রায় স্থলতানের নামেব সঙ্গে বাগদাদের থলিফার নামও উৎকীর্ণ আছে।

১২২৭ হইতে ১২৮৫ খ্রীঃ পর্যন্ত লখনৌতি রাজ্য মোটাম্টিভাবে দিল্লীর স্থলতানের অধীন ছিল, যদিও মাঝে মাঝে কোন কোন শাসনকর্তা স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়াছিলেন। এই সময়ে সমগ্র লখনৌতিই রাজ্যই দিল্লীর অধীনে একটি 'ইক্তা' বলিয়া গণ্য হইত।

বলবন তুজিল থাঁর বিজ্ঞাহ দমন করিয়া তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র বুঘরা থানকে বাংলার পাসনকর্তার পদে অধিষ্ঠিত করিয়াছিলেন (১২৮০ খ্রীঃ)। ১২৮৫ খ্রীষ্টাব্দে বলবনের মৃত্যুর পর বুঘরা থান স্বাধীন হন। লখনৌতি রাজ্যের এই স্বাধীনতা ১৩২২ খ্রীঃ পর্যন্ত জ্বন্ধ ছিল। এই সময়ে সমগ্র লথনৌতি রাজ্যকে 'ইকলিয় লখনৌতি' বলা হইত এবং উহা অনেকগুলি 'ইক্ডা'য় বিভক্ত ছিল। পূর্ববঙ্গের মে

অংশ এই রাজ্যের অস্তর্জুক্ত ছিল, তাহাকে 'অর্সহ্ বন্ধানহ' বলা হইত। এই সময়ে কোন কোন আঞ্চলিক শাসনকর্তা অত্যন্ত ক্ষমতাবান হইরা উঠিয়াছিলেন।

১৬২২ খ্রীষ্টাব্দে মৃহদাদ তুপঁলক বাংলাদেশ অধিকার করিয়া উহাকে লখনৌতি, লাজগাঁও ও সোনারগাঁও—এই তিনটি 'ইক্রায়' বিভক্ত করেন।

১৩ শুট্টাব্দে বাংলার দ্বিশতবর্ষব্যাপী স্বাধীনতা স্থক হয় এবং ১৫৩৮ খ্রীষ্টাব্দে ভাহার অবসান ঘটে। সমসাময়িক সাহিত্য, শিলালিপি ও মৃদ্রা হইতে এই সময়ের শাসনব্যবস্থা সম্বন্ধে কিছু কিছু তথ্য পাওয়া যায়।

এই সময় হইতে বাংলার ম্পলিম রাজ্য 'লখনোতি'র পরিবর্ত্তে 'বঙ্গালহ্' নামে অভিহিত হইতে হাফ করে। এই রাজ্যের হালতানরা ছিলেন স্বাধীন এবং সর্বশক্তিমান। প্রথম দিকে তাঁহারা ধলীফার আয়ুষ্ঠানিক আহুগত্য স্বীকার করিতেন;
জলাল্দীন ম্হন্মদ শাহ কিন্তু নিজেকেই 'ধলীফং আলাহ্' (আলার ধলীফা) বলিয়া ঘোষণা করেন এবং তাঁহার পরবর্তী কয়েকজন হালতান এ ব্যাপারে তাঁহাকে
অনুসরণ করেন।

স্থলতান বাদ করিতেন বিরাট রাজপ্রাদাদে। দেখানেই প্রশন্ত দরবার-কক্ষে তাঁহার দন্তা অফুটিত হইত। শীতকালে কখনও কথনও উন্মৃক্ত অঙ্গনে স্থলতানের দন্তা বদিত। দন্তার স্থলতানের পাত্রমিত্রদন্তাদদরা উপস্থিত থাকিতেন। চীনা বিবরণী 'শিং-ছা-খাং-লান' এবং ক্বন্তিবাদের আত্মকাহিনীতে বাংলার স্থলতানের দ্রতার মনোরম বর্ণনা পাওয়া যায়।

স্বলভানের প্রাণাদে স্বলভানের 'হাজিব', দিলাহ্দাব', 'শরাবদার' 'জমাদাব' দিববান' প্রভৃতি কর্মচারীবা থাকিতেন। 'হাজিব'রা সভাব বিভিন্ন অনুষ্ঠানের ভারপ্রাপ্ত ছিলেন; দিলাহ্দাররা'বা স্থলভানের বর্ম বহন করিতেন; 'শরাবদার'বা স্থলভানের স্বরাপানের ব্যবস্থা করিতেন; 'জমাদার'রা ছিলেন তাঁহার পোবাকের জ্যাবধায়ক এবং 'দরবান'রা প্রাণাদের ফটকে পাহারা দিত। ইহা ভিন্ন সমসাময়িক বাংলা সাহিত্যে 'ছত্রী' উপাধিধাবী এক শ্রেণীর রাজকর্মচারীর উল্লেখ পাওয়া বায়; ইহারা সম্ভবত সভায় যাওয়ার সময় স্থলভানের ছত্র ধারণ করিতেন; মালাধর বস্থ ('গুণরাজ খান), কেশব বস্থ (কেশব খান) প্রভৃতি হিন্দুরা বিভিন্ন সময়ে ছত্রীর পদ অলম্বত করিয়াছিলেন। স্থলভানের চিকিৎসক লাধারণত বৈত্য-জাতীয় হিন্দু হইতেন; ভাঁহার উপাধি হইত 'অস্তর্মক'।

কয়েকজন স্থলতানের হিন্দু সভাপণ্ডিতও ছিল। স্থলতানের প্রাদাদে জনেক ক্রীতদাস থাকিত। ইহারা সাধারণত ধোজা অর্থাৎ নপুংসক হইত।

স্থলতানের অমাত্য, সভাদদ ও অস্তান্ত অভিজাত রাজপুক্ষণণ আমীর, মালিক প্রভৃতি অভিধায় ভৃষিত হইতেন। ইহাদের ক্ষমতা নিতান্ত অল্প ছিল না, বছবার ইহাদের ইচ্ছায় বিভিন্ন স্থলতানেব দিংহাদনলাভ ও দিংহাদনচ্যুতি শটিয়াছে। কোন স্থলতানের মৃত্যুর পর তাঁহার ক্যায়দক্ত উত্তরাধিকারীর দিংহাদনে আরোহণের দম্যে আমার, মালিক ও উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারীদের আহুষ্ঠানিক অনুমোদন আবশ্যক হইত।

রাজ্যের বিশিষ্ট পদাধিকারিগণ 'উজীর' আখ্যা লাভ করিতেন। 'উজীর' বলিতে 
শাধারণত মন্ত্রী ব্ঝায়, কিন্তু আলোচা সময়ে অনেক সেনানায়ক এবং আঞ্চলিক 
শাদনকর্তাও উজীর আখ্যা লাভ করিয়াছেন দেখিতে পাওয়া যায়। যুদ্ধবিগ্রহের 
সময়ে বাংলার সীমান্ত অঞ্চলে সামরিক শাদনকর্তা নিযুক্ত করা হইত; তাঁহাদের 
উপাধি ছিল 'লম্কর-উজীর'; কথনও কথনও তাঁহারা শুধুমাত্র 'লম্কর' নামেও 
অভিহিত হইতেন। স্থলতানের প্রদান মন্ত্রীরা (অন্তত কেহ কেহ) 'থান-ই-জহান' 
উপাধি লাভ কবিতেন। প্রধান আমীবকে বলা হইত 'আমীর-উল-উমারা'।

স্বতানের মন্ত্রী, অমা ত্য ও পদস্ত কর্মচারিগণ 'থান মজলিদ', 'মজলিদ-অল-আলা', 'মজলিদ-আজম', মজলিদ-অল-মুমাজ্জম', 'মজলিদ-অল-মজালিদ', 'মজলিদ-বারবক' প্রভৃতি উপাবি লাভ করিতেন।

স্থলতানের সচিব (সেক্রেটারী)-দের বলা হইত 'দবীর'। প্রধান সেক্রেটারীকে 'দবীর খাস' (দবীর-ই-খাস) বলা হইত।

'একালহ্' রাজ্য আলোচ্য সময়ে কতকগুলি 'ইকলিম' -এ বিভক্ত ছিল।

প্রতিটি 'ইকলিম'-এর আবার কতকগুলি উপবিভাগ ডিল, ইহাদের বলা হইভ 'জব্দহ্। সমসাময়িক বাংলা সাহিত্যে রাজ্যের উপবিভাগগুলিকে 'মূল্ক' এবং জাহাদের শাদনকর্তাদিগকে 'মূল্ক-পতি' ও 'থিধিকারী' বলা হইয়াছে। 'মূল্ক' ও 'জব্দহ' সম্ভবত একার্থক, কিংবা হয়ত 'অব্দহ'র উপবিভাগের নাম ছিল 'মূল্ক' (মূল্ক্)। কোন কোন প্রাচীন বাংলা গ্রন্থে (বেমন বিজয় গুপ্তের মনসামল্লে) 'মূল্ক'-এর একটি উপবিভাগের উল্লেখ পাওয়া যায়। তাহার নাম 'তকসিম'।

আলোচ্য যুগে তুৰ্গহীন শহরকে বলা হইত 'কদ্বাহ' এবং তুৰ্গযুক্ত শহরকে বলা হইত 'থিট্টাহ'। সীমান্তরক্ষার ঘাঁটিকে বলা হইত 'থানা'। 'বদালহ' রাজ্যটি

অনেকগুলি রাজ্য-সঞ্চলে বিভক্ত ছিল; এই অঞ্চলগুলিকে 'মছল' বলা হুইড; ৰুমুৰ্টি 'মহল' লইয়া এক একটি 'শিক' গঠিত হইত: 'শিকদার' নামক কর্মচারীরা ইছাদের ভারপ্রাপ্ত হইতেন। রাজস্ব তুই ধরণের হইত—'গনীমাহ্' অর্থাৎ লুঠন-লদ্ধ অর্থ এবং 'থবজ' অর্থাৎ থাজনা। সাধাবণত যুদ্ধবিগ্রহের সময়ে সৈন্তেরা লুঠ করিয়া যে অর্থ সংগ্রহ করিত, তাহার চারি-পঞ্চমাংশ দৈক্তবাহিনীর মধ্যে বন্টিত ছইত এবং এক-পঞ্চমাংশ রাজকোষে যাইত, ইহাই 'গনীমাহ'। 'থরজ' এক বিচিত্র পদ্ধতিতে সংগৃহীত হইত। স্থলতান বিশেষ বিশেষ অঞ্চলে বিশেষ বিশেষ ব্যক্তির উপর ঐ অঞ্চলের 'ধরজ' দংগ্রহের ভাব দিতেন—যেমন হোদেন শাহ দিয়াছিলেন ্ছিরণা ও গোবর্ধন মন্ত্রুমণারকে, ইহারা সপ্তগ্রাম মুলুকের জন্ম বিশ লক্ষ টাকা বাজৰ সংগ্ৰহ করিয়া হোসেন শাহকে বাব লক্ষ টাকা দিতেন এবং বাকী আট *ল*ক্ষ টাকা নিজেদেব আইনদঙ্কত প্রাণ্য হিদাবে গ্রহণ করিতেন। স্বলতানের প্রাণ্য অর্থ লইয়া ষাইবার জন্য বাজধানী হইতে যে কর্মচাবীরা আসিত, তাহাদেব 'আরিন্দা' বলা হইত। স্থলতানের বাজন্ব-বিভাগের প্রধান কর্মচারীর উপাধি ছিল 'সর-ই-গুমাশ তাহ'। জলপথে যে সব জিনিষ আসিত, স্থলতানের কর্মচারীবা তাহাদের উপর ভব্ধ আদায় কবিতেন, যে দৰ ঘাটে এই ভব্ধ আদায় কৰা হইত, তাহাদের বলা হইত 'কুতঘাট'। বিভিন্ন শহবে ও নদীর ঘাটে স্থলতানের বছ কর্মচারী বাজস্ব আদায়ের জন্ম নিযুক্ত ছিল। সে যুগে 'হাটকর', 'ঘাটকব', 'পথকর' প্রভৃতি করও ছিল বলিয়া মনে হয়। অনেক জ্বিনিষ অবাধে বাহির হইতে বাংলায় नहेबा ष्याना वा वारला इटेरज वाहिरव लहेबा यां बबा यांहेज ना, रयमन हम्मन। আলোচ্য সময়ে বাংলায় অমুসলমানদের নিকট হইতে 'জিজিয়া কর' আদায় করা হইত বলিয়া কোন প্রমাণ মিলে না।

রাজ্যের সৈন্তবাহিনীর সর্বাধিনায়ক ছিলেন স্থলতান স্বয়ং। বিভিন্ন অভিযানের সময়ে যে দব বাহিনী প্রেরিত হইত, তাহাদের অধিনায়কদিগকে 'দর-ই-লম্বর' বলা হইত।

সৈন্তবাহিনী চারি ভাগে বিভক্ত ছিল—জন্মারোহী বাহিনী, গঙ্গারোহী বাহিনী, পদাতিক বাহিনী এব' নৌবহর। বাংলার পদাতিক সৈন্তদের বিশিষ্ট নাম ছিল 'পাইক', ইহারা সাধারণত স্থানীয় লোক হইত এবং খ্ব ভাল যুদ্ধ করিত।

পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগ পর্যন্ত বাংলার সৈন্তের। প্রধানত তীর-ধৃত্বক দিয়াই যুদ্ধ করিত। ইহা ভিন্ন তাহারা বর্ণা, বলম ও শ্ল প্রভৃতি অন্ত্রও ব্যবহার করিত। শর ও শূল ক্ষেপণের ব্দ্রের নাম ছিল ঘথাক্রমে "আরাদা" ও "মঞ্চালিক"। যোড়শ শতাব্দীর প্রথম দিক হইতে বাংলার দৈন্তেরা কামনা চালনা করিতে শিথে এবং ১৫২৯ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যেই কামান-চালনায় দক্ষতার জন্ম দেশবিদেশে খ্যাতি অর্জন করে।

বাংলার সৈম্প্রবাহিনীতে দশ জন অশ্বারোহী দৈন্ত লইয়া এক একটি দল গঠিত হইত। তাহাদের নায়কের উপাধি ছিল 'দর-ই-খেল'। ব্দরা খান তাঁহার পুত্র কায়কোবাদকে বলিয়াছিলেন, প্রত্যেক খানের অধীনে দশজন মালিক, প্রত্যেক মালিকের অধীনে দশজন আমীর,প্রত্যেক আমীরের অধীনে দশজন সিণাহ্-দালার, প্রত্যেক সিপাহ্-দালারের অধীনে দশজন সর-ই-খেল এবং প্রত্যেক সর-ই-খেলের অধীনে দশজন অশারোহী দৈন্ত খাকিবে। এই নীতি ঠিকমত পালিত হইত কিনা, তাহা বলিতে পারা যায় না।

বাংলার নৌবহরের অধিনায়ককে বলা হইত 'মীর বহ্রু'। বাংলার সৈন্ত-বাহিনীর শক্তি জোগাইত রণহতীগুলি। মে সময়ে বাংলার হন্তীর মত এত ভাল হন্তী ভারতবর্ষের আর কোথাও পাওয়া যাইত না।

সৈন্তেরা তথন নিয়মিত বেতন ও থাত পাইত। সৈত্যবাহিনীর বেতনদাতার উপাধি ছিল 'আরিজ-ই-লস্কর'।

আলোচ্য সময়ের বিচার-পদ্ধতি সহজে বিশেষ কিছু জানা যায় না। কাজীবা বিভিন্ন স্থানে বিচারের জন্ম নিযুক্ত ছিলেন এবং উঁহোরা ঐপ্লামিক বিধান অন্থ্যারে বিচার করিতেন, এইটুকু মাত্র জানা যায়। কোন কোন স্থলতান স্থাং কোন কোন মামলার বিচার করিতেন। অপরাধীদের জন্ম যে সব শান্তির ব্যবস্থা ছিল, তাদের মধ্যে প্রধান ছিল বংশদণ্ড দিয়া প্রহার ও নির্বাদন। রাজজোহীকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হইত। কোন মৃসলমান হিন্দ্ব দেবতার নাম করিলে তাহাকে কঠোর শান্তি দেওয়া হইত এবং কখনও কখনও বিভিন্ন বাজারে লইয়া গিয়া তাহাকে বেত্রাঘাত করা হইত। স্থলতানদের "বন্দিঘর"-ও ছিল, কখনও কখনও হিন্দু জমিদারদিগকে দেখানে আটক করা হইত।

স্থান স্বলতানদের আমলে শুরু মুদলমানরা নহে, হিন্দুরাও শাসনকার্যে গুরুত্ব-পূর্ণ অংশ প্রহণ করিতেন। এমন কি, তাঁহারা বহু মুদলমান কর্মচারীর উপরে 'ওন্নালি' (প্রধান ভত্বাবধায়ক)-ও নিযুক্ত হইতেন। বাংলার স্থলতানের মন্ত্রী, সেক্রেটারী, এমনকি সেনাপতির পদেও বহু হিন্দু নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

# সপ্তম পরিচ্ছেদ

# ছ্মায়ুন ও আফগান ব্রাজত্ব

### ১। হুমায়ুন

গৌড়ে প্রবেশের পর হুমায়ুন এই বিধ্বস্ত নগরীর সংস্কারসাধনে ব্রতী হন।
তিনি ইহার রাস্তাঘাট, প্রাসাদ ও দেওয়ালগুলির মেরামত করিয়া এথানেই
কয়েকমাস অবস্থান করেন। গৌড নগরীর সৌন্দর্য এবং এথানকার জলহাওয়ার
উৎকয় দেথিয়া হুমায়ুন মৃদ্ধ হুইলেন। বাংলার বাজধানীব "গৌড়" নামের অর্থ ও
ঐতিহ্য সম্বন্ধে হুমায়ুন অবহিত ছিলেন না। তিনি ভাবিলেন যে ঐ শহরের নাম
"গোর" (অর্থাৎ 'কবর')। এইজক্য তিনি "গৌড়" নগরীব নাম পরিবর্তন
করিয়া 'জয়ভাবাদ' (স্বর্গীয় নগর) রাথিলেন। অবশ্য এ নাম বিশেষ চলিয়াছিল
বিলয়া মনে হয় না। অতঃপর হুমায়ুন বাংলাদেশের বিভিন্ন অংশে ড়াহার
কর্মচারীদের জায়গীর দান করিয়া এবং বিভিন্ন স্থানে সৈক্যবাহিনী মোভায়েন করিয়া
বিলাশবাসনে ময় হুইলেন।

কিন্তু ইহার অল্পকাল পরেই আফগান নায়ক শেব থান স্থান করে দক্ষিণ বিহার অধিকার করিয়া লইলেন এবং কাশী হইতে বহ্বাইচ পর্যন্ত ধাবতীয় মোগল অধিকারভূক্ত অঞ্চলে বারবার হানা দিতে লাগিলেন। তাঁহার অখারোহী দৈন্তেরা গৌড় নগরীর আশপাশের উপরেও হানা দিতে লাগিল এবং ঐ নগরীর খাত্ত-সরবরাহ-ব্যবস্থা বিপর্যন্ত কবিতে লাগিল। ইয়াক্র বেগের অধীন ৫০০০ মোগল অখারোহী সৈত্যের বাহিনীকে তাহারা পরান্ত করিল, কিন্তু শেখ বায়াজিদ তাহাদিগকে বিতাড়িত করিলেন। হুমায়ুনের দৈশ্যবাহিনী বাংলাদেশের আর্দ্র জলবায়্ এবং ভোগবিলাদের ফলে ক্রমণ অকর্মণ্য হইয়া পড়িতে লাগিল। এদিকে হুমায়ুনের আতা মির্জা হিন্দাল আগ্রায় বিদ্রোহ করিলেন। হুমায়ুনের অপর আতা আসকারি হুমায়ুনের কাছে ক্রমাগত বাংলার মসলিন, খোজা এবং হাতী চাহিয়া চাহিয়া বিরক্ত করিতে লাগিলেন এবং আসকারির অধীন কর্মচায়ী ও সেনানায়কেরা বর্ধিত বেতন, উচ্চতর পদ এবং নগদ অর্থ প্রভৃতির দাবী জানাইতে লাগিলেন। হুমায়ুনের অমাত্য ও সেনানায়কেরাও থুবই তুর্বিনীত হইয়া

উটিয়াছিলেন। ইহাদের অক্ততম জাহিদ বেগকে যথন ছমায়্ন বাংলার শাসনকর্তা নিযুক্ত কবিলেন, তথন জাহিদ বেগ তাহা প্রত্যাখ্যান করেন।

শেষ পথস্ত হুমামূন জাহান্ধীর কুনী বেগকে বাংলার শাসনকর্তা নিযুক্ত করিলেন এবং স্বয়ং গৌড ত্যাগ করিলেন। মূন্ধেরে তিনি আসকাবিব অধীন বাহিনীর সহিত্ত মিলিত হুইলেন এবং গন্ধার তীর ধরিয়া মূন্ধেরে গেলেন। চৌসায়ু হুমায়ুনের সহিত্ত শেব খানেব ধে যুদ্ধ হুইল, তাহাতে হুমামূন প্রাক্তিত হুইলেন এবং কোন বক্ষে প্রাণ বাঁচাইয়া প্লায়ন কবিলেন (১৫৩২ খ্রীষ্টান্ধ)।

#### ২। শের শাহ

ভমাযুনেব দহিত যুদ্ধে দাফলা লাভ কবিবাব পর আফগান বীর পেব খান স্বৰ বাংলাব দিকে রওনা হুইলেন এবং অবিনাপেই পৌত পুনরবিকার করিলেন। ছমায়ুন কর্তৃক নিযুক্ত গৌডেব শাদনকর্তা জাহাঙ্গীব কুলী বেগ .শব খানেব পুত্র জলাল খান এবং হাজী খান বটনী কঠক প্রাক্তিত ও নিহত হুইলেন (অক্টোবর, ১৫৩৯ খ্রীঃ)। বাংলাদেশের অন্যান্ত অঞ্চলে মোতায়েন মোগল দৈলুদেরও শেব খানেব সৈন্তেবা পৰাজিত কবিল এবং ঐ সমস্ত অঞ্চল অধিকাৰ করিল। চট্টগ্রাম অঞ্চল তথনও গিয়াস্থলীন মাহ মুদ শাহেব কৰ্মচাবীদেব হাতে ছিল এবং ইহাদেব মধ্যে তুইজন—খোদা বথ্শ্ থান ও হাম্জা থান ( পতু গীজ বিবৰণে কোদাবদকাম এবং আমর্জাকাও নামে উল্লিখিত) চট্টগ্রামে অধিকাব লইয়া বিবাদ করিতে-ইথাদের বিবাদের স্থাবা লইনা "নোগাজিল" (?) নামে শেব থানের একজন সহকারী চট্টগ্রাম অধিকাব কবিলেন, কিন্তু পতুর্ণীক্ত কুঠির অধ্যক্ষ স্থনে। ফার্নান্দেজ ফ্রীয়াব তাঁহাকে বন্দী করি,লন। "নোগাজিল" কোনক্রমে মুক্তিলাভ করিয়া পলায়ন কবিলেন। চট্টগ্রাম তথা ত্রহ্মপুত্র ও স্থবমা নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চল আর কথনও শেব খানেব অধিকারভুক্ত হয় নাই। ইহার কিছুদিন পব আরাকানবান্ধ চটুগ্রাম অধিকাব কবেন এবং ১৬৬৬ খ্রী: প্রযন্ত চটুগ্রাম আরাকান-রাজের অধীনেই থাকে।

বিহার ও বাংলা অধিকার করিবার পরে শের থান ১৫৩৯ খ্রীষ্টাব্দে গোড়ে ফরিছ্দীন আবৃল মূজাফফর শের শাহ নাম গ্রহণ করিয়া সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। প্রায় এক বংসরকাল গোড়ে বাস করিয়া এবং বাংলাদেশ শাসনের উপযুক্ত ব্যবস্থা করিয়া শের শাহ ছমায়নের সহিত সংঘর্ষে প্রবৃত্ত হইলেন এবং

হ্মায়্নকে কনেজৈর যুদ্ধে পরাজিত করিয়া (১৫৪০ খ্রীষ্টান্ধ) ভারতবর্ধ ত্যাগ করিতে বাধ্য করিলেন। এই সব যুদ্ধ বাংলার বাহিরে অক্ষন্তিত হইয়াছিল বলিয়া এখানে তাহাদের বিবরণ দান নিশুয়োজন। অতঃপর শের শাহ ভারতবর্ধর সমাট হইলেন এবং দিল্লীতে তাঁহার রাজধানী স্থাপিত করিলেন। পাঁচ বংসর রাজত্ব করিবার পর ১৫৪৫ খ্রীষ্টান্ধে শের শাহ কালিঞ্জর তুর্গ জয়ের সময়ে অগ্নিদ্ধ হইয়া প্রাণত্যাগ করেন। এই সময়ের মধ্যে বাংলাদেশে যে সমস্ত ঘটনা ঘটয়াছিল, ভাহাদের অধিকাংশেরই বিশদ বিবরণ পাওয়া বায় না। ১৫৪১ খ্রীষ্টান্দে শের শাহ জানিতে পারেন যে তাঁহারই ঘারা নিযুক্ত বাংলার শাসনকর্তা থিজুর খান গৌডের শেষ স্থলতানের মত আচরণ করিতেছেন এবং সিংহাসনের তুল্য উচ্চাসনে বসিতেছেন; এই সংবাদ পাইয়া শের শাহ ত্বিতে পঞ্জাব হইতে রওনা হইয়া গৌড়ে চলিয়া আদেন এবং থিজুর খানকে পদচ্যত কবিয়া কাজী ফজীলৎ বা ফজীহৎকে গৌড়ের শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন।

শের শাহেব রাজত্বকালে বাংলাদেশ অনেকগুলি প্রশাসনিক অঞ্চলে বিভক্ত হইয়াছিল এবং প্রতি খণ্ডে একজন করিয়া আমীর শাসনকর্তা নিযুক্ত হইয়াছিলেন। প্রাদেশিক শাসনকর্তার বিজ্ঞাহ বন্ধ করিবার জন্মই এই পদ্ধা গৃহীত হইয়াছিল। শের শাহ ভারতবর্ষের শাসনপদ্ধতির সংস্কার সাধনকরিয়াছিলেন এবং রাজস্ব আদায়ের স্থবন্দোবন্ড করিয়াছিলেন। সমগ্র রাজ্যকে ১১৬০০টি পরগণায় বিভক্ত করিয়া তিনি প্রতিটি পরগণায় পাঁচজন করিয়া কর্মচারী নিযুক্ত করিয়াছিলেন। বলা বাছন্য, বাংলাদেশও তাহার শাসন-সংস্কারের স্থফল ভোগ করিয়াছিলে। শের শাহ শিস্কুনদের তীর হইতে পূর্ববঙ্গের সোনারগাঁও পর্যন্ত একটি রাজপথ নির্মাণ করান\*। ব্রিটিশ আমলে ঐ রাজপথ গ্র্যাণ্ড ট্রান্ক রোড নামে পরিচিত হয়। তবে ঐ রাজপথের সোনারগাঁও হইতে হাওড়া পর্যন্ত অংশ অনেকদিন পূর্বেই বিল্প্ড হইয়াছে।

#### ৩। শের শাহের বংশধরগণ

শের শাহের মৃত্যুর পরে তাঁহার পুত্র জলাল থান ত্র ইসলাম শাহ নাম গ্রহণ করিয়া স্থলতান হন এবং আটে বংসর কাল রাজত্ব করেন (১৫৪৫-৫৩ এটিয়ার)।

<sup>ু</sup> এই রাজণবের মধ্যের অংশ শের শাহের বছ পূর্ব হইতেই বর্তমান ছিল।

কালিদাস গজদানী নামে একজন বাইস বংশীয় রাজপুত ইসলামধর্ম গ্রহণ করিয়া অলেমান খান নাম গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইনি ইসলাম শাহের রাজজকালে বাংলাদেশে আসেন এবং পূর্বক্লের অংশবিশেষ অধিকার করিয়া সেখানকার স্বাধীন রাজা হইয়া বসেন। ইসলাম খান তাঁহাকে দমন করিবার জন্ম তাজ খান ও দরিয়া খান নামে তুইজন সেনানায়ককে প্রেরণ করেন। ইহারা তুমূল মুদ্ধের পরে অলেমান খানকে বহুতা স্বীকারে বাধ্য করেন। কিন্তু কিছুদিন পরেই স্থলেমান আবার বিজ্ঞাহ করেন। তখন তাজ খান ও দরিয়া খান আবার সৈক্মবাহিনী লাইয়া তাঁহার বিরুদ্ধে যুদ্ধবাত্রা করেন এবং স্থলেমানকে সাক্ষাংকারে আহ্বান করিয়া বিশাস্ঘাতকতার সহিত তাঁহাকে হত্যা করেন। অত্যপর স্থলেমান খানের তুইটি পুত্রকে তাঁহারা তুরানী বণিকদের কাছে বিক্রয় করিয়া দেন।

অসমীয়া ব্রঞ্জীর মতে ইসলাম শাহের রাজত্বকালে সিকন্দর স্বরের ভ্রাতা কালাপাহাড় কামরূপ আক্রমণ করেন এবং হাজো ও কামাখ্যার মন্দিরগুলি বিধ্বও করেন।

ইসলাম শাহের মৃত্যুর পরে তাঁহার ঘাদশবর্ষীয় পুত্র ফিরোজ শাহ সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন, কিন্তু মাত্র কয়েক দিন রাজত্ব করার পরেই শের শাহের প্রাতৃপুত্র মৃবারিজ থান কর্তৃক নিহত হন। মৃবারিজ থান মৃহত্মদ শাহ আদিল নাম গ্রহণ করিয়া সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁহার নিষ্ঠ্র আচরণের ফলে আফগান নায়কদের মধ্যে অনেকেই তাঁহার বিফল্পে বিদ্রোহ করেন এবং আফগানদের মধ্যে আভ্যন্তরীণ কলহ চরমে উঠে; অনেক ক্ষেত্রে তাঁহারা প্রকাশ্য সংগ্রামে লিপ্ত হন এবং অনেক প্রাদেশিক শাসনকর্তা স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। তুর্বল মৃহত্মদ শাহ আদিল ইহাদের কোন মতেই দমন করিতে পারিলেন না।

### ৪। রাজনীতিক গোলযোগ

এই সময়ে ( ১৫৫৩ খ্রীঃ ) বাংলার আফগান শাসনকর্তা ছিলেন মৃহত্মদ থান।
তিনি এখন স্বাধীনতা ঘোষণা করিলেন এবং শামস্থদীন মৃহত্মদ শাহ গাজী নাম
গ্রহণ করিয়া বাংলার স্থলতান হইলেন। অতঃপর তিনি একদিকে আরাকানের
উপর হানা দিলেন এবং অপরদিকে জৌনপুর অধিকার করিয়া আগ্রা অভিমূখে
ক্ষেগ্রসর হইলেন। কিন্তু মৃহত্মদ শাহের হিন্দু সেনাপতি হিমু তাঁহাকে ছাপরঘাটের

ৰুদ্ধে পৰাজিত ও নিহত করিলেন ( ১৫৫৫ খ্রীঃ )। এই বিজয়ের পর মুহম্মদ শাহু আদিল শাহবাজ ধানকে বাংলার শাসনকর্তা নিযুক্ত করিয়া পাঠাইলেন।

শামস্থদীন মৃহত্মদ শাহের পুত্র থিজ র খান পিতার মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই মৃসিতে ( এলাহাবাদের পরপারে অবস্থিত ) গিয়াস্থদীন বাহাদূর শাহ নাম গ্রহণ করিয়া নিজেকে স্থলতান বলিয়া ঘোষণা করিলেন এবং শাহবাজ খানকে পরাভূত করিয়া এই দেশের অধিপতি হইলেন ( ১৫৫৬ খ্রীঃ )।

ইভিমধ্যে ছমায়্ন আফগান হুলভান দিকন্দর শাহ হুরকে পরাজিত করিয়া দিলী ও পঞ্চাব পুনরধিকার করিয়াছিলেন এবং ভাহার জল্প পরেই পরলোকগমন করিয়াছিলেন (২৬শে জান্তয়ারী, ১৫৫৬ খ্রীঃ)। ইহার কয়েক মাদ পরে ছমায়নের বালক পুত্র ও উত্তরাধিকারী আকবর এবং তাহার অভিভাবক বৈরাম খানের সহিত মুহম্মদ শাহ আদিলের দেনাপতি হিম্র পাণিপথ প্রান্ধণে সংগ্রাম হইল এবং তাহাতে হিম্ পরাজিত ও নিহত হইলেন (৫ই নভেম্বব, ১৫৫৬ খ্রীঃ)। মৃহম্মদ শাহ আদিল স্বয়ং পরাজিত হইয়া প্রদিকে পশ্চাদপদরণ করিলেন, কিন্তু (স্বজ্বনাছের ৪ মাইল পশ্চিমে অবস্থিত) ফতেহ পুরে বাংলার স্থলতান নিয়াস্থলীন বাহাদুর শাহ তাঁহাকে আক্রমণ কবিষা পহাজিত ও নিহত করিলেন।

অতঃপর বাংলার হুলতান গিয়াহৃদীন জৌনপুরের দিকে অগ্রসর হুইলেন, কিন্তু অযোধায় অবস্থিত মোগল দেনাপতি থান-ই-জামান তাঁহাকে পরাজিত করিয়া তাঁহার শিবির লুঠন করিলেন। তথন গিয়াহৃদীন স্বস্থানে ফিরিয়া আদিলেন এবং বাংলা ও ত্রিহুতের অধিপতি থাকিয়াই সম্ভষ্ট রহিলেন। ইহার পরবর্তী কয়েক বংসর তিনি শান্তিতেই কাটাইলেন এবং থান-ই-জামানের সহিত পরিপূর্ণ বঙ্গুত্ব রক্ষা করিলেন। তবে পূর্ব-ভারতের এথানে সেধানে ছোটখাট স্থানীয় ভূস্বামীদের অভ্যুথান তাঁহাকে তুই একবার বিত্রত করিয়াছিল। ১৫৬০ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়।

গিয়াস্থদীন বাহাদ্র শাহের মৃত্যুর পর তাঁহার ভ্রাতা জলালুদীন দ্বিতীয় গিয়াস্থদীন নাম গ্রহণ করিয়া স্থলতান হইলেন (১৫৬০ খ্রীঃ)। মোগল শক্তির সহিত তিনি বন্ধুত্ব রক্ষা করিয়াছিলেন। কিন্তু এই সময়ে কররানী ব'শীয় আফগানরা দক্ষিণ-পূর্ব বিহার এবং পশ্চিম বঞ্চের অনেকথানি অংশ অধিকার করিয়া দ্বিতীয় গিয়াস্থদীনের নিকট স্থায়ী অশান্তির কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল।

১৫৬৩ এটাবে বিতীয় গিয়াস্থীনের মৃত্যু হয় এবং তাঁহার পুত্র তাঁহার

শ্বলাভিষিক্ত হন। এই পুত্রের নাম জানা বায় না; ইনি কয়েক মাস রাজত্ব করার পরে এক ব্যক্তি ইহাকে হত্যা করেন এবং তৃতীয় গিয়াস্থন্দীন নাম লইয়া স্থলতান হন। ইহার এক বংসর বাদে কররানী-বংশীয় তাজ থান তৃতীয় গিয়াস্থদীনকে নিহত করিয়া বাংলার অধিপতি হন।

### ৫। কররানী বংশ

# (১) তাজ খান কররানী

কররানীবা আফগান বা পাঠান জাতির একটি প্রধান শাখা। তাহাদের আদি নিবাদ বন্ধাশে ( আধুনিক কুররম )। শেব খানের প্রধান প্রধান অমাত্য ও কর্মচারীদের মধ্যে কবরানী বংশেব অনেকে ছিলেন; তন্মধ্যে তাজ খান অক্সতম। ইনি মুহম্মদ শাহ আদিলের সিংহাসনে আরোহণেব পরে তাঁহার রাজধানী ছাড়িয়া পলাইয়া যান এবং বর্তমান উত্তরপ্রদেশের গাঙ্গেয় অঞ্চলের একাংশ অধিকার কবেন। কিন্তু সুহম্মদ শাহ আদিল তাঁহার পশ্চাদ্ধাবন করিয়া ছিব্রামাউ-য়ের (ফরাকাবাদের ১৮ মাইল দক্ষিণে অবস্থিত) যুদ্ধে তাঁহাকে পরাজিত করেন। তথন তাজ থান কররানী থওয়াসপুর টাগুায় পলাইয়া আসিয়া তাঁহার ভ্রাতা ইমাদ, স্থলেমান ও ইলিয়াদের সহিত মিলিত হন। ইহারা এই অঞ্চলের জায়গীরদার ছিলেন। ইহাব পর এই চারি আতা জনসাধারণের নিকট হইতে রাজম্ব আদায় কবিতে থাকেন এবং সন্নিহিত অঞ্চলের গ্রামগুলি লুঠপাট করিতে থাকেন। মৃহত্মদ শাহ আদিলের এক শত হাতী ইহারা অধিকার করিয়া লন। বহু আফগান বিজ্ঞোহী ইহাদের দলে যোগদান করে। কিন্তু চুনারের নিকটে মৃহদাদ আদিল থানের দেনাপতি হিমু ইহাদিগকে যুদ্ধে পরাস্ত করেন (১৫৫৪ খ্রীঃ)। তথন তাজ খান ও স্থলেমান বাংলাদেশে পলাইয়া আদেন এবং দশ বৎসর ধরিয়া অনেক জোরজবরদন্তি ও জাল-জুয়াচুরি করার পরে তাঁহারা দক্ষিণ-পূর্ব বিহার ও পশ্চিম বঙ্গের অনেকাংশ অধিকার করেন। ইহার পর ডাজ খান তৃতীয় গিয়াফদীনকে নিহত করিয়া বাংলার অধিপতি হইলেন (১৫৬৪ খ্রী:)। কিছ ইহার এক বৎসরের মধ্যেই তিনি পরলোকগমন করিলেন এবং তাঁহার ভ্রাভা স্থলেমান তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হইলেন।

# (২) স্থলেমান কররানী

স্থলেমান কররানী অত্যন্ত দক্ষ ও শক্তিশালী শাসনকর্তা ছিলেন। তাঁহার রাজ্যের সীমাও ক্রমশ দক্ষিণে পুরী পর্যন্ত, পশ্চিমে শোন নদ পর্যন্ত, পূর্বে বক্ষপুত্র নদ পর্যন্ত হইয়াছিল। ত্বর বংশের বিভিন্ন শাখা বিধ্বন্ত হইয়া যাওয়ার ফলে আফগানদের মধ্যে স্থলেমানের যোগ্য প্রতিদ্বন্ধী এই সময়ে কেহ ছিল না। দিল্লী, অযোধ্যা, গোয়ালিয়র, এলাহাবাদ প্রভৃতি অঞ্চল মোগলদের হাতে পড়ার ফলে হতাবশিষ্ট আফগান নায়কদের অধিকাংশই বাংলাদেশে স্থলেমান কররানীর আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইহাদের পাইয়া স্থলেমান বিশেষভাবে শক্তিশালী হইলেন। ইহা ভিন্ন তাঁহার সহম্রাধিক উৎকৃষ্ট হন্তী ছিল বলিয়াও তাঁহার সামবিক শক্তি অপরাজেয় হইয়া উঠিয়াছিল।

বাংলা দেশের অধিপতি হইয়া স্থলেমান এই রাজ্যে শাস্তি স্থাপন করিলেন।
ইহার ফলে তাঁহার রাজস্থের পরিমাণ বিশেষভাবে বৃদ্ধি পাইল। স্থলেমান ত্যায়বিচারক হিসাবে বিশেষ প্রসিদ্ধি অর্জন করিয়াছিলেন। তিনি মুসলমান আলিম
ও দরবেশদের পৃষ্ঠপোষণ কবিতেন। এদেশে তিনি শরিয়তের বিধান কার্যকবী
করিয়াছিলেন। তিনি নিজে এই বিধান নিষ্ঠার সহিত অহুসরণ করিতেন।

শোন নদ ছিল মোগল অধিকাব ও স্থলেমানের অধিকারের সীমারেখা। স্থলেমান মোগল সম্রাট আকবর এবং তাঁহার অধীনস্থ ( স্থলেমানের রাজ্যের প্রতিবেশী অঞ্চলেব ) শাসনকর্তা থান-ই-জমান আলী কুলী থান ও থান-ই-খানান মুনিম থানকে উপহার দিয়া সম্বাষ্ট রাথিতেন। তিনি তুই একবাব ভিন্ন আর কথনও প্রকাশ্রে মোগল শক্তির বিরুদ্ধাচরণ করেন নাই, তবে ভিতরে ভিতরে অনেকবার মোগল-বিরোধীদের সাহায্য করিয়াছেন। ১৫৬৫ খ্রীষ্টাব্দে থান-ই-জমান আলী কুলী থান আকবরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন এবং হাজীপুরে অবস্থান করিয়া আত্মরক্ষা করিতে থাকেন। তিনি স্থলেমান কররানীর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করেন। আকবর স্থলেমানকে আলী কুলী থানের সহিত যোগদান না করিতে অম্বরোধ জানাইবার জন্ম হাজী মৃহম্মদ থান সীন্তানী নামে একজন দৃতকে প্রেরণ করেন। কিন্তু এই দৃত স্থলেমানের নিকট পৌছিতে পারেন নাই; তিনি রোটাস ত্র্বের নিকটে পৌছিলে একদল বিদ্রোহী আফগান তাঁহাকে বন্দী করিয়া আলী কুলী থানের নিকট প্রেরণ করেন। অতঃপর স্থলেমান কররানী

আলী কুলী থানের সহিত যোগ দিয়া রোটাস ফুর্গ জয়ের জন্ম এক সৈম্পরাহিনী প্রেরণ করেন। রোটাস তুর্গের পতন আসর হইয়া আসিতেছিল, এমন সময়ে সংবাদ আসিল যে আকবরের বাহিনী আসিতেছে। তথন স্থলেমান রোটাস হইতে তাঁহার দৈত্রবাহিনী দরাইয়া লইলেন। ইহার পর আলী কুলী খান, হাজী মুহম্মদ সীস্তানী ও থান-ই-থানান মুনিম থানের মধ্যস্থতায় আক্বরের সহিত সন্ধিস্থাপন করেন। সন্ধিস্থাপনের পূর্বাহ্ন পর্যস্ত স্থলেমান কররানীর অক্ততম সেনাপতি কালাপাহাড় আলী কুলী থানের নিকট উপস্থিত ছিলেন। ইহার পর ১৫৬৭ খ্রীষ্টাব্বে আলী কুলী থান আবার আকবরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন এবং আকবর কর্তৃক পরিচালিত বাহিনীর সহিত যুদ্ধ কবিয়া পরাজিত ও নিহত হন। তথন আলী কুলী খান কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত জমানীয়া নগরের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ আসাত্মাহ, ফুলেমান কররানীর নিকটে লোক পাঠাইয়া জমানীয়া নগর স্থলেমানকে সমর্পণ করিবার প্রস্তাব করেন। স্থলেমান এই প্রস্তাব গ্রহণ কবেন এবং জমানীয়া নগর অধিকারের জন্ম এক দৈন্মবাহিনী প্রেরণ করেন। কিন্তু ইতিমধ্যে খান-ই-খানান মুনিম খান দত প্রেরণ করিয়া আসাত্সলাহ কে বশীভূত করেন: তথন স্থলেমানের সেনাবাহিনী প্রত্যাবর্তন করিতে বাধ্য হয়। স্থলেমানের প্রধান উজীর লোদী থান এই সময়ে শোন নদীর তীরে উপস্থিত ছিলেন: তিনি থান-ই-থানানের সৃহিত সন্ধি করিলেন। ইহার পর স্থলেমান কররানী খান-ই-খানান মুনিম খানের সহিত পাটনার নিকটে দেখা কবিলেন এবং আকবরের নামে মুদ্রাঙ্কন করাইতে ও খুৎবা পাঠ করাইতে প্রতিশ্রুত হইলেন। এই প্রতিশ্রুতি স্থলেমান বরাবর পালন করিয়াছিলেন। স্থলেমানের সহিত যথন মুনিম থান দাক্ষাৎ করেন, তিনি তাঁহার লোকজন লইয়া পাটনার ৫৷৬ ক্রোশ দূরে পৌছিলে হুলেমান স্বয়ং গিয়া তাঁহাকে স্বাগত জানান এবং তাঁহার সহিত আলিঙ্গনবদ্ধ হন। অতঃপর মুনিম থান স্থলেমানকে নিজের শিবিরে নিমন্ত্রণ করিয়া এক ভোজ দেন। পরদিন তিনি হুলেমানের শিবিরে যান। এই সময়ে কোন কোন আফগান নায়ক মুনিম থানকে বন্দী করিতে পরামর্শ দেন, কিন্ত লোদী থানের পরামর্শ অফুসারে স্থলেমান এই প্রস্তাব অগ্রাহ করেন; অতঃপর লোদী থান ও স্থলেমানের পুত্র বায়াজিদ মুনিম থানের শিবিরে ধান। ইহার পর মূনিম থান জৌনপুরে এবং ফলেমান বাংলায় প্রত্যাবর্তন করেন। স্থালমান ইহার পর আর কথনও আক্বরের অধীনতা অম্বীকার করেন নাই।

ভিনি সিংহাসনেও বসেন নাই, যদিও 'আলা হজরং' উপাধি লইয়াছিলেন এবং সম্পূর্ণভাবে রাজার মতই আচবণ করিতেন। বিজ্ঞ ও বিশ্বস্ত প্রধান উজীব লোদী থানের পরামর্শের দকণই স্থালমান কুটনৈতিক ব্যাপাবে সাফল্য অর্জন করিয়াছিলেন এবং কোন বিপজ্জনক অভিযানে প্রবৃত্ত হন নাই। স্থালমানের আমলে গৌড নগরী অত্যস্ত অস্বাস্থাকর হইয়া পডায় স্থালেমান টাগুতে তাঁহাব রাজধানী স্থানাস্তবিত করিয়াছিলেন।

এই সময়ে বাংলার প্রতিবেশী হিন্দু রাজ্য উডিয়া একেব পব এক শক্তিহীন রাজার সিংহাসনে আবোহণ এবং অমাত্য ও সেনানাযকদেব আত্যন্তবীণ কলহেব ফলে তুর্বল হইয়া পডিয়াছিল। হবিচন্দন মৃকুন্দদেব নামে একজন মন্ধী এই সময়ে খুব শক্তিশালী হইয়া উঠিযাছিলেন। চক্রপ্রতাপ দেব ও নবসিংহ জেনা নামে তুইজন রাজা অল্পকাল বাজত্ব করিয়া নিহত হইবাব পব মৃকুন্দদেব বঘুবাম জেনা নামে একজন বাজপুত্রকে সিংহাসনে বসাইলেন। কিন্তু ২৫৬০-৬১ খ্রীষ্টাপে মৃকুন্দদেব নিজেই সিংহাসনে আরোহণ কবিলেন এবং বাজ্যে শৃদ্খলা আনয়নকরিলেন। ইব্রাহিম স্ব নামে মৃকুন্দদেব তাঁহাকে জমি দিয়াছিলেন এবং বাংলাব স্থলতানের নিকট তাঁহাকে সমর্পণ কবিতে বাজী হন নাই। ১৫৬৫ খ্রীষ্টান্দে মৃকুন্দদেব আকবরেব আহুগত্য স্বাকাব কবেন এবং আকববকে প্রতিশ্রুতি দেন ধ্ব, স্কুন্দদেব আকবরেব আহুগত্য স্বাকাব কবেন এবং আকববকে প্রতিশ্রুতি দেন ধ্ব, স্কুন্দদেব আকবরেব আহুগত্য স্বাকাব কবেন, তবে তিনি ইব্রাহিম স্বকে দিয়া বাংলা আক্রমণ কবাইবেন। মৃকুন্দদেব নিজে একবাব পশ্চিমবঙ্গেব সাতগাঁও পর্যন্ত অগ্রসর হন এবং গঙ্গাব কূলে একটি ঘাট নির্মাণ করান।

১৫৬৭-৬৮ খ্রীষ্টাব্দের শীতকালে আকবব যথন চিতোর আক্রমণে লিপ্ত—সেই সময়ে স্থলেমান তাঁহার পুত্র বাযাজিদ এবং ভ্তপূর্ব মোগল সেনাধাক্ষ সিকন্দব উজবকের নেতৃত্বে উড়িয়ায় এক সৈল্পবাহিনী পাঠাইলেন। ইহাবা ছোটনাগপুর ও ময়ুরভঞ্জেব মধ্য দিয়া অগ্রদর হইলেন। ইহাদেব প্রতিবোধ কবিবাব জক্ত মুকুন্দদেব ছোট রায় ও বঘূভঞ্জ নামক তৃই ব্যক্তির অধীনে এক সৈল্পবাহিনী পাঠাইলেন, কিন্তু এই তৃই ব্যক্তি বিশাস্থাতকতা করিয়া তাঁহারই বিক্রতা করিল। মৃকুন্দদেব তথন কটসামা তৃর্গে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন এবং অর্থ দারা বায়াজিদের অধীন একদল সৈল্পকে বশীভূত করিলেন। অতঃপর মৃকুন্দদেবের সহিত বিশাস্থাতকদের যুদ্ধ হইল এবং এই মৃক্রে মৃকুন্দদেব ও ছোট রায় নিহত হইলেন।

নারঙ্গাড়ের সৈক্তাধ্যক্ষ রামচন্দ্র ভঞ্জ (বা তুর্গা ভঞ্জ ) উড়িয়ার সিংহাদনে আরোহণ করিলেন, কিন্তু স্থলেমান বিশাদঘাতকতা করিয়া তাঁহাকে বন্দী ও বধ করিলেন। এইভাবে তিনি ইব্রাহিম স্বকেও প্রথমে আত্মসমর্পণ করিতে বলিয়া তাহার পর হাতের মুঠার মধ্যে পাইয়া বধ কবিলেন।

ভাজপুর অঞ্চল হইতে স্থলেমানের অক্সতম দেনাপতি কালাপাহাড়ের\* অধীনে একদল অশ্বারোহী আফগান দৈল্ল পুনীর দিকে অসম্ভব ক্রতগতিতে রওনা হইল এবং অক্সকালের মধ্যেই তাহারা একরপ বিনা বাধায় পুরী অধিকার করিল। তাহারা জগন্নাথ-মন্দিরেব ভিতর সঞ্চিত বিপুল ধনরত্ব অধিকার করিল, মন্দিরটি আংশিকভাবে বিধ্বস্ত করিল এবং মৃতিগুলিকে খণ্ড খণ্ড করিয়া নোংবা স্থানে নিশ্বিপ্ত করিল। বহু সোনার মৃতি সমেত অনেক মণ সোনা তাহার। হন্তগত করিল। মোটের উপর, অল্প কিছু কালের মধ্যেই সমগ্র উড়িয়া স্থলেমান কর্রানীর অধিকারভূক্ত হইল। এই প্রথম উড়িয়া মুদলমানের অধীনে আদিল।

<sup>\*</sup> হলেমান কর্রানার সেনাপাত কালাপাহাড হিন্দু রাজ্যের বিক্ত্নে অভিযান এবং হিন্দু দর মন্দির ও দেবমৃতি ধ্বংস করার জগু ইণিহাসে খ্যাত হত্যা আছেন। ইনি প্রথম জীবনে হিন্দু ও ব্রাহ্মণ ছিলেন এবং পরবভীকালে মুদলমান ২স্রাছিলেন বলিয়া কিংবদন্তী আছে। বিস্ত এই কিংবদন্তীর কোন ভিত্তি নাহ। আবুল ফঞ্লের 'আকবর-নামা', বদাওনীর নন্ত্থ্ব্-উৎ-ভওয়ারিখ' এবং নিয়ামতৃল্লাহ্র 'মথজান-হ-আফগানী' ২ইতে প্রামাণিকভাবে জানিতে পারা যার যে, কালাপাহাড় জন্ম নুদলমান ও আফগান ছিলেন। তিনি নিকন্দর সুথের ভ্রাতা ছিলেন; তাহার নামান্তর "রাজু"; শেবোক্ত বিষয়টি হইতে অনেকে কালাপাহাড়কে হিন্দু মনে করিয়াছেন, কিন্ত "রাজ্" নাম হিল্ ও মুসলমান ডভর সম্প্রনায়ের মধ্যেই প্রচলিত। এই কালাপাতাড হসলাম শাহের রাজত্কাল হৃহতে সুণ করিয়া দাউদ কররানীর রাজত্বলাল প্রস্ত বাংলার দৈল্প-বাহিনীর অন্তত্ম অধিনায়ক ছিলেন। দাউদ কররানীর মৃত্যুর সাত বৎসর পরে ১৫৮৩ খ্রীষ্টাব্দে মোগল রাজশক্তির সহিত বিজোহী মাসুম কাবুলীর যুদ্ধে কালাপাহাড় মাসুমের হট্রা সংগ্রাম করেন এবং ভাহাতেই নিহত হন। ইনি ভিন্ন আয়ও একল্পন কালাপাহাড ছিলেন, তিনি পঞ্চদৰ শতাক্ষীর শেব পাদে বর্তমান ছিলেন। তিনি বাহ লোল লোগী ও দিকপর লোদীর সমনামত্তিক এবং তাঁছাদের রাজত্কালে গুরুত্বপূর্ণ রাজপদসমূহে অধিন্তিও ছিলেন। কেন এহ এইঞ্নের "কালাপাহাড়" নাম হইরাছিল, ভাষা বলিতে পারা যায় না। 'রিরাল-উস্-সলাভীন'-এর মতে কালাপাহাড় বাবরের অস্ততম আমীর ছিলেন এবং আকবরের দেনাপতিরূপে উডিয়া জর कत्रिक्षांहित्सनः এই प्रव कथा अत्क्यात्त्र खम्लकः। द्वर्गाहत्रव प्राम्नाम कारात्र 'वान्नामात्र সামাজিক ইতিহাস' প্রছে কালাপাহাড় সম্বন্ধে বে বিষরণ দিয়াছেন, তাহা সম্পূর্ণ কাল্লসিক, সতে)র বিন্দুবাপাও ভাহার মধ্যে মাই।

স্থলেমান কররানীব রাজস্কালের প্রায় পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে কোচবিহারে এক মৃতন বান্ধবংশের অভ্যাদয় হইয়াছিল। এই বংশের প্রতিষ্ঠাতা বিশ্বসিংহ অভ্যন্ত শক্তিশালী নুপতি ছিলেন এবং "কামতেশ্বর" উপাধিগ্রহণ কবিয়াছিলেন, কিন্ত বাংলার স্থলতান ও অহোম বাজার সহিত তিনি মৈত্রীব সম্পর্ক রক্ষা করিয়াছিলেন। তাঁহাব দ্বিতীয় পুত্র নরনাবায়ণ ( রাজত্বকাল আফুমানিক ১৫৩৮-৮৭ এ: ) ও তৃতীয় পুত্র শুক্লধ্বজ (নামান্তব "চিলা রায") এই নীতি অমুসবণ করেন নাই। তাঁহাবা অহোমবাজকে কয়েকবার আক্রমণ করিয়া পবাজিত করিলেন এবং অবশেষে স্থলেমান কববানীব বাজ্য আক্রমণ কবিলেন। কিন্তু স্থলেমানেব বাহিনী তাঁহাদেব পরাজিত কবিল এবং গুরুধ্বজকে বন্দী কবিল। **অতঃপব স্থলেমানেব বাহিনী কোচবিহাব আক্রমণ কবিল এবং স্থদ্ব তেজপুব** পর্যন্ত হানা দিল, কিন্তু কোচবিহাব ও কামনপে স্থায়ী অধিকাব স্থাপন না কবিয়া তাহাবা কেবলমাত্র হাজো, কামাখ্যা ও অ্যান্ত স্থানেব মন্দিবগুলি ধ্বংদ কবিয়া ফিবিয়া আদিল। কিংবদস্তী অন্ত্সাবে কালপাহাড এই অভিযানে নেতৃত্ব কবিয়াছিলেন। স্থলেমান স্বয়ং কোচবিহাবের বাজধানী অববোধ কবিয়া প্রায জমু কবিষা ফেলিয়াছিলেন, কিন্তু উডিয়ায় এক অভ্যুত্থানের সংবাদ পাইয়া তিনি অংবোধ প্রত্যাহার কবিয়া ফিবিয়া আসিতে বাধ্য হন। ক্ষেক বংসব বাদে লোদী খানের প্রামর্শে স্থলেমান শুক্লধ্বজকে মুক্ত ক্বিয়া দেন। এই সম্যে মোগলদেব বাংলা আক্রমণ আসন্ন হইয়া উঠিতেছিল , কোচবিহাবকে খুশী বাধিতে পাবিলে হয় তো এই আক্রমণে তাহাব সাহাধ্য পাওয়া ষাইবে—এইরূপ চিস্তাই শুক্লধবন্ধকে মৃক্তি দেওয়ার কারণ বলিয়া মনে হয়। যাহা হউক, স্থলেমানের জীবদ্দশার মোগলেবা বাংলা আক্রমণ কবে নাই। স্থলেমান ১৫৭২ খ্রী:ব ১১ই অক্টোবব তারিখে পরলোকগমন কবেন।

# (৩) বায়াজিদ কররানী

স্বেমানের মৃত্যুর পর তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র বায়াজিদ তাঁহাব স্থলাভিষিক্ত হইলেন। কিন্তু বায়াজিদ তাঁহার উদ্ধত আচবণ ও কর্কণ ব্যবহাবের জন্ম অন্তর সময়ের মধ্যেই অমাত্যদের নিকট অপ্রিয় হইয়া উঠিলেন। ফলে একদল অমাত্য —ইহাদের মধ্যে লোহানীরাই প্রধান-তাঁহার বিরুদ্ধে চক্রান্ত করিলেন। স্থলেমানের ভাগিনের ও জামাতা হন্ত ইহাদের সঙ্গে বোগ দিয়া বারাজিদকে হত্যা করিলেন; কিন্ত তিনি স্বয়ং লোদী থান ও অক্যান্ত বিশ্বস্ত অমাত্যদের হাতে বন্দী হইয়া নিহত হইলেন। বারাজিদ কর্রানী স্বন্ধকালীন রাজত্বের মধ্যেই আকবরের অধীনতা অস্বীকার করিয়া নিজের নামে খুৎবা পাঠ ও মৃদ্রা উৎকীর্ণ করাইয়াছিলেন।

## (৪) দাউদ কররানী

হন্ত্যকে বধ করিয়া অমাত্যেরা স্থলেমানের দিতীয় পুত্র দাউদকে সিংহাসনে বসাইলেন। তরুণবয়স্ক দাউদ করবানী অত্যন্ত নির্বোধ ও উত্তপ্তমন্তিক প্রকৃতিব ছিলেন; উপরস্ক তিনি ছিলেন অতিমাত্রায় চুশ্চরিত্র ও মছাপ। অমাত্যদের অপমান করিয়া এবং সন্থাব্য প্রতিদ্বনী জ্ঞাতিদিগকে বিশ্বাসঘাতকতার সহিত হত্যা করিয়া তিনি অনতিবিলধেই বহু শক্র সৃষ্টি করিলেন। কুৎব্ খান, গুজুর্ কর্রানী প্রভৃতি স্বার্থপর অমাত্যদের কুমন্ত্রণায় দাউদ লোদী থানের মত স্থবোগ্য ও বিশ্বস্ত মন্ত্রীর প্রতি অপ্রসন্ন হইলেন এবং লোদী থানের জ্ঞামাতা (তাজ থানের পুত্র) যুস্ক্ষকে হত্যা করিলেন। দাউদও বায়াজিদের মত আকবরের অধীনতা অস্বীকার করিয়া নিজের নামে খুৎবা পাঠ ও মুন্তা উৎকীর্ণ করাইলেন।

দাউদ বাংলার সিংহাদনে বিশিবার পর আফগানদের প্রধান দেনাপতি গুজুর্ থান বায়াজিদের পুত্রকে বিহারের সিংহাদনে বদাইলেন। এ কথা শুনিয়া দাউদ বিহার নিজের দথলে আনিবার জন্ম লোদী থানের অধীনে এক বিশাল দৈন্মবাহিনী বিহাবে পাঠাইলেন; ইতিমধ্যে আকবরও বিহার অধিকার করিবার জন্ম থান-ই-খানান মৃনিম থানকে প্রেরণ করিয়াছিলেন। এই সংবাদ পাইয়া লোদী খান ও গুজুর্ থান নিজেদের বিরোধ মিটাইয়া ফেলিলেন এবং মৃনিম থানকে অনেক উপহার দিয়া ও আমুগত্যের শপ্থ গ্রহণ করিয়া শাস্ত করিলেন।

তথন দাউদ লোদী থানের উপর ক্র্ছ হইয়া তাঁহাকে দমন করিবার জন্ত স্বয়ং এক দৈল্যবাহিনী লইয়া বিহারে গেলেন; কোন কোন বিরোধিপক্ষীয় লোককে তিনি দমনও করিলেন। ইতিমধ্যে আকবর তাঁহার গুজরাট অভিযান সমাপ্ত করিয়া মুনিম থানকে আরও অনেক দৈল্য পাঠাইয়াছিলেন। ইহাদের পাইয়া মুনিম থান ফুক্বাতা করিলেন এবং ত্রিমোহনী (আরার ১২ মাইল উত্তরে অবস্থিত)

শর্মন্ত অগ্রস্ব হইলেন। তথন দাউদ কুংলু লোহানী ও গুজুর থানের এবং শ্রীহরি নামে একজন হিন্দুব পরামর্শে লোদী থানেব কাছে খুব করুণ ও বিনীতভাবে আবেদন জানাইয়া বলিলেন যে তাঁহাব বংশেব প্রতি আহুগত্য যেন তিনি ত্যাগ না করেন, লোদী থানকে তাঁহাব শিবিবে আদিবাব জন্ম তিনি বিনীত অহুবোধ জানাইলেন। কিন্তু লোদী থান তাঁহাব শিবিবে আদিলে দাউন তাঁহাকে বধ কবিলেন। ইহাব ফলে আফগানদেব মধ্যে বিবাট ভাঙন ধবিল। এদিকে মোগল বাহিনী সাবধানতাব সহিত হুশুগুলভাবে অগ্রস্ব হইয়া পাটনাব নিকটে পৌছিল। পাটনায় দাউন প্রতিবক্ষা-বাহ বচনা কবিয়া অবস্থান কবিতেছিলেন।

**অভঃশর আকবব স্ব**য়ং বছ কামান ও বিশাল বণহস্তী সমেত এক নৌবহব শইয়া বিহারে আসিয়া মুনিম খানের সহিত যোগ দিলেন ( তবা আগত, ১৫৭৪ খ্রীঃ)। আকবব দেখিলেন যে পাটনাব (গঙ্গাব) ওপাবে অবস্থিত হাজীপুব তুর্গ অধিকাব করিতে পাবিলে পাটনা অধিকাব কবা সহ্দ্সাধ্য হইবে। তাই তিনি **৬ই আগষ্ট ক**যেক ঘন্টা যুদ্ধের পর হাঙ্গীপুর হুর্গ অধিকার করিলেন এবং তাহাতে আগুন লাগাইয়া দিলেন। ইহাতে দাউদ অত্যন্ত ভয পাইয়া গেলেন এবং সেই বাত্রেই সদলবলে জলপথে বাংলায় পলাইয়া গলেন, পলাইবার সময় অনেক আফগান জলে ডুবিয়া মবিল। দাউদের দৈলদেব লইয়া সেনাপতি গুজ্ব থান স্থলপথে বাংলায গেলেন। মোগলেবা পব দিন সকালে পাটনাব পবিত্যক্ত ছুগ অধিকার করিল। ভাবপব আকবব স্বয় মোগল বাহিনীব নেতৃত্ব করিয়া এক দিনেই দবিষাপুবে ( পার্টনা ও মুক্লেবেব মধ্যপথে অবস্থিত ) পীছিলেন। ইহাব পর আকবব ফিরিয়া গেলেন, কিন্তু মুনিম থান ১৩ই আগস্ট তাবিথে ২০,০০০ দৈক্ত লইয়া বাংলার দিকে বওনা হইলেন এবং বিনা বাধায় স্থবজগভ, মুক্তেব, ভাগলপুর ও কহলগাঁও অধিকাব কবিষা তেলিযাগডি গিবিপথেব পশ্চিমে পৌছিলেন। দাউদ এখানে প্রতিরোধ-ব্যুহ বচনা কবিয়াছিলেন। সেনাপতি ধান-ই-থানান ইসমাইল থান সিলাহ দাব মোগল বাহিনীকে সাময়িক-ভাবে প্রতিহত কবিলেন। কিন্তু মজনূন থান কাকণালেব নেতৃত্বে মোগল অবারোহী বাহিনী স্থানীয় জমিদাবদের সাহায়ে বাজমহল পর্বতমালাব মধ্য দিয়া তেলিয়াগড়িকে দক্ষিণে ফেলিয়া বাথিয়া চলিয়া গেল। তথন আফগানবা যুদ্ধ না করিয়াই পলাইয়া গেল এবং মুনিম খান বিনা বাধায় বাংলার রাজধানী টাগুায় প্রবেশ করিলেন (২৫শে সেপ্টেম্বর, ১৫৭৪ খ্রীঃ)।

দাউদ কররানী তথন শাতগাঁও হইয়া উড়িয়ায় পলায়ন করিলেন। মৃনিম থান রাজা তোড়রমল ও মৃহম্মদ কুলী থান বরলাদকে তাঁহার পশ্চালাবনে নিযুক্ত করিলেন। অক্যান্ত আফগান নায়কেরা উত্তর-পশ্চিমবন্ধ ও দক্ষিণ বন্ধে গিয়া সমবেত হইলেন; কালাপাহাড়, স্থলেমান থান মনক্লী ও বাবৃষ্ট মনক্লী ঘোড়াঘাটে গেলেন; তাঁহাদের দমন করিবার জন্ত মৃনিম থান মজন্ন থান কাকশালকে ঘোড়াঘাটে পাঠাইলেন; মজন্ন থান স্থলেমান থান মনক্লীকে নিহত এবং অন্তান্ত আফগানদের পরাজিত ও বিতাড়িত করিয়া ঘোড়াঘাট অধিকার করিলেন; পরাজিত আফগানরা কোচবিহারে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। ইমাদ থান কররানীর পুত্র জুনৈদ থান কররানী ইতিপুর্বে মোগলদের দলে যোগদান করিয়াছিলেন, কিন্ধ এখন তিনি বিজ্ঞোহী ইইলেন এবং ঝাড়গণ্ডের জন্ধণ হইতে বাহিব হইয়া রায় বিহাবমল্ল ও মৃতমদ থান গথরকে পরাজিত ও নিহত কবিলেন। এদিকে মাহ মৃদ্ থান ও মৃহম্মদ থান নামে চুইজন নায়ক সবকার মাহ মৃদাবাদের অন্তর্গত সেলিমপুর নগর অধিকার করিয়াছিলেন। রাজা তোড়বমল্ল কর্তৃক প্রেরিত একদল সৈন্ত মাহ্মদ থানকে পরাজিত ও মৃহম্মদ থানকে নিহত করিয়া সেলিমপুর অধিকার করিল। তথন জ্নৈদ থান আবার ঝাড়থণ্ডবংজক্রন্য মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

এদিকে মোগল সৈক্যাধাক্ষ মৃহত্মদ ক্নী খান ববলাস সাতগাঁওয়ের ৪০ মাইল প্রে গিয়া উপস্থিত হইলেন। তথন আফগানবা সাতগাঁও ছাড়িয়া পলায়ন কবিল। মোগল বাহিনী সাতগাঁও অধিকার করিবার পর সংবাদ আসিল যে দাউদের অন্যতম প্রধান কর্মচারী ও পরামর্শনাতা জীহরি (প্রতাপাদিতাের পিতা) "চত্তর" (খনোর) দেশের দিকে পলায়ন করিভেছেন; তথন মৃহত্মদ কুলী খান জীহরির পশ্চান্ধাবন করিলেন, কিন্তু তাঁহাকে বন্দী করিতে পারিলেন না। রাজা তোড়রমল্ল বর্ধমান হইতে রওনা হইয়া মান্দারণে উপস্থিত হইলেন; দাউদ ইহার ২০ মাইল দ্বে দেবরাক্সারী প্রামে শিবির কেলিয়াছিলেন। তোড়রমল্ল মৃনিম খানের নিকট হইতে সৈত্ম আনাইয়া মান্দারণ হইতে কোলিয়া প্রামে গেলেন। দাউদ তথন হরিপুর (দাঁতনের ১১ মাইল দক্ষিণ-পূর্বে অবস্থিত) প্রামে চলিয়া গেলেন। তথন ভোড়রমল্ল মেদিনীপুরে গেলেন। এখানে মৃহত্মদ কুলী খান বরলাস দেহত্যাগ করিলেন, ফলে মোগল সৈত্মেরা থ্ব হতাশ ও বিশৃদ্ধল হইয়া পড়িল। তথন ভোড়রমল্ল বাধ্য মইয়া মান্দারণে প্রত্যাবর্তন করিলেন। এই সংবাদ পাইয়া ম্নিম খান নৃতন একদল সৈক্ত লইয়া বর্ধমান হইতে রওনা হইলেন।

ভোড়রমরও মান্দারণ হইতে সদৈজে রওনা হইলেন, চেভোতে মুনিম খান ও ভোড়রমল মিলিত হইলেন। তাঁহাদের কাছে সংবাদ আদিল যে, দাউদ হরিপুরে পরিপা খনন, প্রতিরোধ-প্রাচীর নির্মাণ, এবং বনময় পথের গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলি ব্দবক্ষম করিয়া প্রস্তুত হইয়া আছেন। মোগল দৈক্তেরা এই কথা শুনিয়া ভগ্ন-মনোরথ হইয়া পড়িল এবং আর যুদ্ধ করিতে চাহিল না। মুনিম খান ও তোড়রমল্ল তাহাদের অনেক করিয়া বুঝাইয়া যুদ্ধে উৎসাহিত করিলেন এবং স্থানীয় লোকদের সাহায্যে <del>জন্</del>লের মধ্য দিয়া একটি ঘুর-পথ আবিষার করিলেন। এই পথ চলাচলের উপযুক্ত করিয়া লইবার পরে মোগল বাহিনী ইহা দিয়া দক্ষিণ-পূর্বে অগ্রদর হইল এবং নানজুর ( দাঁতনের ১১ মাইল পূর্বে অবস্থিত ) গ্রামে পৌছিল। এখন দাউনকে পশ্চাৎ দিক হইতে আক্রমণের স্থযোগ উপস্থিত হইল। দাউদ ইতিপূর্বে তাঁহাব পরিবারবর্গকে কটকে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। তিনি এখন উপায়ান্তর না দেখিয়া মোগল বাহিনীর সহিত যুদ্ধ করিলেন। স্থবর্ণ-রেখা নদীর নিকটে তুকরোই ( দাতনের ৯ মাইল দূরে অবস্থিত ) গ্রামের প্রাস্তরে ৩রা মার্চ, ১৫৭৫ খ্রী: তারিথে উভয় পক্ষের মধ্যে যুদ্ধ হইল। এই যুদ্ধে দাউদের বাহিনীই প্রথমে আক্রমণ চালাইয়া আশাতীত সাফল্য অর্জন করিল। তাহারা খান-ই-জহানকে নিহত কবিল ও মৃনিম খানকে পশ্চাদপদরণে বাধ্য কবিল। কিন্তু দাউদের নিবু দ্বিতার ফলে তাঁহার বাহিনী শেষ পর্যস্ত পরাজিত হইল। তাঁহার প্রধান সেনাপতি গুজুর খান যুদ্ধে অসংখ্য দৈন্ত সমেত নিহত হইলেন। পরাজিত হইয়া দাউদ পলাইয়া গেলেন। তাঁহার বাহিনীও ছত্তভদ হইয়া পলাইতে লাগিল। মোগল সৈত্তেরা তাঁহাদের পশ্চাদ্ধাবন করিয়া বিনা বাধায় বেপরোয়া হত্যা ও লুঠন চালাইতে লাগিল এবং বহু আফগানকে বন্দী করিল। পরের দিন ৮২ বংসর বয়স্ক মোগল সেনাপত্তি ম্নিম খান অভ্তপূর্ব নিষ্ঠুরতার সহিত সমস্ত আফগান বন্দীকে বধ করিয়া তাহাদের ছিন্নযুত্ত সাজাইয়া আটটি হুউচ্চ মিনার প্রস্তুত করিলেন।

তোড়রমল দাউদের পশ্চাদ্ধাবন করিলেন। দাউদ কোথাও দাঁড়াইতে না পারিয়া শেষ পর্যন্ত কটকে গিয়া দেখানকার তুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। কিন্তু মোগল বাহিনীর বিরুদ্ধে সংগ্রামে সাফল্যলাভেব কোন সম্ভাবনা নাই দেখিয়া তিনি ১২ই এপ্রিল তারিথে কটকের তুর্গ হইতে বাহির হইয়া আসিলেন এবং মুনিম থানের কাছে বশ্রতা স্বীকার করিলেন। ২১শে এপ্রিল তারিখে মুনিম খান দাউদকে উড়িস্তায় জায়গীর প্রদান করিয়া টাঙায় ফিরিয়া আসিলেন।

দাউদ খান নতি খীকার করিলেও ইতিমধ্যে ঘোড়াঘাটে মোগল বাহিনীর শোচনীয় বিপর্বয় ঘটিরাছিল; মুনিম থানের রাজধানী হইতে অভূপন্থিতির স্থাবার नहेम्रा कानाभाराष्ट्र ७ राव्हे यनक्री প্রভৃতি আফগান নামকেরা কুচবিহার হইডে প্রভ্যাবর্তন করিয়া ঘোড়াঘাটে অবস্থিত মোগলদের পরাব্দিত ও বিতাড়িত ক্রিয়াছিল। এই দংবাদ পাইয়া মুনিম খান দৈল্লবাহিনী লইয়া ঘোড়াঘাটের দ্ধিকে রওনা হইলেন। কিন্তু ঘোড়াঘাটে পৌছিবার পূর্বে তিনি গৌড় জয় করিলেন। বর্ষার সময় টাগুার জলো জমিতে থাকার অস্থবিধা হইত বলিয়া মুনিম খান ভাবিমাছিলেন গৌড় জয় করিয়া সেখানেই রাজধানী স্থাপন করিবেন। কিন্তু গৌড় নগরী বহুকাল পরিত্যক্ত হইয়া পড়িয়া ছিল বলিয়া দেখানকার ঘর-বাড়ীগুলি অস্বাস্থ্যকর হইয়া উঠিয়াছিল। সেখানে কয়েকদিন থাকার ফলে মুনিম থানের লোকরা অহুস্থ হইয়া পড়িল এবং কয়েক শত লোক মারা গেল। ফলে মুনিম খানের আর ঘোড়াঘাটে যাওয়া হইল না, তিনি টাভায় প্রত্যাবর্ডন कत्रित्मन । প্রত্যাবর্তনের দশদিন পরে ২৩শে অক্টোবর, ১৫৭৫ খ্রী: ভারিধে মুনিম থান পরলোকগমন করিলেন। তাহার ফলে মোগলদের মধ্যে চরম আতহ ও বিশৃশ্বলা দেখা দিল। তাহাদের এক্যও নষ্ট হইয়া গেল। তথন শক্রয়া চারিদিক হইতে আক্রমণ করিতে লাগিল। বেগতিক দেখিয়া মোগলরা সকলে গৌড়ে সমবেত হইল এবং দেখান হইতে বাংলা দেশ ছাড়িয়া সকলেই ভাগলপুর চলিরা গেল। সেথানে গিরা ভাহারা দিল্লী ফিরিবার উদ্বোগ করিতে লাগিল।

এই সময়ে আকবর হাসান কুলী বেগ ওরফে থান-ই-জহানকে বাংলার শাসনকর্তা নিযুক্ত করিয়া পাঠাইলেন। তিনি ভাগলপুরে পৌছিয়া কিছু মৃক্ষিলে পড়িলেন। তিনি শিয়া বলিয়া সংখ্যাগরিষ্ঠ স্থনী সৈক্তাধ্যক্ষেরা তাঁহার কথা শুনিতে চাহিত না। তোড়লমল্ল মধ্যস্থ হইয়া মিষ্ট বাক্য, চতুর ব্যবহার এবং অকুপন অর্থানের বারা তাহাদের বশীভৃত করিলেন।

থান-ই-জহান সংবাদ পাইলেন বে দাউদ কররানী আবার বিদ্রোহ করিয়ছেন এবং জন্ত্রক, জলেশর প্রভৃতি মোগল অধিকারভূক্ত অঞ্চল জয় করার পরে সমগ্র বাংলাদেশ পুনরধিকার করিয়াছেন; ঈশা থান পূর্ব বঙ্গের নদীপথ হইতে শাহ বরদী কর্তৃক পরিচালিত মোগল নৌবহরকে বিতাড়িত করিয়াছেন; জুনৈদ কররানী দক্ষিণ-পূর্ব বিহারে দৌরাজ্য করিতেছেন এবং গলপতি শাহ ভাকাতি করিতেছেন, কেবলমাজ হাজীপুরে মুজাফফর থান ভূরবতী জনেক কটে মোগল ঘাঁটি রক্ষা করিতেছেন।

যুদ্ধ করিন্তে অনিজুক সৈপ্তাধ্যক্ষদের তোড়রমন্ত্রের সাহাব্যে অনেক কটে বুবাইবার পারে থান-ই-জহান উচ্চাদের গইরা বাংলার দিকে অপ্রলর হইজেন। তেলিয়াগড়ি তাঁহারা সহজেই অধিকার করিলেন এবং এথানকার আফগান সৈপ্তাধ্যক্ষকে তাঁহারা বধ করিলেন। দাউদ পশ্চাদপদরণ করিয়া রাজমহলে পিয়া সেথানে পরিখা খনন করিয়া অবস্থান করিছে লাগিলেন। থান-ই-জহান উাহার মুখোমুখি হইয়া অনেকদিন রহিলেন, কিন্তু আক্রমণ করিতে পারিলেন না। তথন আক্রম বিহারের সৈপ্তবাহিনীকে থান-ই-জহানের সাহাব্যে ঘাইতে বলিলেন এবং খান-ই-জহানকে কয়েক নোকা বোঝাই অর্থ ও মুদ্দের সরঞ্জাম পাঠাইলেন। গজপতির ভাকাতির ফলে নোগলদের খোগাখোগ-ব্যবস্থা বিপর্যন্ত হইতেছিল, আক্রম উাহাকে দমন করিবার জন্ত তাঁহার অন্তত্ম সভাসদ শাহবাজ খানকে প্রেরণ করিলেন।

১০ই জুলাই, ১৫৭৬ ঞ্জীঃ তাবিখে বিহারের মোগল সৈক্সবাহিনী রাজমহলে ধান-ই-জহানের দহিত থোগ দিল। ১২ই জুলাই মোগলদের সহিত আফগানদেব এক প্রচণ্ড যুদ্ধ হইল। বহুক্ষণ যুদ্ধ কবিবার পরে আফগানবা সম্পূর্ণভাবে পরাজিত হইল। এই যুদ্ধে জুনৈদ কর্রানী গোলার আঘাতে নিহত হইলেন, উভিক্সার শাসনকর্তা জহান খানও মারা পড়িলেন, কালাপাহাড় ও কুৎলু লোহানী আহত অবস্থায় পলায়ন করিলেন। দাউদ কর্রানী বন্দী হইলেন। খান-ই-জহান তাঁহার প্রাণ রক্ষা করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু আমীরদের নির্বন্ধে তিনি দাউদকে সন্ধিত্তক্রের অপরাধে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করিলেন। দাউদের মাখা ঝাটিয়া ফোলিয়া আক্রব্রের নিকট পাঠানো হইল।

অতংপর থান-ই-জহান সপ্তগ্রামে পেলেন এবং যে সব আফগান সেথানে তথনও গোলযোগ বাধাইতেছিল, তাহাদের দমন করিলেন। দাউদের সম্পদ ও পরিবারের জিমাদার মাহ্ম্দ থান থাস-থেল ওরফে "মাটি" তাঁহার নিকট পর্যুব্ত হইলেন। তথন আফগানদের নিজেদের মধ্যেই বিরোধ বাধিল এবং তাহাদের অক্তর্জন নেতা জমশেদ তাঁহার প্রতিদ্বীদের হাতেই নিহত হইলেন। অবশেষে দাউদের জননী নৌলাধা ও দাউদের পরিবারের অন্তান্ত লোকেরা থান-ই-জহানের কাছে আজ্বসমর্পন করিলেন। "মাটি" আত্মসমর্পন কবিতে আদিয়া থান-ই-জহানের আক্তান্ত নিহত হইলেন।

বাংলার প্রথম আফগান শাসক শের শাহ্ন এবং শেষ আফগান শাসক দাউল

करतानी। चाक्रगानता में हिलिन वरमत अपन भामन करिशोहितन। १८१७ औहोरन गाउँएमत भन्नान ७ निधानत महन जानहे बारनात है जिहारमत चाक्रगान मूग ममाश हहेन। चरण गाउँएमत मृज्य भरता वारनाएगर चरनक चरान चाक्रगान नामरकर्मा निरम्भात चार्यान भागन महिल्य चरनक ममम नागिम्नाहिन। जाहारमत मन्पूर्व-ভাবে गमन वा वनाकृत करिएल (मांभन महिल्य चरनक ममम नागिम्नाहिन।\*

<sup>+</sup> वर्जनान शतिराहरत छोद्रिवित विधिन्न छवा स्त्रोहरवन्न 'छन्नवित्रर-छन-छन्नाकर', चात्न क्यरनन 'बाक्यननाना', व्यावश्वाह त 'लादिव-हे-मानेनी' व्यक्ति अह हहेरछ नःगृहीछ इरेनाह ।

### **ख**ष्टेघ भाजिएकप

# মুঘল (মোগল) যুগ

### ১। মুঘল শাসনের আরম্ভ ও অরাজকতা

১৫৭৬ খ্রীষ্টাব্দে দাউদ থানের পরাজয় ও নিধনের ফলে বাংলা দেশে মৃহল্য লমাটের অধিকার প্রবর্তিত হইল। কিন্তু প্রায় কৃতি বংসর পর্যন্ত মৃহলের রাজ্যালাসন এদেশে দৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। বাংলাদেশে একজন মৃহল স্থবাদার ছিলেন এবং অল্প কয়েকটি য়ানে সেনানিবাস স্থাপিত হইয়াছিল। কিন্তু কেবল রাজধানী ও এই সেনানিবাসগুলির নিকটবর্তী জনপদসমূহ মৃহল শাসন মানিয়া চলিত। অক্সত্র অরাজকতা ও বিশৃন্ধলা চরমে পৌছিয়াছিল। দলে দলে আফগান সৈল্প ল্যুক্তরাজ করিয়া ফিরিত—মৃহল সৈল্পেরাও এইভাবে অর্থ উপার্জন করিছ। বাংলার জমিদারগণ স্বাধীন হইয়া "জোর বার মৃল্প্রক তার" এই নীতি অক্সরণপূর্বক পার্শ্ববর্তী অঞ্চল দখল করিতে সর্বদাই সচেষ্ট ছিলেন। এক কথার বাংলা দেশে আটশত বংসর পরে আবার মাৎস্ত-ভারের আবির্ভাব হইল।

দাউদ খানকে পরাজিত ও নিহত করিবার পরে, তিন বৎসরের অধিককাল দক্ষতার সহিত শাসন করিবার পর থান-ই-জহানের মৃত্যু হইল (১৯ ডিসেম্বর, ১৫৭৮)। পরবর্তী স্থাদার মৃজাফফর থান এই পদের সম্পূর্ণ অবোগ্য ছিলেন। এই সময় সম্রাট আকবর এক নৃতন শাসননীতি মৃঘল সাম্রাজ্যের সর্বত্র প্রচলিত করেন—সমগ্র দেশ কতকগুলি স্থায় বিভক্ত হইল এবং প্রতি স্থায় সিপাহ সালার বা স্থাদার ছাড়াও বিভিন্ন বিভাগের প্রধান অধ্যক্ষগণ দিল্লী হইতে নির্বাচিত হইয়া আদিল। রাজস্ব আদায়েরও নৃতন ব্যবস্থা হইল। এতদিন পর্বস্থ প্রাদেশিক মৃঘল কর্মচারিগণ যে রকম বেআইনী ক্ষমতা যথেচ্ছ পরিচালনা ও অস্তান্ত রক্ষে অর্থ উপার্জন করিভেন ভাহা রহিত হইল। ফলে স্থবে বাংলা ও বিহারের মৃঘল কর্মচারিগণ বিস্তোহ ঘোষণা করিল। আকবরের আতা, কার্লের শাসনকর্তা নীর্জা হাক্ষিম একদল ষড়বন্তবারীর প্ররোচনায় নিক্ষে দিল্লীর সিংহাদনে বিস্বাক্ত উলোগ করিভেছিলেন। তাঁহার দলের লোকেরা বিস্তোহীদের সাহায্য করিল। মৃজাফকর থান বিস্তোহীদের সহিত মুদ্ধে পরাজিত হইলেন। বিস্তোহীরা তাঁহাকে বন্ধ কন্থিল (১৯ এপ্রিল, ১৫৮০)। মীর্জা হাক্ষিম সম্রাট বলিরা বিদ্যোহীক

ছইলেন। বাংলার ন্তন স্থবাদার নিষ্ক হইল। মীর্জা হাকিষের পক হইছে । একজন উকীল রাজধানীতে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। এইরপে বাংলাও বিহার মুখল সাদ্রাজ্য হইতে বিচ্ছির হইল। ইহার ফলে আবার অরাজকতা উপস্থিত হইল। আফগান বা পাঠানরা আবার উড়িয়া দখল করিল।

এক বৎসরের মধ্যেই বিহারের বিদ্রোহ অনেকটা প্রশমিত হইল। ১৫৮২ ব্রীঃর ব্রপ্রিল মাসে আকবর থান-ই-আজমকে স্থানার নিযুক্ত করিয়া বাংলায় পাঠাইলেন। তিনি তেলিয়াগডির নিকট যুদ্ধে মাস্তম কাবুলীব অধীনে সন্মিলিত পাঠান বিদ্রোহীদিগকে পরাজিত কবিলেন (২৪ এপ্রিল, ১৫৮০)। কিন্তু বিদ্রোহ একেবারে দমিত হইল না। মাস্তম কাবুলী ঈশা থানের সঙ্গে যোগ দিলেন। পববর্তী স্থানার শাহবাজ থান বছদিন বাবৎ ঈশা থানের সঙ্গে যুদ্ধ করিলেন। কিন্তু তাঁহাকে পবাস্ত করিতে না পারিয়া বাজধানী টাগুায় ফিরিয়া গেলেন। স্থানার ব্রিয়া মাস্তম ও অক্যাক্ত, পাঠান নায়কেরা মালদহ পর্যন্ত অগ্রনর হইলেন। উডিক্সায় পাঠান কংলু থান লোহানী বিদ্রোহ করিয়া প্রায় বর্ধমান পর্যন্ত অগ্রনর হইয়াছিলেন—কিন্তু পরাজিত হইয়া মৃঘলের বশ্বতা স্থীকার করিলেন ( ফুন, ১৫৮৪)।

১০৮৫ খ্রীষ্টাব্দে বাংলায় বিদ্রোহ দমন করিবার জন্ম আকবর অনেক নৃতন বাবস্থা করিলেন, কিন্তু বিশেষ কোন ফল হইল না। অবশেবে শাহবাজ থান মুন্ধ্রের পরিবর্তে তোষণ-নীতি অবলয়ন ও উৎকোচ প্রদান বারা বহু পাঠান বিজ্ঞাহী নায়ককে বন্দীভূত করিলেন। ঈশা থান ও মাহ্ম কাবূলী উভয়েই মুঘলের বন্ধতা স্বীকার করিলেন (১৫৮৬ খ্রীঃ)। কিন্তু পাঠান নায়ক কুৎ শু উড়িছায় নিজপদ্ধবে রাজ্য করিতে লাগিলেন। তিনিও বাংলার দিকে অগ্রসর হইলেন না—শাহবাজ থানও তাঁহার বিরুদ্ধে সৈল্প পাঠাইলেন না। হত্যাং ১৫৮৬ খ্রীষ্টাব্দে বাংলার মুখল আধিপত্য প্নরায় প্রতিষ্টিত হইল। ১৫৮৭ খ্রীঃর শেবভাগে বাংলা দেশে জল্লান্ত হুবার লায় নৃতন শাসনতত্ত্ব প্রতিষ্টিত হইল। শাসন-সংক্রান্ত সমন্ত কার্য কতক-ভলি বিভাগে বিভক্ত হইল এবং প্রত্যেক বিভাগ নির্দিষ্ট একজন কর্মচারীর অধীনস্থ হইল। সর্বোপরি সিপাহ সালার (পরে হুবানার নামে অভিহিত্ত) এবং তাঁহার অধীনে দিওরান (রাজ্য বিভাগ), বধ্নী (সৈল্প বিভাগ), সম্বর ও কালী (ধিওয়ানী ও মৌজবারী বিচার), কোতোয়াল (নগর রক্ষা) প্রভৃত্তি অধ্যক্ষগণ নিযুক্ত হইলেন।

' নৃত্যন ব্যবস্থা অনুসারে ওয়াজির খান প্রথম সিপাহসালার নিরুক্ত হইলেন—
ক্ষিত্ত অনতিকালের মধ্যেই তাঁহার মৃত্যু হইলে ( অন্যট, ১৫৮৭ ) সৈরল খান ঐ
'পলে নিমৃক্ত হইলেন। তাঁহার স্থার্ঘ শাসনকালে ( :৫৮৭-১৫৯৪ ) বাংলাদেশে
আবার পাঠানরা ও জমিদারগণ শক্তিশালী হইয়া উঠিল।

#### ২। মানসিংহ ও বাংলাদেশে মুঘল রাজ্যের গোড়াপত্তন

১৫>৪ এটাবে রাজা মানসিংহ বাংলাদেশের শাসনকর্তা নিযুক্ত হইলেন। পাঁচ হাজার মুখল সৈপ্তকে বাংলাদেশে জায়নীর দিয়া প্রতিষ্ঠিত করা হইল। রাজধানী টাপ্তার পৌছিয়াই ভিনি বিদ্রোহীদিগকে দমন করিবার জন্ম চতুর্দিকে সৈম্ব পাঠাইলেম। তাঁহার পুত্র হিম্মৎসিংহ ভূষণা দুর্গ দখল করিলেন ( এপ্রিল, ১৫৯৫ )। ১৫৯৫ ঞ্রী:র ৭ই নভেম্বর মানসিংহ রাজমহলে নৃতন এক রাজধানীর পত্তন ক্ষিয়া ইছার নাম দিলেন আকবরনগব। শীঘ্রই এই নগরী সমৃদ্ধ হইয়া উঠিল। অভ:পর তিনি ঈশা থানের বিরুদ্ধে অগ্রসর হইলেন এবং পাঠানদিগকে ব্রহ্মপুত্রের পূর্বে আপ্রায় লইতে বাধ্য করিলেন। ঈশা খানের জমিদারীর অধিকাংশ মুক্তন বাজ্যের অন্তর্ভু ত হইল। অস্তান্ত স্থানেও বিজ্ঞাহীরা পরাজিত হইল। ১৫৯৬ **ঞ্রাঃর বর্বাকালে মানসিংহ** ঘোডাঘাটের শিবিরে গুরুতরব্ধপে পীড়িত হন। এই সংবাদ পাইয়া মান্তম খান ও অভাভ বিজ্ঞোহীরা বিশাল রণতথী লইয়া অগ্রদর হইল। মুখলদের রণভন্নী না পাকায় বিজোহারা বিনা বাধায় খোড়াঘাটের মাত ২৪ মাইল ষুরে আসিয়া পৌছিল। কিন্তু ইতিমধ্যে জল কমিয়া যাওয়ায় তাহারা ফিরিয়া ষাইতে বাধ্য হইল। মানসিংহ হুত্ব হইশ্বাহ বিজ্ঞোহীদের বিরুদ্ধে দৈৱ পাঠাইলেন। ভাহারা বিভাড়িত হইয়া এগারসিন্দুবের ( ময়মনসিংহ ) জন্বলে পলাইয়া আত্মরকা कंदिन।

অতঃশর দ্বলা থান নৃত্তন এক কৃটনীতি অবলখন করিলেন। প্রীপুরের জমিদার
—বারো ভূঞার অক্সতম কেদার রায়কে ঈশা থান আশ্রম দিলেন। কৃচবিহারের
রাজা সন্মীনারায়ণ মৃদলের পক্ষে ছিলেন। তাঁহার জ্ঞাতি ভ্রাতা রখুদেবের সঙ্গে
একবারে ঈশা থান কুচবিহার আক্রমণ করিলেন। লম্মীনারায়ণ মানসিংহের
শাহায় প্রাথনা করিলেন। ১৫৯৬ খ্রীঃর শেষভাগে মানসিংহ সৈক্ত লইয়া অগ্রসর
হওয়ায় ঈশা থান পদায়ন করিলেন। কিন্তু মৃঘল সৈক্ত ফিরিয়া গেলে আবার রঘুদেব
ও ঈশা থান কুচবিহার আক্রমণ করিলেন। ইহার প্রতিহোধের জন্ত মানসিংহ
ভাহার পুত্র দুর্জনসিংহের অধীনে ঈশা থানের বাসন্থান ক্যাভু দথল করিবার শ্রক্ত

ষ্লণথে ও জলপথে নৈক্ত পাঠাইলেন। ১৫৯৭ খ্রীরে ৫ই সেপ্টেম্বর ঈশা থান ও মাক্সম থানের সমবেত বিপুল রণতরী মুখল রণতরী বিধিয়া ফেলিল। মুর্জনসিংহ নিহত হইলেন এবং অনেক মুখল সৈক্ত বন্দী হইল। কিন্তু চতুর ঈশা থান বন্দীদিগকে মুক্তি দিয়া এবং কুচবিহার আক্রমণ বন্ধ করিয়া মুখল সমাটের বশ্বতা খ্রীকার পূর্বক সন্ধি করিলেন। ইহার ছই বংসর পর ঈশা থানের মৃত্যু হইল (সেপ্টেম্বর, ১৫৯৯)।

ভূষণা-বিজেতা মানসিংহের বীর পুত্র হিম্মৎসিংহ কলেরায় প্রাণভ্যাগ করেন (মার্চ, ১৫৯৭)। ছয় মাস পরে চুর্জনসিংহের মৃত্যু হইল। ছয় পুত্রের মৃত্যুতে শোকাত্রর মানসিংহ সম্রাটের অলমভিক্রমে বিশ্রামের জয় ১৫৯৮ প্রীষ্টাব্দে আজমীর গেলেন। তাঁহার জ্যোষ্ঠ পুত্র জগৎসিংহ তাঁহার স্থানে নিযুক্ত হইলেন। কিন্তু অভিরিক্ত মন্তপানের ফলে আগ্রায় তাঁহার মৃত্যু হইলে তাঁহার বালক পুত্র মহাসিংহ মানসিংহের অবীনে বাংলার শাসনকর্তার পদে নিযুক্ত হইলেন। এই স্থযোগে বাংলা দেশে পাঠান বিজ্ঞোহীরা আবার মাথা তুলিল এবং একাধিকবার ম্বল সৈন্তকে পরাজিত করিল। উড়িক্সার উত্তর অংশ পর্বন্ত পাঠানের হন্তগত হইল।

এই সমৃদ্য় বিপর্বয়ের ফলে মানসিংহ বাংলায় ফিরিয়া আদিতে বাধ্য হইলেন।
পূর্ববেশের বিদ্রোহীরা গুরুতর রূপে পরাজিত হইল (ফেব্রুমারী, ১৬০১)। পরবর্তী
বৎসর মানসিংহ ঢাকা জিলায় শিবির স্থাপন করিলেন। শ্রীপুরের জমিদার কেদার
রায় বশ্যতা স্বীকার করিলেন। মানসিংহের পৌত্র মালদহের বিদ্রোহীদিগকে পরাস্ত
করিলেন। এদিকে উড়িয়ার পরলোকগত পাঠান নায়ক কুৎলু খানের শ্রাতুপুত্র
উদমান ব্রহ্মপুত্র নদী পার হইয়া মুঘল থানাদারকে পরাজিত করিয়া ভাওয়ালে
আজায় লইতে বাধ্য করিলেন। মানসিংহ তৎক্ষণাৎ ভাওয়াল যাত্রা করিলেন এবং
উসমান গুরুতররূপে পরাজিত হইলেন। জনেক পাঠান নিহত হইল এবং বহুসংখ্যক
পাঠান রণতবী ও গোলাবারল মানসিংহের হস্তগত হইল। ইভিমধ্যে কেদার রায়
বিদ্রোহী হইয়া ঈশা খানের পুত্র মুসা খান, কুৎলু খানের উজীরের পুত্র দাউদ
খান এবং অক্তান্ত জমিদারগণের সহিত যোগ দিলেন। মানসিংহ ঢাকায়
পৌছিয়াই ইহাদের বিক্রছে সৈল্ভ প্রেরণ করিলেন। কিছু বহুদিন পর্বস্ক
ভাইারা ইছামতী নদী পার হইতে না পারায় মানসিংহ স্বয়ং শাহপুরে উপুদ্ধিত্র
হইকা নিজের হাতী, ইছামড়ীতে নামাইয়া হিলেন। মুঘল সৈনিকেরা ছোড়ায়

চড়িয়া তাঁহার অনুসরণ করিল। এইরণ অসম সাহসে নদী পার হইয়া মানসিংহ বিজ্ঞাহীদিপকে পরান্ত করিয়া বহদ্র পর্যন্ত তাহাদের পশ্চান্ধাবন করিলেন (ফেব্রুয়ারী, ১৬০২)।

এই সমর আরাকানের মগ জলদফারা জলপথে ঢাকা অঞ্চলে বিষম উপস্তেব স্পান্ত করিল এবং ভালার নামিরা কয়েকটি মুখল ঘাঁটি লুঠ করিল। মানলিংছ তাহাদের বিক্ষত্বে সৈন্ত পাঠাইয়া বছকটে তাহাদিগকে পরাস্ত করিলেন এবং তাহারা নৌকায় আশ্রয় গ্রহণ করিল। কেদার রায় তাঁহার নৌবহর লইয়া মগদের সলে যোগ দিলেন এবং শ্রীনগরের মুখল ঘাঁটি আক্রমণ করিলেন। মানদিংহও কামান ও সৈন্ত পাঠাইলেন। বিক্রমপুরের নিকট এক ভীবণ মুদ্ধে কেদার রায় আহত ও বন্দী হইলেন। তাঁহাকে মানদিংহের নিকট লইয়া য়াইবার পূর্বেই তাঁহার মৃত্যু হইল (১৬০৩)। তাঁহার অধীনস্থ বহু পর্তু, শ্রীজ জলদম্য ও বালালী নাবিক হত হইল। অতঃপর মানদিংহ মগ রাজাকে নিজ দেশে ফিরিয়া ঘাইতে বাধ্য করিলেন। তারপর তিনি উসমানের বিক্রছে মুছের আয়োজন করিলেন। উসমান পলাইয়া গেলেন। এইরপে বাংলাদেশে অনেক পরিষাণে শান্তি ও শৃথলা ফিরিয়া আদিল।

#### ৩। জাহাঙ্গীরের রাজত্বের প্রারম্ভে বাংলা দেশের অবস্থা

মুঘল সম্রাট আকবরের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র সেলিম 'লাহালীর' নাম ধারণ করিরা সিংহাদনে আরোহণ করিলেন (১৬০৫)। এই সময় শের আফকান ইন্তলজু নামক একজন তুকাঁ জায়গীরদার বর্ধমানে বাস করিতেন। তাঁহার পত্নী জসামান্ত রূপবতী ছিলেন। কথিত আছে, জাহালীর তাঁহাকে বিবাহের পূর্বেই দেখিরা মুগ্ধ হইয়াছিলেন। সম্ভবত এই নারীরত্ব হন্তগত করিবার জন্তই মানসিংহকে সরাইয়া জাহালীর তাঁহার বিশ্বন্ত ধাত্রী-পুত্র কৃৎবৃদ্ধীন খান কোকাকে বাংলা দেশের স্থবাদার নিযুক্ত করিলেন। কৃৎবৃদ্ধীন খান বর্ধমানে শের আফকানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। উভয়ের মধ্যে বচসা ও বিবাদ হয় এবং উভয়েই নিহত হন (১৬০৭)। শের আফকানের পত্নী আগ্রায় মৃঘল হারেষে কয়েক বংসর অবস্থান করার পর জাহালীরের সহিত তাঁহার বিবাহ হয় এবং পরে নৃর্জাহান নামে তিনি ইতিহালে বিখ্যাত হন।

क्रक्रीत्नत मृष्ट्रात पत कांशांकीत क्की थान गरेमा जिला क्यांकांत्र हरेता

শাদেন। কিন্তু এক বংগরের মধ্যেই তাঁহার মৃত্যু হয় এবং তাঁহার স্থলে ইনলাম বান বাংলার স্বাদার নিষ্ক্ত হইয়া ১৬০৮ থ্রীঃর জুন মাদে কার্যভার প্রহণ করেন। তাঁহার কার্যকাল মাত্র পাঁচ বংগর—কিন্তু এই অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি মানসিংহের আরন্ধ কার্য সম্পূর্ণ করিয়া বাংলা দেশে মুঘলরাজের ক্ষমতা দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করেন।

ইসলাম থানের স্থবাদারীর প্রারম্ভে বাংলা দেশ নামত মুঘল সাঁয়াজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইলেও প্রকৃতপক্ষে রাজধানী রাজমহল, মুঘল ফৌজদারদের অধীনস্থ অন্তর্কটি থানা অর্থাং স্থবক্ষিত সৈন্তের ঘাঁটি ও তাহার চতুর্দিকে বিস্তৃত সামান্ত ভ্রতি মুঘলরাজের ক্ষমতা সীমাবদ্ধ ছিল। ইহার বাহিরে অসংখ্য বড় ও ছোট জমিদার এংং বিদ্রোহী পাঠান নারকেরা প্রায় স্বাধীনভাবেই রাজ্য পরিচালনা কবিতেন। মুঘল থানাব মধ্যে করভোয়া নদীর তীরবর্তী ঘোড়াঘাট (দিনাঞ্চপুর জিলা), আলপসিংও সেরপুর অতাই (ময়মনসিংহ), ভাওয়াল ( ঢাকা ), ভাওয়ালের ২২ মাইল উত্তরে অবস্থিত টোক এবং পদ্মা, লক্ষ্যা ও মেঘনা নদীর সক্ষমত্বলে অবস্থিত বর্তমান নারায়ণগঞ্জের নিক্টবর্তী ত্রিমোহানি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

ষে দকল জমিদার মুঘলের বশুতা স্বীকার করিলেও স্থযোগ ও স্থবিধা পাইলেই বিজোহী হইতেন, তাঁহাদের মধ্যে ইহারা সমধিক শক্তিশালী ছিলেন।

- ১। প্র্বোক্ত ঈশা থানের পুত্র মূলা খান—বর্তমান ঢাকা ও ত্রিপুরা জিলার অর্থেক, প্রায় সমগ্র মৈমনসিংহ জিলা এবং রংপুর, বগুড়া ও পাবনা জিলার কডকাংশ তাঁহার জমিদারীর অন্তর্ভুক্ত ছিল। বাংলা দেশের তৎকালীন জমিদার-পণ বারো ভূঞা নামে প্রাসিদ্ধ ছিলেন, যদিও সংখ্যায় তাঁহারা ঠিক বারো জনছিলেন না। মূলা খান ছিলেন ইচাদের মধ্যে স্বাপেক্ষা শক্তিশালী ও অনেকেই তাঁহাকে নেতা বলিয়া মানিত। এই সকল সহায়ক জমিদারের মধ্যে ভাওয়ালের বাহাদ্র গাজী, সরাইলের হ্বনা গাজী, চাটমোহরের মীর্জা মূমিন (মাহ্মর খান কার্লীর পুত্র), খলসির মধ্ রায়, চাদ প্রভাপের বিনোদ রায়, কতেহাবাদের (করিদপুর) মজলিস কুৎব্ এবং মাতজের জমিদার পলওয়ানের নাম করা ঘাইতে পারে।
- ২। ভ্ৰণার জমিদার সত্রাজিৎ এবং স্থসজের জমিদার রাজা রছুনাথ
  —ইহারা সহজেই মুখনের বস্ততা স্বীকার করেন এবং অস্তান্ত জমিদারদের বিক্তের
  মুখন সৈন্তের সহায়তা করেন। সত্রাজিতের কাহিনী পরে বলা হইবে।

- " তা পালা প্রতাপাদিত্য—বর্তমান মশোহর, খুলনা ও বাধরগছ জিলার 
  ক্ষিকাংশই জাঁহার জমিনারীর অভত্তি ছিল এবং বর্তমান যম্না ও ইছামজী 
  মনীর সন্মন্থলে ধ্যঘাট নামক স্থানে ভাঁহার রাজধানী ছিল। অষ্টান্দ ও উনবিংশ 
  শভাবীর বাংলা সাহিত্যে ভাঁহার শক্তি, বীরত্ব ও দেশভক্তির যে উচ্চুসিত বর্ণমাঃ 
  দেখিতে পাওয়া বায়, তাহার অধিকাংশেরই কোন ঐতিহাসিক ভিত্তি নাই।
- ৪। বাধরগঞ্জ জিলার অন্তর্গত বাকলার জমিলার রামচন্দ্র—ইনি রাজা প্রভাপাদিত্যের প্রতিবেশী ও সম্পর্কে জামাতা ছিলেন। ইনি বৃদ্ধিমান ও বিচক্ষণ রাজনীতিবিদ্ ছিলেন। কবিবর রবীক্রনাথ "বৌঠাকুরাণার হাট" নামক উপস্থাদে তাঁহার যে চিঞ্জ জাঁকিয়াছেন তাহা সম্পূর্ণ কাল্লনিক ও অনৈতিহাসিক।
- ইনি লক্ষ্মণিক্য—বর্তমান নোরাখালি জিলা তাঁহার
   ক্ষমনারীর অন্তর্ভুক্ত ছিল। ইনি লক্ষ্মণমাণিক্যেব পুত্র।
  - ७। আবও অনেক জমিদার—তাঁহাদের কথা প্রসন্ধুক্রমে পরে বলা হইবে।
- 1। বিজ্ঞোহী পাঠান নামকগণ--বর্তমান এইটে (পিলেট) জিলাই ছিল ইহাদের শক্তির প্রধান কেন্দ্রয়ল। ইহাদের মধ্যে বায়াজিদ কবরানী ভিলেন সর্ব-**প্রধান। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনেক** পাঠান নায়কই তাঁহাকে নেতা বলিয়া স্বীকার করিত। তাঁহার প্রধান নহবোগী ছিলেন থাজা উসমান। বিষয়কর তুর্গেশনন্দিনী উপস্থানে ইহাকে অমর করিয়া গিয়াছেন। উদমানেব পিতা থাজা ঈশা উডিক্সার শেষ পাঠান ব্লাকা কুংলু খানের প্রাতা ও উদ্দীর ছিলেন এবং মানসিংহের সহিত সন্ধি করিয়া-ছিলেন। সন্ধির পূর্বেই কুংলু থানের মৃত্যু হইয়াছিল। থাজা ঈশার মৃত্যুর পর পাঠানেরা আবার বিজ্ঞাহী হইল। মানসিংহ তাহাদিগকে পরাজিত করিলেন। গুরিশ্রুৎ নিরাপত্তার জন্ম তিনি উদমান ও অন্ত কয়েকজন পাঠান নায়ককে উড़िजा इटेट्ड मृत्त्र त्राथियात्र षण পूर्व वाश्नात्र स्मिमाति मितनः উডিস্তার এত নিকটে তাহাদিগকে রাখা নিরাপদ মনে না করিয়া এই আদেশ মাকচ করিলেন। ইহাতে বিজোহী হইয়া তাহারা সাভগাঁওয়ে লুঠপাট করিতে আরম্ভ করিল, দেখান হইতে বিভাড়িত হইয়া ভূষণা দুঠ করিল এবং ঈশা খানের সঙ্গে খোগ দিল। ত্রহ্মপুত্রের পূর্বে বর্তমান মৈমনসিংহ জিলার অন্তর্গত বোভাই নগরে উপথান হুগ নির্মাণ করিলেন। তিনি আজীবন ঈশাখান ও শ্বনা থানের সহারভার মুখলনের বিক্তম বৃধ করিবাছেন। পাঠান নারক পূর্বোক বারাজিন, বানিয়াচনের আনিবরার খান ও প্রীচটের খেলাক পঠাক নার্কক্ষ

লকে উদসানের বন্ধুত্ব ছিল। এইরণে উড়িক্সা হইতে বিতাড়িত হইরা পাঠান শক্তি বন্ধপুরের পূর্বতালে প্রতিষ্ঠিত হইল।

বাংলাদেশের পশ্চিম প্রাক্ত অবস্থিত রাজধানী রাজমহল হইতে পূর্বে জিপুরা ও চট্টগ্রামের সীমা পর্বন্ধ বিস্তৃত ভূতাগের অধিকাংশই মূবল রাজশন্তির বিরুদ্ধবাদী বিদ্রোহী নায়কদের অধীন ছিল। রাজমহলের দক্ষিণে ভাগীরবীর পশ্চিম তীরে তিনজন বড় জমিদার ছিলেন—মন্ত্র্য ও বাঁকুড়ার বীর হার্ঘীর, ইহার দক্ষিণ পশ্চিমে পাঁচেতে শাম্স্ খান এবং ইহার দক্ষিণ-পূর্বে হিজলীতে সেলিম খান। ইহারা মূখে মূখলের বশুতা শীকার করিতেন, কিন্তু কথনও স্থবাদার ইসলাম খানের দরবারে উপস্থিত চইতেন না।

# 8। ইসলাম খানের্ কার্যকলাগ—বিজ্ঞোহী জমিদারদের দমন

স্থাদার ইসলাম খান রাজ্যহলে পৌছিবার অল্পকাল পরেই সংবাদ আসিল যে পাঠান উসমান খান সহসা আক্রমণ করিয়া মুঘল খানা আলপসিং অধিকার করিয়াছেন ও খানাদারকে বধ করিয়াছেন। ইসলাম খান অবিলম্ভে সৈন্ত পাঠাইরা খানাটি পুনক্ষার করিলেন এবং বাংলাদেশে মুঘল প্রভূত্বের স্বরূপ দেখিয়া ইহা দৃঢ় রূপে প্রতিষ্ঠিত করিতে মনস্থ করিলেন।

ইসলাম থান প্রথমেই মুসা থানকে দমন করিবার জন্ত একটি হুচিন্তিত পরিকল্পনা ও ব্যাপক আয়োজন করিলেন। রাজা প্রতাপাদিত্য মৃথলের বক্ততা স্থীকার করিয়া কনিষ্ঠ পুত্র সংগ্রামাদিত্যকে উপঢোকনসহ ইসলাম থানের দরবাকে পাঠাইলেন। ছির হইল তিনি সৈক্তসামন্ত ও মুদ্দের সরকাম লইয়া স্বয়ং আলাইপুরে পিয়া ইসলাম থানের সহিত সাক্ষাৎ এবং মুসা থানের বিরুদ্ধে অভিযানে যোগদান করিবেন। জারিন স্বরূপ সংগ্রামাদিত্য ইসলাম থানের দরবারে রহিল। বর্বা শেব হুইলে ইসলাম থান এক বৃহৎ সৈন্তদল, বহুসংখ্যক রণতরী ও বড় বড় ভারবাহী নৌকায় কামান বন্দুক লইয়া রাজমহল হইতে ভাটি অর্থাৎ পূর্ব বাংলার দিকে অঞ্চায় হুইলেন। মালদহ জিলায় গৌড়ের নিকট পৌছিয়া ইসলাম থান পশ্চিম বাংলার পূর্বোক্ত তিনজন জমিদারের বিরুদ্ধে বৈশ্ব পাঠাইলেন। বীর হাষীর জালার থান বিনা মুদ্ধে এবং শান্স্ খান পক্ষাধিক কাল গুরুতর বৃদ্ধ করার পর্য শ্বাম বৃত্ততে বৃদ্ধ করার বিরুদ্ধে বিরুদ্ধ বিরুদ্ধ

মধ্য দিয়া অগ্রদর হইয়া ইনলাম খান পদ্মা নদী পার হইলেন এবং রাজনাহী জিলার অন্তর্গত পদ্মা-তীরবর্তী আলাইপুরে পৌছিলেন (১৬০৯)। নিকটবর্তী পুটিরা রাজবংলের প্রতিষ্ঠাতা অমিদার পীতাঘর, তাতুড়িয়া রাজ-পরগণার অন্তর্গত চিলাক্ষ্মারের জমিদার অনস্ত ও আলাইপুরের জমিদার ইলাহ্ বধ্শ্ ইনলাম খানের
বক্তা খীকার করিলেন।

আলাইপুবে অবস্থানকালে ইসলাম খান ভ্ৰণার জমিদাব রাজা সত্তাজিতের বিরুদ্ধে সৈত্ত পাঠাইলেন। সত্তাজিতের পিতা মুকুন্দলাল পার্থবর্তী ফতেহাবাদের কিবদপুর ) মুঘল ফৌজদারের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্রগণকে হত্যা করিয়া উক্ত স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। মানসিংহের নিকট বস্তাতা স্বীকার করিলেও তিনি স্থাধীন বাজাব ভ্রায় আচরণ করিতেন। তিনি ভ্র্যণা হুর্গ স্কৃঢ় করিয়াছিলেন। মুঘল সৈত্ত আক্রমণ করিলে সত্তাজিৎ প্রথমে বীর বিক্রমে তাহাদিগকে বাধা দিলেন, কিন্তু পরে মুঘলেব বস্তুতা স্থীকার করিলেন এবং ইসলাম খানের সৈল্পের সঙ্গে ঘাগ দিয়া পাবনা জিলার করেকজন জমিদারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিলেন।

পূর্ব প্রতিশ্রুতি মত রাজা প্রতাপাদিত্য আতাই নদীর তীরে ইদলাম খানের শিবিরে উপস্থিত হইলেন। স্থির হইল তিনি নিজ রাজ্যে ফিরিয়াই চারিশত বনতরী পাঠাইবেন। পূত্র সংগ্রামাদিত্যের অধীনে মুঘল নৌ-বহরের সহিত একত্র মিলিত হইয়া তাহারা যুদ্ধ করিবে। তারপর ইদলাম খান যখন পশ্চিমে ঘোড়াঘাট হইতে মুদা খানের রাজ্য আক্রমণ করিবেন, সেই সময় প্রতাপাদিত্য আড়িয়াল খানাটীর পাড় দিয়া ২০,০০০ পাইক, ১,০০০ ঘোড়সওয়ার এবং ১০০ রণতরী লইয়া শ্রীশা খানের রাজ্যের পূর্বাঞ্চলে অবস্থিত শ্রীপুর ও বিক্রমপুর আক্রমণ করিবেন।

বর্ষাকাল শেষ হইলে ইসলাম থান প্রধান মুখল বাহিনী সহ করতোয়ার তীর দিয়া দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হইয়া পল্লা, ধলেখরী ও ইছামতী নদীর সদ্দম্পল কাটাসগড়ে উপস্থিত হইলেন—মুখল নৌ-বাহিনীও তাঁহার অস্থসরণ করিল। ইহার 'নিকটবর্তী বাত্রীপুরে ইছামতীর তীরে মুগা খানের এক স্থল্চ হুর্গ ছিল। এই হুর্গ আক্রমণ করাই মুখল বাহিনীর উদ্দেশ্ত ছিল। কিন্তু মুগা খানকে বিপথে চালিভ করিবার অন্ত ক্রম্ম একদল সৈল্ভ ও রণতরী ঢাকা নগরীর দিকে পাঠানো হুইল।

মৃদা থান যাত্রীপুর রক্ষার বন্ধোবন্ত করিয়া তাঁহার বিশ্বন্ত ১০।১২ জন জরিলারের সঙ্গে ৭০০ রণভরী লইয়া কাটাদগড়ে মৃহলের শিবির আক্রমণ করিলেন। প্রথম বুদিন মৃদ্ধের পর মৃদা থান রাভারাতি নিকটবর্ত্তী ভাকচেরা নামক স্থানে পরিধাবেটিভ একটি স্থবক্ষিত মাটির ছুর্গ নির্মাণ করিলেন এবং পর পর ছুই দিন প্রভাভে এই দুর্গ ছইতে বাহির হইরা ভীমবেগে মুঘল সৈন্তদিগকে আক্রমণ করিলেন। গুরুতর মুদ্ধে উভয় পকেই বছ দৈল্ল হতাহত হইল। অবশেবে মুদা থান ডাকচেরা ও বাত্রীপুর দুর্গে আশ্রয় নইলেন। মুঘন সৈত্ত পুন: পুন: ভাকচেরা ভূর্গ আক্রমণ করিয়াও অধিকার করিতে পারিল না। কিন্তু বধন মূলা ধান ডাকচেরা রক্ষায় ব্যাপত তথন অকল্মাৎ আক্রমণ করিয়া ইসলাম খান বাত্রীপুর তুর্গ দখল করিলেন। ভারপর অনেকদিন যুদ্ধের পর বহু দৈন্ত ক্ষয় করিয়া ডাকচেরা হুর্গপ্ত দখল করিলেন। এই তুর্গ দখলের ফলে মুদা খানের শক্তি ও প্রতিপত্তি যথেষ্ট হ্রাদ পাইল। ঢাকা নগরীও মুঘল বাছিনী দখল কবিল। ইসলাম খান ঢাকায় পৌছিয়া ঐপুর ও विक्रमभूत जाकमानत क्या रिमा भागि हैलन। मूना बान वाकशानी वकात वावशा করিয়া লক্ষ্যা নদীতে তাঁছার রণতরী সমবেত করিলেন। এই নদীর অপর ভীক্ষে শক্রদলের সমুখীন হইয়া কিছুদিন থাকিবার পর মুঘল দৈয়া রাজিকালে অকলাৎ আক্রমণ করিয়া মৃদা থানের পৈত্রিক বাসস্থান কত্রাভূ এবং পর পর আরও করেকটি দুর্গ দখল করায় মুসা ধান পলায়ন করিতে বাধ্য হইলেন এবং তাঁহাব রাজধানী সোনারগাঁও সহজেই মুঘলের করতলগত হইল। মুসা খান ইহার পরও মুঘলদের কয়েকটি থানা আক্রমণ করিলেন, কিন্তু পরাস্ত হইয়া মেঘনা নদীর একটি দ্বীপে আশ্রম লইলেন। তাঁহাব পক্ষের জমিদারেরাও একে একে মৃঘলের বশ্রতা স্বীকার কবিলেন।

অতঃপর ইসলাম থান ভূল্যার অমিদার অনস্তমাণিক্যের বিক্রমে নৈদ্ধন পাঠাইলেন। আরাকানের রাজা অনস্তমাণিকাকে সাহায্য করিলেন। অনস্তমাণিক্য একটি স্থান্ত তুর্গের আশ্রয়ে থাকিয়া ঘোরতর যুদ্ধ করিলেন। মুবল সৈত্ত ঐ ছুর্গ দখল করিতে না পারিয়া উৎকোচদানে ভূল্যার একজন প্রধান কর্মচারীকে হত্তগত করিল। ফলে অনস্তমাণিক্যের পরাজয় হইল। তিনি আরাকান রাজ্যে পলাইয়া গেলেন। এখন তাঁহার রাজ্য ও সম্পদ সকলই মুঘলেব হত্তগত হইল।

অনস্কমাণিক্যের পরাজ্যে মৃদা থান নিরাশ হইয়া মৃঘলের নিকট আত্মমর্পণ করিলেন। ইসলাম থান মৃদা থান ও তাঁহার মিত্রগণের রাজ্য তাঁহাদিগকে আরগীর রূপে ফিয়াইয়া দিলেন। কিন্তু মৃঘল সৈত্য এই সকল আয়গীর রক্ষায় নিযুক্ত হুইল, আয়গীরদারদের রণতরী মৃঘল নৌ-বহরের অংশ হুইল এবং সৈত্তদের বিদায় করিয়া দেওরা হুইল। মৃদা থানকে ইসলাম থানের দরবারে নজরবন্দী করিয়া রাখা ন্থইল। এইয়াশে এক বংসরের (১৬১০-১১) মুদ্ধের ফলে বাংলা দেশে মুখলের প্রধান শত্রু দুরীকৃত হইল।

ম্পা থানের সহিত যুদ্ধ শেষ হইবার পরেই ইসলাম থান পাঠান উসমানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ বাজা করিলেন। উসমান পদে পদে বাধা দেওয়া সন্থেও মুঘ্দ বাহিনী ভাঁহার রাজধানী বোকাইনগর দখল করিল (নভেছর, ১৬১১)। উসমান শ্রীহটের পাঠান নায়ক বায়াজিদ করয়ানীর আশ্রের গ্রহণ করিলেন। ক্রমে ক্রমে জ্বলান্ত বিজ্ঞাহী পাঠান নায়কেরাও মুদ্দের বন্ধতা স্বীকার করিল। কিন্তু পাঠান বিজ্ঞোহী দের সমূলে ধ্বংস করা আপাতত স্থগিত রাথিয়া ইসলাম থান মুশোহরের বাজা প্রতাপাদিত্যকে দমন করিতে অগ্রসর হইলেন।

প্রতাপাদিত্য ইসলাম খানকে কথা দিয়াছিলেন যে তিনি সদৈত্তে অগ্রদর হইরা
ম্মা খানের বিরুদ্ধে যোগ দিবেন। কিন্তু তিনি এই প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেন নাই।
স্থতরাং ইসলাম খান তাঁহার বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রার আয়োজন করিলেন। মুসা খান ও
অক্তান্ত জমিদারদের পরিণাম দেখিয়া প্রতাপাদিত্য ভীত হইলেন এবং ৮০টি রণতরী
সহ পুত্র সংগ্রামাদিত্যকে ক্ষমা প্রার্থনা কবিবার জন্ত ইসলাম খানের নিকট
পাঠাইলেন। কিন্তু ইসলাম খান ইহাতে কর্ণপাত না করিয়া উক্ত রণতরীগুলি
ক্ষংস করিলেন।

প্রতাপাদিত্য খ্ব শক্তিশালী রাজা ছিলেন; হতরাং ইসলাম থান এক বিরাট নৈজনলকে তাঁহার রাজ্য আক্রমণ করিতে পাঠাইলেন; সঙ্গে সঙ্গে প্রতাপাদিত্যের জামাতা বাকলার রাজা রামচল্রের বিহুছে একদল সৈত্য প্রেরণ করিলেন। এই সময় চিলাজ্যারেং জমিদার অনস্ক ও পীতাশ্বর বিদ্রোহ করায় বশোহর-অভিযানে কিছু বিলম্ব ঘটিল। কিছু ঐ বিস্তোহ দমনের পরেই জলপণে ও শ্বলপথে মূঘল সৈত্ত অগ্রসর হইল। মূঘল নৌবাহিনী পদ্মা, জলজী ও ইছামতী নদী দিয়া বনগার দশ মাইল দক্ষিণে বমুনা ও ইছামতীর সভ্যস্থলের নিকট শালকা ( বর্তমান টিবি নামক স্থানে পৌছিল। এইখানে প্রতাপাদিত্যের জ্যেষ্ঠ প্র উদ্যাদিত্য একটি শ্বদৃত তুর্গ নির্মাণ করিয়া তাঁহার সৈজ্যের অধিকাংশ, বহু হত্তী, কামান এবং ৫০০ রণতরী সহ অপেকা করিতেছিলেন। তিনি সহসা মূঘলের রণতরী আক্রমণ করিয়া ইহাকে বিপর্যন্ত করিয়া তুলিলেন। কিছু ইছামতীর হুই তীর হইতে শ্বন বাহিনীর গোলা ও বাণ বর্ষণে উদয়াদিত্যের নৌবহর বেশী দূর অগ্রসর হুইতে পারিল না এবং ইহার অধ্যক্ষ থাজা কামালের স্বৃত্যুত্তে ছত্তেজ হুইয়া পড়িল।

উৎরাছিত্য শালকার তুর্গ ত্যাপ করিয়া পলায়ন করিলেন। অধিকাংশ রণতরী, গোলাশুলি প্রভৃতি মৃষ্ণের হন্তগত হইল।

ইভিনধ্যে বাকলার বিক্রজে অভিযান শেব হইরাছিল। বাকলার অল্পবয়স্ক রাজা রামচন্দ্র মাতার অনিচ্ছাগড়েও মুখল বাহিনীর সহিত সাতদিন পর্যন্ত একটি তুর্মের আপ্রয়ে যুক্ত করিয়াছিলেন। মুখলেরা ঐ তুর্গ অধিকার করিলে রামচন্দ্রের মাতা পুত্রকে বলিলেন মুখলের সঙ্গে সন্ধি না করিলে তিনি বিব পান করিবেন। রামচন্দ্র আত্মসমর্পণ করিলেন। ইসলাম খান তাঁহাকে ঢাকায় বন্দী করিয়া রাখিলেন এবং বাকলা মুখল রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইল। বাকলার যুক্ত শেষ করিয়া মুখল বাহিনী পূর্বদিক হইতে প্রতাপাদিত্যের বিক্রমে অগ্রসর হইল।

এই নৃতন বিপদের সভাবনায়ও বিচলিত না হইয়া প্রতাপাদিত্য প্নরায় রাজধানীর পাঁচ মাইল উত্তরে কাগরঘাটায় একটি ফুর্গ নির্মাণ করিয়া মুখল-বাহিনীকে বাধা দিতে প্রস্তুত হেইলেন। কিন্তু মুখল সেনানায়কগণ অপূর্ব সাহস ও কোশলের বলে এই ফুর্গটিও দখল করিল। প্রতাপাদিত্য তথন মুখলের নিকট আত্মসমর্পণ করিলেন। হির হইল বে মুখল সেনাপতি গিয়াস থান নিজে তাহাকে ইসলাম থানের নিকট লইয়া যাইবেন, এবং যতদিন ইসলাম থান কোন আলেশ না দেন, ততদিন পর্যন্ত মুখল বাহিনী কাগরঘাটায় এবং উদয়াদিত্য রাজধানী খুমঘাটে থাকিবেন। ইসলাম থান প্রতাপাদিত্যকে কন্দী এবং তাহার রাজ্য দখল করিলেন। প্রবাদ এই বে, প্রতাপাদিত্যকে ঢাকায় একটি লোহার থাঁচার বন্ধ করিয়া রাখা হইয়াছিল এবং পরে বন্দী অবস্থায় দিল্লী পাঠান হয়, কিন্তু পথিমধ্যে বারাধসীতে তাহার মৃত্যু হয়।

প্রতাপাদিত্য যথেষ্ট শক্তি ও প্রতিপত্তিশালী ছিলেন—এবং শেষ অবস্থার মুখলদের সহিত বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়াছিলেন। কিন্তু বাংলা সাহিত্যে তাঁহাকে যে প্রকার বীর ও ঘাধীনতাপ্রিয় দেশভক্তরূপে চিত্রিত করা হইরাছে, উল্লিখিত কাহিনী ভাহার সমর্থন করে না।

এক মানের মধ্যেই (ডিনেম্বর, ১৬১১—জাতুরারী, ১৬১২) মণোছর ও বাকলার বৃদ্ধ শেব হইল। কিন্তু প্রীপুর, বিক্রমপুর ও ভূলুয়া ছাড়িরা মুঘল বাহিনী চলিরা আলার হুযোগ পাইরা আরাকানের মগ দহাগণ এই সমুদ্য অঞ্চল আক্রমণ করিরা বিশ্বত করিল। ইনলাম ধান ভাহাদের বিশ্বতে বৈক্ত পাঠাইলেন। কিন্তু বৈশ্বি

শতংশর ইসনাম থান পাঠান উদমানের বিরুদ্ধে এক বিপুল সৈপ্তবাহিনী প্রেরণ করিলেন। প্রীহট্টের অন্তর্গত দৌলখাপুরে এক ভীষণ মুদ্ধ হয়। এই মুদ্ধে উদ্মানের অপূর্ব বীরত্ব ও রণকৌশলে মুদ্দ বাহিনী পরাস্ত হইয়া নিজ শিবিরে প্রত্থান করে। কিন্ত ফুর্ভাগ্যক্রমে উদমান এই মুদ্ধে নিহত হন এবং রাজে তাঁহার সৈপ্তেরণ মুদ্ধন্দের পরিত্যাগ করে (১২ই মার্চ, ১৬১২)। উদমানের পুত্র ও প্রাতাগণ প্রথমে মুদ্ধ চালাইবার জন্ত প্রন্তত হইরাছিল, কিন্তু পাঠান নারকদের মধ্যে বিবাদ-বিদংবাদের ফলে তাহা হইল না—তাঁহার। মুদ্দের বক্ততা স্বীকার করিলেন। ইসলাম থান উদমানের রাজ্য দখল করিলেন এবং তাঁহার প্রাত্তা ও পুত্রগণকে বন্দী করিয়া রাখিলেন। প্রীহট্টের অন্তান্ত পাঠান নারকদের বিরুদ্ধেও ইসলাম থান সৈন্ত প্রেরণ করিয়াছিলেন। তাঁহারা প্রথমে মুদল বাহিনীকে বাধা দিয়াছিলেন, কিন্তু উদমানের পরাজ্যর ও মৃত্যুর সংবাদ পাইয়া বক্ততা স্বীকার করিলেন। প্রীহট্ট স্কবে বাংলার অন্তর্ভুক্ত করা হইল এবং প্রধান প্রধান পাঠানদের বন্দী করিয়া রাখা হইল। অতংশর ইসলাম থান কাছাড়ের রাজা শক্তদমনের বিরুদ্ধে সৈন্ত প্রেরণ করিলেন। শক্তদমন কিছুদিন মুদ্ধ করার পর বক্ততা স্বীকার করিলেন এবং মুদল সম্রাটকে কর দিতে স্বীকৃত হইলেন (১৬১২)।

এইরপে ইনলাম থান সমগ্র বাংলা দেশে মুঘল শাসন দৃঢ়ভাবে প্রভিত্তিত করিলেন। এই সমুদ্য অভিযানের সময় ইসলাম থান অধিকাংশ সময় ঢাকা নগরীতেই বাদ কবিতেন, কারণ তিনি নিজে কথনও সৈয়া চালনা অর্থাৎ যুক্ক করিতেন না। মানসিংহও প্রায় ছুই বংসর ঢাকায় ছিলেন (১৬০২-৪) এবং ইহাকে স্থরক্ষিত করিয়াছিলেন। ইসলাম থান ঢাকায় একটি নৃতন হুর্গ ও ভাগ ভাল বাস্তা নির্মাণ করিয়াছিলেন। ওদিকে গলানদীর স্রোত পরিবর্তনে রাজধানী রাজমহলে আর বড় বড় রণতরী ঘাইতে পারিত না। আরাকানের মগ ও পতুর্গীল জলদস্মাদের আক্রমণ প্রতিরোধ করার জন্মও ঢাকা রাজমহল অপেকা অধিকতর উপযোগী হান ছিল। এই সমুদ্য বিবেচনা করিয়া ১৬১২ ঝ্রীংর এপ্রিল মানে ইসলাম খান রাজমহলের পরিবর্তে ঢাকায় হুবে বাংলার রাজধানী প্রতিষ্ঠা করিলেন এবং সম্রাটের নামান্থ্যারে এই নগরীর নৃতন নাম রাথিলেন জাহালীরনগর।

বাংলা দেশে মুঘল রাজ্য দৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠিত করিরা ইনলাম থান জতঃপর কামরূপ রাজ্য জয়ের আয়োজন করিলেন। কামরূপে পূর্বে যে মুনলমান রাজ্য প্রতিষ্ঠা হয়, পরে স্কৃচবিহারের হিন্দু রাজা উহা দথল করেন। স্কৃচবিহার রাজ্বংশের এক শাধা কামরূপে একটি স্বতন্ত্র রাজ্য প্রতিষ্টিত করিয়াছিল। ইহা পশ্চিমে সঙ্কোশ হইতে পূর্বে বরা নদী পর্বস্ত বিক্তৃত ছিল এবং ইহার অধিপতি পরীক্ষিং নারায়ণের বহু সৈন্ত, হন্তী ও রণতরী ছিল। তিনি মুঘলদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিলেন। ইসলাম ধান তাঁহাকে পরান্ত করিয়া কামরূপ রাজ্য স্থ্রেবাংলার অস্তর্ভুক্ত করিলেন (১৬১৩)।

ইদলাম থান মৃদলেব আল্রিত কুচবিহার রাজ্য আক্রমণ করিয়া ইহার কিয়দংশ অধিকার করিয়াছিলেন এবং মৃদলের অধীনস্থ স্থদকের রাজার পরিবারবর্গকে, বন্দী করিয়াছিলেন। এথন স্থদকের রাজার অফুরোধে ইদলাম থান কামরূপ আক্রমণ করিলেন। কুচবিহারের রাজা পরীক্ষিংনারায়ণ তাঁহাকে দাহাষ্য করিলেন।

ইহাই ইনলাম থানেব শেষ বিজন্ন। কামকণ জয়ের অনতিকাল পরেই ঢাকার নিকটবর্তী ভাওয়ালে তাঁহার মৃত্যু হয় (অগন্ট, ১৬১৩)। মাত্র পাঁচ বংসরের মধ্যে ইনলাম থান সমগ্র বাংলা দেশে মুঘল রাজশক্তি প্রতিষ্ঠা এবং শান্তি, শৃথলা ও স্থাসনের প্রবর্তন করিয়া অভূত দক্ষতা, সাহদ ও রাজনীতিজ্ঞানের পরিচয় দিয়ছিলেন। আকবরের সময় মুঘলেবা বাংলাদেশ জয় করিয়াছিল বটে, কিজ প্রকৃতপক্ষে বাংলা জয়ের গৌবব ইনলাম থানেরই প্রাণ্য এবং তিনিই বাংলাদেশের ম্ঘল স্থবাদারদের মধ্যে প্রেষ্ঠ বলিয়া পবিগণিত হইবার বোগ্য। অবশ্য ইহাও দত্য যে মানসিংহই তাঁহার সাফল্যের পথ প্রশন্ত করিয়াছিলেন।

#### ৫। স্থবাদার কাশিম খান ও ইব্রাহিম খান

ইসলাম থানের মৃত্যুব পর তাঁহার কনিষ্ঠ প্রান্তা কালিম থান তাঁহার স্থানে বাংলার স্থবাদার নিমৃক্ত হইলেন। কিন্তু জ্যেষ্ঠের বৃদ্ধি ও যোগ্যতার বিন্দুমাত্রও তাঁহার ছিল না। তিনি স্থীয় কর্মচারী ও পরাজিত রাজাদিগের সঙ্গে তুর্বাবহার করিতেন। কুচবিহার ও কামরপের ছই রাজাকে ইসলাম থান যে প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন ভাহা ভঙ্গ করিয়া কালিম থান তাঁহাদিগকে বন্দী করিলেন। ইহার ফলে উভয় রাজ্যেই বিজ্রোহ উপস্থিত হইল এবং তাহা দমন করিতে কালিম থানকে বেগ পাইতে হইল। অভঃপর কালিম থান কাছাড়ের বিক্তমে সৈল্ঞ পাঠাইলেন। সক্তবত কাছাড়ের রাজা শত্রুলমন মৃহলের অধীনতা অস্থীকার করিয়া বিজ্রোহী ইইয়াছিলেন। কিন্তু সেথান হইতে মুঘল সৈক্ত বার্থ ইইয়া

কিরিয়া আদিল—শত্রদমন বছদিন পর্যন্ত খাধীনতা রক্ষা করিলেন। বীরজ্মের কমিদারগণও সন্তবতঃ মৃঘলের অধীনতা অখীকার করিয়াছিলেন। কাশির খান তাঁহাদের বিরুদ্ধে সৈন্ত পাঠাইলেন, কিন্ত বিশেব কোন কল লাভ হইল না। আরাকানের মগা রাজা ও সন্দীপের অধিপতি পর্তুগীক জলদন্ত্য সিবারিয়ান গোঞ্জালেন একবোরে আক্রমণ করিয়া ভূল্য়া প্রেদেশ বিধ্বত করিলেন (১৬১৪)। পর বৎসর আরাকানরাক্ত পুনরায় আক্রমণ করিলেন, কিন্তু দৈবতুর্বিপাকে মৃঘলের হত্তে বন্ধী হইলেন এবং নিজের সমন্ত লোকজন ও ধনসম্পত্তি মৃঘলদের হাতে সমর্পণ করিয়া মৃক্তিলাভ করিলেন।

কাশিম থান আসাম জয় করিবার জয় একদল সৈয় পাঠাইলেন। তাহারা আংশেন্রাজ কর্তৃক পরাত হইল। চট্টগ্রামের বিদ্বব্ধে প্রেরিত মৃখল বাহিনীও পরাত হইরা ফিরিয়া আসিল। এইরূপে কাশিম থানের আমলে (১৬১৪-১৭) বাংলার মুঘল শাসন অত্যক্ত ধুবল হইয়া পড়িল।

শরবর্তী স্থবাদার ইত্রাহিম খান ফতেহ জঙ্গ জিপুরা দেশ জয় করিয়া জিপুরার রাজাকে সপরিবারে বন্দী করেন। এদিকে আরাকানরাজ মেঘনার তীরবর্তী গ্রামগুলি আক্রমণ করেন কিছু ইত্রাহিম তাঁহাকে তাড়াইয়া দেন। মোটের উপর ইত্রাহিম খানের আমলে বাংলা দেশে স্থথ ও শাস্তি বিরাজ করিত এবং মৃঘলরাজের শক্তি ও প্রতিপত্তি পুনরার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।

কিন্ত এই সময়ে এক অভ্ত ব্যাপারে বাংলা দেশের স্থবাদার ইব্রাহিম থান এক জটিল সমস্তায় পড়িলেন। সমাট জাহালীরের পুত্র শাহজাহান পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিলেন এবং পরাজিত হইয়া বাংলা অভিমূখে অগ্রসর হইলেন। শাহজাহান বাংলার পুরাতন বিস্তোহী মুসা থানের পুত্র এবং শত্রু আরাকানরাজ ও পতু গীল জলদস্যদের সহায়তায় বাংলার ঘাধীন রাজস্ব প্রতিষ্ঠা করিতে বদ্ধপরিকর হইলেন। ইত্রাহিম প্রস্কুপুত্রের সহিত বিবাদ করিতে প্রথমত ইতত্তে করিতে লাগিলেন। কিন্ত অবশেষে শাহজাহান রাজমহল দখল করিলে তুই পক্ষে যুদ্ধ হইল। ইত্রাহিম পরাজিত ও নিহত হইলেন এবং শাহজাহান রাজধানী জাহাজীরনগর অধিকার করিয়া ঘাধীন রাজার স্তায় রাজস্ব করিছে লাগিলেন (এপ্রিল, ১৬২৪)। তিনি পূর্বেই উড়িছা অধিকার করিরাছিলেন। এবার তিনি বিহার ও অবাধ্যা অধিকার করিলেন। কিন্ত কিনুকালের মধ্যেই বাদশাহী ফেলিয়ের হতে পরাজিত হইয়া তিনি বাংলা ক্ষেপ ত্যাগ করিয়া

পাব্দিণাত্যে ফিরিয়া গেলেন (অক্টোবর, ১৬২৪)। ইহার চারি বৎসর পরে পিতার মৃত্যুর পর শাহকাহান সম্রাট হইলেন।

### ৬। সম্রাট শাহজাহান ও ঔরঙ্গজেবের আমলে বাংলা দেশের অবস্থা

সম্রাট শাহজাহানের সিংহাসনে আরোহণ (১৬২৮) হইতে আওরজ্জেবের
মৃত্যু (১৭০৭) পর্যন্ত বাংলা দেশে মৃত্যুল শাসন মোটামৃটি শাস্তিতেই পরিচালিত
হইয়াছিল। এই স্থলীর্থকালের মধ্যে তিনজন স্থবাদারের নাম বিশেষভাবে
উল্লেখযোগ্য। (১) শাহজাহানের পুত্র শুজা (১৬৩৯-১৬৫৯), (২) শারেন্তা
থান (১৬৬৪-১৬৮৮) এবং (৩) আওরজ্জেবের পৌত্র আজিমৃস্সান (১৬৯৮-১৭০৭)। এই মৃত্যুল বাংলার কোন স্বতন্ত ইতিহাস ছিল না। ইহা মৃত্যুল
সাম্রাজ্যের ইতিহাসেরই অংশে পরিণত হইয়াছিল এবং ইহার শাসনপ্রণালীও
মৃত্যুল সাম্রাজ্যের অক্যাক্ত স্থার ক্যায় নির্দিষ্ট নির্মে পরিচালিত হইত।

শাহজাহানের রাজত্বের প্রথম ভাগে হুগলী বন্দর হইতে পূর্তৃ গীজনিগকে বিতাড়িত করা হয় (১৬৩২)। এ বিষয়ে পরে আলোচনা করা হইবে। অহোম্নিগের সহিতও পুনরায় য়ৄড় হয়। ১৬১৫ প্রীষ্টাব্দে মূখল দৈল্ল অহোম্ রাজার হত্তে পবাজিত হয়। কামরূপের রাজা পরীক্ষিৎনারায়ণ কাশিম থানের হত্তে বন্দী হওয়ায় যে বিজ্ঞোহ উপস্থিত হইয়াছিল, তাহা পূর্বেই উক্ত হইয়াছে। ১৬১৫ প্রীষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার কনিষ্ঠ প্রাতা বলিনারায়ণ মূখল-বিজয়ী অহোম্ রাজার আপ্রয় গ্রহণ করেন। ইহার ফলে অহোম্ রাজ ও বাংলার মূখল স্বালারের মধ্যে বহুবর্ববাণী য়ৄড় চলে। বলিনারায়ণ মূখল সৈল্পদের পরাজিত করিয়া কামরূপের ফৌজনারকে বন্দী করেন। বহুদিন মৃদ্ধর পর অবশেষে মৃদ্লদেরই জয় হইল। মৃদ্লেরা কামরূপ জয় করিয়া আহোম্ রাজার সহিত সদ্দিকরিল (১৬৩৮)। উত্তরে বরা নদী ও দক্ষিণে অস্থরালি ছই রাজ্যের সীমানা নির্দিষ্ট হইল।

অতঃপর জজার স্থদীর্ঘ শান্তিপূর্ণ শাসনের কলে বাংলা দেশে ব্যবসায়-বাণিজ্য ও ধনসম্পদ বৃদ্ধি হয় (১৬৩৯-৫৯)। কিন্ত সিংহাসন লাভের জল্প জাভা শুরন্দদেবের সহিত বিবাদের ফলে গুজা থাজুয়ার বৃদ্ধে পরাত হইয়া পলায়ন করেন (জান্থরারী, ১৬৫৯)। মূঘল দেনাপতি মীরজুমলা তাঁহার পশ্চাদ্ধাবন করিয়া ঢাকা নগরী দখল করেন (মে, ১৬৬০)। শুলা আরাকানে পলাইয়া গেলেন। তুই বৎসক পরে আরাকানরাজের বিক্লে চক্রান্ত করার অভিযোগে তিনি নিহত হইলেন।

অতঃপর মীরজুমলা বাংলার স্থবাদার নিযুক্ত হইলেন (জুন, ১৬৬০)। শুজা বখন ঔরল্পজেবের সহিত যুদ্ধ করিতে ব্যন্ত ছিলেন, তখন স্থবোগ বুঝিয়া কুচবিহারের রাজা কামরূপ ও অহোম্রাজ গৌহাটি অধিকার করিলেন (মার্চ, ১৬৫০)। তার পর এই ছুই রাজার মধ্যে বিবাদের ফলে অহোম্ রাজ কুচবিহাব-রাজকে বিতাড়িত করিয়া কামরূপ অধিকার করেন (মার্চ, ১৬৬০)।

মীরজুমলা স্থবাদার নিযুক্ত হইয়াই কুচবিহার ও কামরপের বিরুদ্ধে এক বিপুল অভিযান প্রেরণ করিলেন (১৬৬১)। কুচবিহাররাজ পলায়ন করায় বিনা মুদ্ধে মীরজুমলা এই রাজ্য অধিকার করিলেন এবং অহাম্রাজের বিরুদ্ধে অগ্রন্থ হইলেন। অহাম্রাজও পলায়ন করিলেন এবং তাঁহার রাজধানী মীরজুমলার হস্তগত হইল (মার্চ, ১৬৬২)। বর্বা আসিলে সমস্ত দেশ জলে তৃবিয়া যাওয়ায় মুঘল ঘাঁটিগুলি পরক্ষার হইতে বিজ্জিয় হইয়া পড়িল এবং থাত সরবরাহেরও কোন উপায় রহিল না। মুঘল শিবির জলে তৃবিয়া গেল, থাতাভাবে বছ অশ্ব মারা গেল, সংক্রোমক ব্যাধি দেখা দিল এবং বহু সৈল্পের মৃত্যু হইল। স্ববোগ বৃঝিয়া অহোম্ সৈল্প পুন:পুন: মুঘল শিবির আক্রমণ করিল। অবশেষে বর্ধার শেষ হইলে এই হুংখকষ্টের অবসান হইল। মীরজুমলা সৈল্সমহ অহোম্ রাজ্যের বিরুদ্ধে অগ্রসর হইলেন। কিন্তু অক্যাৎ তিনি গুরুতর পীড়ায় আক্রাম্ব হইয়া পড়িলেন। তথন অহোম্রাজের সহিত দন্ধি করিয়া মুঘল সৈন্ত বাংলা দেশে ফিরিয়া আসিল। কিন্তু ঢাকায় পৌছিবার পূর্বে মাজ কয়েক মাইল দ্রে তাঁছার মৃত্যু হইল (মার্চ, ১৬৬৬)। এই সমৃদয় গোলবোগের মধ্যে কুচবিহারের রাজা তাঁহার রাজ্য পুনরুদ্ধার করিলেন।

মীরক্ষলার মৃত্যুর অব্যবহিত পরে প্রায় এক বংসর যাবং বাংলা দেশের শাসনকার্বে নানা বিশৃশ্বলা দেখা দিল। ১৬৬৪ গ্রীরে মার্চ মারে শারেন্তা থান বাংলা দেশের স্থাদার হইয়া আসিলেন। মারাথানে এক বংসর বাদ দিয়া মোট ২২ বংসর তিনি এই পদে নিযুক্ত ছিলেন। শায়েন্তা থান রাজোচিত ঐশর্য ও জাঁকজমকের সহিত নিরুদ্ধেগে জীবন কটিটিতেন এবং সম্রাটকে বহু অর্থ পাঠাইয়া খুনী দ্বাথিতেন। বলা বাছলা নানা উপায়ে প্রজার রক্ত শোষণ

করিয়াই এই টাকা আনায় হইত। একচেটিয়া ব্যবসায়ের দারাও অনেক টাকা আয় হইত। সমসাময়িক ইংরেজনের রিপোর্টে শায়েন্তা থানের অর্থগৃন্ধ ঢার উল্লেখ আছে। তাঁহার স্থবাদারীর প্রথম ১৩ বংসরে তিনি ৩৮ কোটি টাকা সঞ্চর করিয়াছিলেন। তাঁহার দৈনিক আয় ছিল হুই লক্ষ টাকা আর ব্যব ছিল এক লক্ষ টাকা।

वृष भारत्रका थान निष्क शुक्त बाहरकन ना এवः हारतसाँ आवास हिन কাটাইতেন, কিন্তু উপযুক্ত কর্মচারীর সাহায্যে তিনি কঠোর হল্তে ও শৃত্যুলার সহিত দেশ শাসন করিতেন। তিনি কুচবিহারের বিদ্রোহী রাজাকে তাড়াইয়া পুনরান্ত্র ঐ রাজ্য মুঘলের অধীনে আনয়ন করিলেন এবং ছোটখাট বিদ্রোহ কঠোর হচ্ছে দমন করিলেন। তাঁহার শাসনকালের প্রধান ঘটনা চট্টগ্রাম বিজয়। শতাব্দীর মধ্যভাগে আরাকানের রাজা চট্টগ্রাম জন্ম করিয়াছিলেন এবং ইহা মগ ও পর্তুগীক জলদস্থাদের একটি প্রধান কেন্দ্র ছিল। ইহারা বাংলা দেশ হইতে বহু লোক বন্দী করিয়া নিত, তাহাদের হাতে ছিন্তু করিয়া তাহার মধ্য দিয়া বেত চালাইয়া, অনেককে এক সঙ্গে বাঁধিয়া নৌকার পাটাতনের নীচে ফেলিয়া রাখিত —প্রতিদিন উপর হইতে কিছু চাউল তাহাদের আহারের জন্ম ফেলিয়া দিত। পর্তু গীজরা ইহাদিগকে নানা বন্দরে বিক্রী করিত – মগেরা তাহাদিগকে ক্রীতদাস ও ক্রীতদাসীর স্থায় ব্যবহার করিত। শায়েন্ডা থান প্রথমে সন্দীপ অধিকার করিলেন ( নভেম্বর, ১৬৬৫ )। এই সময় চট্টগ্রামে মগ ও পতু গীজদের মধ্যে বিবাদ বাধিল এবং শায়েন্তা থান অর্থ ও আশ্রয় দান করিয়া পর্তু গীজদিগকে হাত করিলেন। প্রধানত: তাহাদের সাহাধ্যেই তিনি চটুগ্রাম জয় করিলেন (জামুয়ারী, ১৬৬৬)। ওরক্তেবের আজ্ঞায় চট্টগ্রামের নৃতন নামকরণ হইল ইপলামাবাদ এবং এখানে একজন মুখল ফৌজদার নিযুক্ত হইলেন। নানা কারণে ইংরেজ বণিকদের সহিত শামেতা খানের বিবাদ হয়। ১৬৮৮ এটাজে জুন মাসে তাঁহার স্থবাদারী শেষ रुग्र ।

শারেন্তা থানের নাম বাংলাদেশে এখনও থুব পরিচিত। তাঁহার সময় বাংলাদেশে টাকায় আট মণ চাউল পাওয়া বাইত। ১৬৩২ গ্রীষ্টাব্দে বাংলাদেশের চাউলের দাম ছিল টাকায় পাঁচ মণ। পূর্ববঙ্গে বহু চাউল উংপর হয় হতরাং ঢাকায় চাউল আরও সন্তা হইবার কথা। এই চাউলের দামের কথা শ্বরণ রাখিলে শারেন্তা খানের দৈনিক আয় হুই লক্ষ আর দৈনিক ব্যর এক লক্ষ টাকার প্রাকৃত ভাৎপর্য

বোঝা বাইবে। এই এক লক্ষ টাকা ব্যৱের পশ্চাতে বে দালান-ইমাবত নির্মাণ, ক্ষাঁকজমক, দান-দক্ষিণা, আম্রিড-পোষণ প্রভৃতি ছিল তাহাই সম্ভবত শারেন্ডা খানের লোকমিয়তার কারণ।

শারেন্তা থানেব পর ঔরদ্ধজেবেব ধাত্রীপুত্র অপদার্থ থান ই-জহান বাহাদুর বাংলার স্থবাদার হইলেন। এক বংসর পরেই এই অপদার্থকে পদচ্যত করা হইল। কিন্তু তিনি ষাওয়ার সময় তুই কোটি টাকা লইয়া গেলেন। টাহার পর আসিলেন ইব্রাহিম থান। ইহার শাসনকালের প্রধান ঘটনা মেদিনীপুর জিলার অন্তর্গত ঘাটালের চক্রকোণা বিভাগেব একজন সাধারণ জমিদাব শোভাসিংহের বিদ্রোহ। রাজা রুঞ্রাম নামে একজন পাঞাবী বর্ধমান জিলার বাজস্ব আলাযেব ইজারা লইয়'-ছিলেন। শোভা সিংহ পার্শ্ববর্তী স্থানে লুঠতরাজ আবস্ত করিলে ক্লফরাম তাঁহাকে বাধা দিতে পিয়া নিহত হন (জাতুয়ারী, ১৬৯৬) এবং শোভাবাম বর্ধমান দখল করেন। এইরূপে অর্থসংগ্রহ কবিয়া শোভাসিংহ অন্তচরের সংখ্যা বৃদ্ধি করেন এবং **স্থাঞ্জা উপাধি ধারণ** করেন। উড়িক্সাব পাঠান দর্দাব রহিম খান তাহার সহিত যোগদান করায় তাঁহাব শক্তি বুদ্ধি হয এবং গলানদীব পশ্চিম তীবে হনলীর উত্তর ও দক্ষিণে ১৮০ মাইল বিস্তৃত ভূথগু তাঁহাব হন্তগত হয়। স্থবাদার ইত্রাহিম থান এই বিজ্ঞোহের ব্যাপাবে কোনরূপ গুরুত্ব আবোপ না করিয়া পশ্চিম বাংলাব ফৌজদারকে বিস্তোহ দমন করিতে আদেশ দিলেন। উক্ত ফৌজনার প্রথমে হুগলী চুর্গে আশ্রয় নইলেন, পবে বেগতিক দেখিয়া এক রাত্রে পলায়ন করিলেন। শোভাসিংহের সৈক্ত হুগলীতে প্রবেশ করিয়া শহব লুঠ করিল। ওলন্দান্ত বৰিকেরা পলায়মান ফৌজদাব ও ত্গলীর লোকদের কাত্তব প্রার্থনায় একদল নৈক্ত পাঠাইলে শোভাসিংহ হুগলী ভ্যাগ করিয়া বর্ধমানে গেলেন। তিনি রাজা কুফরামের কন্সার উপর বলাৎকার করিতে উদ্ভত हहेल **এ**हे एडजिनी नांद्री **थ**श्य हुतिका बादा मांजानिश्हरक हजा करतन-ভারপর নিচ্ছের বুকে ছবি বসাইয়া প্রাণত্যাগ করেন। শোভাসিংহের পর তাঁহার জ্রাতা ছিমংসিংছ দলের কর্তা হইলেন, কিন্তু দৈন্তেরা রহিম খানকেই নায়ক मरमानीज कतिन। त्रहिम थान त्रहिम भार नाम शांत्रण कतिया निष्क्रिक दाख्रशास অভিষিক্ত করিলেন। চারিদিক হইতে নানা শ্রেণীর লোক দলে দলে আসিয়া ভাঁহার সঙ্গে বোগ দিল এবং ক্রমে তিনি দশ সহস্র হোডসওয়ার ও ৬০,০০০ শদাভিক দংগ্রহ কলিয়া নদীয়ার মধ্য দিয়া মধ্যস্থাবাদ (বর্তমান মুর্শিদাবাদ)

অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। পথে একজন জারণীরহার ও পাঁচ হাজার মুঘল দৈল্পকে পরাজিত করিয়া তিনি মধ্যাবাদ লুঠন করিলেন এবং রাজমহল ও মালদহ অধিকার করিলেন। তাঁহার অন্ধ্চরেরা ছোট ছোট দলে বিভক্ত হইয়া চারিদিকে লুঠপাট করিয়া ফিরিতে লাগিল (১৬৯৬-১৭)।

এই সংবাদ পাইয়া ঔরক্ষেব ইত্রাহিম থানকে পদচ্যত করিয়া পরবর্তীকালে আজিম্দানন নামে পরিচিত নিজের পৌত্র আজিম্দানকে বাংলার স্থবাদার নিষ্ক্ত করিলেন এবং রহিম খানের পুত্র কবরদন্ত খানকে অবিলম্বে বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে বৃদ্ধি করিতে আদেশ দিলেন। জবরদন্ত খান বিদ্রোহী বহিম শাহকে পরাজিত করিয়া রাজমহল, মালদহ, মথ স্থাবাদ, বর্ধমান প্রভৃতি স্থান অধিকার করিলেন। রহিম শাহ পলাইয়া জকলে আশ্রর লইলেন।

আজিম্ন্সান বাংলাদেশে পৌছিয়া জবরদত্ত থানের ক্তিজের সন্ধান করা দ্রে থাকুক, তাঁহার প্রতি তাচ্ছিলেরর ভাব দেখাইলেন। ইহাতে ক্ষ্ণ হইয়া জবরদত্ত থান বাংলা দেশ ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন। ফলে রহিম শাহ জঙ্গল হইতে বাহির হইয়া আবার লুঠপাট আরম্ভ করিলেন এবং বর্ধমানের দিকে অগ্রসর হইয়া সন্ধির প্রতাব আলোচনার ছলে স্থবাদারের প্রধান মন্ত্রীকে হত্যা করিলেন। তথন আজিম্ন্সান তাঁহার বিরুদ্ধে এক সৈম্ভবাহিনী পাঠাইলেন। এই বাহিনীর সহিত যুদ্ধে রহিম শাহ পরাজিত ও নিহত হইলেন। বিজ্ঞোহীদের দল ভালিয়া গেল (আগষ্ট, ১৬৯৮)।

উরন্ধদেবের রাজত্বের শেষ ভাগে বাংলা (ও অক্সাক্ত) স্থবার শাসনপ্রণালীর কিরণ অবনতি হইয়াছিল, তাহা ব্ঝাইবার জক্ত শোভাসিংহের বিজ্ঞাহ বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হইল। আর একটি বিষয়ও উল্লেখযোগ্য। এই বিজ্ঞোহের সময় কলিকাতা, চন্দননগর ও চুঁচুড়ার ইংরেজ, ফরাসী ও ওলন্দান্ত বণিকেরা স্থবাদারের অন্থমতি লইয়া নিজেদের বাণিজ্য-কুঠিগুলি তুর্গের স্তায় স্থরক্তিত করিল এবং এই সমস্ত স্থানই এই ঘোর তুর্দিনে বাকালীর একমাত্র নিরাপদ আশ্রেম্বল হইয়া উঠিল। বাংলার ভবিত্তৎ ইতিহাসে ইহার প্রভাব অভ্যন্ত গুক্তর হইয়াছিল।

আজিম্স্সান ১৬১৭ হইডে ১৭১২ খ্রী: পর্যন্ত বাংলার স্থবাদার ছিলেন। শেষ
দশ বংসর তিনি বিহারেরও স্থবাদার ছিলেন এবং ১৭০৪ খ্রী: হইতে পাটনায় বাস
করিতেন। তিনি জানিতেন যে বৃদ্ধ সন্ত্রাটের মৃত্যু হইলেই সিংহাসন কইয়া মৃদ্ধ
বাধিবে এবং এই জন্মই তিনি নানা অবৈধ উপারে এবং অনেক সময় প্রজাদের

উৎসীকৃদ করিয়া অর্থ সংগ্রহ করিতেন। কিন্তু দিওয়ান মূর্ণিদ কুলী ধান বৃধ কৃত্য প্রতিবাদ কর্মারী ছিলেন। তিনি আজিন্স্পানের অবৈধ অর্থসংগ্রহের কৃত্য করিবার জন্ত বড়বল্ল কবিলেন। ইহা বার্থ হইল, কিন্তু মূর্ণিদ কুলী ধানক হত্যা করিবার জন্ত বড়বল্ল কবিলেন। ইহা বার্থ হইল, কিন্তু মূর্ণিদ কুলী ধান সমস্ত ব্যাপার সম্রাটকে জানাইয়া অবিলক্ষে দিওয়ানী বিভাগ মধ্ স্থাবাদে স্বাইয়া নিলেন। বহু বৎস্ব পবে সম্রাটেব অহুম্ভিক্রমে মূর্ণিদ কুলীব নাম অহুসাবে এই নগবীব নাম হন্নুপ্রিদাবাদ।

ওরদক্ষেবের মৃত্যুর পর বাহাদ্ব শাহ সম্রাট হইলেন (১৭০৭ খ্রী:)। পুত্র আজিম্স্পানের প্ররোচনায় সম্রাট মূর্শিদ কুলী খানকে দাক্ষিণাত্যের দিওয়ান কবিয়া পাঠাইলেন। কিন্তু বাংলাব নৃতন দিওয়ান বিজ্ঞোহী সেনাব হত্তে নিহত হওয়ায় মূর্শিদকুলী খান পুনবায বাংলাব দিওয়ান নিযুক্ত হইলেন (১৭১০ খ্রী:)।

# নবম পরিচ্ছেদ নবাবী আমল

## ১। মুর্শিদকুলী খান

>१) औद्वीरिक मूर्निषक्नी थान वार्लाव ख्वाबाव वा नवाव निष्कु इंहेलन।

এই সময়ে দিল্লীব অকর্মণ্য সম্রাটগণেব তুর্বলভায় ও আত্মকলহে মুঘল সাম্রাজ্য চবম তুর্দশায পৌছিয়াছিল। স্থতরাং এখন হইতে বাংলাব স্থবাদারেরা প্রায় স্বাধীন ভাবেই কার্য কবিতে লাগিলেন এবং বংশাস্থক্তমে স্থবাদার বা নবাবের পদ অধিকার কবিতে লাগিলেন। ইহাব ফলে বাংলায় নবাবী আমল আবস্ত হইল। কিন্তু বাংলা হইতে দিল্লী দববারে বাজস্ব পাঠান হইত এবং বাদশাহী সনদের বলেই স্থবাদাবী-পদে নৃতন নিয়োগ হইত।

ম্নিদকুলী থান ব্রাহ্মণ পবিবাবে জন্মগ্রহণ করেন। কিন্তু বাল্যকালে একজন ম্সলমান তাঁহাকে ক্রম কবিয়া পুত্রবং পালন করেন এবং পাবস্থা দেশে লইযা যান। সেখান হইতে ফিরিয়া আসিয়া ম্নিদকুলী থান বহু উচ্চ পদ অধিকাব কবেন এবং অবশেষে বাংলাব স্থবাদাব নিষ্কু হন। ম্নিদকুলী বহুকাল স্থযোগ্যতার সহিত্ত দিওয়ানী কার্য করিয়াছিলেন, স্পত্রাং স্থবাদাব হইয়াও রাজস্ব-বিভাগের দিকে তিনি খুব বেশী ঝোঁক দিতেন। পরে এ সম্বন্ধে বিশদভাবে আলোচনা করা হইবে। তাঁহাব সময়ে দেশে শান্তি বিবাজ করিত এবং ছোটখাট বিজ্ঞাহ সহজেই দমিত হইও। এইরপ ঘটনার মধ্যে সীতাবাম রায়ের সহিত্ত যুদ্ধই প্রধান। ইহাও পরে আলোচিত হইবে। ম্নিদকুলী থানেব শাসনকালে আর কোনও উল্লেখযোগ্য বাজনৈতিক ঘটনা ঘটে নাই।

# ২। গুজাউদ্দীন মূহশ্মদ খান

মূর্শিদ কুলী থানের কোন প্র-সন্থান ছিল না। তাঁহাব মৃত্যুর পর ভাঁহার জামাতা ভলাউদীন মৃহদদ থান ম্শিদকুলীর দৌহিত্র ও মনোনীত উত্তরাধিকারী সরক্রাজ থানকে না মানিয়া নিজেই বাংলা ও উড়িকার স্থবাদারের পদে অধিষ্ঠিত হইলেন (জুন, ১৭২৭)। হাজী আহ্মদ এবং আলীবর্দী নামক তুই প্রাভা, রাজস্ব-বিভাগের বিচক্ষণ কর্মচারী আলমটাদ এবং বিখ্যাত ধনী জগংশেঠ ফতেটাদ তাঁহার সভার খুব প্রতিপত্তি লাভ করিলেন।

তলাউদ্দীনেব অনেক গুণ ছিল, কিন্তু তিনি বিলাসী ও ইন্দ্রিয়পরায়ণ হওয়ায়
ক্রেমে রাজকার্য বিশেষ কিছু দেখিতেন না এবং উপরোক্ত চারিজনের উপরই নির্ভর
করিতেন। দিল্লীর বাদশাহও প্রাদেশিক ব্যাপারে কোন প্রকাব হস্তক্ষেপ করিতেন
না। স্নতরাং নবাবের অন্তগ্রহভাজন 'বিশ্বন্ত' কর্মচারীরা নিজেদের স্বার্থ সাধন
করার প্রচুর স্বযোগ পাইলেন এবং ইহার পূর্ণ সদ্যবহার করিলেন। নিজেদের বার্থ
অক্সা রাখিবার জন্ম ইহারা নবাবেব সহিত তাহাব পুত্রম্বরে কলহ ঘটাইতেন।

১৭৩৩ খ্রীষ্টাব্দে বিহার প্রদেশ বাংলা স্থবাব সহিত যুক্ত হইল। তথন শুজাউদ্দীন বাংলাকে ছই ভাগ করিয়া পশ্চিম, মধ্য ও উত্তর বাংলাব কতক অংশের শাসনভাব নিজের হাতে রাখিলেন , পূর্ব, দক্ষিণ ও উত্তব বাংলাব অবশিপ্ত অংশের জন্ম ঢাকায় একজন এবং বিহার ও উড়িয়া শাসনেব জন্ম আরও তুইজন নায়েব নাজিম নিযুক্ত হইলেন। আলীবর্দী থান বিহারের প্রথম নায়েব নাজিম হইলেন। মীর হবীব নামে ঢাকার নায়েব নাজিমের একজন দক্ষ কর্মচারী ত্রিপুবার রাজপরিবাবেব অন্তর্কলহের স্থখোগ লইয়া সহলা ত্রিপুরা আক্রমণ করিয়া রাজধানী চন্তীগড় ও রাজ্যের অন্তান্ত অংশ দথল ও বহু ধনরত্ম লুঠন করিয়া আনিলেন। বীরভূমের আক্রমান জমিদার বিন্টেজ্জমান বিজ্ঞাহ করিয়াছিলেন, কিন্তু শীত্রই বশুতা স্বীকার করিতে বাধ্য হইলেন। শুজাউদ্দীনের শাসনকালে ঢাকায় চাউলের দর আবাব টাকায় আট মণ হইয়াছিল।

### ৩। সরকরাজ খান 🔞

ভ্রমাউদ্দীনের মৃত্যুর পর তাঁহার পূত্র সরফরাজ থান বাংলার নবাব হইলেন (মার্চ, ১৭৩৯)। সরফরাজ একেবারে অপদার্থ এবং নবাবী পদের সম্পূর্ণ অবোগ্য ছিলেন এরং অধিকাংশ সময়ই হারেমে কাটাইতেন। হুতরাং শাসন কার্যে বিশুঝলা উপস্থিত হইল এবং নানা প্রকার বড়বজের স্কৃষ্ট হইল। হাজী আহমদ ও আলীবর্দী থান এই ছবোগে বাংলাদেশে প্রভুদ্ধ স্থাপনের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। হাজী আহমদ মুশিদাবাদ দরবারে নবাবের বিশ্বত কর্যনারীক্ষণে উহিত্যে ডোকৰাক্যে ভূষ্ট রাখিলেন—গুণিকে আলীবর্দী থান পাটনা হইতে সদৈক্ষে বাংলার দিকে যাত্রা করিলেন (মার্চ, ১৭৪০)। হাজী আহমদ মিখ্যা আখানে নবাবকে ভূলাইরা অবশেষে সপরিবারে আলীবর্দীর সঙ্গে যোগ দিলেন।

সরক্রাক্ত থান সলৈন্তে অগ্রসর হইরা বর্তমান স্থতীর নিকটে গিরিয়াতে পৌছিলেন। ১৭৪০ ঝ্রীষ্টান্তির ১০ই এপ্রিল গিরিয়াতে ছই পক্ষের মধ্যে ভীষণ যুদ্ধ হইল।, এই যুদ্ধে সরক্রাক্ত পরাজিত ও নিহত হইলেন। ছই জিন দিন পরে আলীবর্দী মূশিদাবাদ অধিকার করিলেন। তিনি মৃত নবাবের পরিবারবর্গের প্রতি থুব সদয় ব্যবহার করিলেন এবং তাঁহারা ঘাহাতে যথোচিত মর্বাদার সহিত জীবন যাপন করিতে পারেন, তাহার ব্যবস্থা করিলেন। আলীবর্দী তাঁহার উপকারী প্রভ্রুর পুত্রকে হত্যা করিয়া মহাপাপ করিয়াছিলেন, সন্দেহ নাই। তিনিও তাহা স্বীকার করিয়া সরক্রাজের আত্মীয় স্বজনের নিকট ত্বংখ ও অফ্তাপ প্রকাশ করিলেন। তাঁহার তৃত্তর্মের জন্ম তাঁহার প্রতি জনসাধারণের বিরাগ ও অপ্রদা দ্র করিতে তিনি সকলের সহিত সদয় ব্যবহার ও অনেককে অর্থ দিয়া তৃষ্ট করিলেন। দিল্লীর বাদশাহ এবং তাঁহার প্রধান সভাসদগণকে প্রচুর উৎকোচ প্রদান করিয়া তিনি স্থবাদারী পদের বাদশাহী সনদ পাইলেন। মৃষ্ক সাম্রাজ্যের যে কভদুর অবনতি ঘটিয়াছিল ইহা হইতেই তাহা বুঝা যায়।

### ৪। আলিবর্দী খান

আলীবর্দী থানও হথে বা শাস্তিতে বাংলার নবাবী করিতে পারেন নাই। নবাব ওলাউলীনের জামাতা রুস্তম জং উড়িয়ার নারেব নাজিম ছিলেন—তিনি সদৈক্তে কটক হইতে বাংলা দেশ অভিমূথে বাজা করিলেন (ডিসেম্বর, ১৭৪০)। আলীবর্দী নিজে তাঁহার বিরুদ্ধে অগ্রসর হইয়া বালেশরের অনভিদ্রে ফলওয়ারির মুদ্ধে তাঁহাকে পরাজিত্ করিলেন (মার্চ, ১৭৪১)। আলীবর্দী তাঁহার প্রাতৃপ্রকে উড়িয়ার নারেব নাজিম নিযুক্ত করিয়া মুশিদাবাদে ফিরিলেন। কিন্ত এই নৃতন নারেব নাজিম নিযুক্ত করিয়া মুশিদাবাদে ফিরিলেন। কিন্ত এই নৃতন নারেব নাজিমের অবোগ্যতা ও ছুর্ব্যবহারে প্রজাগণ অসম্বন্ধ হওয়ায় রন্তম জং একদল মারাঠা লৈজের লাহাব্যে প্রবায় উড়িয়া দখল করিলেন। নৃতন নারেব নাজিম লপরিবারে কন্দী হইলেন (আগ্রন্ধ, ১৭৪১)। আলিবর্দী আবার উড়িয়ায় গিয়া রুত্যম জংকের সৈঞ্জাহিনীকে পরাজিত করিলেন (ডিলেম্বর, ১৭৪১)।

মূর্ণিদাবাদ ফিরিবার পথে আলিবর্দী সংবাদ পাইলেন বে নাগপুর হইতে ভোঁসলা-রাজের মারাঠা সৈক্ত বাংলা দেশের অভিমুখে আদিতেছে।

মারাঠা দৈক্ত পাঁচেতের মধ্য দিয়া বর্ধমান জিলায় পৌছিয়া লুঠপাট আরম্ভ করিল। নবাব জ্বতগতিতে বর্ধমানে পৌছিলেন ( এপ্রিল, ১৭৪২ ), কিন্তু অসংখ্য মারাঠা সৈম্ম তাঁহাকে ঘিরিয়া ফেলিল। তাঁহার সঙ্গে ছিল মাত্র তিন ছাজার অর্থারোহী ও এক হাজার পদাতিক—বাকী দৈয়া পূর্বেই মূর্ণিদাবাদে ফিরিয়া গিয়াছিল। আদীবদী বর্ধমানে অবরুদ্ধ হইয়া রহিলেন এবং মারাঠারা তাঁহার রসদ পরবরাহ বন্ধ করিয়া ফেলিল। অবশেষে কোন মতে মারাঠা বাৃহ ভেদ করিয়া বছ কষ্টে তিনি কাটোয়ায় পৌছিলেন। মারাঠা বাহিনীর নায়ক ভাস্কর পণ্ডিত ফিরিয়া যাইতে মনস্থ করিলেন, কিন্তু পরাঞ্চিত ও বিতাডিত ক্লন্তম জংয়ের বিচক্ষণ নামেব মীর হ্বীরের পরামর্শে ও সাহায্যে পুনরায় যুদ্ধ চালাইলেন। মারাঠ। নবাবের পকাদ্ধাবন করিল—বাকী মারাঠারা চতুর্দিকে গ্রাম জালাইয়া ধন-সম্পত্তি লুঠ করিয়া ফিরিতে লাগিল। মীর হবীরের সহায়তায় মারাঠা নায়ক ভাস্কর পণ্ডিত এক রাত্তির মধ্যে ৭০০ অশ্বারোহী দৈক্তদহ ৪০ মাইল পার হইয়া মূর্শিদাবাদ শহর আক্রমণ করিয়া সারাদিন লুঠ করিলেন—পরদিন সকালে ( ৭ মে, ১৭৪২ ) আলীবর্দী মুর্শিদাবাদে পৌছিলে, মারাঠা সৈত্ত কাটোয়া অধিকার করিল এবং ভাগীরথীর পশ্চিম তীরে রাজমহল হইতে মেদিনীপুর ও জলেশ্বর পর্যস্ত বিস্তৃত ভূখও মারাঠাদের শাসনাধীন হইল। এই অঞ্চলে মারাঠারা অকথ্য অত্যাচার করিতে লাগিল। ব্যবসায় বাণিজ্ঞা ও শিল্প লোপ পাইল। লোকেরা ধন, প্রাণ ও মান রক্ষার জন্ম দলে দলে ভাগীরথীর পূর্ব দিকে পলাইতে লাগিল। সমসাময়িক ইংরেজ ও বান্ধালী লেথকেরা এই বীভৎদ অত্যাচারের যে কাহিনী লিপিবন্ধ করিয়াছেন তাহা চিরদিন মারাঠা জাতির ইতিহাসে কলঙ্কের বিষয় ছইয়া থাকিবে। বাঙালীরা মারাঠা সৈক্তদিগকে 'বর্গী' বলিত। বাংলা দেশে মারাঠা সৈক্তদের মধ্যে এক শ্রেণীর নাম ছিল শিলাদার। ইহারা নিজেদের ঘোড়া ও অগুণগু লইয়া যুদ্ধ করিত। নিয়-শ্রেণীর যে সমুদর সৈক্তদের অশ্ব ও অশ্ব মারাঠা সরকার দিতেন তাহাদের নাম ছিল বার্গীর। 'বর্গী' এই 'বার্গীরে'রই অপত্রংশ। বর্গীদের অত্যাচার সম্বন্ধে সমসাময়িক গদারাম কর্তৃক রচিত মহারাষ্ট্র পুরাণ হইতে কয়েক ছত্ত্র উদ্বত করিতেছি:

> "ছোট বড় গ্রামে বড লোক ছিল। বর্মনির ভয়ে ( ভারা ) নব পলাইল।

চারদিকে লোক পলায় ঠাই ঠাই। ছিজশ বর্ণের লোক পলায় তার অন্ত নাই। এই মতে দব লোক পলাইয়া ষাইতে। আচম্বিতে বরগি ঘেরিল আইসা তাথে॥ মাঠে ঘেরিয়া ববগী দেয় তবে সাভা। সোণা রূপা লুটে নেয় আর সব ছাডা। কারও হাত কাটে কারও কাটে নাক কান। একই চোটে কারও বধয়ে পবাব ॥ ভাল ভাল জ্বীলোক যত ধইরা লইয়া যায়। আঙ্গুষ্ঠে দড়ি বান্ধি দেয় তার গলায়॥ একজনা ছাড়ে তারে স্থার জনা ধরে। রমনের ভরে ( তারা ) ত্রাহি শব্দ করে॥ এই মতে বরগি কত পাপ কর্ম কইরা। সেই সব স্ত্রীলোকে যত দেয় সব ছাইডা॥ তবে মাঠে লুটিয়া বরগী গ্রামে সাধায়। বড বড ঘরে আইসা আগুন লাগায় ৷ বাঙ্গালা চৌয়ারি যত বিষ্ণু মণ্ডপ। ছোট বড় ঘব আদি পোড়াইল সব॥ এইমতে যত দব গ্রাম পোডাইয়া। চতুর্দ্দিকে ববগি বেডায় লুটিয়া। কাউকে বাঁধে বরগি দিয়া পিঠ মোড়া। চিৎ কইরা মারে লাথি পায়ে জুতা চড়া॥ রূপি দেহ রূপি দেহ বলে বারে বারে 1 রূপি না পাইয়া তবে নাকে জল ভরে ॥ কাউকে ধরিয়া বরগী পথইরে ( পুকুরে ) ভুবায়। ফাফর হইয়া তবে কারু প্রাণ বায় **।**"

> —সাহিত্য পরিষৎ পজিকা, ৪র্থ সংখ্যা, সন ১৩১৩, ২২৩-২৪ পৃষ্ঠা (কয়েকটি শব্দের বানান ঈষৎ পরিবর্তিত করা হইয়াছে।)

আলীবর্দী নিশ্চিম্ব ছিলেন না। বর্বাঝালে পাটনা ও প্রিরা হইতে সৈক্ত
সংগ্রহ করিরা বর্বাশেবে তিনি কার্টোরা আক্রমণ করিলেন। মারাঠারা দুঠপাটের টাকার থ্ব ধুমধামের সন্থিত তুর্গা পূজা করিতেছিল—কিন্ত সারারাত্রি
চলিয়া ঘোরাপথে আসিরা আলীবর্দীর দৈয়া সহসা নবমী পূজার দিন সকালবেলা
নিজ্রিত মারাঠা সৈহ্যকে আক্রমণ করিল। মারাঠারা বিনা মূদ্ধে পলাইরা পেল।
ভাত্তর পণ্ডিত পলাতক মারাঠা সৈন্ত সংগ্রহ করিয়া মেদিনীপুর অঞ্চল দুঠিতে
লাগিলেন এবং কটক অধিকার করিলেন। আলীবর্দী সনৈক্তে অগ্রসর হইয়া
কটক পুনরধিকার করিলেন এবং মারাঠারা চিল্কা হ্রদের দক্ষিণে পলাইয়া গেল।
(ভিসেম্বর, ১৭৪২)।

ইতিমধ্যে দিল্লীর বাদশাহ মারাঠরাজ সাহুকে বাংলা, বিহার ও উড়িয়ার চৌথ আদার করিবার অধিকার দিবেন এইরূপ প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন এবং সাহ নাগপুরের মারাঠারাজ রঘুজী ভোঁসলাকে ঐ অধিকাব দান করিয়াছিলেন। কিন্তু দিল্লীর বাদশাহ এই বিপদ হইতে রক্ষা পাইবার জন্তু পেশোয়া বালাজী রাওর সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। বালাজী ও রঘুজীর মধ্যে বিষম শক্রতা ছিল। ফুডরাং বালাজী অভর দিলেন যে ভোঁসলার মারাঠা সৈল্ভদেব ডিনি বাংলা দেশ হুইতে তাড়াইয়া দিবেন (নভেম্বর, ১৭৪২)।

১৭৪৩ খ্রীরে প্রথম ভাগে রযুজী ভোঁসলা ভাস্কর পণ্ডিতকে সঙ্গে লইয়া বাংলা দেশ অভিমুখে অগ্রসর হইলেন এবং মার্চ মানে কাটোরায় পৌছিলেন। ওদিকে পেশোয়া বালাজী রাও বিহারের মধ্য দিয়া বাংলা দেশের দিকে যাত্রা করিলেন। সারা পথ তাঁহার সৈল্পেরা লুঠপাঠ ও ঘর-বাড়ী-প্রাম জ্ঞালাইতে লাগিল—যাহারা পেশোয়াকে টাকা-পরসা বা ম্ল্যবান উপটোকন দিরা খুসী করিতে পারিল, তাহারাই রক্ষা পাইল।

ভাসীর্থীর পশ্চিম ভীরে বহুরমপুরের দশ মাইল দক্ষিণে নবাব আলীবর্দী ও পেশোরা বালাজী রাওরের মধ্যে সাক্ষাৎ হইল (৩০ মার্চ, ১৭৪৩)। দ্বির হইল বে বাংলার নবাব মারাঠারাজ সাহকে চৌথ দিবেন এবং বালাজী রাওকে জাঁহার সামরিক অভিযানের ব্যর বাবদ ২২ লক্ষ্ণ টাকা দিবেন। পেশোরা কথা দিলেন বে ভৌসলার অভ্যাচার হইতে বাংলা দেশকে তিনি রক্ষা করিবেন।

রমূলী ভোঁদলা এই সংবাদ পাইরা কাটোরা পরিত্যাগ করিয়া বীরজুমে গেলেন। বালাজী রাও ভাঁহার পশ্চাধান্য করিলেন এবং রম্বুলীকে বাংলা দেশের সীমার বাহিরে ভাড়াইরা দিলেম। এই উপলক্ষে কলিকাভার বণিকগণ ২৫,০০০ টাকা টাদা তুলিয়া কলিকাভা রক্ষার জন্ম 'মারাঠা ভিচ' নামে খ্যাত পন্নঃপ্রণালী কাটাইরাছিলেন। ১৭৪৩ খ্রীংর জুন মাদ হইতে পরবর্তী ক্ষেক্ষারী পর্বস্ত বাংলা দেশ মারাঠা উৎপীড়ন হইতে রক্ষা পাইল।

ইতিমধ্যে মারাঠা রাজ সাছ ভোঁসলা ও পেশোয়াকে ডাকাইয়া উভরের মধ্যে গোলমাল মিটাইয়া দিলেন (৩১ আগষ্ট, ১৭৪৩)। বাংলার চৌধ আদারের বাঁটোয়ারা হইল। বিহারের পশ্চিম ভাগ পড়িল পেশোয়ার ভাগে, আর বাংলা, উড়িয়া ও বিহারের পূর্বভাগ পড়িল ভোঁসলার ভাগে। ছির হইল যে, উভরে নিজেদের অংশে যথেছে লুঠভরাজ করিতে পারিবেন। একজন অপরজনকে বাধা দিতে পারিবেন না।

এই বন্দোবতের ফলে ভান্ধর পণ্ডিত পুনরায় মেদিনীপুরে প্রবেশ করিলেন (মার্চ, ১৮৪৪)। সমস্ত ব্যাপার শুনিয়া আলীবলী প্রমান গণিলেন। বালাজী রাওকে যে উদ্দেশ্যে তিনি টাকা দিয়াছিলেন, তাহা সম্পূর্ণ বার্থ হইল এবং আবার মারাঠাদের অত্যাচার আরম্ভ হইল। এদিকে তাঁহার রাজকোষ শৃদ্ধ; পুন: পুন: বর্গীর আক্রমণে দেশ বিধ্বস্ত এবং সৈম্ভদল অবসাদগ্রস্ত তথন নবাব আলীবর্দী 'শঠে শাঠাং সমাচরেং' এই নীতি অবলম্বন করিলেন। তিনি চৌখ সম্বন্ধে একটা পাকাপাকি বন্দোবত করিবার জন্ম ভান্ধর পণ্ডিতকে তাঁহার শিবিরে আমন্ত্রণ করিলেন। ভান্ধর পণ্ডিত নবাবের তাঁবুতে পৌছিলে তাঁহার ২১ জন দেনানায়ক ও অন্কচর সহ তাঁহাকে হত্যা করা হইল (৩১ মার্চ, ১৭৪৪)। অমনি মারাঠা সৈম্ভ বাংলা দেশ ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল।

নবাব আলীবর্ণীর অধীনে ৯০০০ অখারোহী ও কিছু পদাতিক আফগান সৈশ্র ছিল। এই সৈল্যদলের অধ্যক্ষ গোলাম মৃত্যাফা থান নবাবের অহুগত ও বিশাস-ভাজন ছিলেন এবং তাঁহারই পরামর্শে ও সাহাব্যে ভাস্কর পণ্ডিতকে নবাবের তাঁবুতে আনা সম্ভবপর হইয়াছিল। ভাস্কর পণ্ডিত নবাবের সহিত সাক্ষাৎ করিতে ইতন্তত করিলে মৃত্যাফা কোরানের শপথ করিয়া তাঁহাকে অভয় দেন এবং সঙ্গে করিয়া নবাবের তাঁবুতে আনিয়া হত্যা করেন। নবাব অজীকার করিয়া-ছিলেন বে মৃত্যাফা ভাস্কর পণ্ডিত ও মারাঠা সেনানায়কদের হত্যা করিতে পারিলে ভাহাকে বিহান্ত প্রদেশের শাসনকর্তা নিযুক্ত করিবেন। নবাব এই প্রতিশ্রুতি শালন না করান্ত মৃত্যাফা বিহারে বিজ্ঞাহ করেন (কেক্রয়ারী, ১৭৪৫) এবং রঘুজী ভোঁদলাকে বাংলা দেশ আক্রমণ করিতে উত্তেজিত করেন। মৃত্তাকা পাটনার নিকট পরাজিত হন কিন্তু রঘুজী বর্ধমান পর্যন্ত অগ্রসর হন।

বর্ধনানে রাজকোষের সাত লক্ষ্ণ টাকা লুঠ করিয়া রঘুজী বীরভূমে বর্ধাকাল বাপন করেন এবং সেপ্টেম্বর মাসে বিহারে গিয়া বিদ্রোহী মৃন্ডাফার সঙ্গে বোগ দেন। নবাবের সৈন্ত যথন বিহারে তাঁহাদের পশ্চাকাবন করেন, তথন উড়িয়ার ভূতপূর্ব নায়েব মীর হবীবের সহযোগে মারাঠা সৈন্ত মূর্শিদাবাদ আক্রমণ করে (২১ ছিসেম্বর, ১৭৪৫)। আলীবর্দী বহু কষ্টে ক্রতগতিতে মূর্শিদাবাদে প্রত্যাবর্তন করিলে রঘুজী কাটোয়ায় প্রস্থান করেন ও আলীবর্দীর হুন্তে পরাজিত হন। পরে তিনি নাগপুরে ফিরিয়া যান কিন্তু মীর হবীর মারাঠা সৈত্ত্বরহ কাটোয়াতে অবস্থান করেন। পরে আলীবর্দী তাঁহাকেও পরাজিত করেন (এপ্রিল, ১৭৪৬)। এই সব গোলমালের সময় আলীবর্দীর আরও তুইজন আফগান সেনানায়ক মারাঠাদের শহিত গোপনে বড়ম্ম্র করায় নবাব তাঁহাদিগকে পদচ্যুত করিয়া বাংলা দেশের সীমানার বাহিরে বিতাড়িত করেন।

বিতাড়িত আফগান সৈত্যের পরিবর্তে নৃতন সৈশ্য নিযুক্ত করিয়া আলীবলী উড়িয়া পুনরধিকার করিবার জন্ম সেনাপতি মীর জাফরকে প্রেরণ করেন। মীব জাফর মীর হবীরের এক সেনা নায়ককে মেদিনীপুরের নিকট পরাজিত করেন (ডিসেম্বর, ১৭৪৬)। কিছু বালেশর হইতে মীর হবীব একদল মারাঠা সৈশ্য সহ অগ্রসর হইলে মীর জাফর বর্ধমানে পলাইয়া যান। অতঃপর মীর জাফর ও রাজমহলের ফৌজলার নবাব আলীবর্দীকে গোপনে হত্যা করিবার চক্রান্ত করেন এবং নবাব উভয়কেই পদ্চাত করেন। তারপর ৭১ বংসরের বৃদ্ধ নবাব স্বয়ং অগ্রসর হইয়া মারাঠা সৈশ্যবাহিনীকে পরাজিত করিলেন এবং বর্ধমান জিলা মারাঠাদের হাত হইতে উদ্ধার করিলেন (মার্চ, ১৭৪৭)। কিন্তু উড়িয়া ও মেদিনীপুর মারাঠাদের হুতেই রহিল।

১৭৪৮ খ্রীরে আরম্ভে আফগান অধিপতি আহমদ শাহ ত্ররাণী পঞ্চাব আক্রমণ করেন। এই স্থবোগে আলিবর্দীর পদ্চূত ও বিদ্রোহী আফগান সৈন্তদল তাহাদের বাসস্থান ধারতাশা জিলা হইতে অগ্রসর হইয়া পাটনা অধিকার করে। আলীবর্দীর জ্যোষ্ঠ প্রাতা হাজী আহমদের পুত্র জৈছন্দীন আহমদ (ইনি আলীবর্দীর জামাতাও) বিহারের নায়েব নাজিম ছিলেন। বিদ্রোহী আফগানেরা জৈছন্দীন ও হাজী আহমদে উভয়কেই বধ করে এবং আলীবর্দীর ক্যাকে বন্দী করে। হলে দলে

আক্দান দৈল বিজ্ঞাহীদের দক্ষে যোগ দেয়। উড়িক্সা হইতে মীর হ্বীবের অধীনে একদল মারাঠা দৈল্পও পাটনার দিকে অগ্রদর হয়। আলীবর্দী অগ্রদর হ্ইয়া ভাগলপুরের নিকটে মীর হ্বীবকে এবং পাটনার ২৬ মাইল পূর্বে গলার ভীরবর্তী কালাদিয়ারা নামক স্থানে আফগানদের ও তাহাদের দাহাযাকারী মারাঠা দৈল্পদের পরাজিত করিয়া পাটনা অধিকার করেন এবং বন্দিনী কল্পাকে মৃক্ত করেন (এপ্রিল, ১৭৪৮)।

১৭৪৯ এটাব্দের মার্চ মাদে আলীবর্লী উডিয়া। আক্রমণ করেন এবং এক প্রকার বিনা বাধায় ভাহা পুনক্ষীর করেন। কিন্তু ভিনি ফিরিয়া আদিলেই মীর হবীবের মারাঠা সৈম্বরা পুনরায় উহা অধিকার করে।

অতংশর উড়িন্তা হইতে মারাঠা আক্রমণ প্রতিরোধ করিবার জন্ত আলীবর্দী স্থান্নিভাবে মেদিনীপুবে শিবির দরিবেশ করিলেন (অক্টোবর, ১৭৪১)। কিন্তু ইহা সন্ত্বেও মীর হবীব পরবর্তী কৈব্রুয়াবী মাদে আবার বাংলাদেশে পূঠপাট আরম্ভ কবিলেন এবং রাজধানী মূশিদাবাদের নিকটে পৌছিলেন। নবাব সেদিকে অগ্রদর হইলেই মীর হবীব পলাইয়া জন্দলে আশ্রম লইলেন—আলীবর্দী মেদিনীপুরে ফিরিয়া গেলেন (এপ্রিল, ১৭৫০) এবং দেখানে স্থান্মিভাবে বদবাদের বন্দোবন্ত করিলেন। ইতিমধ্যে সংবাদ আদিল যে মৃত জৈক্লীনের পুত্র এবং নবাবের দৌহিত্র দিরাজা উদ্দৌলা পাটনা দখল করিবার জন্ত দেখানে পৌছিয়াছেন। আলীবর্দী পাটনাম্ম ছুটিয়া গেলেন, এবং গুরুতররূপে পীড়িত হইয়া মূর্শিদাবাদে ফিরিলেন। কিন্তু মারাঠা আক্রমণের ভয়ে—সম্পূর্ণ স্কন্থ হইবার পূর্বেই আবার তাঁহাকে কাটোয়া বাইতে হইল (ফেব্রুয়ারী, ১৭৫১)।

বিখাস্থাতকতা করিয়া মূর্লিদাবাদের সিংহাসন অধিকার করার পর হইতেই উড়িয়ার আধিপত্য লইয়া ভৃতপূর্ব নথাবের জামাতা রুস্তম জন্দের সহিত আলীবর্দীর সংঘর্ব আরম্ভ হয়। মারাঠা আক্রমণকে তাহার অবান্তর ফল বলা ঘাইতে পারে, কারণ রুস্তম জন্দের নায়েব মীর হবীবের সাহাধ্য ও সহযোগিতার কলেই তাহারা নির্বিদ্নে মেদিনীপুরের মধ্য দিয়া বাংলা দেশে আসিত। স্থতরাং বিগত দশ বৎসর যাবৎ আলীবর্দীকে মীর হবীব ও মারাঠাদের সঙ্গে যে অবিশ্রাম যুদ্ধ করিতে হয়, তাহা তাঁহার পাপেরই প্রায়ন্চিত্ত বলা ঘাইতে পারে। অবশ্র আলীবর্দী বে অপূর্ব সাহদ, অধ্যবসায় ও রঞ্কৌশলের পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহা সর্বথা প্রশংসনীয়। কিন্ত ৭৫ বৎসরের বৃদ্ধ আর বৃদ্ধ চালাইতে পারিলেন না। মারাঠারাও রণক্লান্ত হইরা পড়িয়াছিল। স্থতরাং ১৭৫১ ঞ্রীষ্টান্দের মে মালে উভর পক্ষের মধ্যে নিয়লিথিত তিনটি শর্ত্তে এক সন্ধি হইল।

- >। মীর হবীব আলীবর্ণীর অধীনে উড়িক্সার নায়েব নাজিম হইবেন—
  কিন্ত এই প্রাদেশেব উন্ত রাজস্ব মারাঠা সৈক্তের ব্যয় বাবদ রঘুজী ভোঁসলে
  পাইবেন।
- ২। <sup>ট্</sup> ছাড়া চৌথ বাবদ বাংলার রাজস্ব হইতে প্রতি বংসর ১২ লক্ষ টাকা রঘুন্ধীকে দিতে হইবে।
- ৩। মারাঠা দৈক্ত কথনও স্থানরেখা নদী পার্ক ইইয়া বাংলা দেশে প্রবেশ করিতে পারিবে না।

দদ্ধি হইবাব এক ৰৎসর পরেই জনোজী ভোঁদলেব মারাঠা সৈন্তরা মীব হবীবকে বধ করিয়া বল্জীব এক সভাদদকে উড়িয়ার নায়েব নাজিম পদে বদাইল (২৪শে মাগষ্ট, ১৭৫২)। স্থতরাং উড়িয়া মারাঠা রাজ্যের অস্তর্ভুক্ত হইয়া গেল।

বাংলা দেশে আবার শাস্তি বিরাজ করিতে লাগিল। কিন্তু দিল্লীর বাদশাহী হইতে স্বাধীনতার প্রথম ফলস্বরূপ বিগত দশ বারো বৎসবের মৃদ্ধ বিগ্রহ ও অস্তব্ধে বাংলার অবস্থা অতিশর শোচনীয় হইয়া উঠিয়াছিল। আলীবর্দী শাসন-সংক্রাম্ভ অনেক ব্যবস্থা করিয়াও বিশেষ কিছু করিয়া উঠিতে পারিলেন না। তারপর ১৭৫৪ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার এক দৌহিত্র ও পর বংসর তাঁহার তুই জামাতা ও প্রাতৃপ্তের মৃত্যু হইল। আশী বংসবের বৃদ্ধ নবাব এই সকল শোকে একেবারে ভালিয়া পড়িলেন। ১৭৫৬ খ্রীষ্টাব্দের ১০ই এপ্রিল তাঁহার মৃত্যু হইল।

### ৫। বাংলায় ইউরোপীয় বণিক সূম্প্রদায়

পঞ্চলশ শতান্দীর শেষভাগে পতু গীজদেশীর ভাস্কো-দা-গামা আফ্রিকার পশ্চিম ও পূর্ব উপকুল ঘূবিয়া ববাবর সম্দ্রপথে ভারতবর্ধে আদিবার পথ আবিদ্ধার করেন। বোড়শ শতান্দীর প্রথম ভাগেই পতু গীজ বণিকগণ বাংলাদেশের সহিত্র বাণিজ্য করিতে আরম্ভ করেন। ১৫১৭ খ্রীষ্টান্দে তাঁহারা চট্টগ্রামে ও সপ্তগ্রামে বাণিজ্য কুঠি তৈয়ারী করিবার অহুমতি পায়। ১৫৭৯-৮০ খ্রীষ্টান্দে সম্রাট আকবর ভাগীরবী-তীরে হুগলী নামক একটি নগণ্য গ্রামে পতু গীজানিগকে কুঠি তৈয়ানী করিবার অহুমতি দেন এবং ইহাই জেমে একটি সমৃদ্ধ সহার ও বাংলাছ পড़ ज़िलाइत वांनिकात धार्मान क्ला हहेशा छेर्छ। हेश छाड़ा वांन्नाय शिकनी, শ্রীপুর, ঢাকা, মশোহর, বরিশাল ও নোয়াখালি জিলার বছস্থানে পর্তু গীকদের বাণিজ্য চলিত। বোড়শ শতাব্দীর শেষে চট্টগ্রাম ও ডিয়াক্সা এবং সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমে সন্দীপ, দক্ষিণ শাহবাজপুর প্রভৃতি স্থান পতু গীজদের অধিকারভুক্ত হয়। কিছ বাংলায় পতুৰ্গীজ প্ৰভাব বেশীদিন স্থায়ী হয় নাই। কার্রণ পতুৰ্গীজনের বাণিজ্য বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আরও হুইটি জিনিষ বাংলায় আমলানী হয়--প্রীষীয় ধর্মপ্রচারক এবং জলদ্মা। এই উভয়ই বাদালীর আতক্ষের কারণ হইয়া উঠিয়াছিল। আরাকানের রাজা ডিয়ালা পতু গীজনের হত্যা করিয়া সন্দীপ অধিকার করেন। পর্তু গীজনেব আগ্নেয় অন্ত ও নৌবহুর কেবল বাংলার নহে মুঘল বাদশাহেরও ভয়ের কারণ হইয়া উঠিয়াছিল, কারণ এই ছুই শক্তিব বলে তাহারা দুর্ধর্ব হইয়া উঠিয়া স্বাধীন জাতির ক্রায় সাচরণ করিত। শাহ্ জাহান ম্থন নৌবহর লইয়া তাঁহাকে সাহায্য করিতে অগ্রসর হয় ; কিন্তু পরে বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া তাঁহাকে ত্যাগ করে। ফিরিবার পথে তাহারা শাহ্জাহানের বেগম মমতাজমহলের তুইজন বাঁদীকে ধরিয়া অকথ্য অভ্যাচার করে। এই সম্পর কারণে শাহ জাহান সম্রাট হইয়া কাশিম খানকে বাংলাদেশের ফবাদার নিযুক্ত করার সময় এই নির্দেশ দিলেন যে অবিলয়ে ছগলী দখল করিয়া পর্তু গীজ শক্তি সমলে ধ্বংদ কবিতে হইবে এবং যাবতীয় খেতবর্ণ পুরুষ, স্ত্রী, শিশু ইদলাম ধর্মে দীক্ষিত অথবা ক্রীতদাসরূপে সমাটের দববারে প্রেরিত হইবে। ১৬৩২ ঞ্জিষ্টান্দে কাশিম থান ছগলী অধিকার কবিলেন। ৪০০ ফিরি**দি ত্ত্তী-পুরুষকে বন্দী করিয়া** चाश्रीय शेशिता इहेन। जोशंतिगरक वना इहेन त्य हेमनाम धर्म श्रेटन कतितन ভাহারা মক্তি পাইবে 1 নচেৎ আজীবন ক্রীতদাসরূপে বন্দী হইয়া থাকিতে হাইবে। অধিকাংশই মুদলমান হাইতে আপত্তি করিল এবং আমরণ কলী হাইয়াই রহিল। হুগলীর পতনের সলে সলেই বাংলাদেশে পতুপীজ প্রাধান্তের শেষ হইল।

পর্তু গীজনের পবে আরও কয়েকটি ইউরোপীয় বণিকদল বাংলাদেশে বাণিজ্য বিশ্বার করে। সপ্তদশ শতান্ধীর প্রথম হইতেই ওলন্দাজেরা বাংলায় বাণিজ্য করিতে আরম্ভ করে। ১৬৫৩ গ্রীষ্টান্দে হুগলীর নিকটবর্তী চুঁচুড়ার তাহাদের প্রধান বাণিজ্য কেন্দ্র দুচ্নপে প্রতিষ্ঠিত হয়। ডাহার অধীনে কাশিমবাজার ও শাটনার আরও ছইটি কুঠি স্থাপিত হয়। দিল্লীর বাদশাহ ফারুখশিরক ওলন্দান্তদিগকে শতকরা সাড়ে তিন টাকার পরিবর্তে আড়াই টাকা শুরু দিয়া বাণিজ্য করিবার অধিকার প্রদান করেন। ফরাসী বণিকেরাও সম্রাটকে ৪০,০০০ টাকা এবং বাংলার নবাবকে ১০,০০০ টাকা বুস দিয়া ঐ স্থবিধা লাভ করেন। কিন্তু ১৭৪০ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে তাঁহারা বাংলায় বাণিজ্যের স্থবিধা করিতে পারেন নাই। হুগলীর নিক্টবর্তী চন্দননগরে তাঁহাদের প্রধান বাণিজ্য-কেন্দ্র ছিল।

ইংরেজ বণিকেবা প্রথমে পর্তুগীজ ও ওলন্দার বণিকদেব প্রতিযোগিতায় বাংলা দেশে বাণিজ্যে বিশেষ স্থবিধা করিতে পারেন নাই। ১৬৫০ খ্রীষ্টাব্দে ভাঁহারা নবাবের নিকট হইতে বাংলাদেশে বাণিজ্য করিবাব সনদ পান এবং পরবর্তী বৎসর হুগলীতে কুঠি স্থাপন করেন। ১৬৬৮ খ্রীষ্টাব্দে ঢাকা এবং অনতিকাল পরেই রাজমহল এবং মালদহেও তাঁহাদেব কুঠি স্থাপিত হয়। এই সমুদয় অঞ্চলে তাঁহাদের বাণিজ্যের খুব হৃবিধা হয়। ১৬৫৬ খ্রীষ্টাব্দে বাংলার হুৰাদার হুজা ইংরেজদিগকে বার্ষিক তিন হাজার টাকাব বিনিময়ে বিনা ভক্ত বাংলায় বাণিজ্য করিবার অধিকার দেন। কিন্তু বাংলার মুঘল কর্মচারীরা নানা অজুহাতে এই স্থবিধা হইতে ইংবেজদিগকে বঞ্চিত কৰে। ইংবেজ বণিকগণ শায়েন্ডা থান ও সম্রাট ঔবঙ্গজেবেব নিকট হইতেও ফরমান আদায় করেন : কিন্তু ভাহাতেও কোন স্থবিধা হয় না। ইংরেজরা তথন নিজেদের শক্তিবৃদ্ধির দারা আত্মরকা করিতে সচেষ্ট হইলেন। ইতিমধ্যে ছগলীর মুঘল শাসনকর্তা ১৬৮৬ এীষ্টাব্দের অক্টোবর মালে ইংরেজদের কৃঠি আক্রমণ করিলেন। ইংরেজরা বাধা দিতে সমর্থ হইলেও ইংরেজ এজেট জব চার্ণক সেধানে থাকা নিরাপদ মনে না করিয়া. প্রথমে স্থতামুটি ( বর্তমান কলিকাভার অন্তর্গত ), পরে হিজ্ঞলীতে তাহাদের প্রধান বাণিজ্য-কেন্দ্র স্থাপিত করিলেন এবং তাঁহাদের ক্ষতির প্রতিশোধস্বরূপ বালেশ্ব সহরটি পোড়াইয়া দিলেন। মুঘল সৈক্ত হিজলী অববোধ করিলে উভয় পক্ষের মধ্যে সদ্ধি হইল এবং ১৬৮৭ প্রীষ্টাব্দে ইংরেজরা স্থতাস্কৃটিতে ফিরিয়া গেলেন (দেন্টেম্বর, ১৬৮৯)। কিন্তু লণ্ডনের কর্তৃপক্ষ পূর্ব সিদ্ধান্ত অভ্যায়ী বাংলায় একটি স্থায় ও স্থরকিত স্থান অধিকার ধারা নিজেদের স্বার্থ রক্ষার ব্যবস্থা করিতে মনস্থ করিলেন। জব চার্শকের আপত্তি সত্ত্বেও ইংরেজরা স্থভাকুটি হইতে বাণিজ্য কেন্দ্র উঠাইয়া, সমস্ত ইংরেজ অধিবাসী ও বাণিজা-স্তব্য জাহাজে বোঝাই করিয়া জলপথে চট্টগ্রাম আক্রমণ করিলেন। কিন্তু বার্থ মনোরথ হইয়া মান্তাজে (১৬৮৮) ফিরিয়া

গেলেন। আবার উভয় পক্ষে দদ্ধি হইল। বাংলার স্থবালার বার্ষিক তিন হাজার টাকার বিনিময়ে ইংরেজদিগকে বিনাপ্তকে বাণিজ্য করিতে অনুমতি ১৬৯০ এটাবের আগষ্ট মাসে ইংরেজরা আবার স্থতানুটিতে ফিরিয়া আদিয়া দেখানে ঘরবাড়ী নির্মাণ করিলেন। ১৬৯৬ এটাজে শোভাসিংছের বিদ্রোহ উপলক্ষে কলিকাভার ছুর্গ দৃঢ় করা হইল এবং ইংলণ্ডের রাজার নাম অমুদাবে ইহার নাম রাখা হইল ফোট উইলিয়ম। বার্ষিক ১২,০০০ টাকায় স্থতাস্থাট, কলিকাতা ও গোবিন্দপুব, এই তিনটি গ্রামের ইজারা লওয়া হইল। ১৭০০ গ্রীষ্টাব্দে মান্ত্রাজ হইতে পৃথকভাবে বাংলা একটি স্বতন্ত্র প্রেসিডেন্সীতে পরিণত হইল। ১৭১৭ খ্রীষ্টাব্দে ইংরেজ বণিকগণের প্রতিনিধি স্থবম্যানকে শম্রাট ফাঙ্কথশিয়র এই মর্মে এক ফরমান প্রদান করেন যে ইংরেজগুণ <del>ডুড়ের</del> পরিবর্তে মাত্র বার্ষিক তিন হাজার টাকা দিলে সাথা বাংলায় বাণিজ্ঞা করিতে পারিবেন, কলিকাতার নিকটে জমি কিনিতে পারিবেন এবং থেখানে খুসী বদবাদ করিতে পারিবেন। বাংলার স্থবাদার ইহা সত্ত্বেও নানাবকমে ইংরেজ বণিকগণের প্রতিবন্ধকতা করিতে লাগিলেন। কিন্তু তথাপি কলিকাতা ক্রমশই সমুদ্ধ হইয়া উঠিল। ইথার ফলে মারাঠা আক্রমণের সময় দলে দলে লোক কলিকাভার নিরাপদ আশ্রয় লাভ করিয়াছিল। ইহাও কলিকাতার উন্নতিব অক্সতম কারণ।

কিন্তু মুঘল সামাজ্যের পতনেব পরে যখন মুশিদ কুলী থান স্বাধীন বাজার ন্যায় রাজত্ব করিতে লাগিলেন তখন নবাব ও তাঁহার কর্মচারীরা সমৃদ্ধ ইংরেজ বণিকদিগের নিকট হইতে নানা উপায়ে অর্থ আদায় করিতে লাগিলেন। নবাবদের মতে ইংরেজদের বাণিজ্য বছ রুদ্ধি পাইয়াছে এবং তাঁহাদের কর্মচারীরাও বিনা শুকে বাণিজ্য কবিতেছে, স্তরাং তাঁহাদের বার্ষিক টাকার পরিমাণ বৃদ্ধি করা সম্পূর্ণ গ্রায়সঙ্গত। ইহা লইয়া প্রায়ই বিবাদ-বিসংবাদ হইত আবার পরে গোলমাল মিটিয়া যাইত। কারণ বাংলার নবাব জানিতেন যে ইংরেজের বাণিজ্য হইতে তাঁহার যথেষ্ট লাভ হয়—ইংরেজরাও জানিতেন যে নবাবের সহিত শক্রতা করিয়া বাণিজ্য করা সম্ভব হইবে না। স্বতরাং কোন পক্ষই বিবাদ-বিসংবাদ চরমে পৌছিতে দিতেন না। নবাব কখনও কথনও টাকা না পাইলে ইংরেজদের মাল বোঝাই নৌকা আটকাইতেন। ১৭৩৬ খ্রীষ্টান্মে এইরুণ একবার নৌকা আটকানো হয়। কাশিমবাজারের ইংরেজ কুঠিয়ালরা ৫৫,০০০ টাকা দিলে নবাব নৌকা ভাড়িছা দেন।

নবাব আলীবর্দী ইউরোপীয় বণিকদের সহিত সম্ভাব রক্ষা করিয়া চলিতেল এবং তাঁহাদের প্রতি বাহাতে কোন অস্তায় বা অত্যাচার না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখিতেন। কারণ ইহাদের ব্যবসায় বজায় থাকিলে বে বাংলা সরকারের বছ অর্থাগম হইবে, তাহা তিনি থুব ভাল করিয়াই জানিতেন। তবে অভাবে পড়িলে টাকা আলারের জস্ত তিনি অনেক সময় কঠোরতা অবল্বয়ন করিতেন। মারাঠা আক্রমণের সময়ে তিনি ইংরেজ, ফরাসী ও ওলনাজ বণিকদের নিকট হইতে টাকা আলায় করেন। ১৭৪৪ খ্রীষ্টাব্দে সৈন্তের মাহিনা বাকী পড়ায় তিনি ইংরেজদের নিকট হইতে ত্রিলা লাকী করেন এবং তাহাদের কয়েকটি কুঠি আতিক করেন। পরে অনেক কন্তে ইংরেজরা মোট প্রায় চারি লক্ষ্ক টাকা দিয়া রেহাই পান। ইংরেজরা বাংলার কয়েকজন আর্মেনিয়ান ও মুঘল বণিকের জাহাজ্ম আটকাইবার অপরাধে আলীবর্জী তাঁহাদিগকে ক্ষতিপূর্ণ করিতে আদেশ দেন ও দেও লক্ষ্ক টাকা জরিমানা করেন।

দাক্ষিণাত্যে ইংরেজ ও ফরাসী বণিকেরা বেমন স্থানীয় রাজাদের পক্ষ অবলম্বন করিয়া ক্রমে ক্রমে শক্তিশালী হইতেছিলেন, বাংলাদেশে যাহাতে সেরূপ না হইতে পারে দে দিকে আলীবর্দীর বিশেষ দৃষ্টি ছিল। ইউরোপে যুদ্ধ উপস্থিত হইলে তিনি ফরাসী, ইংরেজ ও ওলন্দাজ বণিকগণকে সাবধান করিয়া দিয়াছিলেন যে তাঁহারে রাজ্যের মধ্যে যেন তাহাদের পরস্পরের মধ্যে কোন যুদ্ধ-বিগ্রহ না হয়। তিনি ইংরেজ ও ফরাসীদিগকে বাংলায় কোন হুর্গ নির্মাণ করিতে দিতেন না, বলিতেন "তোমরা বাণিজ্য ক্রিতে আসিয়াছ,—তোমাদের হুর্গের প্রয়োজন কি ? তোমরা আমার রাজ্যে আছ, আমিই তোমাদের রক্ষা করিব।" ১৭৫৫ শ্রীষ্টান্দে তিনি দিনেমার (তেনমার্ক দেশের অধিবাসী) বণিকগণকে শ্রীরামপুরে বাণিজ্য-কুঠি নির্মাণ করিতে অফুমতি দেন।

## ৬। সিরাজউদ্দৌল্লা

নবাৰ আলীবলীর কোন পুত্র সন্থান ছিল না। তাঁহার তিন কন্তার সহিত তাঁহার তিন আতুশুত্রের (হাজী আহমদের পুত্র) বিবাহ হইয়াছিল। এই তিন আমাতা ষ্থাক্রমে ঢাকা, পূর্ণিয়া ও পাটনার শাসনকর্তা ছিলেন। আলীবলীর জীবদ্ধশায়ই তিন জনের মৃত্যু হয়। জোঠা কন্তা মেহেব্-উন্-নিসা ঘসেটি বেগম নামেই .স্থানিচিত ছিলেন। তাঁহার কোন পুত্র সন্তান ছিল না কিন্ত বহু ধন-সম্পত্তি ছিল এবং স্বামীর মৃত্যুর পর তিনি ঢাকা হইতে আসিয়া মূর্নিদাবাদে মতিঝিল নামে স্বরক্ষিত বৃহৎ প্রাসাদ নির্মাণ করিয়া সেখানেই থাকিতেন। মধ্যমা কন্তার পুত্র শওকৎ জন্ধ শিতার মৃত্যুর পর পূর্ণিয়ার শাসনকণ্ডা হন।

কনিষ্ঠা কল্পা আমিনা বেগমের পুত্র সিরাজউদ্বোল্পা মুর্নিদাবাদে মাতামহের কাছেই থাকিতেন। তাঁহার জন্মের পরেই আলীবদ্ধী বিহারের শাসনকর্তা নিযুক্ত হন। স্বতরাং এই নবজাত শিশুকেই তাঁহার সোভাগ্যের মূল কারণ মনে করিয়া তিনি ইহাকে অত্যধিক স্বেহ করিতেন। তাঁহার আদরের ফলে সিরাজের নেথাপড়া কিছুই হইল ন', এবং বয়স বৃদ্ধির সঙ্গেল সিরাজের কোমাসক্ত, উদ্ধত, ত্বিনীত ও নিষ্ঠ্র যুবকে পবিণত হইলেন। কিন্তু তথাপি আলীবদ্ধী সিরাজকেই নিজের উত্তরাধিকারী মনোনীত করিলেন। আলীবদ্ধীব মৃত্যুর পর সিরাজ বিনা বাধায় সিংহাসনে আরোহণ করিলেন।

ঘদেটি বেগম ও শওকৎজঙ্গ উভয়েই দিরাজের দিংহাদনে আরোহণের বিক্লংক ছিলেন। নবাব-সৈন্তের দেনাপতি মীরজাফর আলী থানও সিংহাদনের স্থপ্ন দেখিতেন। আলীবর্দীর স্থায় মীরজাফরও নিংস্ব অবস্থায় ভারতে আদেন এবং আলীবর্দীর অমুগ্রহেই তাঁহার উন্ধতি হয়। মীরজাফর আলীবর্দীর বৈমাজ্ঞেয় ভিনিনিকে বিবাহ করেন এবং ক্রমে দেনাপতির পদ লাভ করেন। আলীবর্দী প্রতিপালক প্রভূর পূত্রকে হত্যা করিয়া নবাবী লাভ করিয়াছিলেন। মীরজাফরও তাঁহারই দৃষ্টান্ত অমুসরণ করিয়া দিরাজকে পদচ্যুত করিয়া নিজে নবাব হটবার উচ্চাকাক্রা মনে মনে পোৰণ করিতেন।

ঘদেটি বেগমের সহিত দিরাজের বিরোধিতা আলীবর্দীর মৃত্যুর পূর্বেই আরম্ভ হইয়াছিল। তাঁহার স্বামী ঢাকার শাসনকর্তা ছিলেন, কিন্তু তিনি ভরস্বাস্থ্য ও অতিশয় ছর্বল প্রকৃতির লোক ছিলেন, বৃদ্ধিগুদ্ধিও তেমন ছিল না। স্থতরাং ঘদেটি বেগমের হাতেই ছিল প্রকৃত ক্ষমতা এবং তিনিই তাঁহার অহগ্রহভাজন দিওয়ান হোদেন কুলী থানের সাহায্যে দেশ শাসন করিতেন। হোদেন কুলীর শক্তি ও সম্পদ বৃদ্ধিতে দিরাজ ভীত হইয়া উঠিলেন এবং একদিন প্রকাশ্ত দরবারে আলীবর্দীর নিকট অভিযোগ করিলেন বে হোদেন কুলী তাঁহার (দিরাজের) প্রাণনাশের জন্ম বড়বন্ধ করিতেছে। আলীবন্দী প্রিয় দৌহিত্রকে কোনমজে ব্রুবাইয়া প্রকাশ্তে কোন হঠকারিতা করিতে নিরম্ভ করিলেন। ঘদেটি

বেগমের সহিত হোসেন কুলীর অবৈধ প্রাণয়ের কথাও সম্ভবত দিরাক্ত ও আলীবর্দী উভয়েরই কানে গিয়াছিল। সম্ভবত সে<del>ইজয়ুই আনীবর্নী</del> সিরা**জ**কে তাঁহার ত্বভিসন্ধি হইতে একেবারে নিবৃত্ত করেন নাই। পিতাসহের উপদেশ দক্ষেও সিরান্ত প্রকাশ্য রাজপথে হোসেন কুলি খানকে বধ করিলেন ( এপ্রিল, ১৭৫৪)। অতঃপর ঘসেটি বেগম রাজবল্পভ নামে বিক্রমপুরের একজন হিন্দুকে দিওয়ান নিযুক্ত করিলেন। রাজবল্পভ দামান্ত কেরানীর পদ হইতে নিজের যোগ্যতার বলে নাওয়ারা ( নৌবহর ) বিভাগের অধ্যক্ষপদে উন্নীত হইয়াছিলেন। হোসেন কুলীর মৃত্যুর পর তিনিই ঘদেটির দক্ষিণ হস্ত এবং ঢাকায় দর্বেদর্বা হইয়া উঠিলেন। সিরাজ ইহাকেও ভালচক্ষে দেখিতেন না। স্থতরাং ঘদেটি বেগমের স্বামীর মৃত্যুর পর্বই দিরাজ রাজবল্পভকে তহবিল তছক্রপের অপরাধে বন্দী করিলেন এবং তাঁহার নিকট হিদাব-নিকাশের দাবী করিলেন (মার্চ, ১৭৫৬)। বৃদ্ধ আলীবর্দী তথন মৃত্যুপয়ায়, তথাপি তিনি রাজবল্লভকে তথনই বধ না করিয়া হিসাব-নিকাশ পর্যস্ত তাঁহার প্রাণ রক্ষার আদেশ করিলেন। সিরাজ রাজবলভকে কারাগারে রাখিলেন এবং রাজবল্লভের পরিবারবর্গকে বন্দী ও তাঁহার ধনসম্পত্তি লুঠ করিবার জন্ত রাজবন্ধভের বাসভূমি রাজনগবে ( ঢাকা জিলায় ) একদল সৈষ্ট্র পাঠাইলেন। নৈয়াদল রাজনগরে পৌছিবার পূর্বেই রাজবল্পভের পুত্র কঞ্চদাস সপরিবারে ও সমস্ত ধনরত্বসহ পুরীতে তীর্থযাত্রার নাম করিয়া জ্বপথে কলিকাতায় পৌছিলেন এবং কলিকাভার গভর্নব ডুেককে ঘূষ দিয়া কলিকাভা দুর্গে আশ্রয় লইলেন। সম্ভবত খদেটি বেগমের ধনরত্বও এইরূপে কলিকাতায় স্থবক্ষিত হইল।

ঘদেটি বেগম ও মীরজাফর উভয়েই আলীবর্দীর মৃত্যুর পর শওকং জন্ধক সাহায্যের আখাস দিয়া মৃশিদাবাদ আক্রমণ করিতে উৎসাহিত করিলেন। কিন্তু এই উৎসাহ বা প্ররোচনার আবশুক ছিল না। শওকং জন্ম আলীবর্দীর মধ্যমা কন্তার পুত্র, স্মৃতরাং কনিষ্ঠা কন্তার পুত্র সিরাজ অপেক্ষা সিংহাসনে তাঁহারই দাবী তিনি বেশী মনে করিতেন এবং তিনি দিল্লীতে বাদশাহের দরবারে তাঁহার নামে স্থবেদারীর ফরমানের জন্তু আবিদন করিলেন।

সিরাক সিংহাসনে আরোহণ করিয়াই তাঁহার অবস্থা উপলব্ধি করিতে পারিলেন। মীরজাফরের বড়বদ্ধের কথা সম্ভবত তিনি জানিতেন না। খসেটি বেগম ও শওকৎ জন্মকেই প্রধান শক্ত জ্ঞান করিয়া তিনি প্রথমে ইহাদিগকে দমন করিবার ব্যবস্থা করিলেন। মতিঝিল আক্রমণ করিয়া সিরাজ ঘসেটি বেগমকে বন্ধী করিলেন ও তাঁহার ধনরত্ব পূঠ করিলেন। তারণর তিনি সদৈত্যে শওকৎ জলের বিরুদ্ধে যুদ্ধাতা করিলেন। কিন্তু ত্ইটি কারণে ইংরেজদের প্রতিও তিনি অত্যন্ত অসন্তই ছিলেন। প্রথমত, তাহারা রাজবল্পতের পূত্তকে আশ্রন্থ দিয়াছে। বিতীয়ত, তিনি শুনিতে পাইলেন ইংরেজরা তাঁহার অনুমতি না লইরাই কলিকাতা তুর্গের সংস্কার ও আয়তনর্দ্ধি করিতেছে। শওকৎজন্পের বিরুদ্ধে বাত্রা করিবার পূবে তিনি কলিকাতার গভর্নর ড্রেকের নিকট নারায়ণ দাস নামক একজন দৃত পাঠাইয়া আদেশ করিলেন যেন তিনি অবিলম্বে নবাবের প্রজা কৃষণাসকে পাঠাইয়া দেন। কলিকাতার তুর্গের কি কি সংস্কার ও পবিবর্তন হইতেছে, তাহা লক্ষ্য করিবার জন্মত দৃতকে গোপনে আদেশ দেওয়া হইল।

১৭৫৬ খ্রীষ্টাব্বের ১৬ই মে দিরাজ মুর্নিদাবাদ হইতে সদৈক্তে শশুকং জব্দের বিরুদ্ধে যুদ্ধ-যাত্রা করিলেন। ২০শে মে রাজমহলে পৌছিয়া তিনি সংবাদ পাইলেন যে তাঁহার প্রেরিত দৃত গোপনে কলিকাতা সহরে প্রবেশ করে, কিন্তু কলিকাতার কর্তৃপক্ষের নিকট দৌত্য কার্থের উপযুক্ত দলিল দেখাইতে না পারায় গুগুচর মনে করিয়া তাহাকে তাড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে। এই অজুহাতটি মিথ্যা বলিয়াই মনে হয়। কলিকাতার গভর্নর ড্রেক সাহেব ঘুষ লইয়া রুঞ্চাসকে আলম্ম দিয়াছিলেন এবং তাহার বিশাস ছিল পরিণামে ঘসেটি বেগমের পক্ষই জয়লাত করিবে। এই জন্মই তিনি দিরাজের বিরুদ্ধাচরণ করিতে ভরসা পাইয়াদিলেন।

কলিকাতার সংবাদ পাইয়া সিরাক্ত কোথে জলিয়া উঠিলেন এবং ইংরেজদিগকে সমৃচিত শান্তি দিবার জন্ম তিনি রাজমহল হইতে ফিরিয়া ইংরেজনিগের
কাশিমবাজার কুঠি লুঠ ও কয়েকজন ইংরেজকে বন্দী করিলেন। ৫ই জুন ভিনি
কলিকাতা আক্রমণের জন্ম বাত্রা করিলেন এবং ১৬ই জুন কলিকাতার উপকণ্ঠে
পৌছিলেন। কলিকাতা ছুর্গের সৈন্তা সংখ্যা তখন খুবই জন্ন ছিল—কার্বক্রম
ইউরোপীয় সৈন্তের সংখ্যা তিন শতেরও কম ছিল এবং ১৫০ জন আর্মেনিয়ান ও
ইউরেশিয়ান সৈন্ত ছিল ৷ স্তরাং নবাব সহজেই কলিকাতা অধিকার করিলেন।
গভর্নর নিজে ও অন্তান্ত অনেকেই নৌকাবোগে পলায়ন করিলেন এবং
ফলতায় আত্রয় লইলেন। ২০শে জুন কলিকাতার নৃতন গভর্নর হলওয়েল
আ্রম্বসর্পণ করিলেন এবং বিজয়ী সিরাজ কলিকাতা ছুর্গে প্রবেশ করিলেন।

সিরাজের সৈল্পেরা ইউরোপীয় অধিবাসীদের বাড়ী লুঠ করিয়াছিল; কিন্ত

কাহারও প্রতি অত্যাচার করে নাই। দিরাজও হলওয়েলকে আশন্ত করিয়ালিলেন। দদ্ধার 'সময় কয়েকজন ইউরোপীর সৈত্ত মাতাল হইয়া এ-দেশী লোককে আক্রমণ করে। তাহারা নবাবের নিকট অভিযোগ করিলে নবাব জিজ্ঞালা করিলেন—এইরূপ তুর্বত্ত মাতাল সৈত্তকে সাধারণত কোথায় আটকাইয়ারাখা হয় । তাহার' বলিল—অদ্ধৃপ ( Black Hole ) নামক ককে। দিরাজ হকুম দিলেন যে, ঐ সৈত্তাদিগকে সেখানেই রাত্তে আটক রাখা হউক। ১৮ ফুট দীর্ঘ ও ১৪ ফুট ১০ ইঞ্চি প্রশন্ত এই কক্ষটিতে ঐ সমুদয় বন্দীকে আটক রাখা হইল। পরদিন প্রভাতে দেখা গেল দম বন্ধ হইয়া অথবা আঘাতের কলে তাহাদের অনেকে মারা গিয়াছে।

এই ঘটনাটি অন্ধক্প-হত্যা নামে কুখ্যাত। প্রচলিত বিবরণ মতে মোট কয়েদীর সংখ্যা ছিল ১৪৬, তাহার মধ্যে ১২৩ জনই মারা গিয়েছিল। এই সংখ্যাটি ষে অতিরঞ্জিত, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। সম্ভবত ৬০ কি ৬৫ জনকেই ঐ কক্ষে আটক করা হইয়াছিল। ইহাদের মধ্যে কত জনের মৃত্যু হইয়াছিল, তাহা সঠিক জানিবার উপায় নাই। কিন্তু ২১ জন যে বাঁচিয়াছিল, ইহা নিশ্চিত।

ইতিমধ্যে শওকৎ জন্ধ বাদশাহের উজীরকে এক কোটি টাকা ঘুস দিয়া ফ্রাদারীর ফরমান এবং দিরাজকে বিতাড়িত করিবার জন্ম বাদশাহের অন্ত্মতি পাইয়াছিলেন। স্থতরাং তিনি দিরাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করলেন। দিরাজও কলিকাতা জন্ম সমাপ্ত করিয়া ১৭৫৬ খ্রীষ্টাজেব দেপ্টেম্বরের শেষে সদৈন্ত্যে পূর্ণিয়া জভিমুখে অগ্রসর হইলেন। ১৬ই অক্টোবর নবাবগঞ্জের নিকট মনিহারী গ্রামে দুই দলে যুদ্ধ হইল। এই যুদ্ধে শওকৎ জন্ধ পরাজিত ও নিহত হইলেন।

শার্মবন্ধর হইলেও সিরাজ মাতামহের মৃত্যুর ছয়মাসের মধ্যেই ঘসেটি বেগম, ইংরেজ ও শওকৎ জ্বের স্তায় তিনটি শত্রুকে ধ্বংস করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন— ইহা জাঁহার বিশেষ যোগ্যতার পরিচয় সন্দেহ নাই। কিন্তু এই সাফল্য-লাভের পর তাঁহার সকল উভায় ও উৎসাহ যেন শেব হইয়া গেল।

কলিকাতা জরের পর ইহার রক্ষার জন্ত উপযুক্ত কোন বন্দোবত করা হইল না। ইংরেজের সংখ শত্রুতা আরম্ভ করিবার পর যাহাতে তাহারা পুনরার বাংলা বেশে শক্তি ও প্রতিষ্ঠা ছাপন করিতে না পারে, তাহার হ্বাব্ছা করা অবস্থ

কর্তব্য ছিল; কিন্তু তাহাও করা হইল না। ইংরেজ কোম্পানী মান্তাজ হইতে ক্লাইবের অধীনে একদল দৈক্ত ও ওয়াটসনের অধীনে এক নৌবছর কলিকাতা পুনরুদ্ধারের জন্ম পাঠাইল। নবাবের কর্মচারী মাণিকটাদ কলিকাতার শাসন-কর্তা নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ক্লাইব ও ওয়াট্সন বিনা বাধায় ফলতায় উদ্বাস্থ ইংরেজদের সহিত মিলিত হইলেন (১৫ ডিনেম্বর, ১৭৫৬)। ১৭৫৬ গ্রীষ্টাম্বের ২৭শে ডিদেম্বর ইংরেঞ্জ দৈক্ত ও নৌবহর কলিকাতা অভিমূপে যাত্রা করিল। নবাবের বঙ্গবঙ্গে একটি ও তাহার নিকটে আর একটি তুর্গ ছিল। মাণিকটান এই চুইটি তুর্গ বক্ষার্থে অগ্রদর হইতেছিলেন—পথে ক্লাইবের দৈক্তেব দক্ষে তাঁহার দাক্ষাৎ হইল। সহসা আক্রমণেব ফলে ইংবেজদেব কিছু দৈল্ল মাবা গেল। কিন্তু মাণিকচাঁদের পাগড়ীর পাণ দিয়া একটি গুলি ষাও্যাব শব্দে ভীত হইয়া তিনি পলায়ন করিলেন। ইংরেজরা বজবজ হুর্গ ধ্বংস কবিল এবং বিনা মুদ্ধে কলিকাতা অধিকার করিল (২রা জাহ্যাবী, ১৭৫৭)। ইংবেজরা যে পূর্বেই ঘূব দিয়া মাণিকটাদকে হাত করিয়াছিল, দে দছজে কোন দন্দেহ নাই। মাণিকটাদের সহিত ক্লাইবেব পত্ৰ বিনিময় হইতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে কলিকাতা হইতে ইংরেজরা বিতাড়িত হইশ্বা ফলতায় আশ্রয় গ্রহণেব পবেই মাণিকটাদ নবাবের প্রতি বিশাস্বাতকতা করিয়া গোপনে ইংরেজদেব পক্ষ অবলম্বন করেন। অর্থের প্রভাব ছাডা ইহার আর কোন কারণ দেখা যায় না। ১৭৬৩ গ্রীষ্টাব্দে মাণিক-চাঁদের পুত্রকে ইংরেজ গভর্ণমেণ্ট উচ্চ পদে নিযুক্ত কবেন-এই প্রসঙ্গে কাগজ-পত্তে লেখা আছে যে মাণিকটান ত্তিশ বৎসব যাবৎ ইংবেজের অনেক উপকার করিয়াছেন।

কলিকাতা অধিকাব করিয়াই ইংরেজবা সিরাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিল (তরা জান্ধুয়ারী, ১৭৫৭)। ওদিকে সিরাজও কলিকাতা অধিকারেব সংবাদ পাইয়া যুদ্ধযাত্রা করিলেন। ১০ই জান্ধুয়ারী ক্লাইব হুগলী অধিকার করিয়া সহরটি পূঠ করিলেন এবং নিকটবর্তী অনেক গ্রাম পোড়াইয়া দিলেন। সিরাজ ১৯শে জান্ধুয়ারী হুগলী পৌছিলে ইংরেজরা কলিকাতার প্রস্থান করিল। তরা ফেব্রুয়ারী দিরাজ কলিকাতার সহবতলীতে পৌছিয়া আমীরটাদের বাগানে শিবির স্থাপন করিলেন।

ওঠা জুন ইংরেজরা সদ্ধি প্রস্থাব করিয়া ছই জন দৃত পাঠাইলেন। নবাব সন্ধ্যার-সময় তাহাদেয় সঙ্গে কথাবার্তা ব্লিগেন কিন্তু পর্যাদন পর্যন্ত আলোচনা মূলভুৱী রহিল। কিছু ইংরেজ দ্তেরা রাত্রে গোপনে নবাবের শিবির হইতে চলিয়া গেল। শেব রাত্রে ক্লাইব অকন্মাৎ নবাবের শিবির আক্রমণ করিলেন। অভর্কিত আক্রমণে নবাবের পক্ষের প্রায় ১৩০০ লোক হত হইল, কিছু প্রাভঃকালে নবাবের একদল সৈয় স্থলজ্ঞিত হওয়ায় ক্লাইভ প্রস্থান করিলেন। মনে হয়, ইংরেজ দ্তেরা নবাবের শিবিরের সন্ধান লইতেই আসিয়াছিল এবং তাহাদের নিকট সংবাদ পাইয়া ক্লাইব অকন্মাৎ আক্রমণ করিয়া নবাবকে হত অথবা বন্দী করার জন্মই এই আক্রমণ করিয়াছিলেন। কিছু দৌভাগ্যক্রমে কুয়ালায় পথ ভূল করিয়া নবাবের তাঁবুতে পৌছিতে অনেক দেরী হইল এবং নবাব এই স্থবোগে ঐ তাঁবু ত্যাগ করিয়া গেলেন।

এই নৈশ আক্রমণের ফলে ইংরেজরা যে দব দাবী করিয়াছিল নবাব তাহা সকলই মানিয়া লইয়া তাহাদের দহিত দল্ধি করিলেন ( ৯ই ফেব্রুয়ারী, ১৭৫৭)। নবাবের দৈল্পনংখ্যা ৪৫০০০ ও কামান ইংরেজদের চেয়ে অনেক বেশী ছিল। ক্রেশাণি জিনি এইরূপ হীনতা স্বীকার করিয়া ইংরেজদের দহিত দল্ধি করিলেন ক্রেন, ইহার কোন স্থলভ কারণ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। তবে তৃইটি ঘটনা নবাবকে অত্যন্ত বিচলিত করিয়াছিল। প্রথমত, এই সময়ে দংবাদ আদিরাছিল যে আক্যানরাজ আহমদ শাহ আবদালী দিল্লী, আগ্রা, মথ্রা প্রভৃতি বিধ্বস্ত করিয়া বিহার ও বাংলা দেশের দিকে অগ্রদর হইতেছে। ইহাতে নবাব অতিশয় ভীত হইলেন এবং যে কোন উপায়ে ইংরেজদের সহিত মিজতা স্থাপন করিতে সম্বন্ধ করিলেন।

খিতীয়ত, নবাবের কর্মচারী ও পরামর্শদাতারা প্রায় সকলেই সন্ধি করিতে উপদেশ দিলেন। ইহারা নবাবের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিতেছিলেন এবং সম্ভবত নবাব তাহার কিছু কিছু আভাসও পাইয়াছিলেন। কারণ যাহাই হউক এই সন্ধির ফলে নবাবের প্রতিপত্তি অনেক কমিয়া গেল এবং ইংরেজের শক্তি, প্রতিপত্তি ও ঔদ্ধত্য যে অনেক বাড়িয়া গেল, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। কতকটা ইহারই ফলে রাজ্যের প্রধান প্রধান ব্যক্তিগন তাঁহাকে সিংহাসনচ্যুত করিবার জন্ম বড়যন্ত্র আরম্ভ করিলেন।

নিরাজ নবাব হইরা সেনাণতি মীরজাকর ও দিওয়ান রায়ত্র্লভকে পদ্চাত করেন এবং জগৎশেঠকে প্রকাশ্তে অপমানিত করেন। এই তিন জনই ছিলেন নিরাজের বিক্লছে বড়বজের প্রধান উল্লোক্তা। নিরাজের বিক্লছে খদেটি বেগমের ৰথেষ্ট আক্রোশের কারণ ছিল—স্মৃতরাং তিনিও অর্থ দিয়া ইহাদের সাহায্য করিতে প্রস্তুত হইলেন। উমিচাদ নামক এক জন ধনী বণিক সিরাজের বিশাসভাজন ছিলেন। তিনিও বড়যন্ত্রে যোগ দিলেন।

এই সময় ইউরোপে ইংলগু ও ফ্রান্সের মধ্যে যুদ্ধ আরম্ভ হইল। ইংরেজ্ববা ফরাসীদের প্রধান কেন্দ্র চন্দননগর অধিকার করিয়া বাংলার ফরাসী শক্তি নিমূল করিতে মনস্থ করিল। সিরাজউদ্দোলা ইহাতে আপত্তি করিলেন এবং হুগলীর ফ্রোজনার নন্দকুমারকে ইংরেজরা চন্দননগর আক্রমণ করিলে তাহাদিগকে বাধা দিতে আদেশ করিলেন। উমিচাদ ইংবেজদের শক্ষ হইতে ঘুধ দিয়া নন্দকুমারকে হাত করিলেন এবং ক্লাইব চন্দননগর অধিকার করিলেন (২৩শে মার্চ, ১৭৫৭)।

এই সময় হইতে সিরাজউদ্দৌলার চরিত্রে ও আচরণে গুরুতর পরিবর্তন লক্ষিত श्वा । जिनि क्रांहेवटक छत्र (प्रथाहेत्राहित्नन (स स्वतानीत्पत्र विकृत्क है: दिक्कता युक्क । করিলে তিনি নিজে ইংরেজেব বিরুদ্ধে যুদ্ধ**ণাত্রা করিবেন। ক্লাইব তাহাতে** বিচলিত না হইয়া চন্দননগর আক্রমণ করিলেন। চন্দননগর আক্রমণের সময় রায়ত্রলভ, মাণিকটাদ ও নন্দকুমারের অধীনে প্রায় বিশ হাজার <mark>দৈল্ল ছি</mark>ল। তাঁহারা কোন বাধা দিলেন না এবং নবাবও ইহার জন্ম কোন কৈফিয়ৎ ভলক করিলেন না। তিনি নিজে তো ইংবেজের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিলেনই না, বরং চন্দননগরের পতন হইলে ক্লাইবকে অভিনন্দন জানাইলেন। তারপর ক্লাইব যথন নবাবকে অমুরোধ করিলেন যে পলাতক ফরাদীদের ও তাহাদের সমস্ত সম্পত্তি ইংরেজদের হাতে দিতে হইবে, তথন তিনি প্রথমত ঘোরতর আপত্তি করিলেন। এবং কাশিমবাজারের ফরাদী কুঠির অধ্যক্ষ জঁয়া ল সাহেবকে অমুচরসহ সাদর অভ্যর্থনা করিয়া আশ্রয় দিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি তাঁহার বিশ্বাসঘাতক অমাতাদের भक्षोप्रत्में क्या न नाट्यक विषाय पिटनम । मञ्चयकः देशाय व्यक्त कायप्र हिन । দিবাক্ত জানিতেন যে ফরাদীরা দাকিণাত্যে নিজামের রাজ্যে কর্তা হইয়া বদিরাছে। বাংলা দেশে যাহাতে ইংরেজ বা ফরাসী কোন পক্ষই এরপ প্রভুত্ব করিতে না পারে. তাহার জন্ম তিনি ইহাদের একটির সাহাষ্যে অপরটিকে দমনে রাখিবার চেষ্টা করিতে-ছিলেন। এই জন্ম তিনি যখন শুনিলেন যে করাসী সেনাপতি বুসী দাক্ষিণাতা হইতে একদল সৈয় লুইয়া বাংলার অভিমূথে যাত্রা করিয়াছেন, তথন তিনি ইংরেজ কোম্পানীর সাহায্য প্রার্থনা করেন। আবার ইংরেজ যখন ফরাসীদের চন্দ্রনাগর অধিকার করিল, তথন তিনি ক্রেছ হট্য়া একনল সৈত্ত পাঠাইলেন এবং বুসীকে

শ্বই হাজার সৈত্র পাঠাইতে লিখিলেন। এই সময়ে (১০ই মে, ১৭৫৭) পেশোরা বালাজী রাও ইংরেজ কোম্পানীর কলিকাতার গভর্নরকে লিখিলেন যে তিনি ইংরেজকে ১,২০,০০০ সৈত্র দিয়া সাহায্য করিবেন এবং বাংলা দেশকে তৃই ভাগ করিয়া ইংরেজ ও পেশোয়। এক এক ভাগ দখল করিবেন। ক্লাইব দিরাজকে ইহা জানাইলে তিনি ইংবেজের প্রতি খুদী হইয়া দৈত্র ফিরাইয়া আনিলেন।

বেশ বোঝা যায় যে ইহার পূর্বেই দিরাজের বিক্লমে গুরুতর ষড়যন্ত্র চলিতেছিল এবং ষড়যন্ত্রকারীরা ইংরেজের সহায়তায় দিরাজকে সিংহাসন্চ্যুত করিবার জন্ম তাঁহাদের স্বার্থ অন্থায়ী নবাবকে পরামর্শ দিতেছিলেন। দিরাজ ক্টরাজনীতি এবং লোকচরিত্র এই উভয় বিষয়েই বিশেষ অনভিজ্ঞ ছিলেন। যদিও মীরজাফরকে তিনি সন্দেহ করিতেন, তথাপি তাঁহাকে বন্দী করিতে সাহস করিতেন না। নবাব একবার ক্রুম্ম হইয়া মীরজাফবকে লাঞ্জিত করিতেন আবার তাঁহাব স্থোক বাক্ষে ভূলিয়া তাঁহাব সহিত আপোষ করিতেন। রায়ত্র্লত, উমিচাদ প্রভৃতি বিশ্বাসঘাতকদের কথায় তিনি দ্বাসীদেব বিনায় কবিয়া দিলেন অর্থাৎ একমাত্র যাহারা তাঁহাকে ইংরেজদের বিক্রমে সাহায্য করিতে পারিত তাহাদিগকে দ্ব

দিরাজের অন্থিরমতিত্ব, অদ্রদ্শিতা, লোকচরিত্রে অনভিজ্ঞতা প্রভৃতি ছাডাও তাঁহার চরিত্রে আবও অনেক দোষ ছিল। তাঁহাকে সিংহাসনচ্যত করিবাব জন্ত যাহারা বড়বন্ত করিয়াছিল, ভাহাদের বিচার করিবার পূর্বে সিবাজের চরিত্র সহক্ষে আলোচনা করা প্রয়োজন। এ সহক্ষে সম্পূর্ণ পরস্পরবিরোধী মত দেখিতে পাওয়া যায়। ইংবেজ ঐতিহাসিকরা তাঁহাব চরিত্রে বহু কলঙ্ক কালিমা লেপন করিয়াছে। ইহা বে অন্তত কতক পরিমাণে সিরাজের প্রতি তাহাদের বিশাস্থাতকভার লাক্ষাই অরূপ লিখিত, তাহা অনায়াসেই অন্থুমান করা ঘাইতে পারে। সমসামন্মিক ঐতিহাসিক সৈয়দ গোলাম হোদেন লিখিয়াছেন বে সিরাজের চপলমতিত্ব, তুল্চরিত্রতা, অপ্রিয়ভাবণ ও নিষ্ঠুরতার জন্ত সভাসদেরা সকলেই তাহার প্রতি অসম্ভই ছিল। এই বর্ণনাও কডকটা পক্ষপাত্রন্তই হইতে পারে। কিন্তু বাংলা দেশের কবি নবীনচন্দ্র সেন তাহার পেলামীর যুদ্ধ কাব্যে সিরাজের বে কলঙ্কময় চিত্র আকিয়াছেন তাহাও যেমন অতিরঞ্জিত, ঐতিহাসিক অক্ষয়কুমার বৈত্রের এবং নাট্যকার গিরিশচন্দ্র ঘোষও নিরাজউন্দৌল্লাকে যে প্রকার স্বন্ধেবংসল ও মহাকুত্রব বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, তাহাও ঠিক তজ্রপ। সিরাজের চয়িত্রের বিরুদ্ধে বহু কাহিনী এদেশে প্রচলিত আছে তাহাও নির্বিচারে। গ্রহণ করা যায় না।
কিন্তু ফরাসী অধ্যক জঁটাল সিরাজের বন্ধু ছিলেন, স্বতরাং তিনি সিরাজের সম্বন্ধে
বাহা লিখিয়াছেন, তাহা একেবারে অগ্রাহ্য কবা যায় না। তিনি এ-সম্বন্ধে যাহা
লিখিয়াছেন তাহার সারমর্ম এই: "মালীবর্দীর মৃত্যুর পূর্বেই সিরাজ অভ্যন্ত
ত্ব্বিত্র বলিয়া কুখাতে ছিলেন। তিনি যেমন কামাসক তেমনই নির্চুর ছিলেন।
সন্ধার ঘাটে বে সকল হিন্দু মেয়েবা স্নান করিতে আসিত তাহাদের মধ্যে স্বন্ধরী
কেহ থাকিলে সিরাজ তাহার অহ্বচর পাঠাইয়া ছোট জিন্ধিতে করিয়া ভাহাদের
ধরিয়া আনিতেন। লোক-বোঝাই ফেবী নৌকা ভ্রাইয়া দিয়া জলময় পুরুষ, স্ত্রী
ও শিশুদের অবস্থা দেখিয়া সিরাজ আনন্দ অন্তব্ব করিতেন। কোন সম্লান্ত
ব্যক্তিকে বধ করিবার প্রয়োজন হইলে আলীবর্দী একাকী সিরাজের হাতে ইহার
ভার দিয়া নিজে দ্বে থাকিতেন, যাগতে কোন আর্তনাদ তাঁহার কানে না যায়।
সিরাজের ভয়ে সকলের অন্তরাত্মা কাঁপিত এবং তাঁহার জঘন্য চরিত্রের জন্য সকলেই
তাঁহাকে স্বণা করিত।"

স্তরাং সিরাজের কলুবিত চরিত্রই যে তাঁহার প্রতি লোকের বিমুখভার অন্ততম কারণ, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। তবে ষড়যন্ত্রকারীদের অধিকাংশ প্রধানত ব্যক্তিগত কারণেই সিরাজকে সিংহাসনচ্যুত করিবার ষড়যন্ত্র করিয়া-ছিলেন। এরূপ ষড়যন্ত্র নহে। সভের বংসর পূর্বে আলীবর্দী এইরূপ ষড়যন্ত্র ও বিশাস্থাতকতা করিয়া বাংলার নবাব হইয়াছিলেন। সিরাজউদ্দৌল্লা নিজের ছুম্বতি ও মাতামহের পাপের প্রায়ক্তিত্ব করিলেন।

নিরাজকে সিংহাসনচ্যত করিবার গোশন পরামর্শ ম্পিনাবাদে অনেক দিন
হইতেই চলিতেছিল। প্রথমে স্থির হইয়াছিল যে নবাবের একজন সেনানায়ক
ইয়ার লতিফকে সিরাজের পরিবর্তে নবাব করা হইবে। লতিফ ইংরেজদের
শাহাখ্য লাভের জন্ম গোপনে দৃত পাঠাইলেন। ইংরেজরা এই প্রভাব সানন্দে
গ্রহণ করিল কারণ তাহাদের বরাবর বিশ্বাস ছিল যে সিরাজ ইংরেজের শক্র।
সিরাজ ফরাসীদের সহিত মিলিত হইয়া ইংরেজকে বাংলা দেশ হইতে তাড়াইবেন,
ইংরেজদের সর্বদাই এই ভর ছিল। সিরাজ তাহাদিগকে খুনী করিবার জন্ম
আলিত জাঁয় ল সাহেবকে বিনায় নিয়াছিলেন। কিছু ইংরেজরা তাহাতেও সম্ভই না
হইয়া ল সাহেবের বিক্লজে দৈল্ল পাঠাইল। সিরাজ ক্রোধাজ হইয়া ইহার তীত্র
প্রতিবাদ করিলেন এবং পলাকীত্তে একদল সৈক্ত পাঠাইলেন। এই ছটনায়

ইংরেজদের দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিল বে সিরাজের রাজত্বে তাহারা বাংলায় নিরাপদে বাণিজ্য করিতে পারিবে না। হতরাং সিরাজকে তাড়াইয়া ইংরেজের অফুগত কোন ব্যক্তিকে নবাব করিতে পারিলে তাহারা বাংলা দেশে প্রতিপত্তি লাভ করিতে পারিবে। ইংরেজদের এই মনোভাব জানিতে পারিয়া মীরজাফর স্বয়ং নবাবপদের প্রাথী হইলেন। তিনি নবাবের সেনাপতি; হুঙরাং তিনিই ইংরেজদিগকে বেশী সাহাব্য করিতে পারিবেন, এই জন্ম ইংরেজরাও তাঁহাকেই মনোনীত করিল।

নবীনচন্দ্র দেন তাঁহার 'পলাশার যুদ্ধ' কাব্যের প্রথম দর্গে এই বড়বন্ধের বে চিত্র আঁকিয়াছেন, তাহার কোন ঐতিহাদিক ভিত্তি নাই। সাত আটজন সম্রান্ত ব্যক্তির রাত্রিযোগে সম্মিলিত হটয়া অনেক বাদাস্থবাদের পর অবশেষে সিরাজকে সিংহাসনচ্চুতে করিবার প্রস্তাব গ্রহণ করিলেন, ইহা সর্বৈব মিথ্যা। রানী ভবানী, রুক্ষচন্দ্র ও রাজবল্পতের মৃথে নবীনচন্দ্র বড় বড় বড়ুকতা দিয়াছেন, কিন্তু তাঁহারা এ বড়বন্ধে একেবারেই লিপ্ত ছিলেন না। প্রধানতঃ মীরজাফর ও জগৎশেঠ কাশিমবাজারের ইংরেজ কুঠির অধ্যক্ষ ওয়াট্স্ সাহেবের মারফ্ কলিকাতার ইংরেজ কাউনসিলের সঙ্গে এই বিষয়ে আলাপ করেন। উমিটাদ আর রায়ত্র্লভণ্ড বড়বন্ধের বিষয় জানিতেন এবং ইহার পক্ষপাতী ছিলেন। ১৭৫৭ প্রীষ্টান্দের সলা মে কলিকাতার ইংরেজ কমিটি অনেক বাদাস্থবাদ ও আলোচনার পর মীরজাফরের সন্দে গোপন সন্ধি করা দ্বির করিল এবং সন্ধির শর্ভগুলি ওয়াট্স্ সাহেবের নিকট পাঠানো হইল। সন্ধির শর্ভগুলি থাটামূটি এই :—

- ১। ফরাসীদিগকে বাংলাদেশ হইতে তাড়াইতে হইবে।
- ২। সিরাজউদ্দোলার কলিকাতা আক্রমণের ফলে কোম্পানীর ও কলিকাতার অধিবাসীদের যাহা ক্ষতি হইয়াছিল, তাহা পূরণ করিতে হইবে। ইহার জন্ত কোম্পানীকে এক কোটি, ইংরেজ অধিবাসীদিগকে পঞ্চাশ লক্ষ ও অক্যান্ত অধিবাসীদিগকে সাতাশ লক্ষ টাকা দিতে হইবে।
- ৩। সিরাজউন্দৌলার সহিত সন্ধির সব শর্ত এবং পূর্বেকার নবাবদের ফরমানে ইংরেজ বণিকদিগকে যে সমৃদয় স্থবিধা দেওয়া হইয়াছিল, তাহা বলবং থাকিবে।
- ৪। কলিকাতার সীমানা ৬-০ গল বাড়ানো হইবে এবং এই বৃহত্তর কলিকাতার অধিবাসীরা সর্ব বিষয়ে কোম্পানীর শাসনাধীন হইবে। কলিকাভা হইতে দক্ষিণে কুলপি পর্যন্ত ভূথতে ইংরেজ জমিদার-মৃদ্ধ লাভ করিবে।

- । ঢাকা ও কাশিমবাজারের কুঠি ইংরেজ কোম্পানী ইচ্ছামত স্থৃদৃঢ় করিতে
   এবং দেখানে যত খুশী দৈক্ত রাখিতে পারিবে।
- ৬। স্থবে বাংলাকে ফরাসী ও অন্তান্ত শত্রুদের আক্রমণ হইতে রক্ষা করিবার জন্ত কোম্পানী উপযুক্ত সংখ্যক দৈন্ত নিযুক্ত করিবে এবং তাহার ব্যন্ত নির্বাহের জন্ত পর্যাপ্ত জমি কোম্পানীকে দিতে হইবে।
- १। কোম্পানীর সৈক্ত নবাবকে সাহাষ্য করিবেন। যুদ্ধের অতিরিক্ত বায়ভার নবাব দিতে বাধ্য থাকিবেন।
- ৮। কোম্পানীর একজন দ্ত নবাবের দববাবে থাকিবেন, তিনি ব্যন্ত প্রয়োজন বোধ করিবেন নবাবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে পারিবেন এবং তাঁহাকে যথোচিত সম্মান দেখাইতে হইবে।
- ইংরেজের মিত্র ও শক্ত নবাবের মিত্র ও শক্ত বলিয়া পরিগণিত
   ইইবে।
- ১০। ছগলীর দক্ষিণে গলার নিকটে নবাব কোন নৃতন তুর্গ নির্মাণ করিকে পারিবেন না।
- ১১। মীরজাফব যদি উপবোক্ত শর্তগুলি পালন করিতে স্বীকৃত হন, তবে ইংবেজরা তাঁহাকে বাংলা, বিহার ও উড়িয়ার স্থাদাব পদে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্ম যথাসাধ্য সাহায্য করিবে।

দিন্ধ স্বাক্ষরিত হইবার পূর্বে উমিটাদ বলিলেন যে মূশিদাবাদের রাজকোষে যত টাকা আছে তাহাব শতকরা পাঁচ ভাগ তাঁহাকে দিতে হইবে নচেৎ তিনি এই গোপন দন্ধির কথা নবাগকে বলিয়া দিবেন। তাঁহাকে নিরন্ত করার জন্ম এক জাল দন্ধি প্রস্তুত হইল, তাহাতে ঐক্লপ শর্ত থাকিল—কিন্তু মূল দন্ধিতে দেক্ষণ কোন শর্ত রহিল না। ওয়াট্দন্ এই জ্বাল সন্ধি স্বাক্ষর করিতে রাজী. না হওয়ায় ক্লাইব নিজে ওয়াটদনের নাম স্বাক্ষর করিলেন।

যতদিন এইরূপ বড়বন্ধ চলিতেছিল ততদিন ক্লাইব বন্ধুছের ভান করিয়া নবাবকে চিঠি লিখিতেন, যাহাতে নবাবের মনে কোন সন্দেহ না হয়। কিন্ধ মীরজাফর কোরান-শপথ করিয়া সদ্ধির শর্জ পালন করিবেন এই প্রতিশ্রুতি পাইয়া ক্লাইব নিজমৃতি ধারণ করিলেন। নবাবও মীরজাফরের বড়বন্ধের বিষয় কিছু ক্লানিতে পারিলেন এবং তাঁহাকে বন্দী করিতে মনস্থির করিয়া একদল সৈক্ত ও কামান সহ মীরজাফরের বাড়ী ছেরাও করিলেন। মীরজাফর

क्रांटेक्टक এই विभागत मध्यान कानांटेश निश्चितन एवं जिनि एक व्यविनास सूध-যাত্রা করেন। মীরজাফর গোপনে ওয়াট্সকে লিখিলেন ডিনি যেন অবিলম্বে মুর্শিলাবাদ ত্যাগ করেন। ওয়াট্স এই চিঠি পাইয়া ১৩ই কুন অফুচরসহ মুর্শিদাবাদ হইতে চলিয়া গেলেন। ক্লাইবও মীরজাফরের চিঠি পাইয়া নবাবকে ঐ তারিখে চিঠি লিখিয়া জানাইলেন যে তাঁহার নহিত ইংরেজদের যে সকল বিষয়ে বিরোধ আছে, নবাবের পাঁচ জন কর্মচারীর উপর ভাহার মীমাংসার ভার দেওরা হউক এবং এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্ম তিনি সলৈক্তে মূর্লিদাবাদ বাজা করিতেছেন। তিনি যে পাঁচ জন কর্মচারীর নাম করিলেন, তাহারা সকলেই বিশাস্থাতক এবং ইংরেজের পক্ষত্বত। এই চিঠি পাইয়া এবং ওয়াট্সের পলায়নের দংবাদ পাইয়া দিরাজ ইংরেজের প্রকৃত মনোভাব ব্রিতে পারিলেন। এবং এতদিন পরে মীরজাফরের বিশ্বাসঘাতকতা সম্বন্ধে নি:সন্দেহ হইলেন। মোহন-नान, भीत्रमान প্রভৃতি বিশ্বন্ত অমুচরেরা পরামর্শ দিন যে भीतकाफরকে অবিলম্বে হত্যা করা হউক। বিশাস্থাতক কর্মচারীরা নবাবকে মীরজাফরের সহিত মিটমাট করিবার উপদেশ দিলেন। এই বিষম সন্ধটের সময় দিরাজ তাঁহার অন্থিরমতিত্ব, কুটরাজনীতিক্সান ও দুরদর্শিতার অভাব এবং লোকচরিত্র সম্বন্ধে অনভিজ্ঞতার চড়ান্ত প্রমাণ দিলেন। মীরজাফরের বাড়ী ঘেরাও করিয়া তিনি তাঁহাকে পরম শক্ততে পরিণত করিয়াছিলেন। অকমাৎ তিনি ভাবিলেন যে অফুনয় বিনয় করিয়া ষীরজাফরকে নিজের পক্ষে আনিতে পারা ঘাইবে। মীরজাফরের বাডীর চারিদিকে তিনি যে কামান ও দৈয় পাঠাইয়াছিলেন তাহা ফিরাইয়া আনিয়া তিনি পুন: পুনঃ মীরজাফরকে দাক্ষাতের জন্ম ডাকিয়া পাঠাইলেন। যথন মীরজাফর কিছতেই নবাবের সক্তে সাক্ষাং করিলেন না, তথন নবাব সমস্ত মানমর্যাদা বিসর্জন দিয়া স্বয়ং মীরজাফরের বাটিতে গমন করিলেন। মীরজাফর কোগান-স্পর্শ করিয়া নিম্নলিখিত তিনটি শর্ভে নবাবের পক্ষে থাকিতে রাজী হইলেন।

- ১। সমূহ বিপদ কাটিয়া গেলে মীরজাক্র নবাবের অধীনে চাকুরী করিবেন না।
  - ২। ভিনি দরবারে যাইবেন না।
  - ৩। আসর যুদ্ধে তিনি কোন দক্রিয় অংশ গ্রহণ করিবেন না।

আশ্চর্যের বিষয় এই বে, দিরাজ এই সমুদ্র শর্ড মানিয়া লইলেন এবং উপরোক্ত ফুতীয় শর্ডটি নজেও দীরজাফরকেই সেনাপতি করিয়া তাঁহার অধীনে এক বিপুল रैनक्रमल मह बुक्षवाद्य। कतिरलन। भनामित क्षोक्यत ১৭৫१ बुहोरक २२८म क्न ভারিবে ইংরেজ সেনাপতি ক্লাইব ও নবাবের দৈল পরস্পারের সমুধীন হইল। ক্লাইবের দৈল্য সংখ্যা ছিল মোট তিন হাব্দার—২২০০ দিপাহী, ৮০০ ইউরোপীয়ান —পদাতিক ও গোলন্দার। নবাবের মোট **দৈল ছিল ৫০,০০০—১৫,০০০** অবারোহী এবং ৩৫,০০০ পদাতিক। নবাবের মোট ৫৩টি কামান ছিল। সিন্দ্রে নামক একজন ফরাসী সেনানায়কের অধীনেও কয়েকটি কামান ছিল। মোহনলাল ও মীবমদানের অধীনে ৫,০০০ অবাবোহী ও ৭,০০০ পদাতিক সৈক্ত ছিল। ২৩শে জুন প্রাত্যকালে যুদ্ধ আরম্ভ হইল। নবাবের পক্ষে সিন্ফ্রে গোলাবর্ষণ আরম্ভ করিলেন। **ট**ংরেজ দৈল্লও গোলাবর্ষণ কবিল এবং <del>আ</del>দ্রকাননের অন্তরালে আশ্রন্ন গ্রন্থৰ কবিল। ইহাতে উৎসাহিত হইয়া সিনফ্রে, মোহনলাল ও মীরমদান তাঁহাদের সৈত্ত লইয়া ইংবেজ দৈন্ত আক্রমণ কবিলেন। মীরজাফব, ইয়ার লভিফ ও রায়ত্বর্লভের ষ্মধীনস্থ বৃহৎ সৈক্তনল দর্শকেব ভার চুপ করিয়া দাড়াইয়াছিল। কিন্তু ভাহা সন্তেও নবাবেব ক্ষুত্র দেনাদল বীর বিক্রমে অগ্রসর হইয়া ইংরেজ সৈক্তদের বিপন্ন করিয়া তুলিল। এই সময় অকন্মাৎ একটি গোলার আঘাতে মীরমদানের মৃত্যু হইল। ইহাতে নবাব অতিশয় বিচলিত ও মতিচ্ছন্ন হইয়া মীরজাফরকে ভাকিয়া পাঠাইলেন। মীরজাফর প্রথমে আসেন নাই, কিন্তু পুন: পুন: আহ্বানের ফলে সশস্ত্র দেহবক্ষী সহ নবাবের শিবিরে আসিলেন। নবাব দীনভাবে নিজের পাগ্যন্তী খুলিয়া মীবজাফরের সম্মুখে বাখিলেন এবং আলীবর্দীর উপকারের কথা শ্বরণ করাইয়া নিজের প্রাণ ও মান রক্ষার জন্ম মীরজাফরের নিকট করুণ নিবেদন জানাইলেন। মীরজাফর আবাব কোরাণ-স্পর্শ কবিয়া নবাবকে অভয় দিলেন এবং বলিলেন "দদ্ধ্যা আগত প্রায় —আজ আর মুদ্ধের সময় নাই। আপনি মোহন-লালকে ফিরিয়া আদিতে আঞ্চা করুন। কাল প্রাতে আমি সমস্ত সৈত্ত লাইয়া ইংরেজ দৈন্ত আক্রমণ করিব।" নবাব মোহনলালকে ফিরিতে আদেশ দিলেন। মোহনলাল ইহাতে অত্যন্ত আন্চর্য বোধ করিয়া বলিয়া পাঠাইলেন বে "এখন ফিরিয়া যাওয়া কোনজমেই দক্ত নহে। এখন ফিরিকেই দমন্ত দৈল হতাল হইরা পলাইতে আরম্ভ করিবে।" নবাবের তথন আর হিতাহিতজ্ঞান বা কোন রকম বৃদ্ধি বিবেচনা ছিল না। ভিনি মীরজাফরের দিকে চাহিলেন। মীরজাফর বলিলেন, "আমি যাহা ভাল মনে করি ভাহা বলিয়াছি, এখন আপনার বেশ্বল বিবেচনা হয় সেইরূপ করুন।" নির্বোধ নবাব মীরজাফরের বিশাস্থাতকতার ক্লাই প্রমাণ পাইয়াও তাঁহার মতই গ্রহণ করিলেন, একমাত্র বিশ্বত অমুচর মোহনশ লালের উপদেশ গ্রাহ্ম করিলেন না। তিনি পুনঃ পুনঃ মোহনলালকে ফিরিবার আদেশ পাঠাইলেন। মোহনলাল অগত্যা ফিরিতে বাধ্য হইলেন। মোহনলালের কথাই ফলিল। নবাবের সৈল্পরা ভাবিল তাহাদের পরাজয় হইয়াছে এবং তাহারা চতুর্দিকে পলাইতে লাগিল। এই সংবাদ পাইয়া নবাব অবনিষ্ট সৈল্পগণকে যুদ্ধ-ক্ষেত্র ত্যাগ করিতে আদেশ দিলেন এবং তুই হাজার অখারোহী সহ নিজেও মুর্শিদাবাদ অভিমুখে বাত্রা করিলেন। এইবার মীরজাফর তাঁহার বিরাট সৈল্পল লইয়া ইংরেজদের সঙ্গে যোগ দিলেন। মোহনলাল ও সিন্ফ্রের্ট বেলা পাঁচটা পর্যস্ত যুদ্ধ করিলেন, তারপর যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করিলেন। ইংরেজ সৈল্প নবাবের শিবির পূঠ করিল। এইরূপে পলাশীর যুদ্ধে ক্লাইবের সম্পূর্ণ জয়লাভ হইল। এই যুদ্ধে ইংরেজদের ২৩জন সৈল্প নিহত ও ৪৯জন আহত হইয়াছিল। নবাবের ৫০০ সৈল্প হত হইয়াছিল।

পরদিন (২৪শে জুন) দাউদপুরের ইংরেজ শিবিরে মীর জাফর ক্লাইবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলেন। ক্লাইব তাঁহাকে বাংলা, বিহার ও উডিয়ার নবাব বলিয়া সংবধনা করিলেন। মীরজাফর মূশিদাবাদ পৌছিয়া শুনিলেন সিরাজ পলায়ন করিয়াছেন। অমনি চতুর্দিকে তাঁহার সন্ধানেব ব্যবস্থা হইল। ২৬শে জুন মূর্শিদাবাদে মীরজাফরের অভিবেক হইল। ২৯শে জুন ক্লাইভ ২০০ ইউরোপীয়ান ও ৫০০ দেশীয় সৈত্য লইয়া বিজয়গর্বে মূশিদাবাদে প্রবেশ করিলেন। ক্লাইভ লিখিয়াছেন যে এই উপলক্ষে বছ লক্ষ দর্শক উপস্থিত ছিল। তাহারা ইচ্ছা করিলে শুরু লাঠি ও ঢিল দিয়াই ইউরোপীয় সৈত্যদের মারিয়া ফেলিতে পারিত। কিন্তু বালালীরা তাহা করে নাই। কারণ তাহারা এই মাত্র জানিয়াই নিশ্চিন্ত ছিল যে—

এক রাজা যাবে পুন: অন্ত রাজা হবে। বাংলার সিংহাসন শৃক্ত নাহি রবে।

৩০শে জুন সিরাজউদ্দোল্লা রাজমহলের নিকট ধরা পড়িলেন। ২রা জুলাই রাজেনাপনে জাঁহাকে মূর্লিদাবাদে আনা হইল। তাঁহার সম্বন্ধে কী ব্যবস্থা করা যায় দির করিতে না পারিয়া মীরজাফর তাঁহাকে পুত্র মীরনের হেফাজতে রাখিলেন। মীরন সেই রাজেই তাঁহাকে হত্যা করাইল। তাঁহার মৃতদেহ যখন হন্তিপৃষ্টে করিয়া প্রদিন নগরের রাজপথে ঘোরান হইল তখনও বাজালী দর্শকরা কোনত্রপ উচ্ছাস্থাকাল করে নাই।

## ৭। মীরঞ্জাফর

২>শে জুন প্রাতে ক্লাইব মুর্শিদাবাদে পৌছিলেন। সেইদিনই সন্ধার সময় ধরবারে উপস্থিত হইয়া ক্লাইব মীরজাফরকে মসনদে বসিতে অহুরোধ করিলেন। মীরজাফর ইতন্তত করায় ক্লাইব নিজে তাঁহার হাত ধরিয়া তাঁহাকে মসনদে বসাইলেন এবং বাংলা, বিহার ও উড়িয়ার স্থবাদার বলিয়া অভিবাদন করিলেন। দিলীর বাদশাহও ইহা অহুমোদন করিলেন।

মীরজাকর ইংরেজদিগকে যে টাকা দিবার অঙ্গীকার করিয়াছিলেন, দেখা গেল রাজকোষে তত টাকা নাই। জগংশেঠের মধাস্থতায় স্থির হইল যে আপাশুত্ত দোধ দেওয়া হইবে। বাকী অর্ধেক তিন বছরে সমান কিন্তিতে শোধ দেওয়া হইবে। এই ব্যবস্থার ফলে ১৭৫৭ হইতে ১৭৬০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে মীরজাক্ষর ইংরেজ কোম্পানীকে নগদ তুই কোটি পঁচিশ লক্ষ টাকা এবং প্রধান প্রধান ইংরেজ কর্মচারীকে আটার লক্ষ সন্তর হাজার টাকা দিয়াছিলেন। ক্লাইবকে ব্যক্তিগতভাবে যে জমিদারী দেওয়া হইয়াছিল তাহার বার্ষিক আয় ছিল প্রায় সাড়ে তিন লক্ষ্টাকা। (৩রা জুলাই, ১৭৫৭) সামরিক বাস্ত সহকারে শোভাঘাত্রা করিয়া প্রথম কিন্তির টাকা তুইশত নৌকায় বোঝাই করিয়া কলিকাতা অভিমুধে রওনা হইল। ঐ দিনই দিরাজউদ্দৌলার শবদেহ হন্তিপৃঠে চড়াইয়া আর একদল লোক শোভাঘাত্রা করিয়া নগর প্রদক্ষিণ করিল।

তিন জন জমিদার ব্যতীত আর সকলেই মীরজাফরকে নবাব বলিয়া মানিয়া লইল। মেদিনীপুরের রাজা রামিদিংহ দিরাজের অস্থগত ছিলেন। তিনি প্রথমে মীরজাফরের আধিপত্য স্বীকার করেন নাই; কিন্তু শীঘ্রই আহগত্য স্বীকার করিতে বাধ্য হইলেন। পূর্ণিয়ায় হাজীর আলী থাঁ নিজেকে স্বাধীন নবাব বলিয়া ঘোষণা করিলেন, কিন্তু নবাবের দৈল্ল তাঁহাকে পরাজিত করিল। পাটনার শাসনকর্তা রামনারায়ণ মীরজাফরের নবাবী স্বীকার না করায় তাঁহার বিক্লকে নবাব স্বয়ং সদৈত্তে অগ্রসর হইলেন। কিন্তু রামনারায়ণ ক্লাইবের শরণাপর হওয়ায় নবাব তাঁহার কোন অনিষ্ট করিতে পারিলেন না। রামনারায়ণকে তিনি পূর্ব পদেই বহাল রাখিলেন। মীরজাফর সংবাদ পাইলেন যে উল্লিখিত তিনটি বিদ্রোহেরই মূলে ছিলেন রায়ত্র্লন্ত। কারণ যদিও তিনি রায়ত্র্লন্তের দল্পে চক্রান্ত করিয়াই দিরাজের সর্বনাশ করিয়াছিলেন তথাপি নবাব হইয়া তাঁহার সন্দেহ হইল যে ভবিশ্বতে অক্তান্ত হিন্তু ওইরেজের সাহাব্যে রায়ত্র্ল্নত তাঁহার বিক্লকে বড়বন্ধ করিয়েত

পারে। স্বতরাং তিনি রায়ত্বর্গভকে হত্যা করার ব্যবস্থা করিলেন। রায়ত্বর্গজকেও ক্লাইব রক্ষা করিলেন। চতুর ক্লাইব জ্লানিতেন যে মীরজ্ঞাফর ইংরেজের
সহায়তায় নবাব হইলেও তিনি ইংরেজের কর্তৃত্ব থর্ব করিতে চেষ্টা করিবেন।
স্বতরাং তিনিও রায়ত্বর্গভ, রামনারায়ণ প্রভৃতিকে লইয়া স্বপক্ষীয় একটি দল
পড়িতে চেষ্টা করিলেন। ক্লাইব মূর্ণিদাবাদ হইতে চলিয়া গেলেই মীরজাফরের পূত্র
মীরন রায়ত্ব্রভকে দেওয়ানের পদ হইতে বর্ষান্ত করিয়া রাজবল্পভকে তাহার স্থানে
নিয়ক্ত করিলেন। রায়ত্র্বভ কলিকাতায় ক্লাইবের নিকট আশ্রয় গ্রহণ করিলেন।

এই সম্দয় বিজ্ঞাহ থামিতে না থামিতেই মীরজাকরের দৈল্পদল বিজ্ঞোহ করিল। তাহাদের অনেক দিনের বেতন বাকী ছিল স্থতরাং তাহারা পুনঃ পুনঃ ইহা পরিশোধ করিবার জন্ম নবাবের নিকট আবেদন করিল। নবাব ক্রুদ্ধ হইয়া অনেক দৈল্প বরথান্ত করিলেন। ইহার ফলে দৈল্পেরা তাঁহার প্রাদাদ অবরোধ করিল। নবাবের তুর্বাবহারে বিহারের তুইজন জমিদার স্থানর দিংহ ও বলবন্ত দিংহ বিজ্ঞোহ করিলেন।

ইতিমধ্যে আর এক গুরুতর সংকট উপস্থিত হইল। এই সময়ে দিল্লীর সাদ্রাজ্য নামে মাত্র পর্যবদিত হইয়াছিল। দিল্লীব নামদর্বস্ব বাদশাহ বিতীয় আলমগীর মাত্র দিল্লী ও তাহার চতুর্দিকের সামান্ত ভ্বতে রাজত্ব করিতেন কিন্তু প্রকৃত ক্ষমতা ছিল তাঁহার উজীরের হস্তে। ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দের জান্ত্বয়ারী মাদে আকগান স্বলতান আহমদ শাহ্ আবদালী দিল্লী আক্রমণ করিলেন এবং উজীর গাজীউদ্দীন ইমাদ্-উল-মূল্ক্ আত্মদর্মপূণ করিলেন। (জান্ত্বয়ারী, ১৭৫৭) আবদালী ক্রেলা নাম্বক নাজীবউদৌলাকে দিল্লীতে তাঁহার প্রতিনিধি হিসাবে রাখিয়া প্রস্থান করিলেন। পূর্বেই বলা হইয়াছে বে আবদালীর এই আক্রমণে ভীত হইয়াই সিরাজউদ্দৌল্লা ইংরেজদিগের দহিত ফ্রেক্রয়ারী মাদে সদ্ধি করিয়াছিলেন।

ু আবদালীর প্রস্থানের পরই মারাঠাগণ দিল্লী আক্রমণ করিল ( আগষ্ট, ১৭৫৭ ) এবং নাজীবউদ্দৌলাকে সরাইয়া আবার গাজীউদ্দীনকে উজীর নিযুক্ত করিল। গাজীউদ্দীন বাদশাহ ও তাঁহার পূত্র ( বাদশাহজাদা ) উভয়ের সলেই খুব তুর্ব্যবহার করিতেন। তাঁহার হাত হইতে পরিত্রাণ লাভের জক্ত বাদশাহজাদা দিল্লী হইতে পলায়ন করিয়া নাজীবউদ্দৌলার আশ্রম গ্রহণ করিলেন (মে, ১৭৫৮) বাদশাহ দিত্তীয় আলমসীর তাঁহার পূত্রকে বাংলা; বিহার ও উড়িয়ার হ্বাদার নিযুক্ত করিয়াছিলেন। বাংলার নবাব পরিবর্তন এবং আভ্যন্তরিক অসভ্যেষ ও

বিজ্ঞান্তের স্থবোপে অবর্ধণ্য মীর জাফরকে পদচ্যত করিয়া বাংলার মসনদে বাদশাহজাদাকে বসাইবার জন্ত এলাহাবাদের স্থবাদার মৃহস্মদ কুলী থান ও অবোধ্যার নবাব ওজাউন্দোল। বাদশাহজাদাকে সমৃপে রাখিয়া বিহার আক্রমণ করিতে মনস্থ করিলেন। পূর্বোক্ত বিহারের বিজ্ঞোহী জমিদার ছুইজনও তাঁহাদের সঙ্গে যোগ দিলেন।

এই আক্রমণের সংবাদে মীরজাফর অত্যন্ত বিচলিত হইলেন, কারণ তাঁহার সৈক্রেরা পূর্ব হইতেই বিজ্ঞাহী ছিল। শাহজাদার সংবাদ শুনিয়া জমিদারদের মধ্যে অনেকেই তাঁহার সঙ্গে যোগ দিতে মনন্ত করিল। নবাব অনজ্ঞোপায় হইয়া সোনা-রূপার তৈজসপত্র প্রভৃতি বিক্রয় করিয়া সৈত্যগণের বাকী বেতন কতকটা শোধ করিলেন এবং ইংরেজ সৈত্যের সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। শাহজাদাও ক্রাইবের সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। ইতিমধ্যে বাদশাহ উদ্ধীরের চাপে পড়িয়া শাহজাদার পরিবর্তে বাংলা-বিহার-উড়িন্তার অন্ত স্থবাদার নিযুক্ত করিলেন এবং মীরজাফরকে আদেশ দিলেন যেন অবিলম্বে শাহজাদাকে আক্রমণ ও বন্দী করেন। শাহজাদা পাটনা হুর্গ আক্রমণ করিয়াছিলেন (মার্চ, ১৭৫৯)। কিছ্ক ক্রাইবের হন্তে তিনি পরাজিত হইলেন। তথন শাহজাদা ইংরেজের নিকট কিছ্ক অর্থ সাহায্য চাহিলেন। ক্রাইব তাঁথাকে দশহান্তার টাকা দিলে তিনি বিহার ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন। দিল্লীর উজীর শাহজাদার পরাজ্যে খুনী হইয়া বাংলায় মীরজাফরের কর্তৃত্ব অন্থমোদন করিলেন এবং মীরজাফরের অন্থরোধে ক্লাইবকে একটি সন্মানস্ক্রক পদবী দিলেন। মীরজাফরেও ক্লাইবকে এই পদের উপযুক্ত জারগীর প্রদান করিলেন।

এই যুদ্ধে মীরজান্ধরের পুত্র মীরন নথাব-দেনার নায়ক ছিলেন। মীরন কয়েকজন উচ্চপদত্ব কর্মচারীর প্রতি তুর্ব্যবহার করায় তাঁহারা মীরনের প্রস্থানের পরই কয়েকজন জমিদারের সঙ্গে একষোগে বিজ্ঞাহ করিয়া শাহজাদাকে আবার বিহার আক্রমণের জন্ত আমন্ত্রণ করিলেন। এই আমন্ত্রণ পাইয়া ১৭৫৯ প্রীষ্টাব্রের অক্টোবর মাসের শেবভাগে শাহজাদা আবার বিহার আক্রমণ করিবার উদ্দেশ্তে যাত্রা করিলেন। শোন নদীর নিকট পৌছিয়া তিনি সংবাদ শাইলেন যে তাঁহার পিতা উজ্জীর কর্তৃক নিহত হইয়াছেন। অমনি তিনি বিতীয় শাহ আলম নামে নিজেকে সম্রাট বলিয়া ঘোষণা করিলেন এবং অযোধ্যার নবাম্ব ভ্রান্ত ভিলীর নিযুক্ত করিলেন। তিনি অভিষেকের আমোদ-উৎসক্ষে

বহু সময় কাটাইলেন। এই অবসরে পাটনার রামনারায়ণ চুর্গ রক্ষার বন্দোবস্ত **एवं क्रिलम वर्श कारिलाएड अथीत व्यक्त हर्द्रिक रेम्स शां**रेनोइ ए**ने** हिला। ইংরেজ-দৈক্ত পৌছিবার পূর্বেই রামনারায়ণ বাদশাহী ফৌজকে আক্রমণ করিয়া পরাত হইলেন ( >ই ফেব্রুয়ারী, ১৭৬০ )। কিছু শাহ আলম পাটনার নিকট পৌছিলেও তুর্গ আক্রমণ করিতে ভরদা পাইলেন না এবং ২২শে ফেব্রুয়াবী ক্যাইলোডের হন্তে পরান্ত হইয়া তিনি বিহার সহরে প্রস্থান করিলেন। অভঃপর শাহ আলম মূর্নিদাবাদ আক্রমণের জন্ত কামগার থানের অধীনস্থ একদল অধারোহী সৈক্ত লইয়া পাহাড় ও অঙ্গলের মধ্য দিয়া অগ্রসের হইয়া বিষ্ণুপুর পৌছিলেন। এইখানে একদল মারাঠা দৈল তাঁহার সলে যোগ দিল। এই সময় মীরজাফরেব নবাবীর শেষ অবস্থা এবং বাংলা দেশেরও চরম ছরবস্থা। সম্ভবত এই সকল সংবাদ শুনিয়াই শাহ আলম বাংলা দেশ আক্রমণ করিতে উৎসাহিত হইয়াছিলেন। কিছ তাঁহার আশা পূর্ণ হইল না। তাঁহার কতক সৈত্ত দামোদর নদ পাব হওয়ার পরই ইংরেজ সৈন্তের সহিত তাহাদের একটি খণ্ডযুদ্ধ হইল ( ৭ই এপ্রিল, ১৭৬০)। শাহ আলম তথন তাড়াতাড়ি ফিবিয়া অবক্ষিত পার্টনা তুর্গের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। কিন্তু ইংরেজ সৈত্ত পাটনায় পৌছিলে (১৮ এপ্রিল, ১৭৬০ ) বাদশাহ পার্টনা ত্যাগ করিয়া রানীসরাই নামক স্থানে উপস্থিত হইলেন। এখানে ফরাসী অধ্যক জাঁা ল সাহেব তাঁহাব সহিত যোগ দিলেন। কিন্ত হাজীপুরে ইংরেজ দৈন্ত থাদিম হোসেনকে পরাজিত কবিলে (১৯ জুন) বাদশাহ ভশ্নমনোরথ হইয়া বিহার প্রদেশ হইতে প্রস্থান কবিয়া যমুনা তীরে পৌছিলেন ( অগস্ট, ১৭৬+ )।

বাদশাহ শাহ আলমের আক্রমণের স্থবোগ লইয়। মাবাঠা সেনানায়ক শিবভট্ট বৃহৎ একদল দৈলুসহ কটক আক্রমণ করিলেন। ১৭৬০ গ্রীষ্টাব্দের আরভে তিনি মেদিনীপুর অধিকার করিলেন। বীরভ্মের জমিদারও তাঁহার সঙ্গে বোগ দিলেন। মীরজাক্ষর তখন ইংরেজ দৈল্পের সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। ইংরেজ দৈল্প অগ্রসর হইবা মাত্র শিবভট্ট বিনা ধূদ্ধে বাংলা দেশ হইতে প্রস্থান করিলেন।

এই সময়ে পূর্ণিরার নায়েব নাজিম খাদিম হোসেন খানও বিদ্রোহী হইরা শাহ আলমের সঙ্গে যোগ দিবার জন্ত অগ্রসর হইরাছিলেন। মীরন ও ক্যাইলোড ছই সেনাদল লইরা তাঁহাকে বাধা দানের জন্ত অগ্রসর হইলেন। ১৬ই জুন খাদিম হোসেন থান পরাজিত হইরা পলায়ন করিলেন এবং নধাবের সৈম্ভ তাঁহার

শশ্চাদ্ধাবন করিল। কিন্তু তরা জুলাই অকন্মাৎ শিবিরে ব্জ্রাদ্বাতে মীরনের মৃত্যু হওয়ায় নবাবলৈক্ত ফিরিয়া আসিল।

কিছ অচিরেই আর এক বিপদ উপস্থিত হইল। ইংরেজ ও করাসীদের স্থায় ওলনাজরাও বাংলায় বাণিজ্য করিত এবং হুগলীর নিকটবর্তী চুঁচুড়ায় ভাহাদের বাণিজ্য-কৃঠি ছিল। মীর জাফরকে নবাবী পদে প্রতিষ্ঠা করিয়া ইংরেজদের ক্ষমতাও প্রতিপত্তি বাড়িয়া যাওয়ায় ওলনাজেরা অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইল এবং মীরজাফরকে নবাবের উপযুক্ত মর্যানা দেখাইল না। নবাব ওলন্দাজ কর্তৃপক্ষের নিকট জবাবদিহি করিলেন। কিন্তু ভাহারা ক্রাট স্বীকার না করিয়া লম্বা এক দাবীনাওয়ার ফর্দ পেশ করিল। ক্লাইবের পরামর্শমন্ত নবাব ওলন্দাজদের বাণিজ্য বন্ধ করিবার পরওয়ানা বাহিব করিবামাত্র ওলন্দাজরা মীরজাফরের প্রাণ্য সম্মান দিল।

কিন্ত ইংরেজনের সহিত ওলন্দাজনের গোলমাল মিটিল না। একে তো
ইংরেজরা বিনা শুল্লে বাণিজ্যের বিশেষ স্মবিধা পাইত, তারপর মৌরজাফরের
নিকট হইতে তাহারা আরও কতকগুলি অধিকার লাভ করিয়াছিল। ইহার
বলে ওলন্দাজনের যত জাহাজ গল্পা দিয়া যাইত, ইংরেজরা তাহা ধানাতলাসী
করিত এবং ইংরেজ ভিন্ন অন্ত কোন জাতির লোককে জাহাজের চালক
( pilot ) নিযুক্ত করিতে দিত না। ইহার ফলে ওলন্দাজনের বাণিজ্য অনেক
কমিয়া যাইতে লাগিল। উপায়ন্তর না দেখিয়া ওলন্দাজরা ইংরেজের সঙ্গে বৃদ্ধ
করা হির করিল এবং এই উদ্দেশ্তে তাহাদের শক্তির প্রধান কেন্দ্র হইতে বহু
সৈল্প আনাইবার ব্যবস্থা করিল। ১৭৫২ খ্রীষ্টান্সের অক্টোযর মানে ইউরোপীয় ও
নলম দৈত্র বোঝাই ছয় সাতধানি জাহাজ গলায় পৌছিল। মীরজাফর তখন
কলিকাতায় ছিলেন। তিনি ওলন্দাজদিগকে বাংলা দেশ হইতে তাড়াইবার
প্রস্তাব করিলেন। ইংরেজরা ইহাতে সন্মত হইল না, কারণ ইউরোপে ইংরেজ ও
ওলন্দাজদের মধ্যে পূর্ণ শান্তি বিরাজ করিতেছিল। তাহারা নবাবকে অন্ধরোধ
করিল যেন তিনি ওলন্দাজদিগকে ইংরেজদের বিরুজতা হইতে নিযুক্ত করেন।
ভচ্ছেদারে নবাব কলিকাতা হইতে মূর্শিবাবাদে বাইবার পথে ছগলী ও চুঁ চুড়ার

মাঝামাঝি এক জারগায় দরবারের আংঘাজন করিয়া ওলন্দাজদিগকে উপস্থিত হইতে আদেশ দিলেন। দরবারে ওলন্দাজ কর্তৃপক্ষেরা নবাবকে বুঝাইতে চেষ্টা করিল যে ইংরেজরাই তাঁহাব হুর্বলতা ও দেশের হুর্দশার কারণ এবং তাঁহার অন্থ্রহ পাইলে তাহাকে তাহাবা এই বিপদ হইতে উদ্ধার করিতে পারে। নবাবকে চুপ করিয়া থাকিতে দেখিয়া তাহারা ভরসা পাইল এবং প্রার্থনা কবিল যে নবাব তাহাদিগের সেনাদলকে আসিতে দিবেন এবং ইংবেজরা ঘাহাতে কোন বাধা না দেয় তাহার ব্যবস্থা করিবেন। নবাব ইহাতে আপত্তি করায় তাহারা বলিল যে সেন্তবোঝাই জাহাজগুলি শীঘ্রই ফেবং পাঠানো হইবে। ইহাতে খুদী হইয়া নবাব তাহাদিগকে সংবর্ধনা কবিলেন এবং তাহাদেব বাণিজ্যের স্থবিধা করিয়া দিতে প্রতিশ্রুত হইলেন।

কিন্ত নবাব চলিয়া যাইবাব পরই ওলনাজরা এমন ভাব দেখাইল যে নবাব ভাহাদিগকে সৈম্পবোঝাই জাহাজ আনিতে অনুমতি দিযাছেন। তাহারা জাহাজগুলি আনিবাব ও নৃত্তন সৈত্য সংগ্রহের ব্যবস্থা কবিতে লাগিল।

ইহাতে ইংরেজদের সন্দেহ হইল যে নবাব তলে তলে ওলন্দান্তদের সহায়তা করিতেছিলেন। অনেক ইংরেজের দৃঢ বিশ্বাস হইল যে নবাবই গোপনে ওলন্দান্তদেব সঙ্গে যড়যন্ত্র কবিয়া সৈন্ত আনার ব্যবস্থা কবিয়াছেন। ক্লাইবও নবাবকে এক কড়া চিঠি লিখিলেন যে ওলন্দান্তদেব সহিত মিত্রতা করিলে ভবিন্ততে তিনি মীরজাক্ষবের সহিত কোন সম্বন্ধ বাখিবেন না। নবাব প্রতিবাদ করিয়া জানাইলেন যে ইংরেজের সহিত বন্ধুছেব প্রমাণ দিতে তিনি সর্বদাই প্রস্তুত আছেন। ক্লাইব তাহাকে সমৈন্তে ইংবেজদিগেব সঙ্গে মিলিত হইবার আমন্ত্রণ করিবেন। নবাব লিখিলেন যে কলিকাতা হইতে মুর্শিদাবাদে যাভায়াতের ফলে তিনি বড ক্লান্ত, স্ক্তবাং নিজে না ঘাইয়া পুত্রকে পাঠাইবেন।

ইতিমধ্যে ওলন্দাজের। ইংরেজনের সাতথানি জাহাজ আটক করিল এবং ফলতায় নামিয়া ইংরেজের নিশান ছিঁড়িয়া ফেলিয়া ঘর বাড়ী জালাইয়া দিল। ক্লাইৰ ভাবিলেন যে নবাবেব সহায়তা না থাকিলে ওলন্দাজেরা এডদুর সাহসকরিত না। স্বতরাং তিনি নবাবকে লিখিলেন যে তাহার পুত্র বা সৈক্ত পাঠাইবার প্রেজন নাই। কিছ তিনি যদি সত্য সতাই ইংরেজের বন্ধু হন তবে ওলন্দাজনিগের যে ভাবে যতদুর সম্ভব অনিষ্ট করিবেন। নবাব তৎক্ষণাৎ রামনারায়ণকে আদেশ দিলেন যেন ওলন্দাজদের পাটনার কৃঠি ক্ষররোধ করা হয় এবং তাহাদের নানা-

ভাবে উৎপীড়ন করা হয়। তাঁহার প্রামর্শনাতাদের অনেকেই তাঁহাকে ওলন্দান্দনের বিরুদ্ধে যাইতে নিষেধ করিল, কিন্তু মীরন্ধান্দব তাহাদের কথায় কর্ণপাত করিলেন না এবং হুগলীতে ওলন্দান্দদের বাণিজ্ঞা বন্ধ করিবার জন্ম ফৌজনারের নিকট পরওয়ানা পাঠাইলেন। ইংরেজরা ওলন্দান্জেদের বরাহনগরের কুঠি দ্বল করিলেন। ভাহারা নবাবের নিকট নালিশ করিল, কিন্তু কোন ফল হইল না।

(২১শে নভেম্বর, ১৭৫৯ খ্রীষ্টাবেশ) ওলন্দাজরা যুদ্ধের জন্ত প্রস্তুত হইল এবং ৭০০ ইউরোপীর এবং প্রায় ৮০০ মলয় সৈত্য জাহাজ হইতে নামাইল। ক্লাইড এই সংবাদ পাইয়া ফোর্ডের অধীনে একদল সৈত্ত পাঠাইলেন। চন্দননগর ও চুঁচুড়ার মাঝামাঝি বেদারা নামক স্থানে তুই দলে যুদ্ধ হইল এবং অল্পক্ষণের মধ্যেই ওলন্দাজেরা সম্পূর্ণরূপে পরান্ত হইয়া বশ্বতা স্থাকার করিল (২৫শে নভেম্বর)।

তৎকালীন ইংরেজদের মধ্যে প্রায় সকলেরই দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে মীরজাফর ওলনাজদের সঙ্গে গোপনে ধড়ধন্ধ করিয়াছিলেন। ইহার স্বপক্ষে প্রধান যুক্তি ছিল তুইটি। প্রথমত, মীরজাফরের সহায়তার ভরদা না থাকিলে তাহারা কথনও ইংবেজের সহিত যুদ্ধ করিতে ভরদা পাইত না—এবং ওলনাজ কোম্পানী তাহাদের কর্তৃপক্ষের নিকট চিঠিতে স্পষ্টই এইরূপ সহায়তা পাওয়ার সম্ভাবনা জানাইয়াছিলেন। দ্বিতীয়ত, মীরজাফরের দরবারের একদল অমাত্য দে ওলনাজদের সাহাদ্যে বাংলার ইংরেজদিগের প্রভাব ধর্ব করিয়া নবাবের স্বাধীনভাবে রাজস্ক্র করিবার ব্যবস্থা করিতে বিশেষ ইচ্ছুক ছিলেন এবং এই দলে যে মীরন, রামনারাম্বন প্রভৃতিও ছিলেন, এরূপ মনে করিবাব কাবন আছে।

মীরজাফরের স্বপক্ষেও তুইটি প্রবল যুক্তি আছে। প্রথমত, সন্দেহ থাকিলেও ইংরেজরা মীরজাফরের বিরুদ্ধে কোন নিশ্চিত প্রমাণ পায় নাই। পাইলে মীরজাফরের প্রতি তাহাদের ব্যবহার অন্তরূপ হইত। দ্বিতীয়ত ১৭৫৯ প্রীষ্টাব্দের ২২শে অক্টোবর—অর্থাৎ নৈয়বোঝাই ওলন্দার জাহাজগুলি বাংলাদেশে পৌছিবার পর—কলিকাতার কাউনসিল বিলাতের কর্তৃপক্ষকে এই বিষয় চিঠিতে জানাইয়া, সঙ্গে সঙ্গে লিবিয়াছেন যে নবাব এ বিষয়ে কিছু জানিতেন না এবং তিনি ইহাতে ওলন্দার্জনের প্রতি বিষম ক্রুদ্ধ হইয়াছেন।

কোন কোন ইংরেজ লিখিয়াছেন বে মীরজাফর মহায়ালা রাজরভের সাহায্যে-ওলস্বাজদিগের সহিত গোপনে বড়যন্ত্র করিয়াছিলেন। অনেক ইংরেজের এরপ ধারণাও ছিল যে মহারালা নন্দকুষারের চক্রান্ডেই বর্ধমান, বীরজ্ম ও আছান্ত স্থানের জমিদারগণ ও থাদিম হোদেন থান বিদ্রোহ করিয়াছিলেন এবং লাহজানা ও মারাঠা শিবভট্ট বাংলাদেশ আক্রমণ করিয়াছিলেন। বর্তমানকালে আনেকের বিশ্বাস, এই সকলের মূল উদ্দেশ্ত ছিল ইংরেজদের অধীনতা পাশ হইতে বাংলাদেশ মূক্ত করা এবং এইজন্ত নন্দকুমার স্থানেভক্তরপে সম্মানের পদে প্রতিষ্ঠিত ইংরাছেন। স্তরাং নন্দকুমারের সহন্ধে যেটুকু তথ্য জানিতে পারা যার তাহার আলোচনা প্রয়োজন।

নন্দকুমার যে সিরাজউন্দোলার প্রতি বিশাসঘাতকতা করিয়া ইংরেজদিগকে চন্দননগর অধিকার করিতে সাহায্য করিয়াছিলেন, তাহা পৃর্বেই বলা হইয়াছে। স্থতরাং সিরাজউন্দোলার পতনের পর নন্দকুমার ইংরেজ ও মীরজাফর উভয়েরই প্রিয়পাত্র হইয়া নিজের উয়তিসাধন করিতে সমর্থ হইলেন। মীরজাফর য়ধন সিংহাসনচ্যুত হইলেন তথন নন্দকুমার তাঁহার বিশেষ অন্তরঙ্গ ও বিশাসভাজন হইলেন। ইংবেজ লেধকগণের মতে অতঃপর নন্দকুমার নানা উপায়ে ইংরেজ কোম্পানীর অনিষ্ট্রসাধনের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। গভর্ণর ভ্যান্সিটার্ট নন্দকুমারেব বাড়ী হইতে প্রাপ্ত কতকগুলি গোপনীয় পত্রের সাহায্যে শাহজাদা এবং পণ্ডিচেরীর ফরাসী কর্তৃপক্ষের সহিত ইংরেজের বিরুদ্ধে তাঁহার চক্রান্তের বিষয় কাউনসিলের নিকট উপস্থিত করিয়া তাঁহাকে নিজের বাড়ীতে নজরবন্দী করিয়া রাখিলেন। কিন্তু যে কোন উপায়েই হউক, নন্দকুমার ৪০ দিন পরে মৃক্ত হইলেন।

ইংরেজরা যখন মীর কাশিমের সহিত যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া মীরজাফরকে আবার নবাব করিবার প্রস্তাব করিলেন, তথন মীরজাফর যে কয়েকটি প্র্কেশ্রই পদ প্রহণে রাজী হইলেন তাহার একটি শর্ত এই যে নক্ষকুমার তাঁহার দিওয়ান হইবেন এবং অনিচ্ছাসত্ত্বেও সেই সম্ভবালে ইংরেজেবা ইহাতে রাজী হইলেন।

ইংরেজ লেখকেরা বলেন যে দিওয়ান হইবার পরও নলকুসরি ইংরেজদের
বিক্লছে বড়যন্ত্র করিয়াছিলেন। মীর কালিমের সহিত তিনি এই বলোবত
করিয়াছিলেন যে তিনি ইংরেজ সৈন্তের সমন্ত সংবাদ মীর কালিমকে জানাইবেন—
মীর কালিম পুনরায় নবাব হইলে নলকুমারকে দিওয়ানের পদ দিবেন। এতঘাতীত
তিনি কালীর রাজা বলবন্ত সিংহকে ইংরেজের পক্ষ ত্যাগ করিয়া তাহাদের বিরুদ্দে
ভাজদোলার সলে যোগ দিবাব জন্ত প্ররোচিত করিয়াছিলেন। এই তুইটি
ক্লিভিযোগ সম্বন্ধে গত্তপর ভ্যান্সিটাট বছ অনুসন্ধানের ফলে বে সমুদ্ধ প্রমাণ

সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তাহাতে ইহার সত্যতা সম্বদ্ধে বিশেষ কোনু সন্দেহ খাকে না।

নন্দক্ষারের বিক্লছে ভূতীয় অভিযোগ এই বে তিনি শুলাউদ্বোলাকে লিখিয়া-ছিলেন যে, তিনি যদি ইংরেজদিগকে বাংলা দেশ হইতে তাড়াইতে পারেন, তবে তিনি তাঁহাকে এক কোটি টাকা এবং বিহার প্রদেশ দিবেন। শুলাউদ্বোলা রাজী না হওয়ায় তিনি কয়েক লক্ষ্ণ টাকা সহ একজন উকীল পাঠাইয়াছিলেন এবং শুলাউদ্বোলা রাজী হইয়াছিলেন। এই অভিযোগ সম্বছে বিশ্বস্ত কোন প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। তবে মীরজাকর যে শুলাউদ্বোলাকে মীর কাশিমের পক্ষতাগি করাইয়া তাঁহার সঙ্গে যোগ দেওয়াইবার জন্ম বহু চেটা করিয়াছিলেন এবং কতকটা সফলও হইয়াছিলেন, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। স্ক্তরাং নক্ষ্ণক্ষারের বিক্লছে তৃতীয় অভিযোগ মীরজাকরের আচরণ হারা সমর্থিত হয় না। আর মীরজাকরের অজ্ঞাতৃসারে এবং বিনা সমর্থনে যে নক্ষ্ক্রমার এক কোটি টাকা ও বিহার প্রদেশ শুলাউদ্বোলাকে দিবার প্রস্তাব করিবেন, ইহা বিশ্বাস্থাবায় নহে। পূর্ব-অভিজ্ঞতার পরে মীরজাকরও যে ইংরেজদিগকে তাড়াইবার জন্ম যুদ্ধক্ষ করিবেন, থুব বিশ্বস্ত প্রমাণ না থাকিলে সত্য বলিয়া গ্রহণ করা উচিত নহে।

কলিকাতার ইংরেজ কাউনদিল কিন্ত এই সমস্ত অভিযোগের বিষয় বিবেচনা করিয়া ১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মানে নন্দকুমারকে বন্দী করিয়া কলিকাডায় পাঠাইলেন। তাঁহাকে তাঁহার নিজের বাড়ীতেই নজরবন্দী করিয়া রাখা হইল এবং শাসন সংক্রান্ত ব্যাপারে তাঁহার কোন হাত রহিল না। কিছুদিন পরে তিনি আবার ইংরেজদের অন্তগ্রহ লাভে সমর্থ হইয়াছিলেন।

নন্দকুমার ইংরেজকে তাড়াইবার জন্ত যড়বন্ধ করিয়াছিলেন—এই অভিযোগের সত্যভার উপর নির্ভর করিয়া বর্ত্তমান যুগে কেহ কেহ তাঁহাকে দেশপ্রেমিক বিলিয়া অভিহিত করেন এবং দশ বৎসর পরে ইংরেজ আদালতে তাঁহার প্রাণদশু হইয়াছিল বলিয়া তাঁহাকে দেশের প্রথম শহীদ বলিয়া সম্মান দিয়া থাকেন। বলা বাছল্য তাঁহার প্রাণদশু হইয়াছিল জাল করিবার অভিযোগে—ইংরেজকে তাড়াইবার প্রসম্মাত্রণ সেই বিচারের সময় কেহ উচ্চারণ করে নাই। তাঁহার প্রাণদশু স্থায় হইয়াছিল কি অক্সার হইয়াছিল এ সম্বন্ধে তাঁহার মৃত্যুর পর দেড়ণত বৎসর পর্যন্ত বিতর্ক হইয়াছে। এবং এখনও সম্মেহের যথেষ্ট অবসর আছে। কিন্ধু এই স্থানীর্থকাল মধ্যে কেহ কল্পনাও করে নাই বে তিনি দেশের জন্ত প্রাঞ্চ

দিরাছিলেন। কারণ ইংরেজ তাড়াইবার অভিবাগ কভদুর সভ্য তাহা বলা কঠিন এবং সভ্য হইলেও তাঁহার উদ্দেশ্য কী ছিল আজ তাহা জানিবার কোন উপার নাই। তিনি ত্থীয় প্রভূ দিরাজউদৌরার বিরুদ্ধে ইংরেজদের সলে চক্রান্ত করিয়াছিলেন, তাবপর মীরজাফরের অপকে ইংরেজের বিরুদ্ধে বড়বন্ত করিয়াছিলেন, এবং মীরজাফরের বিপকে মীর কাশিমেব সহিত বড়বন্ত করিয়াছিলেন। অভ্যব-ত্যাবতই তিনি বে ত্থার্থ সাধনের জন্ম চক্রান্ত কবিয়াছিলেন এরপ অনুমান করা অসমত নহে। স্বভরাং ইংরেজদের বিরুদ্ধে তাঁহার চক্রান্ত নিছক ত্বদেশপ্রথম অথবা নিজের ত্থার্থসিদ্ধির উপায়মাত্র ভাহা কেহই বলিতে পারে না এবং তিনি সভ্যই ইংরেজকে তাড়াইতে বথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছিলেন কিনা, তাহাও নিশ্বিত কবিয়া বলা যায় না।

নবাব মীর জাফর, যে অযোগ্য ও অপদার্থ ছিলেন, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ
নাই। কিছু তাঁহার দেশদ্রোহিতার ফলেই কে বাংলাদেশ তথা ভারতবর্ধ
ইংরেজের অধীন হইল এই অভিবোগ প্রাপ্রি সভ্য নহে। রাজ্য লাভের জন্ত
প্রস্থা বিদ্ধান বড়বন্ধ—ইহা তথন অনেকেই করিত। তাঁহাব পূর্বে আলীবর্দী
শক্ষাং তাঁহার পরে মীর কাশিম উভয়েই ইহা করিযাছিলেন। মীরজাফর যথন
ইংরেজের সাহায্য লাড্রেলর জন্য বড়বন্ধ করেন তথন তাঁহার পক্ষে ইহা কর্মনা কবাও
অসম্ভব ছিল বে ইহার ফলে ইংরেজেরা বাংলা দেশের সর্বমন্ধ কর্তা হইবে।

## ৮। মীর কাশিম

মীরজাফরেব অযোগ্যতা ও অকর্মণ্যতার ইংবেজ কোম্পানী তাঁহার প্রতি ক্ষাতান্ত অসস্কট ছিলেন। তাঁহার পুত্র মীবন ইংবেজদের প্রতি বিরূপ ছিলেন এবং ইংরেজেরা ইহা জানিত। কিন্তু মীরন কার্যক্ষম এবং পিজার প্রধান পরামর্শনাজা ছিলেন। নবাবের উপর তাহার প্রভাবও খুব বেলী ছিল। অক্সাৎ বক্সাঘাতে মীবনের মৃত্যু হইল (ওরা জ্লাই, ১৭৬০)। ইংরেজরা এই ঘটনার হবোগ লইরা মবাবের উপর ভাহাদের আধিপত্য আরও কঠোবভাবে প্রতিষ্ঠা করার সিশ্বান্ত গ্রহণ করিল।

ব্যবিও মীরজাফর ইখরেজ কোম্পানী ও ইংরেজ কর্মচারীদিগকে বহু অর্থ ক্রিয়াছিলেন—ভ্যাণি ভাছাদের দাবী মিটিল না। ওদিকে রাজকোর দৃদ্ধ। স্থতরাং नीत कामरतत बात ठीका निरात गांधा हिन ना। नुउन हैरातक नर्जन जांगनिर्धि প্রস্থাব করিলেন বে চট্টগ্রাম জিলা কোম্পানীকে ইজারা দেওয়া হউক। কিছু মীর-স্বাফর ইহাতে কিছুতেই সম্মত হইলেন না। নবাবের জামাতা মীর কাশিমের হাতে খনেক টাকা ছিল, এবং বর্থন মীরজাফরের সৈল্পেরা বিজ্ঞোহ করে তথন ভিনিই টাকা দিয়া তাহা মিটাইয়া দেন। মীরনের মৃত্যুর পর নবাবের উত্তরাধিকারী কে হইরে, এই প্রশ্ন উঠিলে ছইজন প্রতিঘন্দী দাঁডাইল। প্রথম মীরনের পূজ। মীরনের দিওয়ান রাজবল্লভ থুব ধনী ছিলেন এবং পূর্ব হইতেই ইংরেজের বন্ধ ছিলেন। তিনি মীরনের পুত্তের পক্ষে থাকার একদল ইংবেজ তাঁহাকে সমর্থন কবিলেন। আব এক দল মীব কাশিমের দাবী সমর্থন করিলেন। রাজবয়ত ও মীর কাশিম উভয়েই অর্থশালী ও ইংরেজেব অন্থগত; স্বতবাং মীরজাফরের হাত হইতে প্রকৃত ক্ষমতা কাডিয়া লইয়া ইহাদের যে কোন একজনের হাতে (मिश्रा हेश्तर कर श्राम कि होत विषय होता। भीतकांकत क्षेप्रस भीतान्त श्रुक এবং মীর কাশিম উভয়েব স্থপক্ষেই মত দিলেন কিন্তু একজনকে মনোনীত করিতে ইতন্তত কবিলেন--পবে যথন ব্যিলেন যে মীর কাশিম ও রাজবল্পভ তুইজনেই ইংবেজেব অমুগৃহীত—তথন এই তুইজনকেই বাদ দিয়া মীর্জা দাউদ নামক এক তৃতীয় ব্যক্তিব হাতেই আপাতত সমস্ত ক্ষমতা দিতে মনত্ত কবিলেন।

১৭৬০ খ্রীষ্টান্বের জুলাই মাসে ভ্যান্সিচার্ট ইংরেজ কোম্পানীর কলিকাজা প্রেসিডেন্সীব গভর্ণর হইয়া আসিলেন। তিনি মীর কাশিমেব পক্ষ লইলেন এবং কলিকাভাব কাউনসিল তাঁহার সঙ্গে বন্দোবন্ত করিবার ভাব গভর্ণরের উপর'দিলেন। মীর কাশিম বলিলেন যে নবাবের বর্তমান পরামর্শদাতাদিগকে সরাইয়া বদি তাঁহার উপর শাসনের সকল দায়িত্ব ও কর্তৃত্ব দেওয়া হয় তাহা হইলে তিনি কোম্পানীকে' প্রয়োজনীয় অর্থ সরবরাহ করিতে পারেন, কিন্তু বল্পারাগ ভিন্ন নবাব কিছুতেই এই বন্দোবন্তে রাজী হইবেন না। অতঃপর ভ্যান্সিটার্ট ও মীর কাশিমের মধ্যে অনেক গোপন পরামর্শ চলিল। ইহার ফলে মীর কাশিম ও ইংরেজদের মধ্যে এই শর্তে এক সন্ধি হইল বে, মীরজাফর নামে নবাব থাকিবেন—কিন্তু মীর কাশিম নায়েব স্থবাদার হইবেন এবং শাসন সংক্রোন্ত সকল বিষয়েই তাঁহার প্রাপ্রি কর্তৃত্ব থাকিবে। ইংরেজরা প্রাথান হইলে মীর কাশিমকে সৈক্ত দিয়া সাহাব্য করিবেন—ক্ষমি বায় নির্বাহাত্ত্ব বর্ষমান, মেদিনীপুর ও চট্টপ্রাম এই তিন জিলা

ইংরেজদিগকে 'ইজারা বন্দোবন্ত' করিয়া দিবেন। ইংরেজের প্রাণ্য টাকা কিন্তিবন্দী করিয়া শোধ দেওয়া হইবে।

কণিকাতার কাউনসিল মীরজাকরকে এই সন্ধির শর্ড স্বীকার করাইবার জ্ঞপ্ত গভর্পর ভ্যান্সিটার্ট ও সৈল্ঞাধ্যক ক্যাইলোডকে একদল সৈল্ভনহ মূর্শিদাবাদে পাঠাইলেন। পাছে নবাব কিছু সন্দেহ কবেন, এইজন্ত প্রকাশ্রে ঘোষণা করাইলে যে ঐ সৈল্ভদল পাটনায় ষাইতেছে, কারণ বাদশাহ শাহ আলম পুনরায় বিহার আক্রমণ করিবেন এইজ্প সম্ভাবনা আছে।

ইতিমধ্যে মীরক্ষাফরের ত্রবস্থা চরমে পৌছিয়াছিল (১৪ই জুলাই, ১৭৬০)।
তাঁহার গৈঞ্চদল আবার বিজ্ঞাহী হয়, কোবাধ্যক্ষ ও অক্সান্ত কর্মচারীদিগকে পানী
হইতে জাের করিয়া নামাইয়া নানারূপ লাস্থনা করে, নবাবের প্রাদাদ
বেরাও করে, নবাবকে গালাগালি করে এবং তাহাদের প্রাণ্য টাকা না দিলে
নবাবকে মারিয়া ফেলিবে এইরুপ ভয় দেবায়। এই সয়টের সময়েই মীর কাশিম
ভিন লক্ষ টাকা নগদ দিয়া এবং বাকী টাকার জামীন হইয়া অনেক কটে গোলমাল
শামাইয়া দেন। পাটনাতেও সৈন্তেরা বিজ্ঞাহী হইয়া রাজবলতকে নানারূপ লাস্থন।
করে, তাঁহার বাড়ী বেরাও করে এবং তাঁহার জীবন বিপন্ন করিয়া ভোলে।
রাজকোষ শৃষ্ণ থাকায় বাংলার নবাব সৈন্তালকে বেতন দিতে পারেন নাই,
হতরাং বাংলা রাজ্য রক্ষা করিবার জন্ত কোন সৈন্তই ছিল না এবং ত্র্বল ও সহায়হীন নবাব প্রত্নিকার মত সিংহাসনে উপবিষ্ট ছিলেন, তাঁহার কোন ক্ষমতাই ছিল
না। এদিকে তাঁহারই প্রদন্ত অর্থে পরিপুট্ট ইংরেজ কোম্পানীর নিয়মিত বেতনভূক
সৈক্ত সংখ্যা ছিল ১০০০ ইউরোপীয় এবং ৫০০০ ভারতীয়। হতরাং ইংরেজ
কোম্পানীকে বাধা দিবার কোন সাধ্যই তাঁহার ছিল না।

তথাপি ১৪ই অক্টোবর যথন ভ্যান্সিটার্ট মুর্শিদাবাদে নবাবের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া মীর কাশিমের সহিত সন্ধি অন্থবারী বন্দোবন্ত করিবার প্রন্তাব করিলেন, মীরজাফর কিছুতেই সম্মত হইলেন না। পাঁচদিন ধন্মিয়া কথাবার্তা চলিল—

ইংরেজ গভর্ণর মীরজাফরকে রাজ্যের বর্তমান অবস্থার পরিণাম বর্ণনা করিয়া নানারূপ ভয় দেখাইলেন—কিন্ত কোন ফল হইল না। অবশেবে ২০শে অক্টোবর প্রাভ্তকালে ক্যাইলোভ ও মীর কাশিম একদল সৈন্ত লইয়া মুশিদাবাদে নবাবের প্রান্তাদের
অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া গভর্ণরের পত্র নবাবের নিকট পাঠাইল্পেন। ইহার সার মর্ম
এই: "আপনার বর্তমান পরামর্শদাতাদের হাতে ক্ষমতা থাকিলে অন্তিরেই আপনার

নিজের ও কোম্পানীর সর্বনাশ ছইবে। ছুই তিনটি লোকের জন্ত আমাদের উভরের এইরূপ সর্বনাশ ছইবে, ইহা বাছনীয় নহে। স্থতরাং আমি কর্নেল ক্যাইলোডকে পাঠাইতেছি —তিনি আপনার কুপরামর্শবাতাদিগকে তাড়াইরা রাজ্য শাসনের স্বন্দোবন্ত করিবেন।"

নবাব এই চিঠি পাইয়া বিষম ক্ষে ও উত্তেজিত হইলেন এবং ইংরেজকে বাধা দিবার সম্বন্ধ করিলেন। কিন্তু ঘণ্টা ছই পরেই নবাবের মাখা ঠাপ্তা হইল এবং তিনি মীর কাশিমকে নবাবী পদ গ্রহণ করিতে আহ্বান করিলেন। তারপর তিনি ক্যাইলোডকে বলিলেন যে তাঁহার জীবন রক্ষার দায়িত্ব তাঁহার (ক্যাইলোডের) হাতেই রহিল। ভ্যান্সিটার্ট বলিলেন যে ভুগু তাঁহার জীবন কেন তিনি ইচ্ছাকরিলে তাঁহার রাজ্যও নিরাপদে রাখিতে পারেন, কারণ তাঁহাকে রাজ্যচাত করিবার কোনক্রণ অভিসদ্ধি তাঁহাদের নাই। মীরজাক্ষর বলিলেন "আমার রাজ্যের সথ মিটিয়াত্ব। আর এখানে থাকিলে মীর কাশিমের হাতে আমার জীবন বিপর হইবে, স্কুবাং কলিকাতায় বাসের ব্যবহা করিলে আমি স্বধে শান্তিতে থাকিতে পারিব।" ২২শে অক্টোবর মীরজাক্ষর একদল ইংরেজ সৈক্ত পরিবৃত হইয়া কলিকাতা যাত্রা করিলেন। মীর কাশিম বাংলার নবাব হইলেন।

মীর কাশিম নবাব হইয়া দেখিলেন বে রাজকোবে মণি-মরকতাদি ও নগদ মাজ ৪০ কি ৫০ হাজার টাকা আছে। তিনি সব মণিরত্ব বিজ্ঞয় করিলেন। ইহা ছাড়া প্রায় তিন লাব টাকার লোনা ও রুণার তৈজদপত্র ছিল, এগুলি গালাইয়া টাকা ও মোহর তৈরী হইল। কিন্ত ইংরেজকে ইহা অপেকা অনেক বেশী টাকা দিবার শর্ড ছিল—হতরাং তিনি তাহার বাজ্ঞিগত তহবিল হইতেও অনেক টাকা দিলেন। নবাবী পাইবার ছই সপ্তাহের মধ্যে তিনি ইংরেজ সৈন্তের বায় নির্বাহের জন্ত নগদ দশ লক্ষ টাকা দিলেন এবং মাদিক এক লক্ষ টাকা কিন্তিভে আরও দশ লক্ষ টাকা দিতে প্রতিক্রত হইলেন। পাটনার সৈল্পের জন্ত আরও পাচ লক্ষ টাকা দিতে প্রতিক্রত হইলেন। পাটনার সৈল্পের জন্ত আরও পাচ লক্ষ টাকা দিতে হইল। স্থিরি শর্তমত বর্ধমান, মেদিনীপুর ও চট্টগ্রাম এই তিন জিলার রাজন্ব কোম্পানীর হন্তগত ইইল। ইহা ছাড়া কোম্পানীর বড় বড় কর্মচারীকে টাকা দিতে হইল। গভর্নর ভ্যানৃনিটার্ট পাইলেন পাচ লক্ষ, ক্যাইলোড ছুই লক্ষ, এবং আরও পাচজন পদাহবারী যোটা টাকা পাইলেন। এই সাত জন্ম কর্মচারী পাইলেন ১৭,৪৮,০০০ এবং সৈপ্তদের জন্ত নগদ ১৫ লক্ষ লইরা মোট তহ,৪৮,০০০ টাকা মীর কালিমকে দিতে হইল।

শীর কাশিমের শৌভাগ্যক্রমে কলিকাতা কাউনসিলের 'বিশিষ্ট পমিভি'ব সদক্ষেরাই তথন কেবল তাঁহার সহিত গোপন বন্দোবতের কথা জানিতেন। স্থতরাং কাউনসিলের অপরাপর সদক্ষেরা টাকার ভাগ কিছুই পাইলেন না। অতএব তাঁহারা সাধারণ লোকের ল্লায় মীরজাফরকে অপসারণ করিয়া মীর কাশিমকে নবাব করা অভ্যন্ত গহিত ও নিন্দানীয় কাজ বলিয়া মত প্রকাশ করিলেন।

মসনদে বসিবার করা মীর কাশিমকে বছ অর্থ ব্যয় করিতে হইয়ছিল। স্বভরাং নানা উপায়ে তিনি অর্থ সংগ্রহে প্রবৃত্ত হইতেন। মীরকাশরের কয়েকজন অস্ট্রচর তাঁহার অম্প্রহে নিভান্ত নিয়শ্রেণীর ভূত্য হইতে রাজঅসংক্রান্ত উচ্চ পদে নিষ্ক্রহ হইয়া বছ অর্থ সঞ্চয় করিয়াছিল। মীর কাশিম ইহাদিগকে এবং ইহাদের অধীনস্থ কর্মচারীদিগকে পদচ্যুত ও কাবায়দ্দ করিয়া তাহাদের যথাসবঁদ রাজ-সরকারে বাজেয়াপ্ত করিলেন। তিনি প্রায়্ম সকল কর্মচারীরই হিসাব-নিকাশ তলব করিলেন এবং ইহার ফলে বছ লোকের সর্বনাশ হইল। বছ অভিজ্ঞাত সম্প্রায়েব লোক এমন কি আলীবদীর পরিবারবর্গও নানা কল্পিত মিথ্যা অপরাধের ফলে সর্বন্ধ নবাবকে দিতে বাধ্য হইয়া পথের ফকীর হইলেন। এইরপ নানাবিধ উপায়ে অর্থ সংগ্রহ ও বায় সংক্রেশ করিয়া মীর কাশিম রাজকোষ পরিপুষ্ট করিলেন এবং ইংরেজের ঋণ অনেকটা পরিশোধ করিলেন।

মীরজাফরের তুর্বল শাসন বাদশাহজ্ঞানার বিহার আক্রমণ ও নবাবী পরিবর্তনের হুযোগ লইয়া অনেক জমিদার বিদ্রোহী হইয়াছিলেন—মীর কাশিম ইংরেজ নৈজের সাহাব্যে মেদিনীপুরের বিদ্রোহীদলকে দমন করিয়া বীরভূমের দিকে অগ্রসর হইলেন। বীরভূমের ছমিদার আসাদ জামান থাঁ প্রায় বিশ হাজার পদাতিক ও পাঁচ হাজাব ঘোড়সওয়ার লইয়া এক তুর্গম প্রদেশে আপ্রয় লইয়াছিলেন। কিন্তু অক্রমাথ আক্রমণে তিনি সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইয়া বক্ততা স্বীকার করিলেন। বর্ষমানও সহজেই মীর কাশিমের পদানত হইল। মুঙ্গেরের নিকটবর্তী করকপুরের রাজা বিজ্রোহী হইয়া মুজেরের দিকে অগ্রসর হইয়াছিলেন কিন্ত ইংরেজ ও নবাবের সৈজেরা তাঁহাকে পরাজিত করিল। বীরভূম ও বর্ধমানের এই মুদ্ধে মীর কাশিম স্বয়ং দেনানায়ক ছিলেন। স্মৃত্রমাং নবাবী সৈন্ত যে ইংরেজ সৈত্তের তুলনায় কত্ত অপলার্থ ও অকর্মণ্য তাহা তিনি প্রত্যক্ষ করিলেন। এই উপলব্ধির ফলে, এবং মুজবতঃ ইংরেজনের সহিত সংঘর্ষের অবক্তমাবিতা বুঝিতে পারিয়া তিনি অধিক্রম্ম ভাহার সেনাদল ইউরোপীর পদ্ধতিকে শিক্ষিত করিবার ব্যবস্থা করিলেন। এক্স

শান্দ পরিবর্তন খ্বই কটকর ও সময়সাধ্য — হতরাং তাঁহার তিন বংসর রাজ্য-কালের মধ্যে তিনি বে কভকটা কভকার হইরাছিলেন, ইহাই তাঁহার কতিছের পরিচয়। সভবতঃ তাঁহার এই নৃতন সামরিক নীতি বখাসন্তব ইংরেজদিগের নিকট হইতে গোপন রাথার জন্ম তিনি মূর্নিদাবাদ হইতে মুক্তেরে রাজধানী স্থানান্তরিভ করিলেন। নানা উপায়ে অর্থ সংগ্রহ করিয়া তিনি তাঁহার উদ্দেশ্যে বভী হইলেন। মুক্তেরে প্রাতন হুর্গ স্থাংদ্বত হইল। ইউরোপীয় দক্ষ শিল্পিগেরে উপলেশে ও নির্দেশে কর্মকুলল দেশার শিল্পকারগণ উংকট কামান, বন্দুক, ওলিগোলা, বাক্ষম প্রভৃতি সামবিক উপকরণ প্রস্তুত করিতে লাগিল। উপমুক্ত সৈনিক ও কর্মচারীর অধীনে নবাবের সৈন্তনল ইউরোপীয় সামরিক পদ্ধতিতে শিক্ষিত হইল। কলিকাতার বিধ্যাত আমানী বলিক খোজা পিচ্ছর আতা গ্রেগরী মীর কাশিমের প্রধান সেনাপতি নিযুক্ত হইল। 'চল্রশেখর' উপজ্ঞাসে গ্রেগরী বা 'গরগিন থাঁ' 'গুরগন থাঁ' নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। 'গরগিন থাঁ' সেনাপতি হওয়ায় অনেক আর্মানী নবাবের সৈন্তনলে যোগদান করে এবং তিনি প্রাতা খোজা পিক্রের দাহাযো গোপনে ইউরোপীয় অগ্রশন্ম ক্রম করিবার ব্যবন্থা করেন।

নবাবের দৈক্তদল তিন ভাগে বিভক্ত হয়—ক্ষরারোহী, পদাতিক ও গোলনাক্ত। প্রথম বিভাগের নায়ক ছিলেন মুদল সেনানায়কগণ, দিভীয় ও তৃতীয় বিভাগে আর্মানী, জার্মান, পতৃ পীজ ও ফরালী নায়কদের অধীনে পরিচালিত হইত। ইহাদের মধ্যে আর্মানী মার্কার ও ফরালী সমক এই তৃইজন বিশেষ প্রাণিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। মার্কার ইউরোপে ধূদ্ধবিদ্ধা শিক্ষা এবং হল্যাওে মৃদ্ধ করিয়াছিলেন। সমকর প্রকৃত নাম ওয়ালটার রাইনহার্ড (Walter Reinhard)। ইনি ফরালী জাহাজের নাবিক হইয়া ভারতে আসেন এবং স্বম্বনের (Sumner) ক্ষথবা লোমার্গ (Somers) নামে ফবালী দৈক্তদলে ভর্তি হন। ইহা হইতেই সমক নামের উৎপত্তি। তিনি পূর্বে ইংরেজ, ফরালী, অবোধ্যার সফলরজভ্ব ও সিরাজ্ব উদ্দোলার অধীনে সেনানায়ক ছিলেন। ইহারা এবং আরো করেকজন দক্ষ সেনানায়ক মীর কালিমের অধীনে ছিলেন।

এই শিক্ষিত সেনাদলের সাহায্যে মীর কাশিম বেতিরা রাজ্য জর করিরা নেপাল রাজ্য আক্রমন করিলেন। সমুধ মুদ্ধে জয়লাভ করিরাও গুপ্ত আক্রমনে বতিব্যস্ত হইরা তিনি ফিরিরা আসিতে বাধ্য হইলেন।

১৭৬০ এটাবের আগষ্ট মানে শাহ আগষের বিতীয় বার বিহার আক্রমণের

কথা পূর্বেই বলা হইরাছে। ঐ বংশরই বর্ধাকাল শেষ হইলে শাহ আলম ফরাসী সৈন্ত ও তাঁহাদের অধ্যক্ষ ল সাহেবকে সঙ্গে লইরা ভূতীয় বার বিহার আক্রমণ শিক্ষারেলন। ইংরেজ সৈপ্তাধ্যক্ষ কারপ্তাক তাঁহাকে সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত করিয়া (১৫ই আছ্রারী, ১৭৬১) ল ও ফরাসী সেনানায়কদের বন্দী করিলেন। শাহ আলম ইংরেজদের সহিত সন্ধির প্রস্তাব করিলে কারপ্তাক পরায় গিয়া তাঁহার সহিত শাক্ষাৎ করেন এবং তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া পাটনায় লইয়া আসেন। এই সময়ে বাংলার নৃতন নবাব মীয় কাশিম বর্ধমানে ও বীয়ভূমে বিদ্রোহ লমনে ব্যস্ত ছিলেন। তিনি পাটনায় আসিয়া শাহ আলমের সহিত লাক্ষাৎ করিলেন।

ঐ বৃদ্ধ উপলক্ষে মীর কাশিম ইংরেজ কোম্পানীকে যুদ্ধের থরচ বাবদ তিন লক্ষ हिक्कि (तन । कर्नन कृष्टे अहे नमत्त्र हेश्टबन रिम्रांशक ब्हेग्रा शांदेनांग्र व्यात्मन । ভাঁছার পরামর্শে নবাব শাহ আলমকে বারো লক্ষ টাকা দেন। শাহ আলমের স্তিত যদ্ধে ইংরেজ দৈল্য সম্ভবত একটিও মরে নাই, নবাবের সৈম্রকেই ইহার বেগ স্কামলাইতে হইয়াছিল অবং তাহার ফলে হতাহতের সংখ্যা হইয়াছিল প্রায় চারি **मुख । ज्यस्य এहे बृद्धत करन नाम्माह माह जानम প্রকৃত প্রস্তাবে ইংরেজদিগকেই** বাংলা মূলকের মালিক বলিয়া স্বীকার করিলেন। তাহাদের সহিতই তাঁহার সন্ধির কথাবার্তা হয় এবং তিনি দিল্লীর সিংহাদন দখল করিবার জন্ত ইংরেজের সাহায্য প্রার্থনা করেন। ইংরেজরা তাহাকে বাদশাহের দ্রাষ্য প্রাপ্য সম্মান দিয়াছিল এবং সর্বপ্রকার স্থথ স্বাচ্ছন্দ্যের বিধান করিয়াছিল। তাঁহার ব্যয়ের জন্ম মাসিক এক লক্ষ টাকা বরাদ হইয়াছিল। অবশ্র এ সকল টাকাই মীর কালিমকে দিতে হইয়াছিল কিছু শাহ আলম মীর কাশিমের পরিবর্তে ইংরেজদিগকেই বাংলার ম্মৰাদারী দিতে চাহিয়াছিলেন। কারণ তিনি ইংরেজদিগকেই তাঁহার সাহায্যের অন্ত অধিকতর উপযুক্ত মনে করিতেন। ইংরেজরা এই স্থবাদারী লইতে চাহিল না এবং ভাহাদের প্রস্তাব মতই তিনি মীর কাশিমকে বাংলার স্থবাদার বলিয়া খীকার করিলেন। ইংরেজ দেনানায়ক বিহারের দীমা পর্যন্ত শাহ আলমের সঙ্গে গেলেন। বিদায়ের পূর্বে শাহ আলম বলিলেন বে ইংরেজরা প্রার্থনা করিলে তিনি ভাহাদিগকে বাংলা-বিহার-উড়িফার দিওয়ানী এবং বাণিজ্যের স্থবিধা দান করিয়া ক্ষরদান দিবেন। স্থতরাং মোটের উপর বাংলাদেশে ইংরেজের প্রভাব ও প্রতিপত্তি অনেক বাডিয়া গেল—এবং নীর কালিমের ক্ষমতা ও মর্বাদা অনেক কমিয়া গেল। ইহার প্রভাক প্রমাণও শীঘ্রই পাওয়া গেল।

নীর কাশিমের বহু অর্থার হইরাছিল। হতরাং তিনি পাটনা ত্যাপ করিবার পূর্বে বিহারের নায়েব-হুবাদার রামনারায়ণের নিকট প্রাণ্য টাকা দাবী করিলেন। মীরজাফরের আমলেও ইংরেজের আজিত ও অন্তপৃহীত রামনারায়ণ নবাবকে বড় একটা গ্রাহ্ম করিতেন না এবং তিন বৎসর বাবৎ তিনি নবাব সরকারের প্রাণ্য দেন নাই। মীর কাশিম পুনং পুনং হিসাব-নিকাশের দাবী করিলেও তিনি নানা অজ্হাতে তাহা ছরিত রাধিলেন। পাটনার ইংরেজ কর্মচারীয়াও নবাবকে তুল্ছ তাচ্ছিল্য করিতেন। নবাব রামনারায়ণ ও রাজবল্লভের অধীন ফৌজকে পাটনায় নবাবী ফৌজের সঙ্গে মিলিভ হইবার জন্ত আহ্বান করিলে মেজর কারল্লাক ইহার বিক্রছে কলিকাতা কাউনসিল অভিযোগ করিলেন। কলিকাতা কাউনসিল কারলাককে জানাইলেন বে তাঁহার সহিত পরামর্শ না করিয়া রামনারায়ণ ও রাজবল্লভকে ফৌজ নিয়া আসিবার আদেশ দেওয়া মীর কাশিমের পক্ষে অভ্যন্ত অসক্ত হইয়াছে। তাঁহারা কারল্লাককে আদেশ দিলেন তিনি বেন নবাবের সর্বপ্রকার উৎপীড়ন হইতে রামনারায়ণের ধন-মান-জীবন রক্ষার ব্যবস্থা করেন।

ইংরেজ নৈজাধ্যক কর্নের কুট মীর কাশিমকে পদে পদে লাস্টিত করিজেন।
পাটনা শহরের দরজার ইংরেজ নৈজ পাছারা দিত এবং কাহাকেও চুকিজে বা
বাহিরে যাইতে দিত না। নবাব কর্নেরকে এই সৈজ সরাইতে বলিলে তিনি
অত্যন্ত ক্রোধ প্রকাশ করিয়া বলিলেন, "আবার বাদশাহ শাহ আলমকে বাংলাছ
লইয়া আদিবেন।" বড় বড় পদে কাহাকে নিযুক্ত করিতে' হইবে সে বিবয়েও
কর্নেল মীর কাশিমকে আদেশ পাঠাইতেন। এই দম্দর বর্ণনা করিয়া মীর কাশিম
কলিকাতার গভর্ণর ত্যান্দিটাটকে (১৬ই জুন, ১৭৬১) পত্র লিখিয়া জানান বে
কর্নেল পাটনার পৌছিবার পর হইতেই নির্দেশ দিয়াছেন যে তিনি যাহা বলিকেন
নবাবকে ভাহাই কয়িতে হইবে। উপসংহারে মীর কাশিম ইলিখিলেন, "আমার
ভয় যে সিপাহীয়া আমার জীবন বিপত্র করিয়া তুলিবে এবং আমার নান সন্ধান
সমন্তই নট্ট কয়িবে। গতে আট মাদ যাবৎ আমার আহার নিস্তা নাই বলিলেই
হয়।"

১৭ই জুন নবাব আর এক পত্তে লেখেন:

ঁকাল রাড দ্বপুরে মহারাজা রামনারায়ণ কর্নেলকে থবর পাঠান বে **আমি** ত্বৰ্গ আক্রমণের জন্ত সৈভ্তনের জড় করিয়াছি। এই মিখ্যা সংবাদে বিচ**লিড** ক্ইয়া কর্নেল সৈভ সজ্জিত করেন। আজ সকালে মিঃ ওয়াটুন্, জেনানা মহজের নিকটে আমার থাস কামরার চুকিয়া চীৎকার করিয়া বলিবেন, 'নবাব কোথায়।' কর্মেল কুট ক্রোথারিত হইয়া পিত্তল হাতে ঘোড়সওরার, পিওন, সিপানী প্রস্তৃতি সংখ করিয়া আমার তাঁবৃতে প্রবেশ করেন—তারণর ৬৫ জন ঘোরসক্রয়ার এবং ২০০ সিপানী লইয়া প্রতি তাঁবৃতে চুকিয়া 'নবাব কোথায়।' বলিয়া চীৎকার করিতে থাকেন। ইহাতে আমার কত দ্ব লাখনা ও অপমান হইয়াছে এবং আমার শক্র, মিত্র ও সৈক্রগণের চোখে আমি কত দ্ব হেয় হইয়াছি তাহা আপনি সহজেই বৃথিতে পারিবেন।"

এই ত গেল নবাবের ব্যক্তিগত অপমান। কিছ ইংরেজ কর্মচারিগণের
ব্যবহারে তাঁহার প্রজাগণেরও হুর্নশার দীমা ছিল না। কোম্পানীর মোহরাহিত
"দন্তক" দেখাইরা কোম্পানীর কর্মচারীরাও দেশের সর্বত্ত জলপথে ও ছলপথে
বিনা ভাকে বাণিজ্য করিতেন। ইহাতে একদিকে রাজকোবের ক্ষতি হইড,
অন্তদিকে দেশীর বণিকগণকে ভাক দিতে হইত বলিয়া ভাহারা ইংরেজ বণিকদের
সহিত প্রতিযোগিতার অসমর্থ হইয়া ব্যবসার-বাণিজ্য ছাড়িয়া দিতে বাধ্য
হইত। বিলাতের কর্তৃপক্ষ বারংবার এইরুপ বেআইনী কার্বের তীত্র নিন্দা
করা সন্ত্রেও ইংরেজ কর্মচারীরা ইহা হইতে নিবৃত্ত হয় নাই। কারণ এধানকার
উচ্চ পদস্থ কর্মচারীরাও এই প্রকার বাণিজ্যে লিগু ছিল। তা ছাড়া গভর্পর ও
কাউনসিলের সদস্তগণের প্রচুর উৎকোচ গ্রহণের ফলে অবৈধভাবে অর্থ সঞ্চয়করা কেহই দৃবন্ধীর মনে করিত না।

ভবের ব্যাপার ছাড়াও কোম্পানীর কর্মচারীরা নবাবের প্রজার উপর নানা রক্ষ উৎপীড়ন কবিত। ঢাকার কর্মচারীরা ব্যক্তিগত আক্রোশ বশতঃ প্রীহটে একলল সিগাহী পাঠাইরা সেধানকার একজন সম্রান্ত ব্যক্তিকে বধ করিয়াছিলেন এবং স্থানীর জমিদারকে জোর করিয়া ধরিয়া লইয়া গিয়া বন্দী করিয়াছিলেন। এইয়প অভ্যাচারের ফলে প্রজাগণ অনেক সময় প্রাম ভ্যাগ করিয়া পলায়ন করিছে বাধ্য ছইড। ইংরেজের লক্ষে কলহ বা যুদ্ধের আশহার অভ্যাচারী ইংরেজ কর্মচারীকে নিজে দণ্ড না দিয়া প্রজাদের ভ্রবস্থা সহছে মীর কাশিম গভর্ণরের নিকট পুনং পুনং আবেদন করেন। ১৭৬২ প্রীষ্টাব্দে ২৬পে মার্চ ভারিখের চিঠিছ মর্ম এই: "কলিকাতা, কাশিষবাজার, পাটনা, ঢাকা প্রভৃতি সকল কৃতির ইংরেজ অধ্যক্ষ ভাহারের পোমন্তা ও অভ্যান্ত কর্মচারী সহ থাজানা আলারকারী, জমিধার, ভাইনুক্ষরের প্রভৃতির মন্তম ব্যবস্থার করেন—আবার কর্মচারীনের ক্যেন আবাক্ষ

দেন না। প্রতি বিলা ও পরস্থায়, প্রতি গবে, ব্রানে কোম্পানীর গোমন্তা ও অক্সান্ত কর্মচারিগণ তেল, মাছ, বড়, বাঁল, ধান, চাউল, স্মণারি এবং অন্তান্ত ব্রব্যের ব্যবসা করে, এবং ভাছারা কোম্পানীর দক্তক দেখাইয়া কোম্পানীর মতই সকল ফ্যোগ-ফ্বিধা আদার করে।" অক্সান্ত পত্রে নবাব লেখেন যে "ভাছারা বহু নৃতন কুঠি নির্মাণ করিয়া ব্যবসা উপলক্ষে প্রজানের উপর বহু অত্যাচার করে। ভাহারা জোর করিয়া সিকি দামে ব্রব্য কেনে এবং আমার প্রজা ও ব্যবসায়ীদের উপর নানা অত্যাচার করে। কোম্পানীর দক্তক দেখাইয়া ভাহারা তক্ষ দেয় না এবং ইহাতে আমার প্রচিশ লক্ষ্ণ টাকা লোকসান হয়। ইহার ফলে দেশের ব্যবসায়ীরা ও বহু প্রজা সর্বস্থান্ত হইয়া দেশ ছাড়িয়া চলিয়া ছাইতেছে।"

ক্ষেকজন ইংরেজও এইরূপ অভ্যাচারের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। বাধরগঞ্জ ছইতে সার্জেণ্ট ব্রেগো ১৭৬২ গ্রীষ্টাব্দের ২৬শে যে গতর্ণর ভ্যানসিটার্টকে বে পত্ত লেখেন তাহার মর্ম এই: "এই স্থানটি বাণিজ্যের একটি প্রধান কেন্দ্র ছিল। কিছ নিম্নলিখিত কারণে এ স্থানের ব্যবসা একেবারে নষ্ট হইয়া গিয়াছে। একজন ইংরেজ বেচাকেনার জন্ম একজন গোমন্তা পাঠাইলেন। দে অমনি প্রত্যেক লোককে তাহার দ্রব্য কিনিতে অথবা তাহার নিকট তাহাদের দ্রব্য বেচিতে বলে, যদি কেহ অস্বীকার করে বা অশক্ত হয় ভবে তৎক্ষণাথ ভাহাকে বেত্রাঘাত অথবা কয়েদ করা হয়। যে সমন্ত দ্রব্যের বাবদার ভাহারা নিজেরা চালায় সেই সব দ্রব্য আর কেহ কেনাবেচা করিতে পারিবে না. করিলে তাহাকে শান্তি দেওয়া হয়। ক্রাব্য দামের চেরে জিনিবের দাম তাহারা অনেক কম করিরা ধরে এবং জনেক সময় তাহাও দেয় না। বদি আমি এ বিবয়ে হস্তক্ষেপ করি, জমনি আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ করে। এইরূপে বাঙালী গোমন্তাদের অভ্যাচাবে প্রতিদিন বহু লোক শহর ছাড়িয়া পলাইতেছে। পূর্বে সরকারী কাছারীতে বিচার হইত কিছ এখন প্রতি গোসভাই বিচারক এবং তাহার বাড়ীই কাছারী। তাহারা স্কমিদায়দেরও দগুবিধান করে এবং মিথ্যা অভিযোগ করিয়া তাহাদের নিকট হইতে টাকা আদার করে।"

১৭৩২ খ্রীষ্টাব্দে ২৭শে এপ্রিল জন্নারেন ছেটিংস এইসব স্বত্যাচারের কাহিনী বঙ্গরিকে আনান। ডিনি বলেন যে "কেবল কোন্দোনীর গোষস্থা ও নিশাহী নছে, সম্ভ লোক্ড সিপাহীর পোষাক গরিরা বা গোষস্থা বলিয়া পরিচ্ছ দিল্লা সর্বক্ত লোকের উপর যথেচ্ছ জত্যাচার করে। স্থামানের স্থাপে একাল সিপাহী যাইভেছিল, ভাহানের অভ্যাচারের বিরুদ্ধে স্থানেকে স্থামার নিকট অভিযোগ করিয়াছে। স্থামানের স্থামার সংবাদে শহর ও সরাই হইতে লোকেরা পলাইয়াছে—দোকানীরা দোকান বন্ধ করিয়া সরিয়া পড়িয়াছে।

২৬শে মের পত্তে হেটিংগ লেখেন: "পর্বত্ত নবাবের কতৃত্ব প্রকাশ্রে অসীকৃত ও অপমানিত; নবাবের কর্মচারীরা কারাক্তর; নবাবের তুর্গ আমাদের সিপাহী দ্বারা আক্রান্ত।"

গভর্ণর ভ্যান্সিটার্ট লিখিয়াছেন: "আমি গোপনে অভ্যাচারী ইংরেজ কর্মচারীদের দাবধান করিয়াছি; কিন্তু অভ্যাচারের কোন উপশম না হওয়ায় বোর্ডের
সভার ইহা পেশ করিয়াছি। অথচ বোর্ডের সদক্ষরা এ বিবরে কোন মনোযোগই
ছিলেন না। কারণ, তাঁহাদের বিশাস নবাব আমাদের সন্দে কলহ করার জন্তই
এই সব মিধ্যা সংবাদ রটাইভেছেন। নবাবের অভিযোগে বিশাস করি বলিয়া
তাঁহারা আমাকে গালি দেন ও শত্রু বলিয়া মনে কবেন। যদিও প্রতিদিন
অভিযোগের সংখ্যা বাড়িয়াই চলিভেছে, তথাপি প্রতিকার ভো দ্বের কথা,
ইহার একটির সম্বন্ধেও কোন ভদন্ত হয় নাই।"

নবাবের প্রধান অভিবােগ ছিল ইংরেজদের বে-আইনী ব্যবসায়ের বিক্ষে।
বাদশাবের ফরমান অন্থুপারে বে প্রকল জব্য এদেশে জাহাজে আমদানী হয় অথবা
এদেশ হইতে জাহাজে রপ্তানী হয়, কেবল সেই সকল জব্যই কোম্পানী বেচাকেনা
করিতে পারিবেন এবং কোম্পানীর মোহরাহিত 'দন্তক' দেখাইলে ভাহার উপব
কোন ভব ধার্য হইবে না। কিন্তু কেবল কোম্পানী নয়, তাহাদের ইংরেজ কর্মচারীবাও অন্তু সকল জব্য—লবণ, স্থপারি, তামাক প্রভৃতি—বাংলা দেশের মধ্যেই
বেচাকেনা করিত এবং কোম্পানীর দন্তক দেখাইয়া কেহই ভব্দ দিত না।
লবণের গোলা হইতে সর্বজ্ঞ দেশী ব্যপারীদের সরাইয়া ইংরেজেরা প্রায়্ম একচেটিয়া
বাণিজ্য করিত এবং ইহাতে নবাবের প্রভৃত লোকসান হইত। এতদাতীত
ইংরেজ বণিকের সহিত নবাবের কর্মচারীদের বিবাদ উপস্থিত হইলে ইংরেজরাই
ভাহার বিচার করিত। নবাব বা তাহার কর্মচারীদিগকে কোন প্রকাব
হল্জমেশ করিতে দিত না। সভরাং বাহারা কোন অপরাধ করিত সেই অপরাধের
বিচারের ভারও ভাহাদের উপরেই ছিল।" প্রভর্ণর ভ্যান্সিটার্ট নবাবের
অভিবাগগুলি ভারসমন্ত বনে বরিয়াছিলেন বলিয়াই হউক অথবা মীয় কালিবের

নিকট হইতে বহু অর্থ পাইরাছিলেন বলিয়াই হউক নবাবের পক্ষ লইরা কাউনসিলের ইংরেজ গদশুদের সহিত অনেক লড়িয়াছিলেন এবং কিছু কিছু কভকার্বও হইয়াছিলেন। রামনারায়ণকে ইংরেজ গভর্ণমেন্ট বরাবর নবাবের বিরুদ্ধে আশ্রম দিয়াছিলেন কিন্তু নবাবের চিঠিতে উল্লিখিত ১৬ই জুনের ঘটনার ছইদিন পরে কলিকাতার কমিটি রামনারায়ণকে পদ্চাত করে এবং কর্পেল কুট ও মেজর কারস্তাককে পাটনা হইতে স্থানান্তরিত করে। আগস্ট মাসে পাটনায় নৃত্তন নায়েব-স্থবাদার নিষ্ক্ত করার ব্যবস্থা হয় এবং সেল্টেম্বর মাসে ভ্যান্সিটার্টের আদেশে রামনারায়ণকে নবাবের হন্তে অর্পণ করা হয়। নবাব তাঁহার নিকট হইতে বতদ্র সম্ভব টাকা আদায় করিয়া অবশেষে তাহাকে হত্যা করেন। কেবল-মাত্র ইংরেজের অন্থগ্রহের আশায় বা ভরসায় যাহারা স্বীয় প্রভ্র প্রতি বিশাস্থাতকতা করিয়াছিলেন, তাঁহাদের অদৃষ্টে যে কত নিগ্রহ ও ছঃথভোগ ছিল, মীরলজাফর, মীর কাশিম, রামনারায়ণ প্রভৃতি তাহার উজ্জল দৃষ্টাভা।

ইংরেজ কোম্পানীর কর্মচারীদের সম্বন্ধ নবাব বে ক্ষেভিবোগ করিতেন, ভ্যান্সিটার্ট তাহাবও প্রতিকাব করিতে যত্মবান হইলেন। ১৭৬২ প্রীষ্টাব্দের শেষভাগে তিনি নবাবের নৃতন রাজধানী মূলেরে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া এক নৃতন সন্ধি কবিলেন। স্থির হইল যে ভবিক্সতে ইংরেজরা লবণের উপর শতকরা ৯ টাকা হারে শুক্ত দিবে। এ দেশীয় বণিকেরা শতকরা ৪০ টাকা শুক্ত দিতে। হুতরাং নির্ধারিত শুক্ত দিরাও ইংরেজদের অনেক লাভ থাকিত। কিন্তু এই স্থবিধার পরিবর্তে সন্ধিব আর একটি শর্ভে স্থির হইল যে অতঃপর নবাবের কর্মচারীদের সহিত ইংরেজ বণিক বা তাহার গোমন্তার কোন বিবাদ বাধিলে নবাবের আদালতেই তাহার বিচার হইবে। ভ্যান্সিটাটের ম্পন্ত নিবেধ সন্ধেও কলিকাতা কাউনসিল এই মীমাংসা গ্রহণ করিবার পূর্বেই নবাব তাঁহার কর্মচারীদিরকে এই বিষয় জানাইলেন এবং তদক্তরূপ শুক্ত আদায় করিতে নির্দেশ দিলেন।

ভব ব্যাপার সবৰে নিশ্চিত হইয়া ১৭৬০ এটাবের জাত্মারী নাসে মীর কাশিম
"গরগিন খাঁ"র অধীনে এক সৈয়দল নেপাল জয় করিবার জয় পাঠাইলেন।
মকবনপুরের নিকটে এক মুদ্দে নবাবসৈয় গুর্থাদিগকে পরাজিত করিয়া রাজে
নিশ্চিত্তে নিজা যাইতেছিল। অকলাৎ গুর্থাদের আক্রমণে ছত্তভল হইয়া পলাইল।
'নবাবের বহু সৈম্র নিহত হইল এবং বহু অল্পশন্ত কামান-বন্দুক গুর্থাদের ছত্তগত
হইল।

অধিকে ভ্যান্সিটার্ট নবাবের সহিত নৃতন বন্ধোবত করায় ইংরেজ বণিকরা **কুৰ** হইয়া কলিকাতা বোর্ডের নিকট ইহার বি<del>ক্</del>তে প্রতিবাদ করিল এবং ৰোর্ড এই নৃতন ৰন্দোৰত নাকচ করিয়া দিল। ভ্যান্সিটার্ট বোর্ডের সদভদিগকে স্বরণ করাইয়া দিলেন যে বাদশাহী ফরমানে এরপ আভ্যন্তরিক বাণিজ্ঞার অধিকার দেওয়া হয় নাই, এবং কোম্পানীর ইংলগুট্ম কর্তপক্ষ একাধিকবার নির্দেশ দিয়াছেন বে লবণ, স্থপারি প্রভৃতি যে সমূলর জব্যের বেচাকেনা বাংলাদেশের মধ্যেই **শীমাৰত্ব তাহার জন্ম নির্ধারিত শুরু দিতে হইবে—কারণ তাহা না হইলে নবাবের** রাজবের অনেক ক্ষতি হইবে। কিন্তু ইহা সত্ত্বেও ইংরেজরা বছদিন বাবৎ যে স্থবিধা ভোগ করিয়া আসিতেছে, তাহা ছাড়িয়া দিতে রাদ্ধী হইল না এবং ভ্যানসিটার্টের নুতন বন্দোবন্ত কাউনসিল নাকচ করিয়া দিলেন। অগত্যা ভ্যানসিটার্ট নবাবকে লিখিলেন: "বাদশাহী ফরমান এবং বাংলার নবাৰদের সহিত দল্ধি অফুসারে কোম্পানীর দম্ভকের বলে বিনা ভবে আভ্যন্তরিক ও বিদেশীয় বাণিজ্য করিবার **দম্পূর্ণ অধিকার ইংরেজ** বণিকদের আছে। স্থতরাং ইংবেজ বণিকেরা এই অধিকারের জোরে পূর্বের ফ্রায় বিনা ভঙ্কে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে সকল দ্রব্যের ব্যবদায় করিতে পারে ও করিবে। তবে প্রাচীন প্রবা অফুদারে লবণের উপরে শতকরা আড়াই টাকা হিসাবে ওছ দিবে। কেবল ছুইটি কুটিতে ভাষাকের উপর শব্द দিবে।"

কলিকাতা কাউন্সিলের এই নৃতন সিদ্ধান্ত প্রচারিত হইবার পূর্বেই পার্টনার নবাবের সহিত ইংরেজ কুঠির অধ্যক্ষ এলিস সাহেবের এক সংঘর্ব হইল। নবাবের সহিত ভ্যান্সিটাটের যে নৃতন বন্দোবত্ত হইয়াছিল তদমুসারে নবাবের কর্মচারীরা ইংরেজ বণিকের নিকট শুরু দাবী কবে। এলিস ইহাতে কুন্ধ হইরা নবাবের কর্মচারীদের বিরুদ্ধে একদল সৈন্ত পাঠান এবং তাহাদের অধ্যক্ষ আকবর আলী থানকে বন্দী করিয়া পার্টনার লইয়া আসেন। নিজের চোথের উপার এই রকম অভ্যাচারে মধাব ক্রোধে ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া তাহার কর্মচারীকে উদ্ধার করিবার জন্ত ৫০০ খোড়সওয়ার পাঠাইলেন। ইহারা উক্ত কর্মচারীকে না পাইয়া এলিসের প্রহুরীদের আক্রমণ করিল। চারিজন প্রহুরী হত হইল এবং নবাবের সৈন্ত এলিসের অধ্যমীদের প্রহুরী ও গোমস্তানের বন্দী করিয়া আনিল। নবাব ভাহাদিগকে ভর্ৎ পনা করিয়া ছাড়িয়া দিলেন। কলিকাভার কাউনসিল ভ্যান্সিটাটের পছিত নবাবের স্তুন বন্দোবন্ত নাকচ করিয়া দেওয়ার ভবিত্ততে এইয়প গোলবােগ বন্ধ করিবার

শতিপ্রারে নবাব সমস্ত জিনিবের উপরই শুক্ত একেবারে উঠাইরা দিলেন (১৭ই মার্চ, ১৭৬৩)। গভর্ণরকে নিধিলেন, 'ভাঁহার আর রাজত করিবার স্থ নাই; স্থভরাং ভাঁহাকে রেহাই দিয়া ইংরেজেরা বেন অক্ত নবাব নিযুক্ত করে।'

সমন্ত শুক তুলিয়া দেওয়ায় বাংলার য়াজত অর্থেক কমিয়া গেল। অত্যাচার,
অপমান ও অরাজকতা নিবারণের জন্ত নবাব এ ক্ষতিও সন্থ করিতে প্রস্তুত
হুইলেন। কিন্তু কলিকাতা কাউনসিলের অধিকাংশ সদক্ত নবাবের প্রস্তাবে অমত
করিলেন। তাঁহারা বলিলেন ইংরেজ বনিক ছাড়া আর সকলের নিকট হুইডেই
শুক্ক আদায় করিতে হুইবে—কারণ তাহা না হুইলে ইংরেজ বনিকদের অতিরিক্ত
মুনাফা বন্ধ হয়।

ইংরেজ ঐতিহাসিক মিল লিখিয়াছেন, স্বার্থের প্ররোচনায় মাছ্য বে কতদ্র ক্লায়-অক্লায় বিচাররহিত ও লজ্জাহীন হইতে পারে, ইহা তাহার একটি চরম দুটাস্ত।

এই সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইয়া কলিকাতা কাউন্দিল মৃদ্ধেরে নবাবের নিকট
শ্যামিয়ট ও হে নামক ছই সাহেবকে পাঠাইয়া নিম্নলিখিত দাবীগুলি উপস্থাপিত
কবিলেন।

- ১। নবাব ও ভ্যান্সিটার্টের মধ্যে নৃতন বন্দোবন্ত অন্তুসারে নবাবের কর্মচারী-দিগকে যে সকল আদেশ দেওয়া হইয়াছিল ভাহা প্রভ্যাহার কবা এবং ইহাব জক্ত ইংবেজদের যে ক্ষতি হইয়াছে, ভাহার পূর্ব করা।
  - ২। তব্ব রহিত করিবাব আদেশ প্রত্যাহার করা।
- । নবাবের কর্মচারীদের দহিত ইংরেজ বণিকদের বা তাহাদের গোমন্তার
   এবং কোম্পানীর কর্মচারীদের কোন বিবাদ উপস্থিত হইলে কোম্পানীর কৃঠির
   ইংরেজ অধ্যক্ষের হন্তেই তাহার বিচারের ভার দেওয়া।
- ৪। বর্ধমান, মেদিনীপুর ও চট্টগ্রাম জিলা ইংরেজ কোম্পানীকে বর্তমান-ইজারার পরিবর্তে সম্পূর্ণ স্বন্ধ বা জায়গীর দেওয়া।
- শেশীয় মহাজনেরা বাহাতে কোম্পানীর টাকা বিনা বাটায় গ্রহণ করে,
   এবং কোম্পানী বাহাতে ঢাকা ও পাটনার টাকশালে তিন লক্ষ টাকা ভৈরী
   করিতে পারে, তাহার ব্যবস্থা করা।
  - ৬। নবাবের ধরবারে একজন ইংরেজ প্রতিনিধি (Resident) রাখা। নবাব বিতীয় ও ভৃতীয় শর্ডে রাজী হুইলেন না। তিনি বলিলেন, "ইংরেজেয়া

শই দৰি করিয়াছে এবং তাহা অবিলবে ভল্ক করিয়াছে—আমি কোন সদ্ধি ভল্ক করি নাই। স্বভনাং নৃভন সদ্ধির কোন অর্থ হয় না।" তারপর একখানি সাদা কাগজ তাহাদের হাতে দিয়া বলিলেন, "ভোমাদের যাহা ইচ্ছা ইহাতে লিখিয়া লাও, আমি সই করিব—কিন্ত আমার কেবল একটি দাবী—তাহা এই বে দেশেব বেখানে বত ইংরেজ দৈয়া আছে তাহাদিগকে সরাইয়া নিবে।"

নবাব ব্ঝিতে পারিলেন বে শীঘ্রই ইংরেজদের সহিত তাঁহার যুদ্ধ বাধিবে। স্থতরাং কলিকাতা হইতে বে করেকথানা ইংরেজের নৌকা জন্ম বোঝাই করিয়া পাটনার পাঠান হইয়াছিল, তিনি সেগুলি জাটক করিলেন এবং বলিলেন, পাটনা হইডে ইংরেজ সৈম্ভ না সরাইলে তিনি ঐ নৌকাগুলি ছাড়িবেন না। কিছ যধন তিনি শুনিলেন বে এলিস পাটনা হুর্গ আক্রমণের ব্যবস্থা করিতেছে তথন তিনি নৌকাগুলি ছাড়িয়া দিলেন এবং ঐ তারিখেই (২২ জুন) গভর্ণরকে এলিসের গোপন ব্যবস্থার ধবর দিয়া লিখিলেন: "আমি পুনঃ পুনঃ আপনাকে অমুবোধ করিয়াছি, জাবারও করিতেছি—জাপনি জামাকে রেহাই দিয়া অস্ত নবাব নিযুক্ত করন।"

নবাব নৃতন দদ্ধির শর্জ না মানায় অ্যামিয়ট ও ছে নবাবের বাজধানী মুক্ষেব ভ্যাগ করিলেন। ২৪ শে জুন বাত্তে এলিদ পাটনা আক্রমণ করিলেন। নবাবেব দৈল্পেরা নিশ্চিন্তে ঘুমাইভেছিল—অভর্কিত আক্রমণে তাহারা বিপর্যন্ত হইল—এবং এলিদ পাটনা হুর্গ জয় করিতে না পারিলেও পাটনা নগরী অধিকার করিলেন। বহু দুঠন ও হত্যাকাও অহুষ্ঠিত হইল। এবারে মীর কাশিমের থৈর্বের বাধ ভাঙ্গিল। তিনি পাটনা প্নবায় অধিকারের জন্ত মার্কারের অধীনে একদল দৈশ্ত পাঠাইলেন। তাহাবা পাটনা নগরী অধিকার করিয়া ইংরেজ কুঠি আক্রমণ করিল। ইংরেজেরা আত্মসমর্পণ করিল এবং এলিদ ও আরও অনেকে বন্দী হইল।

নবাব এলিলের আক্ষিক আক্রমণের কথা ভ্যান্সিটার্টকে জানাইলেন এবং ক্ষিতি প্রণের লাবী করিলেন। আামিয়ট সাহেব মীর কাশিমের নিকট লোডাকার্বে বিফল হইয়া আরও কয়েকজন ইংরেজ সহ মৃলের হইতে কলিকাতা অভিমূথে যাত্রা করিয়াছিলেন। মীর কাশিম পাটনার সংবাদ পাইয়া মূর্শিদাবাদে আদেশ পাঠাইলেন বে আামিয়টের নৌকা বেন আটক করা হয়। তাঁহাকে হত্যা করিবার কোন আদেশ ছিল না কিছ আামিয়ট নবাবের আদেশ সংঘও নৌকা হইতে নামিতে অথবা আজ্মমর্প্রণ করিতে রাজী হইলেন না এবং নবারের বে সমূল্য নৌকা জীহাকে প্রিভিশোসিয়াছিল, ইংরেজ সৈত্রকে ভাহাদের উপর ওলি বর্ষণ করিতে আদেশ

নিলেন। কিছুক্দণ যুদ্ধের পর নবাব লৈক্ত আামিয়টের নৌকাণ্ডলি দখল করিল। ইংরেজ পক্ষের একজন হাবিলদার ও ঘুই এক জন সিপাহী পলাইল—বাকী সকলেই হত বা বন্দী হইল। আামিয়টও মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। এই বটনা গৈশাচিক হত্যাকাও বলিয়াই সাধারণতঃ ইতিহাসে বর্ণিত হয়—কিন্ত আামিয়টের আদেশে নবাবের নৌকাসমূহের বিক্লছে গুলি ছোঁড়ার ফলেই বে এই ছুর্ঘটনা হয়, কোন কোন ইংরেজ লেখকও তাহা শীকার করিয়াছেন।

পার্টনায় এলিস্ ও অক্টান্ত ইংরেজদিগকে বন্দী করায় কলিকাভার কাউনসিল
মীর কালিমের বিরুদ্ধে বিষম উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন। তারপর ৩রা জুলাই
আ্যামিয়টের নিধন-সংবাদে তাঁহারা মীর কালিমের বিরুদ্ধে মুদ্ধ বোষণা করিলেন
এবং মীরজাফরকে পুনরায় বাংলার নবাবী-পদে প্রতিষ্ঠা করিলেন। ইংরেজেরা ঐ
দুই ঘটনার অনেক পূর্বেই মীর কালিমের সহিত যুদ্ধের জন্ত প্রস্তুত হইতেছিলেন।
এপ্রিল মালের মাঝামাঝি কলিকাভার কাউনসিলে যুদ্ধ বাধিলে কোন্ সেনানায়ক
কোন্ দিকে অগ্রদর হইবেন ভাহা নির্ণাত হইয়াছিল এবং ১৮ই জুন যুদ্ধের বাবস্থা
আরও অগ্রদর হইয়াছিল।

মীর কাশিম বে যুদ্ধের জন্ম একেবারে প্রস্ত ছিলেন না, এমন কথা বলা ধার না। ইহার সম্ভাবনায়ই তিনি একদল শৈক্ত ইউরোপীয় প্রথায় শিক্ষিত করিয়া-ছিলেন। তাঁহার দৈক্ত সংখ্যা ৫০ হাজারের অধিক ছিল। ইংরেজ সেনাপতি মেজর জ্যাভাম্স্ চারি হাজার সিপাহী ও সহস্রাধিক ইউরোপীয় দৈক্ত লইয়া তাঁহার বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করিলেন (জুলাই, ১৭৬৩)।

মীর কালিম মূর্লিদাবাদ রক্ষার জন্ম বিশ্বাসী নায়কদের অধীনে বছদংখ্যক দৈন্ত সেখানে পাঠাইলেন এবং তাহাদিগকে কালিমবান্ধারের ইংরেজ কুঠি অবরোধ করার আদেশ দিলেন। কালিমবান্ধার সহজেই অধিকৃত হইল এবং বন্দী ইংরেজগণ মূন্দেরে প্রেরিত হইরা।তথা হইতে পাটনাতে নীত হইলেন।

নবাবী সৈত্তের সেনাপতি তকী থানের সহিত মূলিদাবাদের নায়েব নবাব সৈয়দ মৃহক্ষদ থানের সন্তাব।ছিল না—সৈয়দ মৃহক্ষদ তকী থানের প্রতিপদে বাধা দিতে লাগিলেন—এবং মৃদ্দের হইতে বে তিন দল সৈক্ত তকী থানের সহিত বোগ দিকে আসিয়াছিল, ভাহাদের নায়কগণকে কুপরামর্শ দিয়া তকী থানের শিবির হইডে দ্রে ইবিলেন। অলম নমের তীয়ে নবাবী সৈক্তের এই দলের সহিত একদল ইংরেজ সৈক্তের বৃদ্ধ হইল। মবাব-সৈক্তের সহিত কামান ছিল না—ইংরেজ সৈক্তের সৈত্তের

কাষানের পোলার ভাহারা বিধ্বন্ত হট্ন। তথাপি নবাবনৈত্র অত্ন সাহবে চারি -কটাকাল মুদ্ধ করিল। কিন্তু অবশেষে মুদ্ধক্রে ত্যাগ করিল।

বিজনী ইংরেজ নৈয় কলিকাতা হইতে আগত মেজর আভান্দের নৈজের দহিত যোগ দিল। ইহার ছই তিন দিন পরে ১৯শে জুলাই তকী থানের সহিত কাটোরার সন্নিকটে ইংরেজদের যুদ্ধ হইল। এই যুদ্ধ তকী থান অশেষ বীরদ্ধ ও সাহসের পরিচয় দেন। বছক্ষণ যুদ্ধের পর তকী থান আহত হইলেন এবং তাঁহার আন নিহত হইল। তকী থান আর একটি অশে চড়িয়া তামবেগে ইংরেজ নৈয় আক্রমণ করিলেন। এই সময় আর একটি গুলি তাঁহার স্বদ্ধদেশ বিদীর্ণ করিল। ক্ষতগানের রক্ত কাপড়ে চাকিরা অন্থচরগণের নিষেধ না গুনিয়া তকী থান পলায়নপর ইংরেজদিগকে অন্থসরণ করিয়া একটি নদীর থাতের কাছে পৌছিলেন। সেথানে যোপের আড়ালে কতকগুলি ইংরেজ দৈগ্র ল্কাইয়া ছিল। তাঁহাদেরই একজন তকী থাকে লক্ষ্য করিয়া গুলি ছুঁড়িল—তকী থানের মৃত্যু হইল। অমনি তাঁহার দৈগ্রনল ইতন্তে পলাইতে লাগিল। মুন্দের হইতে যে তিন দল সৈশ্ব আসিয়াছিল তাহারা যুদ্ধে কোন অংশ গ্রহণ না করিয়া দ্বে দাড়াইয়াছিল। তাহারাও এবারে পলায়ন করিল। ইংরেজরা কাটোয়ার যুদ্ধে জন্মলাভ করিলেন।

এই যুদ্ধে নবাব-দৈল্পের পরাজয় হইলেও তকী খান যে সাহস, সমরকৌশল ও প্রভৃত্তক্তি দেখাইয়াছেন তাহা ঐ বুগে সত্য সত্যই তুর্লত ছিল। মুদ্ধের হইতে আগত সেনাদলের নামকেরা যদি তাঁহার সহায়তা করিতেন তবে যুদ্ধের ফল অন্তরপ হইত। তাঁহাদের সহিত তুলনা করিলে তকী খানের বীর্দ্ধ ও চরিত্র আরও উজ্জল হইয়া উঠে। ছাথের বিষয় সাহিত্য-সম্রাট বহিমচন্দ্র চন্দ্রশেধর উপক্রাসে তকী খানের একটি জতি জবল্প চিত্র আঁকিয়াছেন। ইহা সম্পূর্ণ জলীক ও অনৈতিহাসিক। এই বীরের ললাটে যে কলক কালিমা বহিমচন্দ্র লেপিয়া দিয়াছেন তাহা কথকিং দ্র করিবার জন্পই তকী খানের কাহিনী সবিস্তারে বিশ্বত হুইল।

কাটোরার বৃদ্ধকেত হইতে বিজয়ী ইংরেজ সৈন্ত মূর্ণিদাবাদের দিকে অপ্রদর হইল। মূর্ণিদাবাদ রক্ষার অন্ত বথেষ্ট সৈত্ত ছিল; কিন্ত অবোগ্য ও অপদার্থ নায়েব-নবাব সৈর্ঘ মূহম্ম মূলেরে পলায়ন করিলেন। এক রকম বিনা মূক্ষেই প্র্ণিদাবাদ ইংরেজের হস্তগত হইল। মূর্ণিদাবাদের অধিবাদীরা—বিশেষ্কঃছিল্পুন্ন প্রীর কালিবের হস্তে উৎপীক্ষিত হইয়াছিলেন। অগৎপঠ, মহারালা রাজব্যক্ষত প্রান্থতি সম্রান্থ তিব্দুগণকে মীর কাশিম মৃক্তের কারাক্স করিরা রাথিরাছিলেন, কারণ তাঁহার মনে সন্দেহ হইরাছিল বে ইহারা ইংরেজের পক্ষভুক্ত। স্বতরাং মূর্লিদাবাদে মীরজাকর ও ইংরেজ দৈল্প বিপুল সংক্রিনা পাইলেন।

কাটোয়ার যুক্ত ইংরেজদের বছ লোককয় হইয়াছিল —হতরাং তাঁহারা ছই
পন্টন নৃতন সৈক্ত সংগ্রহ করিয়া পুনরায় অগ্রসর হইলেন। গিরিয়ার প্রান্তরে
ছই গলে বৃদ্ধ হইল (২রা আগষ্ট)। আলাছ্রা ও মীর বদরুদ্দীন প্রভৃত্তি মীর
কাশিমের করেকজন দেনানায়ক অতুল বিক্রমে যুদ্ধ করিলেন। মীর বদরুদ্দীন
ইংরেজ সৈলের বামপার্য ভেদ করিয়া অগ্রসর হইলেন; এবং তথন ইংরেজ সৈক্ত
জলে বাঁপ দিয়া পড়িতে লাগিল। এই সময়ে ইংরেজ নৈজের দক্ষিণ পার্য আক্রমণ
করিলেই জয় স্বনিশ্চিত ছিল। কিন্তু তাহাব পূর্বেই বদরুদ্দীন আহত হওয়ায়
তাঁহার সৈক্তদের অগ্রগতি থামিয়া গেল। এই অবসরে মেজর আাডাম্ল্ প্রবলবেগে আক্রমণ করায় নবাব্দৈক্ত ছত্তভঙ্গ হইয়া পলায়ন করিল। আশ্রুদ্ধের
বিষয় এই যে, নবাবদৈক্তার ছই প্রধান নায়ক সমক্র ও মার্কার এ য়্লুক্তেজে
উপস্থিত থাকিয়াও য়ুদ্ধে বিশেষ কোন অংশ গ্রহণ করেন নাই। অনেকে মনে
করেন তাঁহারা নবাবের সহিত বিশাদ্যাতকতা করিয়াছেন কিন্তাএ সম্বন্ধে শ্রেষ্ট

গিরিয়ার যুদ্ধে পরাজিত নবাবলৈক্ত কিছুদ্ব উত্তরে উধুয়ানালার তুর্গে আশ্রেয় লইল। ইহার একধারে ভাগীরথী ও অপর পালে উধুয়া নামক নালা এবং ইহারই মধ্য দিয়া মূলিদাবাদ হইতে পাটনা ঘাইবার বাদশাহী রাজপথ। রাজপথের পার্যদেশেই গভীর জলগণ্ড এবং ভাহার পালেই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পর্বতমালা ক্রমণ বিভারিত হইতে উত্তরাভিম্বে চলিয়া গিয়াছে। এই তুর্ভেজ গিরিসম্বটে একটি ক্ষুদ্র তুর্গ ছিল। মীর কালিম নৃতন তুর্গ-প্রাচীর নির্মাণ করিয়া ভত্নপরি সারি লারি কামান সাজাইয়াছিলেন। এই প্রাচীর এত স্বদৃট ছিল বে দীর্ঘকাল গোলাবর্ষণেও তাহা ভশ্ন হইবার সম্ভাবনা ছিল না। বছ সংখ্যক নবাবী সৈল্প এই তুর্গরক্ষার জল্প পাঠান হইয়াছিল।

ইংরেজরা বহু গোলাবর্বণ করিয়াও বখন ফুর্গপ্রাক্তীর ভাজিতে পারিল না তথন নবাবনৈজ্ঞের ধারণা হইল বে-এই ফুর্গ জয় করা ইংরেজের সাধ্য নহে। এইজন্ত ভাহার্য আর পূর্বের ভার সভর্কভার সহিত ফুর্গ পাহারা নিত না এবং নৃত্যক্ষীতে টিন্ত বিনোলন করিত। এই সময়ে এক বিশাস্থাতক নবাবী গৈনিক ফুর্গ হুইতে

গোশনে রাজিতে পলায়ন করিয়া ইংরেজ শিবিরে উপন্থিত হইল। সে ইংরেজ লেনাগতিকে জানাইল বে জলগণ্ডের এমন একটি অগভীর খান **আছে,** বেখানে হাঁটিয়া পার হওয়া যায়। সেই রাজিতেই ইংরেজ সেনা অন্ত্রপন্ত মাথায় করিয়া নিঃশব্দে ঐ বন্ন গভীর স্থানে জলগণ্ড পার হইরা তুর্গমূলে সমবেত হইল। নিজাময় প্রহারীদিগকে হত্যা করিয়া করেকজন ইংরেজ দৈনিক প্রাচীর বাহিয়া দুর্গমধ্যে প্রবেশ করিল এবং ছর্গদার খুলিয়া দিল। স্বমনি বছ ইংরেজ দৈল্প তুর্গের ভিতরে প্রবেশ করিল: তথন নিম্রিত নবাবী নৈক্ত অতর্কিত আক্রমণে বিপ্রান্ত হটরা পলায়ন করিতে লাগিল। নবাবের সেনানায়কগণ পলায়নের পথরোধ করিয়া ঘোষণা করিলেন, বে পলায়ন করিবে ভাহাকেই গুলি করা হইবে। নিজ পক্ষের গুলি বৰ্ণৰে বহু নৰাৰ দৈল নিহত হইল, তথাপি তাহারা ইংরেজের বিরুদ্ধে বুদ্ধ করিবার জন্ত অগ্রসর হইল না। আরাটুন, মার্কাট ও পরগিন খাঁ বিনাযুদ্ধ তুর্গ সম্বর্ণ করিয়া পলায়ন করিলেন। এইরণে ৪০,০০০ সৈত্ত ও শতাধিক কামান দারা রক্ষিত এই ফুর্ভেড তুর্গ এক হাজার ইউরোপীয় ও চারি হাজার সিণাহী **জন্ন ক**রিল। কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে উল্লিখিত বিদেশী তুই সেনানায়কের বিশাস্থাতকতার ফলেই উধুরানালায় মীর কাশিমের পরাজয় হইয়াছিল। "পরগিন থাঁ"র ভাতা থোজা পিক্র ইংরেজের বন্ধু ছিলেন—তিনি যে ইংরেজ বেনানায়ক অ্যাভামদের অনুরোধে উধুয়ানালায় মার্কাট ও আরাটুনের নিকট ইংরেজকে উপকার করিবার জন্ম চিঠি লিথিয়াছিলেন, তাহা পরবর্তীকালে নিজেই স্বীকার করিয়াছেন।

এইরপ পুনঃ পুনঃ পরাজ্যে ও সেনানায়কদের বিশাস্থাতকভার কাহিনী ভানিয়া মীর কাশিম উন্মন্তবং হিভাহিতজ্ঞানশৃত্য হইলেন। তিনি ৯ই সেপ্টেম্বর ইংরেজ সেনাপতিকে পত্র লিধিয়া জানাইলেন যে তাঁহার সৈত্যদের অভ্যাচারে তিন মাস যাবং বাংলা দেশ বিধবত হইতেছে—যদি তাহারা এখনও নিবুও না হয় তাহা হইলে তিনি এলিস ও ইংরেজ বন্দীদের হত্যা করিবেন। তাঁহার সেনানায়কগণের বিশাস্থাতকভায় তিনি সকলের উপরেই সন্দিহান হইয়া উঠিয়াছিলেন। এবং মূলের তুর্গে বন্দী জগৎশেঠ, মহারাজা রাজবল্পভ, অ্রপটাম, রামনারায়ণ প্রভৃতি সন্ধান্ত ব্যক্তিদিগকে এবং আরও বহু বন্দীকে গলায় বালি বা পাথর ভরা বন্ধা বাধিয়া তুর্গপ্রাকার হইতে গলাবক্ষে নিক্ষেপ করিয়া নির্মভাবে হত্যা করিলেন। কাহারও কাহারও কাহারও কাহারও কাহার দ্বার হয়।

ভারণর আয়াৰ আলি খাঁ নামক একজন সেনানায়কের হান্ডে মুক্লের তুর্গের ভার অর্পণ করিয়া পাটনায় গমন করিলেন। পথিমধ্যে তুইজন সৈল্প "গরাগিন খাঁকি হত্যা করে। ইংরেজ দৈল্প ১লা অক্টোবর মুক্লের তুর্গ অবরোধ করিল এবং আরাব আলি খাঁর বিশ্বাসঘাতকতায় ঐ তুর্গ অধিকার করিল। কতক নবাবী সৈল্প ইংরেজের পক্ষে যোগ দিয়া নবাবের বিক্লেজ যুক্ষাত্রা করিল। এই সংবাদ শুনিয়াই নবাব ইংরেজ বন্দীদিগকে হত্যা করিবার আদেশ দিলেন। নৃশংস সমক্ষ অভিনিষ্ঠ্রতাবে এই আদেশ পালন করিল। একমাত্র ভাক্তার ফুলার্টন ব্যতীত ইংরেজ নরনারী, বালকবালিকা সকলেই নিহত হইল (৫ই অক্টোবর, ১৭৬৩)।

ইংরেজ দৈল্ল ২৮শে অক্টোবর পাটনার নগরোপকওে উপনীত হইল। মীর কাশিম ইহার পূর্বেই তাঁহার স্থান্দিত অখারোহী দৈল্ল লইয়া পলায়ন করিয়াছিলেন। পাটনার হুর্গ রক্ষার ষথেষ্ট বন্দোবন্ত থাকা সন্ত্বেও ৬ই নভেম্বর ইংরেজ দৈল্ল এই হুর্গ অধিকার করিল। তথনও মীর কাশিমের শিবিরে তাঁহার ৩০,০০০ স্থান্দিত দেনা এবং সমক্রর দেনাকল ও মৃত্বন্ধ অখারোহিগণ ছিল। কিন্তু পূন্য পরাজয়ের ফলে ভগ্নোগ্রম হইয়া তিনি বাংলা দেশ ত্যাগ করাই শ্বির করিলেন এবং অঘোধ্যার নবাব উজীর ভঙ্গাউন্দোলার আশ্রয় ও সাহাব্য ভিক্ষা করিয়া পত্র লিখিলেন। কর্মনাশা নদীর তীরে পৌছিয়া তিনি ভঙ্গাউন্দোলার উত্তর পাইলেন। ভঙ্গাউন্দোলা স্বহন্তে একথানি কোরাণের আবরণ-পূঠায় মীর কাশিমকে আশ্রয় দানের প্রতিশ্রতি দিখিয়া পাঠাইয়াছেন দেখিয়া মীর কাশিম আশ্বন্ত হইয়া বহু ধন-রত্ত্বসহ সপরিবারে এবং স্থানিক্ষিত সেনাদল লইয়া এলাহাবাদে শিবির স্থাপন করিলেন। এই সময় সমাট শাহ আলমও শুজাউন্দোলার আশ্রন্থ বাদ করিতেছিলেন। এই তিন দল যাহাতে মিত্রতাবদ্ধ না হইতে পারে তাহার জন্য মীর কাক্ষর, শাহ আলম ও শুজাউন্দোলা উভয়ের নিকটই গোপনে দৃত পাঠাইলেন।

মীর কাশিম বহু অর্থনানে উভয়ের পাত্রমিত্রকে বনীভূত করিলেন। তাঁহার। তাঁহাকে বাংলা দেশ উদ্ধারের জন্ম সাহায্য করিবেন, এই মর্মে এক সন্ধি হইল।

এদিকে ইংরেজ দেনাপতি আাডাম্দের মৃত্যু হওয়ায় মেজর কারস্তাক ঐ পদে
নিযুক্ত হইলেন। তিনি প্রথমে বক্সারে শিবির স্থাপন করিয়াছিলেন, কিন্তু রসদের
অভাবে পাটনায় ফিরিয়া আসিতে বাধ্য হইলেন। পাটনার পশ্চিমস্থ সমস্ত প্রদেশ
বিনা যুক্ষেই মীর কাশিমের হন্তগত হইল এবং তিনি ও অধোধ্যার নবাব মিলিত
হইয়া পাটনায় ইংরেজ শিবির অবরোধ করিলেন। পরে বর্ধাকাল উপস্থিত হইলে

বক্সারে শিবির সন্নিবেশ করিলেন। কিন্ত ইংরেজ সৈল্প তাঁহাদের শশ্চাদ্ধাবন করিল না।

বক্সার শিবিরে অবস্থানের সময় সমক ও অক্সান্ত কুচক্রীদের বড়বত্তে ভকাউদ্দোদা
মীর কাশিমেব প্রতি খ্বই থারাশ ব্যবহার করিতে লাগিলেন। বথেষ্ট অর্থ
না দিতে পারায়, মীর কাশিমকে ভর্মনা করিলেন। অর্থাভাবে সৈন্তদের বেজন
দিতে না পারায় সমক তাঁহার সেনাদল ও অন্তশস্ত্র লইয়া ভঙ্গাউদ্দোলার আশ্রয় গ্রহণ
করিল। তারপর সমক নৃতন প্রভ্র আদেশে পুরাতন প্রভ্র শিবির লৃঠন করিয়া
মীর কাশিমকে বন্দী করিয়া ভঙ্গাউদ্দোলার শিবিরে নিয়া গেল। ভঙ্গাউদ্দোলা
নিক্তবেগে বক্সারে নৃত্যগীত উপভোগ করিতে লাগিলেন।

ইতিমধ্যে মেজর মনরো ক্যারন্তাকের পরিবর্তে দেনাপতি নিযুক্ত হইয়া বক্সার অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। আরার নিকটে নবাব দৈত্য তাঁহাকে বাধা দিতে গিয়া পরাজিত হইল। ইংরেজ দেনা বক্সারের নিকট পৌছিলে ভঙ্গাউদ্দোলা যুদ্ধের জন্ত প্রস্তুত হইলেন। ১৭৬৪ গ্রীষ্টান্দেব ২২শে অক্টোবর তারিথের প্রাতে মীর কাশিমকে মৃক্তি দিয়া ভঙ্গাউদ্দোলা ইংরেজদিগকে আক্রমণ করিলেন। যুদ্ধে ইংরেজদের জয় হইল। শাহ আলম অমনি ইংরেজদের সঙ্গে বোগ দিলেন। ভঙ্গাউদ্দোলা ও মীব কাশিম রোহিলথণ্ডে পলায়ন করিলেন। ইংরেজ দৈত্য অবোধ্যা বিধবন্ত করিল। মীর কাশিম কিছুদিন রোহিলথণ্ডে ছিলেন—তাহার পরে সম্ভবত ১৭৭৭ খ্রীষ্টান্দে অতি দরিক্র অবহার দিল্লীর এক জীণ কুটিরে তাঁহার মৃত্যু হয়।

ইংরেজের সহিত মীর কাশিমের যুদ্ধের একটি বিশেষ ঐতিহাসিক শুরুত্ব আছে। পলাশীতে ক্লাইন মীর জাফব ও রায়ত্র্লভের বিশাস্থাতকতার ফলেই জিতিয়াছিলেন—এবং সেথানে বিশেষ কোন যুদ্ধও হয় নাই। কিন্তু মীর কাশিমের সৈক্তনল ইংরেজ সৈক্তের তিন চার গুল বেশী ছিল। তাহারা বীর বিক্রমে যুদ্ধ করিয়াছিল। স্থতরাং তাহাদের পুন: পুন: পরাজয় এই সিদ্ধান্তই সমর্থন করে যে ইংরেজরা সামরিক শক্তি ও নৈপুণো ভারতীয় অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ছিল এবং বাছবলেই বাংলা দেশে রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল।

মীর কাশিমেব পতনের অনতিকাল পরে গভর্নর ভ্যান্সিটার্ট তাঁহার সহজে বাহা লিথিয়াছেন, তাহার সারমর্ম এই: "নবাব কোন দিন আমাদের ব্যবসায়ের কোন্ অনিষ্ট করেন নাই। কিন্তু আমরা প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত অতি সামান্ত ও তুক্ত্ কারণে প্রতিদিন তাঁহার শাসনবাবস্থার পদাঘাত করিয়াছি এবং তাঁহার কর্মচারী- দের যথেষ্ট নিপ্রাহ্ করিয়াছি। বছ দিন পর্যন্ত নবাব অপমান ও লাছনা সহ্ করিয়াছেন, কারণ তাঁহার আশা ছিল যে আমি এই সমূল্য দ্ব করিতে পারিব। তিনি প্রতিবাদ করিয়াছেন, কিন্ত প্রতিশোধ লন নাই।

"এই যুদ্ধের জন্ম বে আমরাই দায়ী—এলিদের পাটনা আক্রমণই বে এই যুদ্ধের কারণ তাহা কেহই অধীকার করিতে পারে নাই। বে কোন নিরপেক্ষ রাজ্ঞি মীর কাশিমের দিক হইতে ঘটনাগুলি বিচার করিবেন, তিনিই বলিবেন বে এলিদের পাটনা আক্রমণ বিশ্বাস্বাতকতার একটি চূড়াস্ক দৃষ্টাস্ক এবং ইহা হইতেই প্রমাণিত হয় 'যে আমরা যে সব সন্ধি ও শাস্তি প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব করিয়াছি তাহা স্থোকবাক্য মাত্র এবং মীর কাশিমকে প্রতারিত কবিয়া তাহার সর্বনাশ সাধনের উপায় মাত্র।

"ষথন আমাদেব সহিত মীর কাশিমের যুদ্ধ বাধিল তথন তিনি ব্যক্তিগত তাৰে কোন সাহস ও বীরত্বের পরিচয় দৈন নাই। কিন্তু তাঁহার সৈক্তদল যে সাহস ও প্রভুক্তকি দেখাইরাছেন হিন্দুছানে তাহার দৃষ্টান্ত খুবই বিরল। তাঁহার রাজ্যের দ্রতম প্রদেশে তাঁহাব কোন প্রজা পাটনার যুদ্ধে পরাজ্যর ও তাঁহার পলায়নের চেষ্টাব পূর্বে বিজ্ঞাহ কবে নাই বা আমাদেব সঙ্গে যোগ দেয় নাই। প্রজারা বে তাঁহাকে ভালবাসিত ইহা তাহারই পরিচয়।

্ "মৃঙ্গেবেব হত্যাকাণ্ডের পূর্বে মীর কাশিম কোন নিষ্ঠ্বতাব পরিচয় দেন নাই।
কিন্তু তিন বংদর পর্যান্ত তিনি যাহা সন্থ করিয়াছিলেন, তাহার কথা এবং জাঁহার
গুকতব ভাগ্য বিপর্যয়ের কথা শ্ববণ করিলে এই নিষ্ঠ্র হত্যাকাণ্ডজনিত অপরাধণ্ড
তত গুকতর মনে হইবে না। ধনসম্পদশালী দেশের আধিপত্য হইতে কপর্দকহীন
ভিখারী অবস্থান্ন প্রাণের জন্ত পলায়ন—এই আকশ্বিক তুর্বটনায় মন্তির বিকৃত হইবার
ফলে ও সাময়িক উত্তেজনার ফলে তিন বংসরের প্রশীভূত অপমানের প্রতিহিংসা
গ্রহণে প্রণোদিত হইয়াই তিনি এই তুর্জার্ব করিয়াছিলেন, এ কথা শ্বরণ করিলে
আমরা ভাঁহার চরিত্র সম্বন্ধে সঠিক ধারণা করিতে পারিব।"

ভ্যান্সিটার্টের এই উক্তি মোটাম্টিভাবে সত্য বলিয়া গ্রহণ করা বায়। কিন্তু
মীর কাশিম যে নিষ্ঠ্ব-প্রকৃতি ছিলেন না ইহা প্রাপুরি স্বীকার করা বায় না। অর্থ
সংগ্রহের জন্ম তিনি বছ নিষ্ঠ্র কার্ব করিয়াছিলেন। রামনারায়ণ ষতদিন
ইংরেদের আপ্রিত ছিলেন মীর কাশিম তাঁহার কোন অনিষ্ট করিতে পারেন নাই।
বে কোন কারণেই হউক, ইংরেজরা বখনই রামনারায়ণকে আপ্রয় হইতে বঞ্চিত্ত

করিল তথনই মীর কাশিম তাঁহার সর্বস্ব লুঠন করিয়া তাঁহাকে বন্দী করিলেন। তারণর ইংরেজদের পদে মুদ্ধে হারিয়া পশায়ন করিবার পূর্বে তিনি কেবল ইংরেজ বন্দীদিগকে নহে, রামনারায়ণ, জগৎ শেঠ, রাজবল্পত প্রভৃতি রাজ্যের কয়েকজন প্রধান প্রধান ব্যক্তিকে নির্মন্তাবে হত্যা করেন। স্বতরাং তাঁহার বিক্লছে নিষ্ঠ্রতাব অভিবোগ একেবারে অস্থীকার করা যায় না।

এই প্রদক্ষে সমসাময়িক মৃদলমান ঐতিহাসিক দৈয়া গোলাম হোসেনের মন্তব্য বিশেষ প্রশিধানবোগ্য। তিনি মীর কাশিমের কয়েকজন বিশিষ্ট সভাসদের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত ছিলেন এবং নবাবের অপকীর্তি ও সংকীতি উভয়েবই উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন:

শ্মীর কাশিম বন্ধীয় দেনানায়ক ও দিপাহীদলের প্রভ্রুক্তিতে বিশাদ করিতেন না বলিয়া, অনেক সময়ে সামাক্ত কারণে অনেকের প্রাণদণ্ড করিতেও ইতন্তত করেন নাই। কিন্ত দেওয়ানী ও ফৌজদারী বিচারকার্যে অথবা পণ্ডিত সমাজের মর্যাদা রক্ষা কার্যে তিনি ধেরপ ন্থায় বিচারেব দৃষ্টান্ত রাথিয়া গিয়াছেন ভাহাতে তাঁহাকে তৎসময়ের আদর্শ নরপতি বলিলেও অত্যুক্তি করা হইবে না। তিনি সপ্তাহে ছই দিবস যথারীতি বিচারাদনে উপবেশন করিতেন। নিমপদস্থ বিচারকগণের বিচার কার্যের পর্যালোচনা করিতেন। স্বয়ং অর্থী, প্রত্যর্থী ও ভাহাদের সাক্ষীগণের বাদাহ্যবাদ অবন করিয়া বিচার কার্য্য সম্পাদনা করিতেন। তাঁহার আমলে কোন রাজকর্মচারী উৎকোচ গ্রহণ করিয়া 'হাঁ'কে 'না' করিয়া দিতে পারিতেন না। জমিদারদিগের উৎপীড়ন হইতে ছুর্বল প্রজাদিগকে রক্ষা করা তাঁহার বিশেষ প্রিয় কার্য মধ্যে পরিগণিত হইয়াছিল। দিরাজউদ্দৌলা বহু ব্যয়ে যে ইমাম বাড়ী প্রস্তুত করিয়াছিলেন, তিনি ভাহার গৃহসক্ষা বিক্রয় করিয়া দরিন্তাদিগকে বিতরণ করিয়া দিয়াছিলেন।"

মীর কাশিম ইংরেজদের হন্তে পদে পদে যে ভাবে লাঞ্ছিত ও অপমানিত হইন্নাছিলেন তাহাতে শতঃই তাঁহার প্রতি আমাদের দহামুভ্তি হয়। কিন্তু শব্দ রাখিতে হইবে বে ইংরেজদের যে সকল কার্বের বিরুদ্ধে তিনি তীব্র প্রতিবাদ ও পুনঃ পুনঃ অভিযোগ করিয়াছেন, বেআইনী হইলেও মীর জাফবের আমল হইতেই তাহা প্রচলিত ছিল। মীরজাফর নবাব হইয়া যে সম্দর পরওয়ানা দিয়াছিলেন তাহাতে বাংলা দেশের অভ্যন্তরে বিনা ভাক কোশানীর বাণিজ্য করিবার অধিকার শীকৃত হইনাছে। আর কোশানীর কর্মচারীরা মীরজাফরের আমল হইতে

এত্রপ অবৈধ বাণিজ্য করিয়াছে এবং নবাবের কর্মচারীরা বাধা দিলে নিজেরাই ভাঁহালের বিচার করিয়া শান্তি দিয়াছে।

মীর কাশিম যথন ইংরেজ কর্মচারীদিগকে ঘূষ দিয়া তাহাদের অহ্পর্রহে
মীরজাফরকে সরাইয়া নিজে নবাব হইয়াছিলেন তথন তাঁহার বোঝা উচিত ছিল
বে আয় হউক অল্যায় হউক ইংরেজ ফে লব হুবোগ হুবিধা পাইয়াছে তাহা কথনও
ত্যাগ করিবে না। বরং নৃতন নৃতন হুবিধার দাবী করিবে। নবাবী লাভের
মূল্যস্বরূপ তিনিও অনেক নৃতন হুবিধা ও অধিকার ইংরেজকে দিতে বাধ্য
হইয়াছিলেন। ইংরেজের বেআইনী ব্যবসায় বন্ধ করিতে হইলে তাহাদের সহিত
ধে সন্ধির ফলে তিনি নবাব হইয়াছিলেন, লেই সন্ধিতেই তাহার উল্লেখ করা উচিত
ছিল। তিনি বেশ জানিতেন ইংবেজ কখনও তাহাতে রাজী হইবে না। সন্ধির
সময়ে এ প্রদন্ধ না তোলায় তিনি প্রকারান্তরে ইহা মানিয়াই লইয়াছিলেন।
ফুতরাং পরে এই বিষয় লইয়া আপত্তি করার স্বপক্ষে মৃক্তি থাকিতে পারে,
কিন্ত আয়ের বা আইনের দোহাই দিয়া নিজেকে সম্পূর্ণ নিরপরাধ ও উৎপীড়িতের
পর্যায়ে ফেলা যায় না।

নিজের প্রান্থ, রাজা ও খন্তরের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া তিনি যে শুক্তরে অপরাধ করিয়াছিলেন তাহা কোন রকমেই ক্ষমা করা ঘাইতে পারে না। কেহ কেহ মনে করেন বাংলাব স্বাধীনতা রক্ষার জন্ত তাঁহার প্রাণপণ চেষ্টা ছারা তিনি তাঁহার অপরাধেব ক্ষানন করিয়াছেন। অবশু সিবাজউদ্দৌলার পরবর্তী নবাবদের সহিত তুলনা করিলে এ বিষয়ে তাঁহাব শ্রেষ্ঠত্ব অবিসংবাদিত। বহিমচন্দ্র মীর কাশিমকে 'বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব' আখ্যা দিয়া বাঙালীর হৃদরে তাঁহাকে উচ্চ স্থান দিয়াছেন। কিন্তু পূর্বে মীব কাশিমের নবাবী সম্বন্ধে যাহা বলা হইয়াছে তাহা শ্ররণ করিলে বলিতে হইবে যে বহিমচন্দ্রের প্রান্ত উপাধি কেবল আংশিকভাবে সত্য। মীর কাশিমের চার বংসর নবাবীর মধ্যে প্রায় তিন বংসর স্বাধীনভাবে তিনি বিশেষ কিছুই করিতে পারেন নাই। তিনি স্বাধীনতা লাভের জন্ত চেষ্টা করিয়াছিলেন; কিন্তু কৃত্তকার্য হইতে পারেন নাই। ১৭৬৩ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে মীর কাশিমকে স্বাধীন নবাব বলিয়া মনে করিবার কোন সম্বন্ত কারণ নাই।

## ৯। মীর কাশিমের পর (১৭৬৪-৬৬)

শীর কাশিমের সহিত যুদ্ধ ঘোষণার সিদ্ধান্ত গ্রহণের পরেই কলিকাতা কাউনসিল তাঁহাকে সিংহাসনচ্যত করিয়া শীরজাফরেক পুনরায় মসনদে প্রতিষ্ঠিত করিতে সংকল্প করেন। তদস্পারে ১৭৬৩ গ্রীষ্টাব্দের ১০ই জুলাই শীরজাফরের সহিত ইংরেজদের এক নৃতন সদ্ধি হয়। শীরজাফর ইংরেজ দৈত্যের ব্যয় নির্বাহার্থ বর্ধমান, মেদিনীপুর ও চট্টগ্রাম জেলা ইংরেজদিগকে দিলেন। ইংরেজদিগকে বিনা ভক্ষে বাংলাদেশে বাণিজ্য করিতে (কেবল লবণের উপর আড়াই টাকা ভক্ষ থাকিবে) অমুমতি দিলেন। ১২,০০০ অখারোহী ও ১২,০০০ পদাতিকের বেশী সৈক্ত না রাখিতে স্বীকৃত হইলেন। হংরেজের একজন প্রতিনিধিকে মূর্ণিদাবাদে স্থায়ীরূপে বসবাস করিতে অমুমতি দিলেন; এবং ইংরেজ কোম্পানীকে ত্রিশ লক্ষ্ণটাকা দিতে রাজী হইলেন। এই সমৃদয় শর্ভের বিনিময়ে ইংরেজগণ মীর কাশিমকে পদ্যুত্ত করিয়া মীরজাফরকে পুনরায় নবাব করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন।

সদ্ধির শর্জ ব্যতীত মীরজাফরের অমুরোধে কোম্পানী আরও কয়েকটি প্রস্তাবে স্বীকত হইল।

- মীরজাফর খোজা পিজকে দৈল্ল বিভাগে এবং মহারাজা নন্দকুমাবকে
   দিওয়ানী বিভাগে নিয়্কু করিতে পারিবেন।
- ২। যদি নবাবের কোন প্রজা বা কর্মচারী কলিকাভায় আশ্রয় গ্রহণ করে, ভবে নবাব দাবী করিলে ভাহাকে (নবাবের নিকট) ফেরৎ পাঠাইতে ইইবে।
- ৩। নবাবের কোন কর্মচারীর বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ থাকিলে ইংরেজ্বরা সরাসরি ভাহার বিচার করিতে পারিবেন না।
- ৪। নবাব ইংরেজ গভর্ণরের নিকট দৈয়-সাহাষ্য চাহিলে অবিলম্বে তাহা পাঠাইতে হইবে এবং ইহার ব্যয় বাবদ নবাবকে কিছুই দিতে হইবে না।

বলা বাহুল্য, এই দ্বিভীয় বার নবাবী লাভের জক্সও নীরজাফরকে সন্ধির শর্জ-জ্মস্থায়ী ত্রিশ লক্ষ ব্যতীত আহও অনেক টাকা দিতে হইল।

মীরজাফর মেজর আাডম্দের সৈক্তদলের সংশ : ৭৬৪ ব্রীষ্টাব্দের ২৪শে জুলাই মুর্লিদাবাদে পৌছিয়া প্রাসাদে বাদ করিতে লাগিলেন। নগরে বিছু গোলযোগ, মারামারি ও লুঠপাঠ আরম্ভ হইল কিন্তু ধনী ও অভিজ্ঞাত সম্প্রদায় স্বন্ধির নিঃশাস্দ ফেলিলেন এবং যথারীতি নৃতন নবাবের দরবারে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে অভিনশ্দন জানাইলেন।

भीत जायन हैरातक रेमाखन मरक भारत्मात भीक्रिक्स अवर स्वांतातीत मनक পাইবাব অন্ত ওলাউদৌলার দলে গোপনে কথাবার্তা চালাইতে লাগিলেন। বাদশাহকে বার্ষিক ২৬ লক্ষ এবং উজীয়কে ২ লক্ষ টাকা দিবার শর্তে তিনি व्यार्थिত वामनाही मनम व्याख इट्टानन । किन्नु टेश्टाइक कांप्रेनिमन हेटा असूरवाहन করিলেন না। ওঙ্গাউন্দৌলা ও বাদশাহের সহিত এরূপ গোপন কথাবার্ডায় সন্দিহান হইয়া ইংরেজরা মীরজাফরের অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাঁহাকে পাটনা ত্যাগ করিয়া কলিকাতায় আদিতে বাধ্য কবিল। তারণর বক্সার যুদ্ধের পর শাহ আলম উজীরের সঙ্গ ত্যাগ করিয়া বারাণদীতে অবস্থান করিতেছিলেন। মীরজাফর ইংরেজনের অন্তমতি লইয়া তাহার নিকট স্থবাদারীর আবেদন জানাইয়া লোক পাঠাইলেন। বাদশাহ এই আবেদন মঞ্জুর কবিয়া স্থবাদারীর সনদ ও থিলাৎ পাঠাইলেন ( জাতুয়ারী, ১৭৬৫)। অল্পদিনের মধ্যেই মীরন্ধাফরের গুরুতর পীড়া হইল। মৃত্যু আদর জানিয়া তিনি ইংরেজ কর্মচারী ও প্রধান প্রধান ব্যক্তির সমূথে নাবালক পুত্র নজমুদ্দৌল্লাকে উত্তরাধিকাবী ঘোষণা করিয়া তাহাকে মসনদে বদাইলেন এবং নন্দ্রুমাবকে ভাহার দিওয়ান মনোনীত করিলেন। ১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দের ৫ই ফেব্রুয়ারী মীরজাফবের মৃত্যু হইল। কথিত আছে বে মৃত্যুর অনতিকাল পূর্বে তিনি মহারাজা নন্দকুমারের অন্থবোধে মুর্শিদাবাদের নিকটবর্তী কিরীটেশরীর মন্দির হইতে দেবীর চরণামুত আনাইয়া পান করিয়াছিলেন।

মীরজাফরের মৃত্যুর পব ইংরেজ কাউনসিল নজম্দৌলাকে এই শর্ডে নবাব করিলেন যে তিনি নামে নবাব থাকিবেন, কিন্তু সমস্ত শাসনক্ষমতা একজন নাম্নেৰ-স্থবাদারের হত্তে থাকিবে। ইংরেজের অন্থমোদন বাতীত তিনি কোন নাম্নেৰ স্থবাদার নিযুক্ত বা বর্থান্ত করিতে পারিবেন না। অর্থাৎ পরোক্ষভাবে ইংরেজই বাংলার শাসনভার গ্রহণ করিল। এই শর্ডে নবাবী করিবার জন্তু নজমুদৌলা ইংরেজ গভর্ণর ও অক্সান্ত সদস্তগণকে প্রায় চৌদ্ধ লক্ষ্টাকা উপঢৌকন দিলেন।

অতঃপর গভর্নর ভ্যান্সিটার্ট অন্থগত বাদশাহ শাহ আসমকে অবোধ্যা প্রদেশ দান করিবেন, এইরূপ প্রতিশ্রুতি দিলেন। কিন্তু শীঘ্রই তাঁহার স্থানে ক্লাইব পুনরায় গভর্ণর হইরা কলিকাতায় আসিলেন (মে, ১৭৬৫ এটান্ব )। তিনি এই ব্যবস্থা উন্টাইরা ভ্রমাউন্দোলার সঙ্গে সদ্ধি করিলেন। তাঁহাকে তাহার রাজ্য ফিরাইরা দেওরা হুইল, বিনিময়ে তিনি নগদ ৫০ লক্ষ টাকা এবং এলাহাবাদের উপর অধিকার ছাড়িয়া দিলেন। তারপর ক্লাইব শাহ আলমের সহিত সদ্ধি করিলেন। এলাহাবাদ ও চতুম্পার্থবর্তী ভূখণ্ড শাহ আলমকে দেওয়া হইল। তংশরিবর্তে বাদশাহ ইংরেজ কোম্পানীকে বাংলা, বিহার ও উড়িয়ার দিওয়ান নিষ্কু করিয়া এক ফ্বমান দিলেন। নবাবের সহিত সদ্ধির ফলে বাংলার সৈম্ভক্ত ও শাসনক্ষমতা পূর্বেই ইংরেজের হন্তগত হইয়াছিল।

দিওয়ানী পাইবার পর রাজস্ব আদায়ের ভারও ইংবেজরা পাইল। স্থির হইল বে প্রতি বংসর আদায়ী রাজস্ব হইতে মূর্নিদাবাদের নাম-সর্বস্থ নবাব ৫৩ লক্ষ এবং দিল্লীর নাম-সর্বস্থ বাদশাহ ২৬ লক্ষ টাকা পাইবেন। বাকী টাকা ইংরেজরা ইচ্ছামত ব্যন্ন করিবে। নবাবের বার্ষিক বৃত্তি কমাইয়া ১৭৬৬ খ্রীষ্টাব্দে ৪১ লক্ষ এবং ১৭৬৯ খ্রীষ্টাব্দে ৩২ লক্ষ করা হইয়াছিল। প্রকৃতপক্ষে বাংলার নবাবী স্থামল ১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দেই শেষ হইল।

### प्रभग्न भतिएकप

# মুসলিম যুগের উত্তরার্বের রাজ্যঞাসনব্যবস্থা

#### ক। বারো ভুঞার যুগ

জাহালীরের রাজত্বে এবং স্থবাদার ইসলাম থার কঠোর নীভিতে, বাংলায় মৃখল শাসনপ্রণালী দৃচরূপে প্রভিত্তিত হয়। আকররেব হত্তে দাউদ থান কররানীর পরাজয়ের পরে প্রায় চলিশ বংসর পর্যন্ত বাংলায় কোন শৃষ্ণলাবদ্ধ শাসন প্রণালী ছিল না। বারো ভূঞা নামে পবিচিত বাংলার জমিদাবগণ স্বেচ্ছামত নিজের নিজের বাজ্য শাসন কবিতেন। স্বতরাং ইহা বারো ভ্ঞার যুগ বলা ঘাইতে পারে। পরবর্তীকালে বাঙালীর কল্পনায় এই যুগ এক নৃতন রূপে চিত্তিত হইয়াছে। মৃঘলদের সক্রে বারো ভূঞার সংঘর্ষ বাঙালীর স্থানীনতা রক্ষার যুদ্ধ বলিয়া কল্পিত হইয়াছে এবং বাংলায় যে সকল জমিদার মৃঘলদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের অপূর্ব বীবত্ব ও স্থদেশপ্রেম রঙীন কল্পনায় রঞ্জিত হইয়া সাহিত্যে ও বাঙালীব মনে উচ্ছেল রেথাপাত করিয়াছে।

বারো ভূঞাদেব প্রায় সকলেই এই যুগসন্ধির অরাজকতার স্থবোগ লইয়া বাংলাব নানাস্থানে স্বীয় আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। ইহারা কোন প্রাচীন বংশের প্রতিনিধি নহেন এবং নিজেব সম্পত্তি রক্ষার জন্তই বৃদ্ধ করিয়াছিলেন। ইহাদের কেহ কেহ অসাধারণ বীরত্ব দেখাইয়াছেন, কিন্তু বাঙালীর কল্পায় বাহারা বীর বলিয়া খ্যাভি লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই ইহার বোগ্য নহেন। প্রতাপাদিত্য অতুলনীয় বীর ও দেশপ্রেমিক বলিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছেন। কিন্তু তিনি কোন যুদ্ধেই বীরত্ব দেখাইতে পারেন নাই এবং বাঙালী জমিদার-দের বিরুদ্ধে যুদ্ধে মুঘ্ল স্থবাদারকে সাহায্য করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন। বাহারা বীরত্ব দেখাইয়াছিলেন—ইম্পা থাঁ, উসমান প্রভৃতি—তাঁহাদের অধিকাংশই মুসলমান। যে অর্থে মুঘ্লেরা বাংলায় বিদেশী, সে অর্থে এই সব পাঠানেরাও বিদেশী। পাঠানেরাও হিন্দুদের উপর অত্যাচার কম করেন নাই এবং স্থার্থের খাতিরে বাংলার ছিন্দুদের সহিত একত্ব হইরা সাধারণ শত্রু মুঘ্লের বিরুদ্ধে করিয়াছেন। স্বতরাং বারো ভূঞার মুগ হিন্দুমুসলমানের ঐক্যের উপর প্রতিষ্ঠিত

वांडामी कांजित वितमी मूचम मक्तत्र आक्रमम इट्टेंड त्मरमात दांधीनजा तक्मार्ख সংগ্রামের যুগ—এরপ মনে করিবার কোনই কারণ নাই। মুঘলরা বাংলা দেশ অধিকার না করিলে হয় বারো ভূঞার অরাজকভার যুগই চলিত, নয় ভো কোন মুদলমান জ্বমিদার বাংলায় একচ্ছত্ত আধিপত্য স্থাপন করিয়া আবার পাঠান যুগের প্রবর্তন করিত। কারণ কোন হিন্দুকে যে মুসলমানেরা রাজা বলিরা স্বীকার করিত না, হিন্দু রাজা গণেশ ও তাঁহার মুসলমান ধর্মাবলম্বী পুত্রের ইতিহাস স্মরণ করিলেই সে বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকে না। মূর্নিদ কুলী থার সময় হইতে বাংলার মুসলমান নবাৰগৰ বাংলা দেশেই স্থায়িভাবে বসবাদ করিতেন। দিরাজউদ্দৌল্লা. মীর কাশিম প্রভৃতিকেও বাঙালীরা ইংরেজের বিরুদ্ধে বাংলা দেশের স্বাধীনতা রক্ষার সংগ্রামের নায়ক বলিয়া কল্পনা করিয়াছেন। ঐতিহাসিক তথ্যের দিক দিয়া পাঠান জমিদারদের মুঘল শক্তির সহিত যুদ্ধের সঙ্গে ইহার কোন প্রভেন নাই। সপ্তদশ শতাব্দীতে যে মুঘলরাজ বিদেশী শত্রু বলিয়া পরিগণিত হইত— ভাছারাই অষ্ট্রাদশ শতাব্দীতে পাঠান জমিদারদের ন্যায় বাংলার স্বাধীনতা সংগ্রামে স্বদেশ-প্রেমিক বলিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছে। এই ছুইয়ের তুলনা করিলেই দেখা ষাইবে বে জাতীয়তা এবং স্বাধীনতার সংগ্রামের দিক দিয়া বারো ভূঞার যুগের সহিত নবাৰী আমলের বাংলার যুগের বিশেষ কোন প্রভেদ নাই। সিরাজউদ্দৌলা ও মীর কাশিমের বিরুদ্ধে বাঁহারা ইংরেজের সহিত চক্রান্ত করিয়াছিলেন, তাঁহাদের অধিকাংশই ছিলেন হিন্দু। স্থতরাং হিন্দু-মুদলমানের একোর উপর প্রতিষ্ঠিত বাদালী জাতির স্বাধীনতা সংগ্রামের কল্পনা মুঘল যুগের প্রারম্ভের ক্ষেত্রেও বেরূপ, ইংরেজ আমলের প্রথম ভাগের ক্ষেত্রেও সেরূপ অলীক ও সম্পূর্ণরূপে অনৈতি-হাসিক।

#### थ। भूचल नामनक्षणानी

মুখল সাম্রাজ্য কয়েকটি স্থবায় (প্রদেশে ) বিশুক্ত ছিল এবং প্রতি স্থবার শাসন প্রশালী মোটাম্টি এক রকমই ছিল। ব্রিটিশ বুগের বাংলা প্রদেশ অপেকা স্থবে বাংলা অধিকতর বিশুভ ছিল। পূর্ণিয়া ও ভাগলপুর জিলার কতক অংশ এবং প্রীহট্ট জিলা বাংলা স্থবার অন্তর্গত ছিল। চট্টগ্রাম জিলা প্রথমে আরাকান রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। ১৬৬৬ ব্রীষ্টাব্দে ইছা স্থবে বাংলার সহিত মুক্ত হয়। প্রত্যেক প্রদেশেক একজন স্থবাদার বা প্রধান শাসন কর্তা এবং জারও কয়েব-জন উচ্চপদ্স্থ কর্মচারী নিযুক্ত হইতেন। সাধারণ রাজস্বের জন্ম দিওয়ান, সামরিক বার নির্বাহের জন্ম বধ্নী—এই ছই বিভাগের অধ্যক্ষ ছিলেন এবং তাঁহারা অনেক পরিমাণে স্থবাদারের যথেচ্ছ ক্ষতা নিয়ন্ত্রিত করিতেন। বকাইনবিশ নামে একজন কর্মচারী প্রাদেশিক সমন্ত ঘটনার বিবরণ সোজাম্বজি বাদশাহের নিকট পাঠাইতেন। স্থবাদার সম্বন্ধে সমন্ত খুঁটিনাটি বিবরণ এইভাবে বাদশাহের কাছে পৌছিত। এই কয়জন কর্মচারীই বাদশাহ কর্তৃক নিযুক্ত হইতেন এবং পরস্পরের কার্যে ক্ষমতার অপবাবহার অনেকটা সংঘত করিতে পারিতেন। নিয়তর কর্মচারীদের মধ্যে কতক ছিলেন বাদশাহী মনসবদার—ইহারা স্থবাদারের নিয়ুক্ত কর্মচারীদের অপেক্ষা অধিক সম্মানের দাবী কবিতেন এবং প্রয়োজন হইলে স্থবাদারের বিরুদ্ধে বাদসাহের নিকট অভিযোগ করিতে পারিতেন। কোন গুক্তর বিষয় উপস্থিত হইলে স্থবাদারকে বাদশাহের উপদেশ, নির্দেশ্ ও মতামত লইতে হইত। কোন স্থবাদার ইহা না করিয়া বেশী রকম স্থাধীনতা অবলম্বন করিলে বাদশাহ তাঁহার বিরুদ্ধে কঠোর পরওয়ানা জারি কবিতেন এবং কথনও কথনও স্থবাদারের কার্য তদস্ত করিবার জন্ম রাজধানী হইতে উচ্চপদ্স্থ কোন লোক পাঠাইতেন।

স্থবাদারের অধীনস্থ কর্মচারীদের উন্নতি অবনতি বাদশাহের উপর নির্জর করিত। অবশ্য স্থবাদারের নিকট হইতে প্রত্যেকের কার্য সম্বন্ধে রিপোর্ট যাইত। স্থবাদারদের উপর কড়া আদেশ ছিল বে রিপোর্টে যেন থাটি সত্য কথা বলা হয় এবং ইহা কোন রকম পক্ষপাতিত্ব দোবে হুট না হয়। কিন্তু কর্মচারীরাও অনেক সময় অন্য লোক দিয়া বাদশাহের নিকট স্থপারিস করাইতেন এবং বাদশাহের দরবারে উপহার বা পেশকাশ পাঠাইতেন। মির্জা নাথান নিজের পদোর্মতির জন্ম সম্রাট জাহান্দীরকে উপঢোকন-স্বন্ধপ হতী ও অন্যান্য যে জ্ব্যাদি পাঠাইয়াছিলেন, তাহার মূল্য ছিল ৪২, ০০০ টাকা।

ভূমির রাজস্বই ছিল স্থবার প্রধান আয়। মোটাম্টি তিন শ্রেণীর জমি ছিল।
প্রথম, থালিনা শরিষা অর্থাৎ প্রভাক্ষভাবে সরকারের অধীন। বিভীয়, কর্মচারীদের
ব্যন্ন নির্বাহের জন্ম-জায়নীর। তৃতীয়, প্রাচীন জমিদার অথবা সামস্করাজার জমি।

থালিসা জমির থাজনা কথনও কথনও সরকারী কর্মচারীরাই আদাম করিছেন কিছ বেশীর ভাগ ইজারাদারেরাই আদাম করিত। নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা দিবার অদীকারে ইহারা এক একটা প্রগ্না ইজারা লইত। বি তীয় শ্রেণীর জমির কতকটা কর্মচারীর ব্যক্তিগত আর কতকটা চাকরাণ জমির মত কর্মচারীদিগকে বেতনের পরিবর্তে দেওয়া হুইত।

বারো ভূঞা বা পাঠান যুগের অক্সান্ত যে সকল স্বাধীন রাজা মুখলের বস্ততা শ্বীকার করিয়াছিলেন, তাঁহারা ভূতীয় শ্রেণীভূক্ত ছিলেন। তাঁহারা অনেকেই তাঁহাদের পূর্বতন সম্পত্তি পূরাপুরি বা আংশিকভাবে ভোগ করিতেন এবং নির্দিষ্ট পাজানা দিতেন। আভ্যন্তরিক শাসন বিষয়ে তাঁহাদের ঘথেট ক্ষমতা ও অনেক পরিমানে স্বাধীনতা ছিল। অধীনস্থ জমিতে শাস্তিরক্ষা, বিচার করা প্রভৃতি অনেক ক্ষমতা তাঁহাদের ছিল।

#### গ। নবাবী আমলের শাসনপ্রণালী

মূর্নিদ কুলী থানের সময় হইতে এই ব্যবস্থার অনেক পরিবর্তন হয়। তিনি দিওয়ান হইয়া যথন বাংলায় আসিলেন, তথন প্রায় সমস্ত থাস জমিই কর্মচারীদের ভারগীরে পরিণত হইয়াছে। জমিদারদের মধ্যেও অনেকেই অলস, অকর্মণ্য ও বিলাসী হওয়ায় নিয়মিত রাজস্ব দিত না। তিনি এই উভয় প্রকার জমিব বাজস্ব আদারের জন্মই নৃতন ইজারাদার নিযুক্ত করিলেন। জমিদাব নামে মাত্র রহিলেন, কিছ ইন্সারাদারদের হাতেই তাঁহাদেব রাজ্য আদায়ের ভার পড়িল। ইন্সারাদারেরা ৰে রাজস্ব আদায় করিতেন, তাহার জন্ত পূর্বেই তাঁহাদিগকে জামিন স্বরূপ মোটা-মৃটি সেই টাকার পরিমাণ কড়াবী থত সই করিয়া দিতে হইত। সংগৃহীত রাজন্মের এক অংশ তাঁহাবা পাইতেন। পূর্বেকার মুসলমান ইজারাদারেরা রাজস্ব আদায় করিয়াও ল্লাঘ্য টাকা জমা দিতেন না-অধিকাংশই আল্ফাৎ করিতেন। এইজন্ত মূর্ণিদ কুলী থান বেশীর ভাগ হিন্দুদের মধ্য হইতেই নৃতন ইঞ্চারাদার নিষ্ক্ত করিতেন। এই নূতন ব্যবস্থার ফলে প্রাচীন জমিদারের। প্রায় পুপ্ত হইল এবং নৃতন ইঞ্জারাদারেরা তাহাদের স্থান অধিকার করিয়া দুই জিন পুরুষের মধ্যেই রাজা, মহারাজা প্রভৃতি উপাধি পাইলেন। এইরূপে বাংলা দেশে নৃতন এক হিন্দু चिकां निर्मात्य रही हरेग। हेश्तक वृत्त नर्फ कर्न क्यांगित्मत हित्रवांगी বন্দোবন্তের ফলে অস্তাদশ শতাব্দীর এই সব ইজারাদারের বংশবরেরাই উত্তরাধিকার পুত্তে জমিদার বলিয়া পরিগণিত হুইলেন। পরবর্তী কালের নাটোর, দীবাপতিয়া. মুক্তাগাছা প্রভৃতি স্থানের প্রবল জমিদারগণের উৎপত্তি এই ভারেই হইরাছিল

শ্বত বর্ধমান, কৃষ্ণনগর, স্থাদ, বীর্জ্য, বিষ্ণুপুর প্রাভৃতির শমিদারগণ মুর্ণিদ কৃষী থানের সমরের পূর্ব হইতেই ছিলেন। কুচবিহার, ত্রিপুরা ও করন্তিরা—এই তিনটি পুরাতন রাজ্য স্বাধীনতা হারাইয়া নবাবের বশুতা স্বীকার করিয়া করদ রাজ্যে পরিণত হইয়াছিল।

সকল জমিদারই সম্পূর্ণরূপে মুঘল স্থাদারের আত্মগত্য স্থীকার করিত। কেবলমাত্র দীতারাম রায় ছিলেন ইহার ব্যতিক্রম এবং পুরাতন বারো ভূঞাদের মতনই স্বাধীনচেতা। তাঁহার পিতা ভূষণার মুদলমান ফৌজদাবের অধীনে একজন সামান্ত রাজস্ব-আদায়কারী ছিলেন। সীতারাম প্রথমে বাংলার স্থবাদারের নিকট হইতে নলদি ( বর্তমান নড়াইল ) পরগনার রাজস্ব আধায়ের ভার পান ( ১৬৮৬ এীষ্টাব্দ )। কথা ছিল যে তিনি নিয়মিতভাবে স্থবাদারের প্রাণ্য রাজস্ব দিবেন এবং বিদ্রোহী আফগান ও দস্কার দল হইতে ঐ অঞ্চল রক্ষা করিবেন। তাঁহার সভতা ও দক্ষতার ফলে বাংলার অ্রবাদার আরও কডকগুলি পরগণার রাজস্ব আদায়ের ভারও তাঁহার হাতে দেন। এইভাবে দীতারাম একদল দৈল দংগ্রহ করেন। তিনি স্থবাদারকে নিয়মিত টাকা পাঠাইয়া সম্ভুষ্ট রাখিতেন এবং প্রবাদ এই যে, তিনি দিল্লীর বাদশাহকে উপঢৌকন পাঠাইয়া রাজা উপাধি গ্রহণের ফরমান লাভ কবেন। তাঁহার খ্যাতি ও প্রতাপে আকৃষ্ট হইন্না বহু বা**ন্দানী দৈল তাঁ**হার **দহিত** যোগ দেয় এবং তিনি ভূষণা হইতে দশ মাইল দ্বে মধুমতী নদীর তীরে বাগ<del>ভানী</del> গ্রামে এক স্থরক্ষিত তুর্গ নির্মাণ করিয়া দেখানে রাজধানী স্থাপন করেন। কথিত আছে যে, একজন ম্দদমান ফকীরের অহ্বরোধে তিনি নৃতন রাজধানীর নাম রাথেন মহম্মণপুর। এবং অনেক মন্দির, স্থরম্য হর্ম্য, প্রাদাদ প্রভৃতি নির্মাণ এবং वृह९ वृह९ नीचि कांगिरेम्रा हेरात्र भीत्रव छ मोन्नर्व वृद्धि करत्रन । श्रथरम स्वानात्र ইব্রাহিম খানের (১৬৮৯-১৬৯৭) তুর্বলতা ও অকর্মণ্যতা এবং পরে স্থবাদার আজিমুস্দানের সহিত মূর্লিন কুলী খানের কলহের হুযোগ লইয়া তিনি পার্শ্বতী জমিদারদিগের ধনসম্পত্তি লুঠ করেন এবং সরকারী রাজস্ব দেওয়া বন্ধ করেন। অবশেষে ১৭১৩ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ছগলীর ফৌজনারকে হত্যা করেন। এইবার মুর্শিদ কুলী খান সীতারামের শক্তি ও উদ্ধত্য সহদ্ধে সচেতন হইয়া তাঁহাকে দমন করিবার জন্ত ভূবণার ফৌজনারকে একদল দৈল্লসহ পাঠাইলেন। পার্ঘবর্তী জমিদারদের সেনারলও অবাদারের ফৌজের সহিত যোগ দিল। এই মিলিড বাহিনীর সহিত মুদ্ধে দীতারাম পরাজিত ও সপরিবারে বন্দী হইলেন এবং তাঁহার

রাক্ষধানী ধ্বংস করা হইল। এইরূপে বাংলার শেষ হিন্দু রাজ্যের পতন হইল। উপক্রাসিক বহিষ্ঠক্র সীডারাষকে অষর করিয়া গিয়াছেন।

যে সকল জমিদার নিয়মমত রাজস্ব দিতেন মূর্শিদ কুলী থান তাঁহাদের প্রতি সদম ব্যবহার করিতেন এবং কোন উপরি পাওনার দাবী করিতেন না। কিছ নির্ধারিত তারিথে রাজ্য জয়া দিতে না পারিলে তিনি রাজ্য-বিভাগের কর্মচারী ও জমিদারদের উপর অকথ্য অত্যাচার করিতেন। তাঁহাদিগকে কাছারীতে বন্ধ করিয়া রাখা হইত। খাভ বা পানীর কিছুই দেওয়া হইত না। এ রুদ্ধ কক্ষেই মলমূত্র ত্যাগ কবিতে হইত। অনেক সময় মাথা নীচু ও পা উপরের দিকে করিয়া ভাঁহাদিগকে ঝুলাইয়া রাখিয়া বেত্রাঘাত করা হইত। বিঠাপুর্ণ গর্ডে তাহাদিগকে ডুবাইয়া রাখা হইত, এই গর্ভের নাম দেওয়া হইয়াছিল বৈকুঠ! অনেক সময় খাজনা দিতে না পারার অপরাধে হিন্দু আদিল, জমিদার প্রভৃতিকে স্বীপুত্রসহ মুসলমান ধর্মে দীক্ষিত করা হইত। বলা বাহুলা যে এই দব আসিল ও জমিদারগণও প্রজাদের উপর নানা রকম অত্যাচার করিয়া থাজনা আদায় করিতেন। বাদশাহের দববারে এই সব অত্যাচারের কাহিনী পৌছিত, কিন্তু কোন প্রতিকার হইত না। ওঙ্গাউদ্দীন নবাব হইয়া বন্দী জমিদারদিগকে মুক্তি দিলেন এবং মুর্ণিদ কুগীর যে তুইজন অহুচর পূর্বোক্তরূপ নিষ্ঠুর অত্যাচার করিত, তদন্ত করিয়া তাহাদের দোষ দাবান্ত হইলে পর তাহাদের সমস্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত ও প্রাণদণ্ডের আদেশ দিলেন।

ম্শিদ কুলী থান রাজন্তের পরিমাণ অনেক বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। ইহার ফলে প্রজাদের করভার অসম্ভব রকম বৃদ্ধি পাইল। ইহাতে তাহাদের তুর্দশার অস্ত ছিল না। ওদিকে প্রতি বৎসর ম্শিদ কুলীর কোষাগারে বহু অর্থ সঞ্চিত হইত। শুক্ষাউদ্দীনের আমলেও মোট রাজন্তের পরিমাণ পূর্বের স্থায় ১,৪২,৪৫,৫৬১ টাকা ছিল। কিন্তু তিনি অতিবিক্ত কর (আবওয়াব) বাবদ ১৯,১৪,০৯৫ টাকা আদায় করিতেন।

মুর্শিদ কুলী থানের প্রতিষ্ঠিত নবাবী আমলে বাংলার হিন্দু জমিদারদের উৎপত্তি ছাড়াও আর একটি গুরুতর পরিবর্তন ঘটিয়াছিল। বাদশাহী আমলে স্থবাদাব, উচ্চপদত্ব কর্মচারীরা ও মনসবদারগণ দিল্লী হইতে নিযুক্ত হইয়া আসিত এবং নির্দিষ্ট কার্যকাল শেষ হইলেইবাংলা দেশ ত্যাগ করিয়া চলিয়া ঘাইত। কিন্তু নবাবী আমলে বংশাস্কুমিক 'আজীবন স্থবাদারেরা বাংলা দেশের্ট চির্ম্বায়ী বাসিন্দ'

হাইলেন। দিল্লীর দরবারের সঙ্গে বোগস্ত্র ছিন্ন হওরার কলে বাংলার অধিবাসীরাই সরকারী সকল পদে নিযুক্ত হইলেন। মূর্লিদ কুলী থান গুণের আদর করিতেন এবং তাঁহার আমলে বান্ধান, বৈন্ধা, কায়ন্থ প্রভৃতি শ্রেণীর হিন্দৃগণ উত্তমন্ধণে ফার্সী ভাষায় অভিজ্ঞতা অর্জন করিয়া কর্মকুশলতার ফলে বহু উচ্চপদ অধিকার করিছে লাগিলেন। এইভাবে মূশলমান বৃগে সর্বপ্রথম হিন্দুদের মধ্যে এক্ সন্ত্রান্থ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উত্তব হইল। ইহাদের কেহ কেহ নবাবের অন্থগ্রহে জমিদারী লাভ করিয়া অথবা কার্বে বিশেষ দক্ষতা দেখাইয়া বহু ধন অর্জন করিয়া রাজা, মহারাজা প্রভৃতি খেতাব পাইলেন। জগৎ শেঠের ল্লায় ধনী হিন্দুরাও ক্রেমে নবাবের দরবারে প্রপ্রতিটা লাভ করিলেন। মূর্শিদ কুলী থানের পরবর্তী নবাবেরাও এই নীতি অন্থসরণ করাম অন্তাদশ শতান্ধীর প্রথমার্ধে এক হিন্দু অভিজ্ঞাত সম্প্রান্ধের স্তৃতি হইল।

মূর্শিদ কুলীর অধীনে ধোল জন খুব বড় জমিদার ছিলেন এবং ৬১৫টি পরগণার খাজনা তাঁহারাই আদায় করিতেন। ছোট ছোট জমিদার ও তালুকদারদের হত্তে আরও প্রায় ১৬০০ পরগণার থাজনা আদায়ের ভার ছিল। ছোট
বড জমিদারদের প্রায় তিন চতুর্থাংশ এবং তালুকদারদের অধিকাংশই হিল্পু ছিল।
আজকাল হিলুদের মধ্যে দন্তিদার, সরকার, বক্দী, কাম্নগো, চাকলাদার, তরফদার,
লস্কর, হালদার প্রভৃতি উপাধিধারীদের পূর্বপুক্ষগণ মূর্শিদ কুলীর আমলে বা তাঁহার
পরবর্তী কালে এ সকল রাজকার্যে নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

নবাব আলীবর্ণীর আমলে • হিন্দুদের প্রতিপত্তি আরও বাড়িয়া ষার।
মূর্ণিদ কুলী খানের বংশকে সরাইয়া তিনি নিজে নবাবী পদ লাভ করিয়াছিলেন,
এই জন্ম সম্রান্ত মুসলমানেরা তাঁহার প্রতি সদয় ছিল না। স্বভরাং তিনি আজ্বরক্ষার্থে হিন্দুদিগকে উচ্চপদে নিযুক্ত করিতেন। ইহারাও তাঁহার খুব অফুগত
ছিল এবং ইহাদের সাহায়্য তাঁহার রাজ্যের স্থিতি ও শক্তিবৃদ্ধির অক্সতম কারণ।
ইহাদের মধ্যে জানকীরাম, চুর্লভরাম, দর্পনারায়ণ, রামনারায়ণ, কিরীট্টাদ, উমিদ
রায়, বিরুদ্ধে, রামরাম সিং ও গোকুলটাদের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগা।
অনেক হিন্দু উচ্চ সামরিক পদেও নিযুক্ত হইয়াছিলেন এবং কেহ কেহ সাতহাজারী
মনসবদার পদে উরীত হইয়াছিলেন। অনেক হিন্দু সেনানায়ক উড়িয়্লার যুদ্ধে
এবং আফগান বিজ্ঞাহ দমন করিতে আলীবর্দীকে বিশেষ সাহায়্য করিয়াছিলেন।

কিন্ত তথাপি হিন্দু জমিনারেরা মুগলমান নবাবীর প্রতি সন্তই ছিলেন না।
ভারতচন্দ্রের অরণামল্ল প্রছের স্চনার কৃষ্ণচন্দ্রের লাখনাকারী আলীবর্দীর বিরুদ্ধে

শনভোব পরিক্ট হইয়া উঠিয়াছে। ১৭৫৪ জ্রীষ্টান্দে লিখিত একথানি পজে কোম্পানীর একজন ইংরেজ কর্মচারী ভাঁহার এক বন্ধুকে লিখিয়াছেন বে 'হিন্দু রাজা এবং প্রজা সকল শ্রেণীর লোকই মুগলমান শাসনে অসভ্তই এবং মনে মনে ভাহানের দাসত্ব হইতে মৃক্তি লাভের ইচ্ছা পোষণ করে এবং ইহার স্থযোগ সন্ধান করে।'

वच्च **এই यूरा कि हिन्मू कि मूगनमान का**हांत्र उपायम ता नवारवद व्यक्ति কোন ভক্তি বা ভালবাসার পরিচয় পাওয়া যায় না। সরফরাজ নবাবীর জন্ত তাঁহার পিভার সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন। মুশিদাবাদের শেঠেরা नवाव मत्रक्षत्रात्कत्र विकृत्य वर्षमञ्च कतिया व्यामीवर्गीत्क मिःशामत वमारेश्राहित्मन, শাবার শালীবর্দীর দৌহিত্ত ও উত্তরাধিকারী দিরাজউদ্দৌলার বিরূদ্ধে বড়বন্ত করিয়া মীর জাফরকে দিংহাদনে বদাইলেন। মীর জাফরের প্রতি অনেক জমিনারই অসম্ভষ্ট ছিলেন। মীর কাশিম বহু হিন্দু জমিদারকে সন্দেহের চক্ষে দেখিতেন এবং অনেককে নির্মমরূপে হত্যা করেন। হিন্দু জমিদারেরাও তাঁহার প্রতি বিরূপ ছিল। বহু হিন্দু জমিদার ও মুদলমান সেনানায়ক মীর কাশিমের সহিত বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছিলেন। দেশের এই অবস্থার জন্ম শাসনপ্রণালীই যে অনেক পরিমাণে দায়ী, ভাহা অস্বীকার করা কঠিন। অতিরিক্ত করভারে প্রপ্রীড়িত জমিদার ও প্রজাদের মনে সর্বদাই অসম্ভোষের আগুন জলিত—নবাবের ব্যবহার তাহাতে ইন্ধন যোগাইত। অন্থিরমতি স্বেচ্ছাচারী নবাব কথন কাহার কি সর্বনাশ করেন সেই ভয়েই দকলে অন্থির থাকিত। মূর্নিদ কুলী থান যে কোন কোন দময়ে স্থণিত উপায়ে জমিদারদিগের নিকট হইতে টাকা আদায় করিতেন, তাহা পূর্বেই বর্ণিত হইয়াছে। এ যুগের অন্ততম শ্রেষ্ঠ নবাব আশীবর্দী উড়িয়ায় যে অত্যাচার করিয়া ছিলেন ( বিশেষত ভ্বনেশরে ), হিন্দুধর্মের উপর বে দৌরাত্ম্য করিয়াছিলেন, তাহা ভারতচন্দ্র কমেকটি পংক্তিতে বর্ণনা করিয়াছেন। "এই ছুরাছ্মা ধ্বনের" দৌরাত্ম্য দেখিয়া নন্দী:

> "মারিতে লইলা হাতে প্রলম্বের শূল। করিব ধবন সব সমূল নিমূল।"

কিন্ত শিব বারণ করিলেন, বলিলেন মারাঠারাই এই অভ্যাচারের শান্তি দিবে। কবি লিথিয়াছেন বাংলায় মারাঠাদের অভ্যাচার নবাবের চুম্বভিরই ফল:

> "পুঠিয়া ভূবনেশ্বর ববন পাতকী। সেই পাপে ডিন হ্ববা হইল নারকী।"

১৭০২ খ্রীষ্টাবে অর্থাৎ আলীবর্দীর জীবিতকালেই এই গ্রন্থ রচিত হইরাছিল। স্থতরাং তিনি বে হিন্দুদিগের খ্ব প্রিয় ছিলেন না, তাহা সহজেই অন্নদান করা যায়।

মুখল সাম্রাক্তা হইতে খাতয়া ও খাধীনতা লাভ করিবার পর বাংলার বে 
নব নবাব রাজ্য করিয়ছিলেন তাঁহাদের মধ্যে মুর্নিদ কুলী ও খালীবর্দীই
বে সর্বপ্রেষ্ঠ, তাহাতে সন্দেহ নাই। অবচ তাঁহারাও প্রজাগণের গ্রছা ও
বিখান অর্জন করিতে পারেন নাই। আঁহাদের তুননার অন্ত তিনজন নবাব
শাসন ব্যাপারে নিতান্ত অবোগ্য এবং প্রত্যেকেই অত্যন্ত ইন্দ্রিয়পরায়ণ ছিলেন।
স্তরাং খার্থায়েধী অনুগৃহীত দলের হাতেই শাসনভার ক্তন্ত থাকিত। ইহার
কলে শাসন-ব্যবস্থা বিশৃথ্য হইল এবং রাজ্যে চুর্নীতির স্লোভ বহিতে
লাগিল।

দেশের সামরিক ব্যবস্থাও অভ্যন্ত শোচনীয় ছিল। নবাবেরা প্রকাণ্ড দৈশুদল প্রিতেন কিন্তু তাহাদের বেজন নিয়মিত ভাবে দেওয়ার কোন ব্যবস্থা ছিল না। বেজন বাকী পড়ায় ভাহারা সর্বনাই অসম্ভই থাকিত এবং কথনও কথনও বিদ্রোহী হইয়া উঠিত। শিক্ষা ও কৌশলে ইউরোপীয় সৈল্পের ত্শনায় ভাহারা প্রায় নগণ্য ছিল। পুনঃ পুনঃ অল্লগংখ্যক ইংরেজ সৈল্পের হত্তে বিপুল নবাবী সৈক্তদলের পরাজয়ই ভাহার প্রকৃত্ত প্রমাণ। অবশ্রু বিশ্বাস্থাতকভাও এই সমূল্য পরাজ্যের অক্ততম কারণ। মীর কাশিম ইউরোপীয় প্রথায় ভাঁহার একদল সৈক্তকে শিক্ষিত করিয়াছিলেন। কিন্তু সেনানায়কদের বিশাস্থাতকভাও ও কর্তব্যে অবংলগায় ভাঁহার পুনঃ পুনঃ পরাজয় ঘটিয়াছে। দিরাজউন্দোলার যুক্ববিভায় কিছুমাত্র জ্ঞান থাকিলে ভিনি মোহনলালকে ফিরিভে আদেশ দিতেন না। আশ্তর্ধের বিষয় এই বে, একটির পর একটি মুদ্ধে মীর কাশিমের ভাগ্য নির্ণয় হইতেছিল —কিন্তু ভিনি ইহার কোন যুদ্ধেই উপস্থিত ছিলেন না।

আলীবর্ণীর মৃত্যুর পর দশ বংসরের মধ্যে বে ইংরেজ শক্তি বাংলায় স্থপ্রতিষ্ঠিত হইল, তাহার প্রধান কারণ —সমরকৌশলের অভাব, নবাবদের চরিত্রহীনতা, প্রধান প্রধান বাঙালী নায়কদের মধ্যে প্রায় সকলেরই মহুষ্যত্বের অভাব, স্বার্থপরতার চরম বিকাশ ও সাধারণ লোকের রাজনীতি-বিষ্বের গভীর উলাসীক্ত। অসত্যা, বিশাসমাতক্তা, ক্রুরতা, স্বার্থপরতা, বিলাস-ব্যদন ও ইজিন্নপরায়ণতা—ইহাই ছিল তৎকালে বাদানীর খাতাবিক প্রকৃতি। হিন্দু ফুললমান উভয়েরই যে পুরুষধের ও লং চরিজের অভাব চরমে পৌছিরাছিল, ভাহাই বাংলার অধঃপতনের ও অবনতির প্রধান কাবণ। পলাশীর মুদ্ধের ভাষ কোন আকস্মিক কারণে ইহা ঘটে নাই, বছদিন হইতেই ইহার বীক্ষ অভ্রিত হইতেছিল।

## এका एम भतिएछ्ए

## অৰ্থ নৈতিক অবস্থা

মৃদলমান বিজয়ের অব্যবহিত পূর্বে পাল ও দেন রাজগণের আমলের রাজাদের নামান্ধিত মূলা পাওরা যায় না। দে যুগে সম্ভবত প্রাচীন কালের মুম্বারই প্রচলন ছিল। দৈনন্দিন জীবনযাত্রাব ছোটখাট ব্যাপারে কড়িই মুদ্রার কাজ করিত।

মৃদলমান যুগে প্রত্যেক স্বাধীন স্থলতানই নিজ নামে মুদ্রা অন্ধিত করিতেন।
বন্ধত ইহাই তথন স্বাধীনতার প্রধান প্রতীক ছিল। বাংলার মৃদলমান
স্থলতানেরা স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়াই নিজের নামে মুদ্রা বাহির করিতেন।
এই সব মুদ্রায় তারিথ থাকিত। কয়েকজন স্থলতানের অন্তিম্ব এবং অনেক স্থলে
স্থলতানদের সঠিক তারিথ কেবল মুদ্রা হইতেই জানা য়ায়। বাংলা দেশ দিল্লী
সরকাবেব অন্তর্গত হইলে দিল্লীব স্থলতানের মুদ্রাই চলিত। সপ্তদশ শতকের পর
ইইতে মুঘল সম্রাটগণের মুদ্রাই বাংলায় প্রচলিত ছিল। রূপার মুদ্রার নাম ছিল
'টফ'—ইহা হইতেই টাকা শন্ধের উৎপত্তি। প্রতি টকতে (চীন দেশীয়) ৢ বাং আউল
রপা থাকিত। সাধারণ কেনা বেচায় কড়ি ব্যবস্থত হইত। অস্তাদশ
শতানীতে চারি পাঁচ হাজার (কাহাবন্ত মতে আড়াই হাজার) কড়ি এক টাকার
সমান ছিল। হিন্দু যুগের শেষ পাঁচ শত বৎসরে অনেক পরাক্রান্ত রাজা
ও সম্রাট বাংলা দেশে রাজত্ব করিয়াছেন। তাঁহারা কেন নিজ নামে মুদ্রা
বাহির কবেন নাই এবং মুদলমান স্থলতানগণ প্রথম হইতে শেব পর্যন্ত নিজ নামে
কেন মুদ্রা প্রচার করিয়াছিলেন, এ রহস্তের কোন মীমাংদা আজ পর্যন্তও
হন্ধ নাই।

স্বাধীন স্থলতানী আমলে অর্থাৎ ছাদশ হইতে যোড়শ শতাস্বীর মধ্যভাগ পর্যস্ত বাংলা দেশ ধন-সম্পদে বিশেষ সমূদ্ধ ছিল। দেশের শশু-সম্পদ, শিল্প ও বাণিজ্যই ইহার প্রধান কারণ। আর একটি রাজনীতিক কারণও ছিল।

<sup>(&</sup>gt;) Visvabharati Annals. Vol. I. P. 99

<sup>(4)</sup> K. K. Datta, History of Bengal Subah, p. 464 ff.

সপ্তদশ শতকের আরজেই মুখল শাসন বাংলা দেশে দৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠিত হয় । এই কান্তান্ধীতে বাংলা দেশ অধিকাংশ সময়ই স্বাধীন রাষ্ট্র ছিল। এই সময় বাংলার ধন-সম্পদ বাংলায়ই থাকিড, স্করাং বাংলা দেশ খুবই সম্পদশালী ছিল।

অপর দিকে মুঘল যুগে যুদ্ধ বিগ্রাহ বন্ধ হইয়া শাস্তি স্থাপন ও উৎক্রপ্ত শাসন
ব্যবস্থার ফলে কৃরি, বাণিজ্ঞা, শিল্প প্রভৃতির উন্ধতি হইয়াছিল। ইউরোপীয়
বিভিন্ন জাতি—ইংরেজ, ফরাসী ওলনাজ প্রভৃতি বাংলা দেশে বাণিজ্ঞা বিস্তার
করায় বহু অর্থাগম হইত। ১৬৮০—১৬৮৪ এই চারি বৎসরে কেবলমাত্র ইংরেজ
ব্যবসায়ীরা যোল লক্ষ টাকার জিনিষ কিনিয়াছিল। ওলনাজেরাও ইহার চেয়ে
বেশী ছাড়া কম জিনিষ কিনিত না। স্বতরাং এই ছই কোম্পানীর নিকট হইতে
প্রতি বৎসর আট লক্ষ রূপার টাকা বাংলায় আসিত। ১৯৩৮ খ্রীষ্টান্দে অর্থাৎ
দিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অব্যবহিত পূর্বে ক্রব্যের যে মূল্য ছিল সেই অন্থপাতে প্রতি
বৎসর এক কোটি ষাট লক্ষ টাকা এই ছইটি ইউরোপীয় কোম্পানী দিত।
ইহা ছাড়া অস্ত্র দেশের সহিত বাণিজ্ঞা তো ছিলই।

কিন্ত সম্পদ যেমন বাড়িল, সঙ্গে সঙ্গে তেমন কমিবারও ব্যবস্থা হইল।
মূবল শাসনের মূগে ছুই কারণে বাংলার ধন শোষণ হইত। প্রথমত বাংসরিক
রাজ্য হিসাব বহু টাকা দিল্লীতে যাইত। দিতীয়ত হ্বাদার হইতে আরক্ত
করিয়া বড় বড় কর্মচারিগণ দিল্লী হইতে নিযুক্ত হইতেন এবং অধিকাংশই
ছিলেন অবাঙালী! তাঁহারা অবসর গ্রহণ করিবার সময় সং ও অসং
উপায়ে অজিত বহু অর্থ সঙ্গে লইয়া নিজের দেশে ফিরিয়া বাইতেন।

বাংলাদেশ হইতে মূর্শিদ কুলী থার আমলে উদ্পুত্ত রাজস্ব গড়ে এক কোটি টাকা প্রতি বৎসর বাদশাহের নিকট পাঠান হইত। শুজাউদ্দীন প্রতি বৎসর এক কোটি পচিশ লক্ষ টাকা পাঠাইতেন। তাঁহার ১২ বৎসর রাজস্বকালে মোট ১৪,৬২,৭৮,৫৬৮ টাকা দিল্লীতে প্রেরিত হয়। পূর্বেকার স্থবাদারগণও এইরূপ রাজস্ব পাঠাইতেন এবং পদত্যাগ করিয়া যাইবার সময় সঞ্চিত বহু টাকা সঙ্গেলইয়া বাইতেন। শায়েতা থাঁ বাইশ বৎসরে আট্রিশ কোটি এবং আজিমৃদীন (আজিম্সসান) নয় বৎসরে আট কোটি টাকা সঞ্চয় কয়িয়াছিলন এবং এই টাকাও বাংলা দেশ হইতে দিল্লীতে গিয়াছিল। অক্তান্ত স্থবাদার ও কর্মচারীরা কত টাকা বাংলা দেশ হইতে দিল্লীতে গিয়াছিলন তাহা সঠিক জানা যায় না। এই পরিমাণ

ক্ষণার টাকা গাড়ী বোঝাই হইয়া দিলীতে চলিয়া বাইত। এইরপ শোষণের ফলে রৌপাম্ন্রার চলন অত্যন্ত কমিয়া যায় এবং দ্রবাদির মূল্য হ্রানের ইহাই প্রধান কারণ। সাধারণ লোকে টাকা জমাইতে পারিত না; ফলে, তাহাদের মূলধনও ক্রমণ কমিতে লাগিল। সম্ভবত এই কারণেই বিনিময়ের জন্ম কড়ির খুব প্রচলন ছিল। অবশ্র কড়ি ইহার পূর্ব হইডেই মুম্রারণে ব্যবহৃত হইত।

বাংলাদেশে নানাবিধ উৎকৃত্ত শিল্প প্রচলিত ছিল। বস্ত্র শিল্প খুবই উন্ধত ছিল এবং ইহা ছারা বহু লোক জীবিকা অর্জন করিত। বাংলার মদলিন জগিবিখাত ছিল। এই স্ক্রে শিল্পের প্রধান কেন্দ্র ছিল ঢাকা। এখান হইতে প্রচুর পরিমাণে মদলিন বিদেশে রপ্তানি হইত। ইরাক, আরব, ব্রহ্মদেশ, মলাকাও স্থানার কাপড় বাইত। ইউরোপে খুব স্ক্রে মদলিন বস্ত্রের বিশুর চাহিদা ছিল। ইহা এমন স্ক্রে হইত যে ২০ গজ মদলিন নস্তের ডিবায় ভরিয়া নেওয়া বাইত। ইহার বয়ন কৌশল ইউরোপে বিশ্বয়ের বিষয় হইয়া উঠিয়ছিল। মদলিন ছাড়া অক্তাক্ত উৎকৃত্ত বন্ধও ঢাকায় তৈয়াবী হইত। ইংরেজ কোম্পানীর চিঠিতে ঢাকায় তৈয়ারী নিম্নলিখিত বল্পসমূহের উল্লেখ আছে—সরবতী, মলমল, আলাবালি, তঞ্জীব, তেরিকাম, নয়নস্থপ, শিরবান্ধানি (পাগড়ি),ভূরিয়া, জামদানী । অতি স্ক্রে মসলিন হইতে গরীবের জক্ত মোটা কাপড সবই ঢাকায় তৈরী হইত। বাংলার বছস্থানে বন্ধ বয়নের প্রধান প্রধান কেন্দ্র ছিল।

মির্জা নাথান মালদহে ৪,০০০ টাকা দিয়া একথপ্ত বস্ত্র ক্রের করেন। সে আমলে বাংলার উৎকৃষ্ট বস্ত্রসমূহের মূল্য ইহা হইতে ধারণা করা যাইবে। বাংলাদেশে বহু পরিমাণ রেশম এও রেশমের বস্ত্র প্রস্তুত হইত। নৌকা-নির্মাণ আর একটি বড় শিল্প ছিল। ট্যান্ডার্নিয়ারের বিবরণ হইতে জানা যায় যে ঢাকায় নদীভীরে ছই ক্রোশ স্থান ব্যাপিয়া কেবলমাত্র বড় বড় নৌকানির্মাণকারী স্ত্রেধরেরা বাদ করিত। শব্ধ ঢাকার একটি বিখ্যাত শিল্প ছিল। ইহা ছাড়া সোণারূপা ও দামী পাথরের অলক্ষার নির্মাণেও থ্বই উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল।

আষ্টাদশ শতাব্দীতে বিদেশী লেখকদের বিষরণে লোহ শিল্পের বহু উল্পেখ আছে। বীরভূমে লোহার খনি ছিল। রেনেল লিখিয়াছেন যে সিউড়ি হইতে ১৬ মাইল দূরে খনি হইতে লোহপিণ্ড নিশ্বাশিত করিয়া দামর। ও ময়নারাতে কারখানায় লোহ প্রস্তুত হইত। মুলারপুর পরগণায় এবং কুক্ষনগরে লোহার

<sup>) |</sup> K. K. Datta. op. cit., p. 419 ff

খনি ছিল এবং দেওচা ও মৃহত্মদ বাজারে লৌহ তৈরীর কারধানা ছিল দ কলিকাতা ও কাশিমবাজারে এ দেশী লোকেরা কামান তৈরী করিত। কামানের বাক্ষণ্ড এদেশেই তৈরী হইত।

শীতকালে বাংলাদেশে কুত্রিম উপায়ে বরফ তৈরী হইত। গরম জল সারা রাত্রি মাটির নীচে গর্ত করিয়া রাখিয়া বরফ প্রস্তুতের ব্যবস্থা ছিল।

চীনা পর্বটকেরা লিখিয়াছেন যে বাংলায় গাছের বাকল হইতে উৎক্রষ্ট কাগজ তৈরী হইত। ইহার রং খুব সাদা এবং ইহা মৃগ-চর্মের মত মস্প। লাক্ষা এবং রেশম শিল্পেরও উল্লেখ আছে।

চতুর্দশ খ্রীষ্টাব্দে ইব্ন্বত্তা লিখিয়াছেন যে বাংলা দেশে প্রচুর ধান ফলিত।
সপ্তদশ খ্রীষ্টাব্দে বার্ণিয়ার লিখিয়াছেন যে অনেকে বলেন পৃথিবীর মধ্যে মিশর
দেশই সর্বাণেকা শস্তশালিনী। কিন্তু এ খ্যাতি বাংলারই প্রাণ্য। এদেশে এত প্রচুর
ধান হয় যে ইহা নিকটে ও দ্রে বছ দেশে রপ্তানি হয়। সম্ভ্রপথে ইহা মসলিপত্তন
ও করমগুল উপক্লের অক্তান্থ বন্দরে, এমন কি লঙ্কা ও মালদ্বীপে চালান হয়।
বাংলায় চিনি এত প্রস্তুত হয় যে দক্ষিণ ভারতে গোলকুতা ও কর্ণাটে, এবং আরব,
পারস্থ ও মেসোপটেমিয়ায় চালান হয়। যদিও এখানে গম খ্ব বেশী পরিমাণে হয়
না; কিন্তু তাহা এ দেশেব লোকের পক্ষে পর্যাপ্ত। উপরন্ধ তাহা হইতে সম্ভ্রগামী
ইউরোপীয় নাবিকদের জন্ম হন্দর সন্তা বিষ্কৃট তৈরী হয়। এখানে হুতা ও রেশম
এত পরিমাণে হয় যে কেবল ভারতবর্ষ ও নিকটবর্তী দেশ নহে হুদ্ব জাপান
এবং ইউরোপেও এখানকার বন্ধ চালান হয়। এই দেশ হইতে উৎক্লপ্ত লাক্ষা,
আাফিম, মোমবাতি, মুগনাভি, লঙ্কা এবং ঘৃত সম্ভ্রপথে বছ স্থানে চালান হয়।

মধাষ্গে এমন করেকটি বিদেশী কৃষিজাত দ্রব্য বাংলায় প্রথম আমদানি হয় ৰাহার প্রচলন পরবর্তী কালে খুবই বেশি হইয়াছিল। ইহার মধ্যে তামাক ও আলু আমেরিকা হইতে ইউরোপীয় বণিকেরা সপ্তদশ শতকে এদেশে আনেন। বাংলার বর্তমান যুগের ছুইটি বিশেষ স্থপরিচিত রপ্তানী দ্রব্য পাট ও চা সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতকের প্রথমে বিদেশে পরিচিত হয়। যে নীলের চায উনবিংশ শতানীতে প্রাধান্ত লাভ করিয়াছিল তাহাও অষ্টাদশ শতানীর শেব দিকে আরক্ত হয়। জন্টাদশ শতানী শেষ হইবার পূর্বেই নীল ও পাটের রপ্তানী আরক্ত হয়।

<sup>(3)</sup> K. K. Datta, op. cit, p. 481-3.

<sup>(</sup>R) & p. 435

মন্তান্ত ক্রবিজাভ ক্রব্যের মধ্যে গুড়, হুপারি, ভাষাক, ভেনা, আদা, পাঁচ, মরিচ, ফল, ভাড়ি ইভ্যাদি ভারভের অন্তান্ত প্রদেশে ও বাহিরে চালান বাইভ। ১৭৫৬ বৃষ্টাব্দের পূর্বে প্রতি বৎসর ৫০,০০০ মণ চিনি রপ্তানী হইত। মাধনও বাংলাদেশ হইতে রপ্তানি হইত। বাংলার ব্যবসায় বাণিজ্ঞাও যথেষ্ট উন্নতি লাভ করিয়াছিল। ইউরোপীয় বণিকের প্রতিযোগিতা, শাসকদের উৎপীড়ন ও রৌপ্য মুদ্রার অভাব ইত্যাদি বহু গুরুতর বাধা সন্ত্বেও বাংলার অনেক দ্রব্য ভারতবর্ষের অক্সান্ত প্রদেশে ও ভারতের বাহিরে রপ্তানি হইত। পূর্বোক্ত শিল্প ও কৃষিলাত দ্রব্য ছাড়াও वाःला रहेट लवन, जाला, चाकिय, नाना প্রকার यमला. खेवध এবং খোজा ও ক্রীতদাস জল ও স্থল পথে ভারতের নানা স্থানে এবং সমুদ্রের পথে এশিমার नाना (मर्त्य विस्थिष्ठः नदा चीप ७ बन्धामस्य दक्षानि रहेछ। रूच प्रमुनिन বাঁশের চোন্ধায় ভরিয়া অক্যান্ত জব্যসহ সদাগরেরা খোরাদান, পারস্ত, তুরস্ক ও নিকটম্ব অক্তান্ত দেশে রপ্তানি করিত। এতদ্যতীত ম্যানিলা, চীন ও আফ্রিকার উপকূলের সহিতও বাঙালী বাণিজ্ঞা করিত। বাঙালী সওদাগরদের সমুদ্র পথে मूत विरात्त वानिका बाबात कथा विरानिक अभवकातीता উল্লেখ कतिपारहन जनः মধ্যযুগের বাংলা আখ্যানে ও সাহিত্যে তাহার বহু উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। বিজ্ঞাপ্তপ্ত ও বংশীদাদের মনদামঙ্গদ এবং কবিকখণ চণ্ডীতে বাঙালী দওদাগরেরা ষে বহুদংখ্যক অভিবৃহং বাণিজ্য তরী লইয়া বঙ্গোপদাগরের পশ্চিম কুল ধরিয়া সিংহলে এবং পরে উত্তর দিকে **আরবসাগরের পূর্ব কুল বাহিয়া নানা বন্দরে** সংবদা করিতে করিতে পার্টনে (গুজরাট) পৌছিতেন তাহার বিশদ বিবরণ जारह।

বাঙালী বণিকেরা বন্ধোপদাগর পার হইয়া ব্রহ্মদেশ, ইন্দোচীন ও ইন্দোননির বাইত। চতুর্দশ শতাব্দীতে ইব্ন বতুতা সোণারগাঁও হইতে চলিশ দিনে স্থমাজায় গিয়াছিলেন। স্থদ্র সম্ব্র ষাজার বর্ণনায় পথিমধ্যে কয়েকটি বন্দরের নাম পাওয়া বায়—পুরী, কলিন্ধান্তন, চিকাচ্লি (চিকাকোল), বাণপুর, সেতৃবন্ধরামেশ্বর, লহাপুরী, বিজয়নগর। ইহা ছাড়া খনেক দ্বীপের নামও আছে।

অনেক •মঙ্গলকাব্যেরই নায়ক একজন সওলাগর—বেমন, চাঁদ, ধনপতি ও ভাহার পুত্র প্রীমন্ত। ইহাদের বাণিজ্য বাত্তার বর্ণনা উপলক্ষে বাণিজ্য-তরীর বিস্তৃত বর্ণনা পাওয়া বায়। চাঁদ সদাগরের ছিল চৌদ্ধ ভিদা আর ধনপতির ছিল সাত ভিদা। প্রত্যেক নৌকার্ম্ব এক একটি নাম ছিল। এই মুই বহুরেরই

धारान खरीत नाम हिन मधुकत-मखराङ महागत निर्व हेरांख वाहेखन। নৌকাঞ্চল জলে ভোষান থাকিউ, যাত্রার পূর্বে ডুবারুরা নৌকা উঠাইউ। কবিকখণ চণ্ডীতে ডিছা নিৰ্মাণের বর্ণনার বলা হইয়াছে, কোন কোন ডিছা দৈৰ্ঘে শত গল ও প্রন্থে বিশ গল। এগুলির মধ্যে অত্যক্তিও আছে, কারণ ছিল বংশী দানের মনসামদলে হাজার গল দীর্ঘ নৌকারও উল্লেখ আছে। এই সব নৌকার সামনের দিকের গ সুই নানারণ ভীব জন্তর মুখের আকারে নির্মিত এবং বছ মুল্যবান প্রস্তর গঙ্গমন্ত ও স্বর্ণ রৌপ্য ছারা থচিত হইত। কাঁঠাল, পিয়াল, শাল, গাস্থারী, তমাল প্রভৃতির কাঠে নৌকা তৈরী হইত। ভারতবর্ষে মধ্যযুগে বে বুহৎ বুহৎ বাণিজ্য-ভরী নির্মিড হইত, 'যুক্তি কল্পতক' নামক একথানি সংস্কৃত প্রন্থে এবং বৈদেশিক পর্যটকগণের বিববণে তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। পঞ্চল শতামীতে নিকলো কটি লিখিয়াছেন যে ভারতে প্রস্তুত নৌকা ইউরোপের নৌকা অপেক্ষা বৃহত্তর এবং বেশী মঞ্চবুৎ। সপ্তদশ শতাব্দে ঢাকা নগরীব এক বিষ্ণত অংশে নৌবহর নির্মাণকারী স্তুত্তধরেরা বাস করিত। " সম্ভবতঃ বর্তমান ঢাকার স্ত্রাপুর অঞ্চল তাহার স্থৃতি রক্ষা করিতেছে। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ পর্যস্তও চট্টগ্রামে সমুদ্রগামী নৌবহর নির্মিত হইত। স্মতরাং বাংলা পাহিতো ডিন্সীর বর্ণনা অভিরঞ্জিত হইলেও একেবারে কাল্পনিক বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া যায় না। নৌবহরের সঙ্গে যে সকল মাঝিমালা প্রভৃতি যাইত মঙ্গলকাব্যে তাহাদের উল্লেখ আছে। প্রধান মাঝির নাম ছিল কাঁডারী-কাণ্ডারী শব্দের অপশ্রংশ। সাবরগণ সারিগান গাহিয়া দাঁড় টানিত। স্থত্তধর, ডুবারী ও কর্মকারেরা সঙ্গে থাকিত এবং প্রয়োজনমত নৌকা মেরামত করিত। ইহা ছাড়া একদল পাইক থাকিত—সম্ভবত: জল দহ্যদিগের আক্রমণ নিবারণের জন্ম এই ব্যবস্থা ছিল।

সে মুগে ভারতে চুম্বক দিগদর্শন যম্বের ব্যবহার প্রচলিত ছিল না। স্থতরাং পূর্ব ও তারার সাহায্যে দিঙ, নির্ণয় করা হইত। বংশীদাসের মনসামদলে আছে:

অন্ত ষায় ষথা ভাস্ক উদয় ষথা হনে।
ঘুই ভারা ভাইনে বামে রাখিল দদ্ধানে ॥
ভাহার দক্ষিণ মূখে ধরিল কাঁড়ার।
দেই ভারা লক্ষ্য করি বাহিল নাওয়ার॥

১। বঙ্গ সাহিত্য পরিচর---২১৯-২০ পৃঃ

२। कविकार हाडी-विकीय कांग १०० शृः

o | Tavernier's Travels in India, p. 103

এই সমূদর বর্ণনা সমূদ্রবাজার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার পরিচায়ক। কবিকংণ চণ্ডীতে আছে:

> ফিরিন্সির দেশধান বাহে কর্ণধারে। রাত্তিতে বাহিয়া যায় হারমাদের ভরে॥

হারমাদ পর্তু গীক্ষ আরমাডা শব্দের অপঞ্রংশ। পর্তু গীক্ষ বণিকেরা বে বাঙালীর তথা ভারতীয়ের ব্যবসায়বাণিক্ষ্যে বহু অনিষ্ট করিত তাহার প্রমাণ আছে । বন্ধতঃ পর্তু গীক্ষ বণিকেরা ভারত মহাসাগরে ও বন্ধোপসাগরে এদেশীয় বাণিক্ষ্য কাহাক্ষের উপর জলদম্যব ক্যায় আচরণ করিত এবং তাহাব ফলেই বাংলাব জলপথের বাণিক্ষা ক্রমশং প্রাস পাইতে থাকে। আরাকান হইতে মগদের অত্যাচারে দক্ষিণ বন্ধের সম্ব্রতীরবর্তী বিস্তৃত অঞ্চল ধ্বংস হইয়াছিল। পর্তু গীজরাও তাহাদের অমুক্রবেণ নদীপথে চুকিয়া দক্ষিণ বন্ধে বহু অত্যাচার করিত।

ইউরোপীয় বণিক ও মগ জলদস্মারা বন্দুক ব্যবহার করিত; কিন্তু বাঙালী বণিকেরা আগ্রেয়ান্ত্রের ব্যবহার জানিত না বলিয়াই তাহাদেব সঙ্গে আঁটিয়া উঠিছে পারিত না। বংশীদাস লিখিয়াছেন—

> মগ ফিরিদ্দি যত বন্দুক পলিতা হাত একেবাবে দশগুলি ছোটে॥

বাঙালী বণিকেরা কিরপে দ্রবা বিনিময়ে ব্যবসায় করিত; করিক্**ডণ** চণ্ডীতে তাহার কিছু আভাস পাওয়া যায়। ধনপতি স্ওদাগ্র সিংহলের বা**জাকে** ইহার এইরপ বিবরণ দিয়াছেন:

বদলাশে নানা ধন আয়াছি সিংহলে।

যে দিলে যে হয় তাহা শুন কৃতৃহলে।

কৃরক বদলে তুরক পাব নারিকেল বদলে শুন।

বিরক্ষ বদলে লবক দিবে ফুঁটের বদলে ভঙ্ক (টঙ্ক ?)

পিড়ক (প্রবক্ষ ?) বদলে মাতক পাব পায়রার বদলে শুয়া।
গাছফল বদলে জায়ফল দিবে বয়ড়ার বদলে শুয়া।

সিন্দুর বদলে হিকুল দিবে গুঞার বদলে পলা।
পাটশন বদলে ধবল চামর কাঁচের বদলে নীলা।॥
লবণ বদলে সৈন্ধব দিবে জোয়ানি বদলে জিরা।
আতল (আকন্দ) বদলে মাতল (মাকন্দ) দিবে হরিতাল বদলে হীরা।
চঞের বদলে চন্দুন দিবে পাগের বদলে গড়া।
গুকার বদলে মুক্তা দিবে ভেড়ার বদলে বোড়া॥

এই স্থামি তালিকায় অনেক কান্তনিক উক্তি আছে। কিন্তু এই সমৃদয় বাণিজ্যের কাহিনী বে কবির কন্তনা মাত্র নহে, বাস্তব সত্যের উপব প্রভিষ্ঠিত, বিদেশী অমণকারীদের বিবরণ তাহা সম্পূর্ণ সমর্থন করে। বোড়শ শতকের প্রথমে (আমুমানিক ১৫১৪ খ্রীষ্টান্ধ) পর্তু গীজ পর্যটক বারবোদা বাংলা দেশেব যে একটি ক্ষাজ্বির বিবরণ লিখিয়াছেন, তাহার দার মর্ম এই:—

"এদেশে সমুদ্রতীরে ও দেশের অভ্যন্তব ভাগে বহু নগরী আছে। ভিতরের নগরগুলিতে হিন্দুরা বাস করে। সমুদ্র গীবেব বন্দবগুলিতে হিন্দু মুসলমান তুইই আছে—ইহারা জাহাজে করিয়া বাণিজ্য দ্রব্য বছ দেশে পাঠায়। এই দেশেব প্রধান বন্দরের নাম 'বেল্লল' (Bengal)। আবব, পারশু, আবিসিনিয়া ও ভারতবাসী বহু বণিক এই নগবে বাস কবে। এদেশের বড় বড় বণিকদেব বড় বড় জাহাজ আছে এবং ইহা নানা দ্রব্যে বোঝাই করিয়া তাহারা করমগুল উপকুল, মালাবার, ক্যান্থে, পেগু, টেনাদেবিম, স্থমাত্রা, লন্ধা এবং মলাক্কায় বাদ্ব। এদেশে বছ পরিমান তুলা, ইক্ষু, উৎকৃষ্ট আদা ও মরিচ হয়। এখানে নানা রকমের স্কর্ম বস্ত্র তৈরী হয় এবং আরবে ও পারক্তে ইহাছারা এত অধিক পরিমাণে টুপি তৈরী করে যে প্রতি বংসর অনেক জাহাজ বোঝাই করিয়া এই কাপড়ের চালান দেয়। ইহা ছাড়া আরও অনেক রকম কাপড় তৈরী হয়। মেয়েদের ওড়নার জন্ত 'সরবতী' কাপড় থ্ব চডা দামে বিক্রয় হয়। চরকায় স্থতা কাটিয়া এই সকল কাপড় বোনা হয়। এই শহরে খুব উৎকৃষ্ট সাদা চিনি তৈরী হয় এবং অনেক জাহান্ত বোঝাই করিয়া চালান হয়। মালাবার ও ক্যান্বেতে চিনি ও भननिन च्व छ्डा बात्म विकय द्या। धर्थात चाना, कप्रनातनत्, वाङावी লেবু এবং আরও অনেক ফল জল্ম। ঘোড়া, গরু, মেব ও বড় বড় মুরগী প্রচুর আছে।"

বারবোসার সমসামন্নিক ইভালীয় পর্বটক ভার্বেয়াও (১৫০৫ এটাবে) উক্ত

বন্দরের বর্ণনা করিয়াছেন এবং ইহার বিস্তৃত বাণিজ্যসম্ভার বিশেবতঃ স্তঃ 😎 রেশমের কাপডের উল্লেখ করিয়াছেন।

ভার্থেমা বলেন যে বাংলা দেশের মত ধনী বণিক আর কোন দেশে তিনি দেখেন নাই। আর একজন পতুর্গীল, জাঁরা দে' বারোগ (১৪৯৬-১৫৭ জাঁটাব্দে), লিথিয়াছেন যে, গৌড় নগরী বাণিজ্যের একটি প্রধান কেন্দ্র ছিল। নয় মাইল দীর্ঘ এই শহরে প্রায় কুড়ি লক্ষ লোক বাস করিত এবং বাণিজ্য দ্বব্য সন্থারের জক্ত সর্বদাই রান্ডায় এত ভিড় থাকিত যে লোকের চলাচল খ্বই কষ্টকর ছিল। গোনার গাঁও, হুগলী, চট্টগ্রাম ও সপ্তগ্রামেও বাণিজ্যেব কেন্দ্র ছিল।

ষোড়শ শতকের বিতীয়াথে সিজার ফ্রেডারিক (১৫৬০ খ্রীষ্টান্ব) সাতগাঁওকে (সপ্তথাম) খ্ব সমুদ্ধশালী বন্দর বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু তিনি 'বেশ্বল' বন্দরের নাম করেন নাই। বিশ বংসর পরে রাল্ফ্ ফিচ সাতগাঁও ও চাটগাঁও এই তুই বন্দরের বর্ণনা দিয়াছেন এবং চাটগাঁও বা চট্টগ্রামকে প্রধান বন্দর (Porto Grande) বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু তিনিও 'বেশ্বল' বন্দরের উল্লেখ করেন নাই। হ্যামিলটন (১৬৮৮-১৭২৩) হুগলীকে একটি প্রানিদ্ধ বন্দর বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন কিন্তু সাতগাঁও এর উল্লেখ করেন নাই। তিনি 'চিটাগাং' বন্দরেরও বিস্তারিত বর্ণনা দিয়াছেন, কিন্তু 'বেশ্বল' বন্দরের নাম করেন নাই। ১৫৬১ খ্রীষ্টান্দের অধিক একটি মানচিত্রে বেশ্বল ও সাতগাঁ উভয় বন্দরেরই নাম আছে।

রাল্ফ্ ফিচ আগ্রা হইতে নৌকা করিয়া যম্না ও গঙ্গা নদী বাহিয়া বাংলায় আসেন। তাঁহার সঙ্গে আরও ১৮০ থানি নৌকা ছিল। হিন্দু ও ম্সলমান বণিকেরা এই সব নৌকায় লবণ, আফিং, নীল, সীসক, গালিচা ও অক্টান্ত প্রব্য বোঝাই করিয়া বাংলা,দেশে বিক্রয়ের জন্ত বাইতেছিল। বাংলা দেশে তিনি প্রথমে টাণ্ডায় পৌছেন। এথানে তুলা ও কাপড়ের খুব ভাল ব্যবসায় চলিত। এখান হইতে তিনি কুচবিহারে যান—সেধানে হিন্দু রাজা এবং অধিবাসীরাও হিন্দু অববা বৌদ্ধ—ম্সলমান নহে। ফিচ হগলীয়ও উল্লেখ করিয়াছেন—এখানে পর্তৃ সীজেরা বাস করিত। ইহার জন্ত একটু দ্বে দক্ষিণে অঞ্জেল (Angeli) নাম্বে এক বন্দর ছিল। এখানে প্রতিবংগর নেগাগটম, স্মাত্রা, মালাকা এবং আরক্ত অনেক স্থান হইতে বহু বাণিজা-জাহাক আসিত।

गर्नगामतिक देवरमिक विवतन स्टेर्फ कामा यात्र व छात्रखवर्रद हिकिक

প্রদেশের বণিকেরা বাংলায় বাণিজ্য করিতে আসিত। ইহাদের মধ্যে কায়ীরী, মৃলতানী, আফগান বা পাঠান, শেখ, পগেয়া, ভূটিয়া ও সর্রাসীদের বিশেষ উল্লেখ পাওয়া যায়। পগেয়া সম্ভবতঃ পাগড়ীওয়ালা হিন্দুয়ানীদের নাম এবং কলিকাতা বড়বাজারের পগেয়াপটি সম্ভবতঃ তাহাদের স্মৃতি বজায় রাখিয়াছে। সয়্রাসীরা সম্ভবতঃ হিমালয় অঞ্চল হইতে চন্দন কাঠ, ভূর্জপত্র, রুদ্রাক্ষ ও লতাগুল্ম প্রভৃতি ভেরজ দ্রব্য আনিত। বর্ধমান সম্বন্ধে হলওয়েল লিখিয়াছেন যে দিল্লী ও আগ্রার পগেয়া ব্যাপায়ীরা প্রতি বংসর এখান হইতে দীসক, তামা, টিন, লম্ম ও বস্ত্র প্রভৃতি প্রচুর পরিমাণে কিনিত এবং তাহার পরিবর্তে নগদ টাকা অথবা আফিম, সোরা অথবা অধ বিনিময় করিত। কায়ীরী বণিকেরা আগাম টাকা দিয়া স্থন্দর বনে লবণ তৈরী করাইত। কায়ীরী এবং আর্মেনিয়ান বণিকেরা বাংলা ছইতে নেপালে ও তিববতে, চর্ম, নীল, মণিমুক্তা, তামাক, চিনি, মালদহের সাটিন প্রভৃতি নানা রকমের বস্ত্র বিক্রয় করিত।

বাঙালী সদাগরেবাও ভারতের সর্বত্র বাণিজ্য করিত। ১৭৭২ খ্রীষ্টাব্দে রচিড জয়নারায়ণের হরিলীলা নামক বাংলা গ্রন্থে লিখিড আছে যে একজন বৈশ্ব বণিক নিম্নলিখিত স্থানে বাণিজ্য করিতে ঘাইতেন: "হন্তিনাপুর, কর্ণাট, বঙ্গ, কলিজ, গুর্জর, বারাণদী, মহারাষ্ট্র, কাশ্মীর, পঞ্চাল, কান্বোজ, ভোজ, মগধ, জয়ন্তী, ত্রাবিড নেপাল, কাঞ্চী, অবোধ্যা, অবন্তী, মধুরা, ক'ল্পিল্য, মায়াপুরী, দ্বারাবতী, চীন, মহাচীন, কামরূপ।" চক্রকান্ত নামে প্রায় সমসাময়িক আর একথানি বাংলা গ্রন্থে লিখিত আছে বে চন্দ্রকান্ত নামে মঙ্গভূম নিবাদী একজন গদ্ধবণিক সাত্রথানি ভরী বাণিজ্য দ্রব্যে বোঝাই করিয়া গুজরাটে গিয়াছিলেন।

বাবসায়-বাণিজ্যের খুব প্রচলন থাকিলেও, বাংলায় কৃষিই ছিল জনসাধারণের উপজীবা। প্রাচীন একথানি পুঁথিতে আছে বে আত্মার্যাদাজ্ঞানসম্পন্ন লোকের পক্ষে কৃষিই প্রশন্ত। কারণ বাণিজ্য করিতে মূলধনের প্রয়োজন এবং অনেক জালপ্রভারণা করিতে হয়। চাকুরীতে আত্মদমান থাকে না এবং ভিক্ষাবৃত্তিতে অর্থ লাভ হয় না। নানাবিধ শক্ত, ফল, শাক-সব্জীর চাব হইত—এবং এ বিবরে বাঙালীর ব্যবহারিক অভিজ্ঞতাও বছ পরিমাণে ছিল। মূকুন্দরাম চক্রবর্তী ব্যাহ্মণ হইয়াও চাব ছারা জীবিকা অর্জন করিতেন। বাংলার অত্লনীয় কৃষিসম্পাদের কথা সমসামন্থিক সাহিত্যে ও বিদেশীর পর্যটকগণের প্রমণ বৃত্তান্তে উরিথিত ইইয়াছে। একজন সীনা পর্যটক লিথিয়াছেন বে বাংলা দেশে বছরে ভিনবার

ক্সল হয়—লোকেরা পূব পরিপ্রমী; বহু সারাদ দহকারে তাহারা জন্বল কাটিরা ক্ষমি চাবের উপবোগী করিয়াছে। সরকারী রাজস্ব মাত্র উৎপন্ন শক্তের এক পঞ্চমাংশ।

মধ্যবুগে বাংলার ঐশর্ব ও সম্পদ প্রবাদ বাক্যে পরিণত হইরাছিল। বাংলা সাহিত্যে ধনী নাগরিকদের বর্ণনায় বিস্তৃত প্রাসাদ, মণিমুক্তাথচিত বসনভ্বণ, এবং স্বর্ণ, রৌপ্য ও মূল্যবান রত্নের ছড়াছড়ি। বৈদেশিক বর্ণনায়ও ইহার সমর্থম পাওয়া যায়। পঞ্চদশ শতকে চীনা রাজ্বত্রেরা বাংলার আদিয়াছিলেন। তাহাদের বিবরণ হইতে এদেশের সম্পদের পরিচয় পাওয়া যায়। ভোজনাস্তে চীনা রাজ্বত্তকে সোনার বাটি, পিকদানি, স্থরাপাত্র ও কোমরবদ্ধ এবং তাঁহার সহকারীদের ঐ সকল রৌপ্যের ক্রব্য, কর্মচারীদিরকে সোনার ঘন্টা ও সৈক্তর্গাক্তর রূপার মূল্রা উপহার দেওয়। হয়। এদেশে কৃষিজ্ঞাত সম্পদের প্রাচূর্য ছিল এবং ব্যবসায় বাণিজ্যে বহু ধনাগম হইত। পোষাকপরিচ্ছদ ও মণিমুক্তাথচিত অলক্ষারেই এই ঐশ্বের পরিচয় পাইয়া চীনাদূতেরা বিশ্বিত হইয়াছিলেন।

'তারিথ-ই-ফিরিশ্তা'ও 'রিয়াজ-উদ দলাতীনে' উক্ত হইরাছে যে প্রাচীন যুগ হইতে গৌড় ও পূর্ববিদ্ধ ধনী লোকেরা সোনাব থালায় থাইত। আলাউদ্দীন হোদেন শাহ (যোড়শ শতক) গৌড়েব লুঠনকারীদের বধ করিয়া ১৩০০ সোনার থালা ও বহু ধন রত্ন পাইয়াছিলেন। ফিরিশ্তা সপ্তদেশ শতাব্দীর প্রথমভাগ্ণে এই ঘটনার উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন যে ঐ যুগে বাহার বাড়ীতে বত বেশী সোনার বাসনপত্র থাকিত সে তত্ত বেশী মর্যাদার অধিকারী হইত এবং এখন পর্যস্তম্ভ বাংলা দেশে এইরূপ গর্বের প্রচলন আছে।

এই ঐশর্যের প্রধান কারণ বন্ধদেশের উর্বরাভূমির প্রাকৃতিক শস্ত্রসম্পদ এবং বাঙালীর বাণিজ্য বৃত্তি। সপ্তথামে বহু লক্ষণতি বণিকেরা বাস করিতেন। চৈতক্ত-চরিতামৃতে আছে:

> "হিরণ্য-গোবর্ধন নাম ছই সহোদর। সপ্তগ্রামে বার লক্ষ মুদ্রার ঈশ্বর॥"

যে মুগে টাকায় ৫।৬ মণ চাউল পাওয়া ষাইত সে যুগে বার লক্ষ টাকার মূল্য কত সহজেই বুঝা ষাইবে। কবিক্সণের সমসাময়িক বিদেশী পর্যটক নিজার ক্রেডারিক সপ্তগ্রামের বাণিজ্যও ঐশর্ষের বিবরণ দিয়াছেন। প্রতি বংসর এখারে ৩০।৩৫ খানা বড় ও ছোট জাহাজ আসিত এবং মাল বোঝাই করিয়া ফিরিয়া ঘাইত। মধ্যমুগে বাংলা দেশে খান্ধন্তব্য ও বন্ধ খুব সন্তা ছিল। চতুর্মশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ইব্ন বতুতা বন্ধদেশে আসিয়াছিলেন। তিনি তৎকালীন স্ত্রবাস্লোর নিম্লিখিত ডালিকা দিয়াছেন।

| ন্ত্ৰ্য       | পরিমাণ            | মূল্য বর্তমানের ( নরা ) প্রসা |
|---------------|-------------------|-------------------------------|
| চাউল          | বর্তমানকালের একমণ | 25                            |
| <b>খি</b>     | *                 | >8€                           |
| চিনি          | w                 | >8€                           |
| তিল তৈল       | ¥                 | 99                            |
| উত্তম কাপড়   | ১৫ গব্দ           | 200                           |
| হ্শ্ববভী গাভী | ঠি                | <b>900</b>                    |
| হাইপুট মুবগী  | <b>ो</b> ५८       | ₹•                            |
| ভেড়া         | र्जी:             | ₹¢                            |

এক বৃদ্ধ বাঙালী মুদলমান ইব্ন বৃত্তাকে বলিয়াছিলেন ধে তিনি, তাঁহাব স্ত্রী ও একটি ভৃত্য-এই তিন জনেব খান্তের জন্ম বংসরে এক টাকা ব্যয় হইত। বিশ্ববিমানের হিদাবে সাত টাকা)।

ইবন্ বতুতা আফ্রিকা মহাদেশের অন্তর্গত টেঞ্জিয়ারেব অধিবাদী। তিনি আফ্রিকার উত্তব উপকৃল ও এশিয়ার আরব দেশ হইতে ভাবতবর্ধ ও ইন্দোনেশিয়া হইয়া চীন দেশ পর্যন্ত ভ্রমণ কবিয়াছিলেন। তিনি লিথিয়াছেন যে সারা পৃথিবীতে বাংলা দেশের মত কোথাও জিনিবপজের দাম এত সন্তা নহে।

সপ্তদশ খ্রীষ্টাব্দে বার্ণিয়ার লিখিয়াছেন যে সাধারণ বাঙালীর খাত্য—চাউল, মৃত ও তিনচাবি প্রকাব শাকসজ্ঞী—নামমাত্র মৃল্যে পাওয়া যাইত। এক টাকায় কুড়িটা বা তাহার বেশী ভাল মৃর্গী পাওয়া যাইত। হাঁসও এইরপ সন্তা ছিল। ভেড়া এবং ছাগলও প্রচুর পাওয়া যাইত। শৃক্রের মাংস এত সন্তা ছিল যে এলেশবাসী পতুর্গীজরা কেবল তাহা খাইয়াই জীবন ধারণ করিত। নানারকম মাছও প্রচুর পরিমানে পাওয়া যাইত।

ষোড়শ শতাব্দীতে রচিত কবিকম্বণ চণ্ডীতে 'ছুর্বলার বেদাতি' বর্ণনাও দ্রব্যের মৃল্য এইরূপ সন্তা দেখা যায়। রাজধানী মূর্শিদাবাদে ১৭২৯ গ্রীষ্টাব্দে খাছদ্রব্যের শূল্য এইরূপ ছিল।'

<sup>1</sup> K. K. Datta, op. cit. 463-64

| গুতি টাকায় খুব ভাল চাউল ( বাঁণফুল ) প্রথম শ্রেষী |          |                 | 2        | মৰ ১০ সের |           |
|---------------------------------------------------|----------|-----------------|----------|-----------|-----------|
| <b>A</b>                                          | <b>A</b> |                 | ৰিভীয় " | >         | ষণ ২৩ সের |
| <b>A</b>                                          | <b>(</b> |                 | ভূতীয় " | ۵         | মণ ৩৫ নের |
| ক্র                                               | যোটা (   | (দেশনা ও প্রবী  | ) চাউল   | 8         | মণ ২৫ সেব |
| <b>3</b>                                          | যোটা     | ( মৃশদারা )     |          | ¢         | মণ ২৫ সের |
| F                                                 | মোটা     | ( কুরাশালী )    |          | 9         | মণ ২০ সের |
| <b>_</b>                                          | উৎকৃষ্ট  | গম প্রথম শ্রেণী |          | 9         | মণ        |
| Z                                                 | •        | দিভীয় শ্ৰেণী   |          | ૭         | মণ ৩০ সের |
| ঐ                                                 | তেল      | প্রথম শ্রেণী    |          |           | ২১ দের    |
| ক্র                                               | <b>B</b> | দিতীয় শ্ৰেণী   |          |           | ২৪ সের    |
| ক্র                                               | যুত      | প্রথম শ্রেণী    |          |           | ১০॥০ সের  |
| Ĕ                                                 |          | ্বিতীয় শ্ৰেণী  |          |           | ১১৯ সের   |
|                                                   |          |                 |          |           |           |

কাপাদ ( তুলা ) প্ৰতি মণ ২ কি ২॥০ টাকা।

মধ্য যুগের শেষভাগে, অষ্টাদশ শতাব্দীতে সরকারী কাগঙ্গণত্তে বাংলাদেশকে বলা হইত ভারতের স্বর্গ। ঐশ্বর্য ও সমৃদ্ধি, প্রাকৃতিক শোভা, কৃষি ও শিল্পজাত দ্রুব্যসম্ভার, জীবন যাত্রার স্বচ্ছলতা প্রভৃতির কথা মনে করিলে এই খ্যাতির সার্থকতা সহক্ষেই বুঝা যায়।

দেশে ঐশর্থশালী ধনীর পাশাপাশি দারিদ্রের চিত্রও সমসাময়িক বাংলা সাহিত্যে ফুটিয়া উঠিয়াছে। কারণ দ্রপাদির মূল্য খুব সন্তা হইলেও সাধারণ কৃষক ও প্রজাগণের তৃঃথ ও ত্র্দশার অবধি ছিল না। ইহার অনেকগুলি কারণ ছিল। তাহাদের মধ্যে অন্ততম রাজকর্মচারীদের অথথা অত্যাচার ও উৎগীড়ন। কবিকছণ চণ্ডীর গ্রন্থকার মূকুন্দরাম চক্রবর্তী দামিন্তায় ছয় সাত প্রুষ যাবৎ বাস করিতেভিলেন—কৃষিধারা জীবন যাপন করিতেন। ডিহিলার মান্দের অত্যাচারে যথন তিনি পৈতৃক ভিটা ছাড়িয়া অন্তত্ত যাইতে বাধ্য হইলেন তথন তিন দিন ভিক্ষান্তে জীবন ধারণের পর এমন অবস্থা হইল যে—

"তৈল বিনা কৈল স্থান করিলুঁ উদক পান

শিশু কাঁদে ওদনের ভরে"

ক্ষোনন্দ কেডকদাদেরও এইরপ ছ্রবদ্বা হইরাছিল। কবিকছণ-চঙীতে সভীনের কোপে থ্রনার কষ্ট ও ফ্রবার বার মাসের ছাথ বর্ণনার এই দারিস্তা- ক্ষাৰ অভিযানিত চ্ট্যাছে। বিক ছরিরানের চন্তীকাব্যেও গুরুনার ক্ষা বর্ণিত এইরাছে। শাসনকর্তার অভ্যানারে অক্ষা গৃহত্বের কিয়াপ স্ববস্থা চ্ট্ড

"ভাটি হইতে আইল বাদাল লহা লহা হাড়ি।
নেই বাদাল আসিয়া মূল্কং কৈয় কড়ি ॥
আছিল দেড় বৃড়ি খাজনা, লইল পনর গণ্ডা।
লাদল বেচার জোয়াল বেচার, আরো বেচার ফাল।
খাজনার ভাপতে বেচার ত্থের ছাওয়াল।
বাড়ী কাদাল ত্থীর বড় জুংখ হইল।
খানে খানে ভালুক সব ছন হৈয়া গেল॥"

কিছ স্থশাসনে প্রজাবা চাষবাস ক্রবিয়াও, কিরূপ স্থা স্বছন্দে জীবন যাপন করিত তাহারও উচ্ছন স্বতিরঞ্জিত বর্ণনা ময়নামতীর গানে আছে:—

> "সেই যে রাজার রাইঅত প্রজা ত্যধু নাহি পাএ। কারও মাকলি (পথ) দিয়া কেহ নাহি যার। কারও পুন্ধরিণীব জুল কেহ নাহি থাএ। <sup>২</sup> আথাইলের ধন কড়ি পাথাইলে শুকাষ॥ সোনার ভেটা দিয়া রাইঅতের ছাওযাল থেলায়।"

বিদেশী পর্যটক মানরিক লিখিয়াছেন বে খাজনার টাকা না দিতে পারিলে হিন্দুদেব স্ত্রী ও সম্ভানদের নিলামে বিক্রের করা হইত। কর্মচারীরা ক্লুষকদের নারী ধর্ষণ করিত এবং পিয়াদাবা নানা প্রকার উৎপীড়ন করিত। ইহার কোন প্রতিকার ছিল না। অথচ ইহারাই ছিল শতকরা নক্ষই জন।

লোকেদের তুদশাব আব একটি কাবণ ছিল যুদ্ধের সময় দৈক্তদলের লুঠপাট। ছই পক্ষের সৈত্তেবাই লুঠপাট, নারীধর্ষণ প্রভৃতিতে এত অভ্যন্ত ছিল যে, দৈক্তের আগমনবার্তা ভনিলেই রাস্তাব তুই পার্ষের গ্রাম ছাড়িয়া লোকে দ্রে পলাইয়া যাইত। যুদ্ধেব বিরতিব পবেও বিজয়া দৈক্তেরা লুঠপাট করিত।

<sup>)।</sup> कविकद्मन हथी, अध्य छात्र २८१ तुः

২। ২-৪ পৃংক্তির অর্থ এই যে প্রত্যেকেরই নিজের নিজের পথ ঘটি পুকুর আছে —বুস্যধান ক্সব্যা বেধানে সেধানে কেলিয়া রাধে—চোরের জন্ন নাই। বন্ধ সাহিত্য পরিচয় পৃঃ ৩০৫

প্রভাগানিভার আখান্যপূর্ণের পর বিশ্বরী মুখন কোনাখার একটিব উদরানিভাকে বলিলেন "নীর্জা নতা ভোনাধের কেন্দ্র নূট করিছেছে আর ভোনার আহাকে থকে ভাতি সোনা দিভেছ। আমি চুপ করিয়া আছি বলিয়া আমাকে একটা আম কাঠানও পাঠাও না। আছে।, কাল ইহার পোধ নিব।" সেনানামকের আজার রাজি বিপ্রহারে লল ও খনের গৈল ঘোড়ার চড়িয়া রাজধানী ক্লোহর বাজা করিল এবং এমন ভাবে মুঠগাট করিল ধে পূর্বের কোন অভিযানে আর লেরগ হয় নাই। উক্ত সেনানামক নিজেই ইহা লিশিবছ করিয়াছেন।

মগ ও পর্তৃ গীল কলদন্তার অত্যাচারে দক্ষিণ বঙ্গের সমুদ্র উপকূলের অধিবাদীরা সর্বনা সম্ভ্রন্থ থাকিত। ইহারা নগর ও জনপদ প্র্ঠণাট করিত ও আঞ্চন লাগাইরাণ ধ্বংস করিত, খ্রীলোকদের উপব অত্যাচাব করিত এবং শিশু, যুবক, বৃদ্ধ বহু নম্ননাবীকে হরণ পূর্বক পশুর মত নৌকার খোলে বোঝাই করিয়া লইয়া দাসক্ষণে বিক্রের করিত। ১৬২১ হইতে ১৬২৪ খ্রীষ্টাব্বের মধ্যে পর্তৃ গীজেবা ৪২,০০০ মাস বাংলার নানা স্থান হইতে ধরিয়া চট্টপ্রামে আনিয়াছিল। অনেক দাস পর্তৃ গীজেবা গৃহকার্বে নিযুক্ত করিত।

স্থলপথে অভিযানের সময়ও সৈল্পেরা গ্রাম পুঠপাট করিয়া বছ নর-নারীকে বন্দী করিয়া লাদরণে বিক্রয় কবিত। শান্তিব সময়েও সাধারণ লোককে কর্মচারীনের ছকুমে বেগার (অর্থাং বিনা পারিশ্রিমিকে) থাটিতে হইত। মোটের উপর
মধ্যমুগে সাধারণ লোকেব অবস্থা থুব ভাল ছিল এরপ মনে কবিবার কারণ নাই।
তবে ভাতকাপডেব তুংখ হয়ত বর্তমান যুগেব অপেকা কম ছিল।

### घाषभ भतिएछप

# ধর্ম ও সমাজ

# ১। হিন্দু ও মুসলমান

বাংলার প্রাচীন ও মধ্যযুগের ধর্ম এবং সমাজের মধ্যে একটি গুরুতর প্রভেদ আছে। প্রাচীন যুগে হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন প্রভৃতি বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায় থাকিলেও मुन जः हेशां व कहे धर्म हहेरल छेन्छ्र वरः हेशांतत माधा लाखन कमनः অনেকটা ঘূচিয়া আসিতেছিল। প্রাচীন যুগের শেষে বৌদ্ধর্মের পৃথক সন্তা ছিল ना वनितनहे इस । देवन धर्मत প্রভাবও প্রায় বিলুপ্ত হইয়াছিল। মুদলমানেরা ষথন এদেশে আদিয়া বদবাদ করিদ তপন 'হিন্দু' এই একটি সাধারণ নামেই এদেরেশ তাহার। তথনকার ধর্ম ও সমাঙ্গকে অভিহিত করিল। মুসল-মানের ধর্ম ও সমাজ সমস্ত মৌলিক বিষয়েই ইহা হইতে এত স্বতন্ত্র ছিল যে ভাহারা কোন দিনই হিন্দুর সঙ্গে মিশিয়া ঘাইতে পারে নাই। মুসলমানদের পূর্বে গ্রীক, শক, পহলা, কুষাণ, হুণ প্রভৃতি বহু বিদেশী জাতি ভারতের অল্প বা অনেক আংশ জায় করিয়া দেখানেই স্থায়িভাবে বদবাদ করিয়াছে এবং ক্রমে বিরাট হিন্দু সমাজের মধ্যে এমন ভাবে মিশিয়া গিয়াছে যে আছ তাহাদের পূথক সন্তার চিহ্ন-মাত্র বিভামান নাই। কিন্তু মুদলমানেরা মধ্যযুগের আরম্ভ হইতে শেষ পর্যস্ত স্থল বিশেষে ১৩০০ হইতে ৭০০ বৎদব হিন্দুব সঙ্গে পাশাপাশি বাস করিয়াও ঠিক পূর্বেব মতই স্বতম্ব আছে। ইহার কারণ এই যে, এই চুই সম্প্রদায়ের ধর্মবিশ্বাস ও সমাঞ্জ-বিধান সম্পূর্ণ বিপরীত। মন্দিরে দেবতার মৃতি প্রতিষ্ঠিত করিয়া নানা উপচারে তাহার পূজা করা হিন্দুদিগের ধর্মেব প্রধান অঙ্গ। কিন্তু মুসলমান ধর্মণাম্মে দেবমূর্ত্তি পূজা যে কেবল অবৈধ তাহা নহে মন্দির ও দেবমূর্তি ধ্বংস করা অভ্যন্ত পুণ্যের কার্য বলিয়া গণ্য হয়। আবার ছিন্দুশান্ত্রমতে মুদলমানেরা মেচ্ছ ও অপবিত্র, তাহানের দহিত বিবাহ, একত্রে পানভোজন প্রভৃতি দামাজিক সম্বন্ধ ভো দু:রর কথা তাহাদের স্পর্ণও দৃষিত বলিয়া গণ্য করা হয়—তাহাদের স্পষ্ট অরঙ্গল গ্রহণ করিলে হিন্দু ধর্মে পভিত ও জাতিচ্যুত হয়। গোমাংস ভক্ষণ, বিধবা-বিবাহ প্রভৃতি যে সমৃদয় আচার ব্যবহার হিন্দুর দৃষ্টিতে অভিশন্ন পর্হিত,

মুদ্দমান সমাজে তাহা দৰ্বজন স্বীকৃত। এইরূপ স্থান বদন ভোজন ও জীবনযাপন প্রণালী সম্পূর্ণ ভিন্ন। হিন্দুরা বাংলা সাহিত্যের প্রেরণা পায় সংস্কৃত হইতে, মুদলমানের। পার আরবী ফারদী হইতে। বিবাহাদির ও উত্তরাধিকারের আইন हिन् ७ मृननमानत्त्र मत्था मण्युर्व विशिव । এই मम्बम श्राप्त नकः कतित्राहे মূদলমান পণ্ডিত আল্বিরণী (১০৩০ খ্রীন্টান্দ) বলিয়াছিলেন বে 'হিন্দুরা বাহা বিশাস করে আমরা তাহা করি না—আমরা বাহা বিশাস করি হিন্দুরা তাহা করে না।' নয় শত বংদর পরে যে মৃদলমানেরা পাকিস্থানের দাবী করি**রাছিল** তাহারাও এই কথাই বলিয়াছিল। তাহারা পূর্বোক্ত ও অক্তান্ত প্রভেদের বিষয় দবিস্তারে উল্লেখ করিয়া তাহাদের উক্তির দমর্থন করিত। অষ্টম শতাব্যের আবন্তে মুদলমানেরা যধন দির্দেশ জয় কবিয়া ভাবতে প্রথম বদতি ছাপন কবে তথনও চিন্দু-মুদলমানদের মধ্যে যে মৌলিক প্রভেদগুলি ছিল সহস্ত্র বংসর পবেও এক ভাষার পার্থক্য ছাড়া আর সমন্তই ঠিক সেইরূপই ছিল। হিন্দুর সর্বপ্রকাব রাজনীতিক অধিকাব লোপ এবং এই ধর্ম ও সমাজগত প্রভেদ ও পার্থক্যই মধাযুগের বাংলাব ইতিহাদের সর্বপ্রধান তুইটি ঘটনা। রাজনৈতিক ইতিহাসে কেবল মুদলমান রাজাদের সহয়েই আলোচনা করা হইয়াছে কারণ মুদলমানেরাই ছিল রাজপদের অধিকাবী — হিন্দুবা ছিল তাহাদের দাদ মাজ। কোন হিন্দুব পক্ষে রাজপদ অধিকার করা যে কত অদন্তব ছিল রাজা গণেশের কাহিনীই তাহাব প্রকৃষ্ট প্রমাণ। কিন্তু গুক্তর প্রভেদ দত্ত্বেও হিন্দু ও মুদলমান উভয়েরই বিধিবদ্ধ ধর্ম ও সমাজ ছিল—স্বতরাং পৃথকভাবে এই হুইয়ের আলোচনা করিতে হইবে।

## ২। মুসল্মান ধর্ম ও সমাজ

মৃদলমানের ধর্ম ইদলাম নামে পরিচিত এবং ইহার মৃদনীতিগুলি কোরাণ প্রভৃতি কয়েকথানি ধর্মশান্ত্রের অনুশাসন দারা কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রিত। স্মতরাং পৃথিবীর দর্বজ্ঞই মৃদলমানদের ধর্মবিশানে ও ধর্মাচরণে সাধারণভাবে একটি মৃদগ্র এক্য দেখা যায়। বাংলা দেশেও এই নিয়মের ব্যত্যের হয় নাই।

বে সকল তুর্কী দৈন্ত প্রথমে বাংলা দেশ জয় করিয়া এথানে বদবাদ করিতে আরম্ভ করে তাহারা শিক্ষা ও সংস্কৃতির দিক দিয়া ধুব নিমন্তরেরই ছিল। অনেক

নিম্নশ্রেণীর হিন্দু ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিয়া বাংলায় মুসলমানের সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়াল ছিল। হিন্দু সমাজে নিয়শ্রেণীর লোকেরা নানা অস্থবিধা ও অপমান সহু করিত। কিছ ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিলে যোগ্যভা অনুসারে রাজ্য ও সমাজে সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করার পক্ষেও তাহাদের কোন বাধা ছিল না। বথ তিয়ার খিলজীর একজন মেচজাতীয় অমূচর গৌড়ের সমাট হইয়াছিলেন। এই সকল দৃষ্টাস্কে উৎসাহিত হইয়া যে দলে দলে নিয়শ্রেণীর হিন্দু ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিত ইহাতে আশ্বর্ষ বোধ করিবার কিছু নাই। অপর পক্ষে হিন্দুর উপর নানাবিধ অত্যাচার হুইত। তাহাদিগকে জিজিয়া কর দিতে হুইত, উচ্চপদে নিয়োগের কোন আশা **ভাহাদের ছিল না এবং রাজনৈ**তিক সকল অধিকার হইতেই তাহারা বঞ্চিত হিল। এই সব কারণে হিন্দুদের ইসলাম ধর্ম গ্রহণের প্রলোভন খুবই বেশী ছিল। বোড়শ শতাব্দের প্রারম্ভে পর্তু গীজ পর্যটক চুয়ার্ডে বারবোসা বাংলা দেশ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন ষে রাজ-অন্ত্রত পাইবার ভক্ত প্রতিদিন হিন্দুরা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে। আবার, জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে মুসলমানদের স্পৃষ্ট পানীয় গ্রহণ ও দ্রব্য ভোজন এমন কি নিবিদ্ধ ভোজ্যেব গন্ধ নাকে আসিলেও হিন্দুব জাতিচ্যতি হইত। মুসলমান কোন হিন্দু নারীর অঙ্গ স্পর্শ করিলে দে স্বয়ং এবং কোন কোন স্থলে তাহার পরিবার ও আত্মীয়ম্বজন জাতি ও ধর্মে পতিত বলিয়া গণ্য হইত। এই সমুদয় হিন্দুর ইসলামধর্ম গ্রহণ করা ছাড়া আর কোন উপায় ছিল না। অনেক সময় জোর করিয়া হিনুকে মুসলমান করা হইত-স্থাবার কোন কোন সময়ে কেহ কেহ স্বেচ্ছায় ফ্কীর ও দরবেশদের প্রভাবে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিত। এই সকল কারণে বাংলায় भूमनमानमের সংখ্যা অনেক বাড়িয়া গেল। কিন্তু তাহাদের অধিকাংশই যে ধর্মান্তরিত নিম্নশ্রেণীর হিন্দু সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

বাংলা দেশে বৌদ্ধ পাল রাজত্বের সময় অনেক বৌদ্ধ ছিল। সেন রাজারা বাদ্ধণ্য ধর্মের প্রাধান্ত পুনং প্রতিষ্ঠিত করেন; তাহার ফলে অনেক প্রাক্তন বৌদ্ধ সমাজের নিয়ন্তরে পতিত হয়। তাহারা মূসলমানদিগকে জাণকর্তা বলিয়াই মনে করিত। তাহাদের বিশাস হইয়াছিল যে ব্রাহ্মণদের অত্যাচার বন্ধ করিবার জন্তই দেবভারা মূসলমানের মৃতিতে ভৃতলে আসিয়াছেন। এ সম্বন্ধে "ধর্মপূজা বিধান" নামক গ্রন্থখনি বিশেষ প্রণিধানবোগ্য। ধর্মপূজা বাংলার বৌদ্ধধর্মের শেষ শ্বতিচিল্ রক্ষা করিয়াছে এবং তান্ত্রিক ও ব্রাহ্মণ্য মতের সহিত সংমিশ্রিত হইয়া এখনও পশ্চিমবলে নিয়শ্রেরীর মধ্যে প্রচলিত আছে। উলিখিক গ্রন্থে নিয়শ্বনের ক্রসনা'

নামে একটি কবিতা আছে। ব্রাহ্মণেরা ধর্মঠাকুরের ভক্তদের সহিত কিরুপ 
কুর্ব্যবহার করিত প্রথমে তাহার বর্ণনা আছে। দক্ষিণা না পাইলেই তাহারা
লাপ দেয়—সন্ধর্মীদের বিনাশ করে—ব্রাহ্মণদের ভয়ে সকলেই কম্পমান ইত্যাদি।
ইহাতে বিচলিত হইয়া ভক্তেরা ধর্মঠাকুরের নিকট প্রার্থনা করিল:—

"মনেতে পাইয়া মর্ম সভে বলে রাথ ধর্ম
তোমা বিনে কে করে পরিজ্ঞান।
এইরূপে ছিজ্ঞগন করে স্পষ্ট সংহরন
এ বড় হইল অবিচার ॥"
ভক্তের প্রার্থনা শুনিয়া বৈকুঠে ধর্মঠাকুরের আসন টলিল:—
"বৈকুঠে থাকিয়া ধর্ম মনেতে পাইয়া মর্ম
মায়ারূপে হইল খনকার।
ধর্ম হইলা যখনরূপী নিরে নিল কাল টুপি
হাতে শোভে জ্ঞিকচ কামান।
যতেক দেবতাগন সবে হয়ে একমন
আনন্দেতে পরিল ইজার।

বিষ্ণু হৈল পয়গম্বর ব্রহ্মা হৈল পাকাম্ব ( হজর মহম্মদ )
আদন্ত হইলা শূলপাণি।

এইরপে গণেশ হইলেন গাজী, কাতিক কাজী, চণ্ডিকা দেবী হায়া বিবি, ও পদাবতী বিবি নৃর হইলেন। এইভাবে দেবগণ মৃদলমানের রূপ ধারণ করিয়া জাজপুরে প্রবেশ করিল এবং মন্দিরাদি ভাছিয়া অনর্থ সৃষ্টি করিল।

এই কবিতাটি কোন্ সময়েব রচনা তাহা জানা নাই। ব্রাহ্মণদের অত্যাচারে সমাজের নিম্প্রেণীভূক প্রাক্তন বৌদ্ধগণ ম্সলমানদিগকেই হিন্দুর উপাস্ত দেবতার স্থানে বসাইয়াছিল অর্থাৎ ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিয়াছিল উক্ত কবিতায় তাহাই প্রতিধ্বনিত হইয়াছে।

প্রথম যুগের তুকী দেনাগণ ও ধর্মান্তরিত নিম্নপ্রেণীর ছিন্দুদিগকে লইয়াই
বাংলার ম্বলমান সমাজ সর্বাত্তা গঠিত হয়। কিছু ক্রমে ক্রমে বাহির হইজে
উচ্চ শ্রেণীর ম্বলমানও আসিয়া বাংলাদেশে স্থায়ীভাবে বসবাদ করে।
ফ্রেমেদশ শতাবীতে মোল্লরাজ চেলিদ খা সমগ্র মধ্য এশিয়ায় তুকী ম্বলমানরের
রাজ্য এবং বোধারা, সমরধন্দ প্রভৃতি ইনলাম সংস্কৃতির প্রধান প্রধান কেক্রগুলি

ধাংস করেন। ইহার ফলে এই অঞ্চল হইতে গৃহহীন পলাতকেরা দলে দক্ষে ভারতে তুকী মুসলমানদের রাজ্যে আশ্রম গ্রহণ করে। পরে ভাইদের অনেকে বাংলাদেশে বসতি স্থাপন করিল এবং বাংলার মুসলমান স্থলভানগণ জ্ঞানী-গুণী মুসলমানদিগকে অর্থ ও সম্মান দিয়া নানা স্থানে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। পরবর্তী-কালে দিয়ীতে বিভিন্ন তুকী রাজবংশের উত্থান ও পতনের ফলে বিভাড়িত অনেক তুকী সম্রাপ্ত লোক বাংলায় আশ্রম লইলেন। বাংলায় মুঘল রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হইলে অনেক সম্রাপ্ত মুসলমান রাজকর্মচারীরূপেও বাংলায় আসিতেন, ফলে বাংলার বাহিরের ইসলাম সভ্যভার সহিত পরিচয় ঘনিষ্ঠ হইল। এইরূপে কালক্ষমে বহু পতিত ও উচ্চশ্রেণীর মুসলমান বাংলায় আসিলেন এবং সংখ্যায় অম্ব হুইলেও ইংগারা বাংলার মুসলমান সমাজে উচ্চতর শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রবর্তন করিলেন। আরবী ও ফাসী সাহিত্যের উন্নতি হইল এবং ইসলাম ধর্মেরও ক্রত

এই প্রসঙ্গে স্থানী ও দরবেশ নামে পরিচিত একটি মুসলমান পীর বা ফকির সম্প্রাদায়ের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, কারণ প্রধানতঃ ইহাদের চেষ্টায়ই বাঙালী মুসলমানদের উন্নত ধর্মভাব ও সংখ্যা বুদ্ধি সম্ভব হইয়াছিল। স্থানীগদ মধ্য, ও পশ্চিম এশিয়া হইতে উত্তর ভারতবর্ধের মধ্য দিয়া বাংলায় আগমন করেন। খ্রীষ্টিয় পঞ্চাশ শভানীতে বাংলার সর্বত্ত—শহরে ও গ্রামে—স্থানীর দর্গা প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। ইহারা ইসলামীয় ধর্মশাজে স্থপতিত ছিলেন এবং আধ্যাত্মিক সাধনায়ও উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিলেন। প্রত্যেক স্থানীর বছ শিষ্য ছিল। ইহারা তাহাদিগকে ইসলামী শাল্পে শিক্ষা ও আধ্যাত্মিক উন্নতি বিষয়ের দীক্ষা দিতেন। এই শিষ্যেরাও আবার বড় হইয়া দর্গা প্রতিষ্ঠা করিয়া নৃতন নৃতন শিষ্যকে শিক্ষা-দীক্ষা দিতেন। রাজা প্রজা সকলেই স্থানীদিগকে সন্মান ও প্রদ্ধা করিতেন। স্থানীর দর্গা ও কবর পবিত্র বলিয়া গণ্য হইত। এই সব দর্গায় শিক্ষা-দীক্ষা ব্যতীত দরিজের অন্ধান ও চিকিৎসা প্রভৃতির ব্যবস্থা ছিল।

অ-মূসলমানকে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করা মুসলমান শাশ্রমতে পুণ্য কার্য বলিয়া বিবেচিত হইত। স্থফীগণ এই বিষয়ে অতিশয় তৎপর ছিলেন। স্থফীদের মধ্যে অনেকে পণ্ডিত ও সাধু ছিলেন এবং ধর্মনীতি অমুসরণ করিয়া জীবনযাশন করিতেন। তাঁহাদের উপদেশে ও দৃষ্টাস্তে অনেক হিন্দু ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিত। মুদলমান আক্রমণের অব্যবহিত্ত পূর্বে বাংলাফ্ন তান্ত্রিক ধর্মের খুব প্রভাব ছিল। সাধারণ লোকে বিশাস করিত যে তান্ত্রিক সাধু বা গুলর বছবিধ অলৌকিক ক্রমতা আছে। স্নতরাং তাঁহাদিগকে অত্যম্ভ ভক্তি শ্রহা করিত এবং তাঁহাদের বাসস্থান তীর্থক্ষেত্র বলিয়া গণ্য হইত। মুদলমানেরা বাংলা জয় করিবার পর অনেক স্বফী দরবেশ ও পীর এই দব তান্ত্রিক সাধুকে স্থানচ্যত করিয়া তাহাদের বাসস্থানেই দর্গা প্রতিষ্ঠা করিতেন। ক্রমে পীরগণও অলৌকিক শক্তি-সম্পন্ন বলিয়া থাতি লাভ করিয়াছিলেন। লোকে মনে করিত পীরেরা ইচ্ছা করিলেই লোকের ভৃথে তুর্দ্দণা মোচন করিতে পারেন, মৃত লোককে বাঁচাইতে পারেন আবার জীবস্ত মামুষকেও জাত্বলে মারিতে পারেন। একই সময়ে বিভিন্ন স্থানে থাকিতে পারেন এবং লোকের ভবিশ্বৎ বলিয়া দিতে পারেন। ফলে তান্ত্রিক সাধুর শিশ্বেরাও অনেকে স্থান মাহাজ্যে এবং এই দব অলৌকিক ক্ষমতাব খ্যাভিতে আকৃষ্ট হইয়া পীরের দর্গায়্ব আদিত ও ইসলাম ধর্মগ্রহণ করিত।

আবার পীর ও দরবেশ হাফীরা অনেক সময় হিন্দুরাজ্য জয় করিবার জয় য়ৄড়ও করিতেন। মৃদলমানদের মধ্যে প্রবাদ আছে যে শাহ জালাল নামে এক হাফী দরবেশ তাঁহার পীর অর্থাং গুরুর আদেশে এবং উক্ত গুরুর ৭০০ শিল্পসহ বহু য়ৄড় করিয়া অনেক ক্ষুত্র ক্ষুত্র হিন্দুরাজ্য জয় করেন এবং দেখানে ইনলাম ধর্মের প্রতিষ্ঠা করেন। পরিশেষে শ্রীহট্রের রাজাকে পরাজিত ও ঐ দেশ অধিকার করিয়া অহুচরগণসহ সেথানে বসবাদ করেন। দস্তবতঃ বাংলার হুলতানের দৈল্পদের সহায়তায়ই তিনি এই মৃদ্ধে জয়লাত করিয়াছিলেন। কোন কোন পীর হুলতান কর্তৃক শাদনকর্তা নিষ্কু হইয়াছিলেন এবং মৃদলমান দেনাপতি হিন্দু রাজ্য জয় করিয়া পীর উপাধি এবং পীরের খ্যাতি ও সম্মান লাভ করিয়াছেন এয়প ঐতিহাদিক দৃষ্টান্তও আছে। হুত্রাং পীরেরা শস্ত্র ও শাস্ত্র হুটিতেই সমান দক্ষ ছিলেন। ধর্মপ্রচার ও শস্ত্রচালনা এই তুই উপায়েই বাংলায় মৃদলমান রাজ্য ও ইনলাম ধর্মের বিস্তারে তাঁহারা সহায়তা করিতেন।

বে সকল নিম্নশ্রণীর হিন্দুরা ইদলাম ধর্ম গ্রহণ করিয়াছিল তাহারা আরবী কানিত না এবং যদিও কেহ কেহ দামাল্ল ফার্দি জানিত, তথাপি মুদলমান ধর্মশাল্ল সহজে তাহাদের বিশেব কোন জানও ছিল না। বোড়শ শতাকী পর্যন্ত বে এই অবস্থা ছিল ছুইজন মুদলমান লেখকের রচনা হুইতে তাহা জানা যায়। একজন লিথিয়াছেন বে বালালী মুসলমানেরা না বোঝে আরবি, না বোঝে নিজের ধর্মশঙ্ক কাহিনী প্রভৃতি লইয়াই ভাহারা মন্ত থাকে। আর একজন মহাভারতের
বাংলা অমুবাদ-সংক্ষে লিথিয়াছেন:

হিন্দু মোছলমান ভাষা খরে খরে পড়ে। খোদা রহুলের কথা কেহ না সোঙনে॥ '

তবে ইদলাম ধর্মের যে পাঁচটি মূল তথা বা তত্ত্ব, তাহার মধ্যে প্রথম চারিটি—
ইমান ( ঈশ্বরে ও প্রথমেরে বিশাদ ), নমাজ, রোজা ও হজ ( মজা প্রভৃত্তি তীর্থ
দর্শন ) বাঙালী মূদলমানেরাও যথারীতি পালন করিত। পঞ্চম—জকাৎ অর্থাৎ
নিজের আয়ের এক নিটিষ্ট অংশ গরীব হুঃখীকে নিয়মিত দান—কতদ্র
প্রতিপালিত হইত তাহা বলা যায় না।

খাঁটি ইস্লামের অভিরিক্ত এবং অনমুমোদিত কতকগুলি সংস্কার ও প্রথা বাংলায় মুসলমান সমাজে প্রচলিত ছিল। কারণ নিম্ন শ্রেণীর হিন্দুরা বহু সংখ্যায় ইসলাম ধর্ম গ্রহণ কবিলেও তাহাদের কোন কোন বিশ্বাস ও সংস্কার ছাড়িতে পারে নাই। স্করোং তাহা ধীরে ধীরে মুসলমান সমাজে প্রবেশ কবিয়াছে। ইহার কয়েকটি দৃষ্টাস্ত দিতেছি।

হিন্দুদের গুরুবাদ অর্থাৎ গুরুর প্রতি অবিচলিত শ্রদ্ধা ও ভক্তি মুসলমান পীরেব প্রতি ভক্তিতে রূপান্তরিত হইয়াছিল ইহা পূর্বেই বলা হইয়াছে। কিন্তু ক্রমশঃ ইহা পঞ্চপীর—সভ্যপীর, মানিকপীর, ঘোড়াপীর, কুন্তীরপীর, মদারী (মৎশ্র ও কচ্ছপ) পীব—প্রভৃতির পূজায় পর্যবিসিত হইল। বদ্ধ্যার পূত্র লাভের জন্ম নানা অন্ধর্চান, কুন্তীরের রূপায় সন্থান লাভ হইলে প্রথম সন্থানটি কুন্তীরকে দান, মদাবীকে ভোজ্য দান, বৃক্ষে পৃত্র বন্ধন ইত্যাদি নিম্নশ্রেণীর হিন্দুদের কুদংস্কার ভাহাদেব সঙ্গে মুসলমান সমাজেও প্রবেশ করিল।

মোলা নামে আর একটি নৃতন যাজকশ্রেণীর আবির্ভাবও উল্লেখযোগ্য। ইহারা হিন্দুদের পুরোহিত্তের মতন গ্রামবাসীর নিভানৈমিত্তিক ধর্মাস্থলান এবং বিবাহাদি ক্রিয়া অম্বান্তিত করিত। লোকের গলায় পুঁতি ঝুলাইয়া ভাহাকে ভূতের উপদ্রব হইতে রক্ষা করিত এবং সংক্ষ সংক্ষ কলাইয়ের ব্যবসা অর্থাৎ মূরগ্নী, বকরী ইভ্যাদি জবাই করিত। এই সমৃদয় হইতে যে অর্থলাভ হইত ভাহাই ছিল ভাহাদের উপজীব্য।

<sup>&</sup>gt; 1 789 4 (8 )

বোড়শ শতাস্থীতে লিখিত কবিকস্থণ চণ্ডীতে মোলার একটি সংক্ষিপ্ত বর্ণনা প্রাচে:

> মোলা পড়ায়া নিকা দান পায় সিকা সিকা দোয়া করে কলমা পড়িয়া।

করে ধরি পর ছুরি

কুকুরা জবাই করি

দশ গণ্ডা দান পায় কড়ি।

পীরের স্থান্ন মোলাও ইনলামের অনমুমোদিত ধর্মধাঞ্চক এবং হিন্দু সমাজের শুরু পুরোহিতের অমুকরণ।

প্রাচীন মুদলমান সাধুদস্তদের ও পীরদের সমাধির প্রতি দন্মান প্রদর্শন এবং 
তাঁহাদের রূপায় ব্যারাম-পীড়া হইতে আরোগ্যলান্ত হইতে পারে এইরূপ বিশাসও
প্রচলিত ছিল। এরপ বিশাস ইদলাম ধর্মের অনমুমোদিত। অতএব ইহা সম্ভবতঃ
হিন্দু দমাজের প্রভাব স্টিত্ করে। এইরূপ আরও অনেক কুসংস্কার মুদলমান
দমাকে প্রচলিত ছিল।

হিন্দু সমাজে ভাতিভেদের কিছু প্রভাবও ম্বলমান সমাজে দেখা যায়। কারণ বাংলার ম্বলমান সমাজে কয়েকটি বিশিষ্ট শ্রেণীর উদ্ভব হইয়াছিল। ইহাদের মধ্যে সৈয়দ (অর্থাৎ হাঁহারা হজরৎ ম্হলদেব বংশধব বলিয়া দাবি করেন), আলিম (পণ্ডিত ও শিক্ষাব্রতী), শেখ (পীর) ছিলেন উচ্চশ্রেণীভূক এবং বিশেষ শ্রন্ধা ও সম্মানের পাত্র। কাজীও উচ্চপদন্ত কর্মচারী এবং মোলারাও জনসাধারণ অপেক্ষা কিছু উচ্চন্তরের ছিল। ইহা ছাড়া তুর্কী, পাঠান, মোগল প্রভৃতিও বিভিন্ন শ্রেণী বলিয়া বিবেচিত হইত। কিছু এই শ্রেণী-বিভাগ হিন্দুদের জাতিভেদের স্থায় কঠোর ছিল না—ইহাদের মধ্যে পান ভোজনের বা স্পর্শদোষের বালাই ছিল না এবং বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে বিবাহাদিও একেবারে অপ্রচলিত ছিল না।

নিয়শ্রেণীর মুসলমানের মধ্যেও বংশাক্বজমিক বৃত্তি অনুসারে অনেক শ্রেণী বিভাগ ছিল। কবিকখণ চণ্ডীতে ইহাদের একটি স্থদীর্ঘ তালিকা আছে। যথা গোলা, জোলা, মুকেরি', পিঠারি, কাবাড়ি', সানাকার, হাজাম, তীরকর, কাগজী°, দরজি, বেনটা°, রংরেজ°,হালান ও কদাই।

>। বাহার বলমে করিয়া বিজের জিনিব দের। ২। সংস্থ বিজেতা অথবা করাই । যে কাগজ তৈরী করে। ।। যে বন্ধন করে। ৫। যে রং লাগার।

কৰিকৰণ চণ্ডীতে নৃতন নগৰপত্তনের বে বিস্তৃত বিবৰণ আছে ভাহা হইতে অস্থান করা যায় যে বড় বড় নগরে মুগলমানেরা একটি শুভন্ত পাড়ায় বাস করিত। এই গ্রন্থের নিম্নলিখিত কয়েকটি পংক্তিতে যোড়শ শতান্ধীতে মুসলমান সমাজের একটি মনোরম চিত্র পাওয়া ঘায়:--

> "ফলর' সময়ে উঠি বিছায়ে লোহিত পাটী পাঁচ বেরি<sup>২</sup> করয়ে নমাজ।

ছোলেমানী মালা করে

জ্বপে পীর পগন্ধরে

পীরের মোকামে দেয় সাঁজ ॥

দশ বিশ বেরাদরে

বসিয়া বিচার করে

অহদিন কেতাব কোরাণ।

কেহ বা বসিয়া হাটে পীরের শীরিণি বাঁটে

সাঁঝে বাজে দগড়", নিশান।

বড়ই দানিসবন্দ<sup>8</sup>

না জানে কণ্ট ছম্দ

প্রাণ গেলে রোজা নাহি ছাড়ি।

ষার দেখে খালি মাথা

তার সনে নাহি কথা

সারিয়া চেলার মারে বাডি॥

ধরুয়ে কম্বোজ বেশ

মাথাতে না রাখে কেশ

বুক আচ্ছাদিয়া রাখে দাড়ি।

না ছাড়ে আপন পথে

দশ রেখা টুপি মাথে

ইজার পরয়ে দুঢ় দড়ি (করি ?)॥

আপন টোপর নিয়া

বসিলা গাঁয়ের মিয়া

ভূঞ্জিয়া" কাপড়ে মোছে হাত।"

ষোড়শ শতকের প্রথম পাদে পতু গীজ বারবোদা বাংলা দেশের প্রধান একটি বন্দরের সন্ত্রান্ত মুসলমানদের সহজে লিথিয়াছেন, মুসলমানেরা পায়ের গোড়ালি পরস্ক লম্বা সাদা জোবনা পরে—ইহার তলে লুদ্দির মত কোমরে জড়ান কাপড় এবং উপরে কোমরে রেশমের কোমরবন্ধ হইতে রৌপ্যথচিত তরবারি ঝুলান থাকে। হাতে মণিমাণিকাথচিত অনেকগুলি আংটি এবং মাথায় স্কল্প তুলার কাপড়ের টুপি। তাহারা থ্ব বিলাদী—মেয়ে পুরুষ উভয়ই উৎক্ট খাছ ও মছপানে

১। প্রাত:কাল। ২। পাঁচবার। ৩। ঘাষারা ৪। পবিত, ধার্ষিক। ৫। আহার করিরা।

অভ্যন্ত। প্রত্যেকের ৬।৪ বা ততোধিক স্ত্রী। তাহাদের পরণে মূল্যবান বন্ধ ও অলকার কিন্তু তাহারা পর্দানসীন। নৃত্য গীত তাহাদের খ্ব প্রিয়। প্রত্যেকেরই অনেক ভূত্য। সাধারণ লোকেরা থাটো কুর্তা ও মাথায় পাগড়ী পরে। সকলেই জুতা ব্যবহার করে। ধনীদের জুতার রেশম ও সোনার স্থতার কাজ।

মৃদলমানদের মধ্যে উচ্চশিক্ষা সাধারণতঃ ফার্সী ভাষার সাহাষ্টেই ইইত।
অনেকে আরবী ভাষারও চর্চা করিতেন। বিভাশিক্ষার জন্ম মক্তব ও মান্ত্রাসা
ছিল। অনেক ফলতান এইরপ বিভালয়ের প্রতিষ্ঠা করিতেন। ফুফীদের
দর্গাতেও শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল। প্রাথমিক শিক্ষা বাংলাভাষায় ইইত। সাধারণতঃ
বিদেশী ও স্বর্নংথ্যক অভিজ্ঞাত মৃদলমান উর্ফু বাবহার করিতেন ভাছাড়া
সকলেই বাংলা ভাষায় কথাবার্তা বলিত। মৃদলমান সমাজে অবস্থাপর লোকের
ছেলেমেয়েদের শিক্ষা সম্বন্ধে বিশেষ যত্ন নেওয়া ইইত। মসজিদেও শিক্ষার ব্যবস্থা
ছিল। সকলেই কোরাণ শরীক পড়িত এবং জন্ম এক বা একাধিক বিষয়
শিথিত।

অনেক সময় অল্পবয়সেই ছেলেমেয়েদের বিবাহের সংক্ষ স্থির হইত কিন্তু
বয়ঃপ্রাপ্ত হওয়ার পূর্বে বিবাহ হইত না। বর ঘোড়ায় চড়িয়া শোভাষাত্রা করিয়া
কনের বাড়ীতে ঘাইত—সেথানে কাজীর সামনে মোলা বিবাহ দিতেন। ধনীর
বাড়ীতে ভোক্স নৃত্যগীতাদি একাধিক দিন চলিত। বিবাহ সম্বন্ধে হিন্দুর অনেক
লৌকিক আচার অফুষ্ঠান মুসলমান সমাজেও প্রচলিত ছিল।

ধনী পুরুষেরা বছ বিবাহ করিত এবং বিবাহবন্ধন ছেদও খুবই হইত।
ধনীলোকের স্ত্রীদের সঙ্গে বহু দাসদাসী আসিত। পর্দার ব্যবস্থা খুব কড়া ছিল
এবং বড়লোকের হারেমে থোজা প্রহরী নিযুক্ত হইত। নর্ডকীর নৃত্য ও সঙ্গীত
মুসলমান সমাজে খুবই আদৃত হইত।

## ৩। স্মৃতিশাস্ত্র অনুমোদিত আদর্শ রক্ষণশীল হিন্দুধর্ম ও সমাজ

হিন্দু সংস্কৃতির দুইটি বিশেষত্ব আছে। প্রথমত: ইহা ধর্মকেন্দ্রিক—জ র্থাৎ ধর্মকে কেন্দ্র করিয়াই ইহার সাহিত্য সমাজ শিল্প প্রভৃতি গড়িয়া উঠিয়াছে। বিভীয়তঃ প্রাচীন মুগের সহিত বোগস্ত্র রক্ষা। জর্থাৎ জতীতে যাহা ছিল তাহা সহসা বা সরাসরি জন্মকার না করিয়া ম্থাসন্তব তাহার সহিত জন্তঃ বাহ্যিক

একটি সামঞ্জ রক্ষার চেষ্টা। অল্পবিভর পরিবর্তন প্রতি সমাজেই যুগে যুগে ঘটে — উহা সমর্থনের জন্ত শান্তবচন অগ্রাহ্ম না করিয়া তাহার টীকা টিপ্পনী—অনেক শময় অসমত ব্যাখ্যাদারা তাহার এক্লপ অর্থ করা হইত যাহাতে পরিবর্তিত লোক-মতের বা লৌকিক আচরণের সহিত সন্থতি রক্ষা হইতে পারে। এই ব্যক্তই গুরুতর পরিবর্তন ঘটলেও হিন্দুরা প্রাচীন স্বতির মর্বাদা রক্ষা করিরা চলিয়াছে—অথচ সঙ্গে সঙ্গে নৃতন নৃতন টীকা রচনা করিয়া কালের অবশ্রস্তাবী পরিবর্তনের সঙ্গে প্রাচীন শান্ত্রের প্রতি বিশ্বাদের অভাব ঘটিতে দেয় নাই। স্বতরাং মধ্যযুগে মহু, যাজ্ঞবদ্ধা প্রভৃতি প্রামাণিক শ্বতিগ্রন্থের নৃতন নৃতন টীকা হইয়াছে এবং শার্ত পণ্ডিতগণ নৃতন নৃতন নিবন্ধ লিখিয়া প্রতি অঞ্চলে যে সব নৃতন প্রথা প্রচলিত হইয়াছে তাহার সহিত শান্ত্রের সন্ধৃতি রক্ষা করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। একই শ্বতির বিভিন্ন ব্যাখা৷ অথবা বিভিন্ন প্রদেশে বা বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন শ্বতির নিবন্ধ প্রামাণিক বলিয়া গৃহীত হইয়াছে। বাংলা দেশেও মধাযুগে, শূলপাণি, রঘুনন্দন প্রভৃতি স্মার্ত পণ্ডিতগণ এই শ্রেণীর গ্রন্থ লিথিয়াছেন। স্থভরাং বাংলার ধর্ম ও সমাজ মধাযুগে কি আদর্শে পরিচালিত হইত এই সমুদয় সংস্কৃত গ্রন্থ হইতে ভাছা জানিতে পারা যায়। চুঃথের বিষয় বাংলাদেশের কয়েকজন বিখ্যাত নিবন্ধকারের জীবনকাল অভাপি নিশ্চিতরূপে নির্ধারিত হয় নাই; তথাপি অধিকাংশ পণ্ডিতের মতে ১২০০ খৃষ্টান্দ এবং উহার কিঞ্চিৎ পূর্ব বা পর হুইতে যে সকল স্মৃতি ও অক্সান্ত শান্তগ্রন্থ রচিত হইয়াছিল, ঐগুলি অবলম্বন করিয়া এবং সংশ্লিষ্ট অপরাপর বিষয়ক সংস্কৃত গ্রন্থাবলীর সাহায্যে মধ্যযুগে বঙ্গদেশের আদর্শ রক্ষণশীল সমাজের চিত্র অন্ধন করিতেছি। শ্বতি ও নিবন্ধ ভিন্ন বন্ধদেশে রচিত বলিয়া অমুমিত বৃহধর্মপুরাণ ও ব্রহ্মবৈর্বত পুরাণ', ক্বফানন্দের তন্ত্রসার; প্রভৃতি গ্রন্থেও কিছু সামাজিক তথ্য আছে।

এখানে একটি কথা বলা আবশুক। শ্বৃতি নিবদ্ধানিতে যে সকল বিধিনিষেধ আছে, উহাদের কতটুকু প্রাচীনতর শাস্ত্রের প্রতিধ্বনিমাত্ত এবং কতটুকু তদানীস্তন সমাজের প্রতিচ্ছবি তাহা নির্ণয় করা ত্রহ এবং প্রায় অসম্ভব বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

স্থতরাং সমসাময়িক বাংলা সাহিত্যে হিন্দুধর্ম ও সমাজের যে বাস্তব চিত্র প্রতিফলিত হইরাছে তাহা পৃথকভাবে পরে আলোচিত হইবে।

वारण। (मध्यत्र के किहाम—कथम कार्य- अत्र मश्यत्रव, ১१० पृक्षा सहेवा

### (ক) ধর্মচর্যা

শ্বতিনিবন্ধগুলি হইতে মনে হয়, বাঙালীর জীবনে বার মাসেই পূজা পার্বণ লাগিয়া থাকিত। লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, বাংলাদেশে মধ্যযুগে বৈদিক যাগষজ্ঞাদির বিশেষ প্রচলন দেখা যায় না। সমাজে ব্রতাষ্ট্রানের খুবই প্রচলন ছিল; এই ব্রত সংক্রান্ত আচার আচরণ বিশেষতঃ ম্নানদানাদির মধ্যে প্রাণের যথেষ্ট প্রভাব দেখিতে পাওয়া যায়। বজীয় শ্বতিনিবন্ধসমূহে, বিশেষতঃ শ্লপাণি হইতে রঘুনন্দন ও গোবিন্দানন্দের কাল পর্যন্ত রচিত গ্রন্থগুলিতে, তত্ত্বের প্রগাত প্রভাব দেখা যায়। বাংলাদেশের প্রজাপার্বনে তান্ত্রিক মন্তের, মুব্রা, যত্র প্রভৃতির ব্যবহার লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্র। জীবনে তান্ত্রিক দীক্ষার অপরিহার্যতাও এই দেশে শ্বীকৃত হইয়াছিল।

সমাজে যে সকল সম্প্রদায়ের প্রভাব ছিল, তন্মধ্যে প্রধান শৈব, শাক্ত ও বৈষ্ণব। এই তিনটি প্রধান সম্প্রদায় ছাড়াও বাংলা দেশে সৌর, গাণপত্যা, পালপত্য, পাঞ্চন্ত্রাত্র, কাপালিক, কৌলর্ক প্রভৃতি বহু সম্প্রদায় বিজ্ঞমান ছিল। কোন কোন গ্রন্থে বৌদ্ধ, জৈন প্রভৃতি ধর্মাবলম্বিগণেরও উল্লেখ আছে। চিরঞ্জীবের (১৭শ—১৮শ শতক) 'বিছরোদতরন্ধিণী' নামক চম্পূকাব্য হইতে মনে হয়, কোন স্থানে নিমন্ত্রণ উপলক্ষ্যে সমবেত বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে ধর্ম সংক্রোস্ত তর্ক বিতর্ক হইত। প্রত্যেক সম্প্রদায়েরই বিশিষ্ট আচার আচরণ এবং স্বকীয় পূজাপার্বন পদ্ধতি প্রচলিত ছিল। শাক্তগণের মধ্যে দেবী বা শক্তির পূজা প্রধান বলিয়া গণ্য হইত। 'দেবীপুরাণে' শক্তিপূজার বিধান বিস্তৃতভাবে আলোচিত হইয়াছে। রঘুনন্দন এই পুরাণের প্রামাণিকত্ব স্থীকার করিয়াছেন। 'বৃহদ্ধর্মপুরাণ', 'দেবীভাগবত', 'মহাভাগবত পুরাণ' প্রভৃতিতে শাক্তগণের ধর্মচর্যা সম্বন্ধে বহু তথ্য নিহিত আছে।

বাংলা দেশে প্রচলিত কালীপুলার প্রবর্ত্তক ছিলেন 'তন্ত্রদার'-প্রণেতা কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীল। এই দেশে প্রচলিত কালীমূর্ত্তির পরিকল্পনা করিয়াছিলেন কৃষ্ণানন্দ। উক্ত 'বৃহদ্ধর্ম পুরাণে' কালীর স্থতিচ্ছলে (৩)১৬।৩৭-৪৫) তাঁহাকে 'মঙ্গলচণ্ডিকা আখ্যায় অভিহিত করা হইয়াছে। দেবীভাগবতে ও ১।১।৮৩ প্রভৃতিও (২।৪৭।১-৩৭) দেবীর এক রূপহিদাবে মঙ্গলচণ্ডীর প্রশন্তি ও পূজার উল্লেখ আছে। পরবর্তী বাংলা সাহিত্যে মঙ্গলচণ্ডী অবলম্বনে বছ আখ্যান উপাখ্যান রচিত হইয়াছিল এবং মঙ্গলচণ্ডীর পূজা অভাবধি এই দেশে ব্যাপকভাবে প্রচলিত।

সম্ভবতঃ এই দেশে রচিত 'পদ্মপুরাণ' এবং 'ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে' বৈষ্ণবগণের ধর্মকর্ম সম্বন্ধে বহু তথ্য পাওয়া যায়। গোড়ীয় বৈষ্ণবগণের নিকট রাধাক্ষকের পূর্ণ শক্তি। কিন্তু, ইহাদের প্রধান উপজীব্য 'ভাগবতপুরাণে' রাধার স্পষ্ট উল্লেখ নাই। 'ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে' রাধাকে ক্ষফের বিলাসকলার কেন্দ্রগত রসস্থরূপ বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে।

পূজাপার্বণের মধ্যে বাংলাদেশে শারদীয়া পূজা বা তুর্গাপূজা সর্বাপেক্ষা প্রাধান্ত লাভ করিয়াছিল। এই তুর্গাপূজার পদ্ধতি 'বৃহরন্দিকেশ্বর' ও 'নন্দিকেশ্বরপুরাণ' দারা প্রভাবিত। স্ব-গৃহ, জীর্ণস্থান, ইষ্টকরচিত স্থান ও 'দীপস্থিতিবিবজ্ঞিত' স্থান প্রভৃতিতে তুর্গাপূজা নিষিদ্ধ; 'স্বগৃহ' শব্দের অর্থ বোধ হয় নিজের বাসের ঘর। শূলপাণির মতে, ইষ্টকরচিত স্থানে মৃত্তিকাবেদির উপরে তুর্গাপূজা হইতে পারে।

তুর্গার মৃতি হইবে দশভূজা এবং সিংহোপরি স্থাপিতা। মৃতি সাধারণতঃ মুন্মমী হইত। কিন্তু অন্য উপাদানের দারাও উহা নির্মিত হইত বলিয়া মনে হয়; কারণ শ্লপাণি বলিয়াছেন যে, মৃন্মমী প্রতিমাপক্ষে দেবীর স্থান দর্পণে বিধেয় এবং মৃতি স্থানধোগ্য হইলে স্থান প্রতিমাতেই করণীয়। সাত্তিকী, রাজসী ও তামদী—এই ত্রিবিধ পূজাই বঙ্গীয় শ্বতিকারগণের অন্থমোদিত বলিয়া মনে হয়। সাত্তিকী পূজায় থাকিবে জপ, যজ্ঞ ও নিরামিষ প্রজোপকরণ। রাজদী পূজাতে পশুবলি হইবে এবং প্রজোপকরণ হইবে আমিষ। তামদী পূজার ব্যবস্থা কিরাতগণের জন্ত ; এইরূপ পূজায় জপ, যজ্ঞ বা মন্ত্র নাই এবং প্রজোপকরণ মন্ত মাংস প্রভৃতি।

'কালিকাপুরাণের' প্রমাণবলে শূলপাণি একপ্রকার সংক্ষিপ্ত তুর্গাপুজার ব্যবস্থা করিয়াছেন; এই ব্যবস্থাত্মনারে মাত্র পঞ্চোপকরণের দারা দেবীপূজা হইতে পারে, ষথা—পূষ্প, চন্দন, ধৃপ, দীপ ও নৈবেছ। প্রতিকৃল আর্থিক অবস্থাদি হেতু যে বছ দ্রব্যাদি দারা পূজা করিতে অক্ষম, তাহার পক্ষে কেবল ফুল জল অথবা শুধু জলের দারা পূজার বিধান আছে।

বাংলা দেশে প্রচলিত তুর্গাপুজা সংক্রাম্ভ আচার অফ্টানের মধ্যে শক্রবলি এবং শবরোৎসব কৌতৃহলোদ্দীপক। 'দেবীপুরাণ', কালিকাপুরাণ' প্রভৃতিতে শক্রবলির উল্লেখ আছে। সাধারণতঃ মানকচুর পাতায় ঢাকা একটি পুতৃসকে বলি দেওয়া হয়। প্রচলিত বিশাস এই বে, ইহা দারা একবংসর পর্যম্ভ

শক্রভন্ন হইতে মুক্ত থাকা বায়। 'তুর্গোৎসববিবেক', 'তুর্গাপ্লাভত্ব' প্রভৃতি
নিবন্ধগুলিতে শক্রবলির উল্লেখ নাই, কিন্তু পরবর্তী কালের বিদ্যাভূবণ ভট্টাচার্য
নামক জনৈক অপ্রসিদ্ধ ব্যক্তি কর্তৃক রচিত 'তুর্গাপ্লাপন্ধভি'তে এই প্রথার
উল্লেখ আছে। ইহা হইতে মনে হয়, এই প্রথা বাংলা দেশে কথনও বিল্পু হয়
নাই। শ্লপাণি, রঘুনন্দন প্রভৃতি নিবন্ধকারগণ সভবতঃ এই অমুষ্ঠানটিতে
বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন নাই।

বন্ধীয় শ্বতিনিবন্ধসমূহে বিবিধ দশমীক্নত্যের মধ্যে শবরোৎসবের ব্যবস্থা আছে। এই ব্যবস্থাস্থাবে পরস্পর জন্ত্রাব্য ভাষায় গালাগালি করিবে। ষে এইরূপ গালাগালি অপরকে করিবেনা এবং যাহাকে অপরে গালাগালি করিবেনা, তাহারা উভয়েই দেবীর বিরাগভাজন হইবে। 'শবরোৎসব' শব্দটির তাৎপর্য বিশ্লেষণ প্রদক্ষে জীম্তবাহন বলিয়াছেন যে, ইহাতে শবরের ন্যায় সমস্ত শরীর পত্রাদি দ্বাবা আর্ত ও কর্দমলিপ্ত করিয়া গীত ও বাদ্য করিতে হয়।

বঙ্গীয় শ্বতিশাস্থকারগণের মতে, বিভিন্ন মাদে নিম্নলিখিত ধর্মাহঠান ও আচাব প্রধান:

বৈশাগ — প্রাতঃস্থান, ব্রাহ্মণকে জলঘটনান, মস্বসহ নিম্বণত্ত জন্মণ, বিষ্ণুকে
শীতলজনে স্থান কবান।

কৈ। ঠ-- আরণ্যষষ্ঠী, দাবিত্তীব্রত ও দশহরা।

আবাঢ-চাতুর্যাস্ত ব্রত।

শ্রাবণ-মনসাপুজা।

ভাদ্র-জন্মাষ্ট্রমীব্রত ও অনস্করত।

আখিন — তুর্গাপুঙা, কোজাগরী লক্ষীপূজা।

কার্তিক — প্রাতঃস্নান, দীপান্বিতায় দিনে উপবাস ও পার্বণপ্রান্ধ, সন্ধ্যায়
পিতৃপুক্ষের উদ্দেশ্যে উন্ধাদান প্রভৃতি; দ্যতপ্রতিপদ, প্রাতৃন্বিতীয়া।
অগ্রহায়ণ—নবারপ্রান্ধ।

পৌষ—এই মানে উল্লেখযোগ্য কোন অহুষ্ঠানের বিধান নাই।

মাঘ— রটস্টীচতুর্দনী, শ্রীপঞ্চমীতে সরস্বতীপূজা, মাঘী সপ্তমীতে প্রাতঃম্বান ও স্থোপাসনা, বিধান সপ্তমীত্রত, আরোগ্যসপ্তমীত্রত, ভীমাষ্ট্রমীতে ভীমপূজা।

ফান্ধন-শিবরাত্রিত্রত।

চৈত্র—শীতলাপুজা, বারুণীপ্রান, অশোকাষ্টমী, রামনবমীব্রত, মদনত্রগোদী ও মদনচতূর্দণী তিথিতে পূজ্পৌত্রাদির সৌভাগ্য কামনায় এবং সমস্ত বিপদ হইতে ত্রাণলাভের আকাজ্জায় মদনদেবের পূজা কর্ভব্য। রঘুনন্দনের মতে এই পূজায় মদনদেবের প্রীত্যর্থে জন্ত্রীল ভাষার প্রয়োগ বিধেয়।

বর্তমান প্রসন্ধ শেষ করিবার পূর্বে কয়েকটি তান্ত্রিক অষ্ঠানের কথা বলা আবশুক। 'তন্ত্রপারে' শত্রুর অনিষ্টকরে বিদেষণ, উচ্চাটন, অভিচার প্রভৃতি কতক অষ্ঠানপদ্ধতি লিপিবদ্ধ আছে। বশীকরণ পদ্ধতিও এই গ্রন্থে আলোচিত হইয়াছে। এই সকল অষ্ঠানে জনসাধারণের বিশাস ও আচার-আচরণ প্রতিফলিত ইইয়াছে।

শ্বাদ্ধ হিন্দুদের একটি বিশেষ ধর্মান্ত্র্চান। প্রাদ্ধ বলিতে ঠিক কি বুঝায়, এই সম্বন্ধে বাঙালী স্মৃতিকারগণ প্রাচীন স্মৃতির বচনাদি আলোচনা করিয়া উহাদের মধ্যে ক্রেটি প্রদর্শন করিয়া নিজস্ব সংজ্ঞা নির্দেশ করিয়াছেন। শূলপাণির মতে, সম্বোধন পদের ঘারা আহুত উপস্থিত পিতৃ শুক্ষগণের উদ্দেশ্তে হবিত্যাগের নাম প্রাদ্ধ। রঘুনন্দন বলিয়াছেন যে, বৈদিক প্রয়োগাধীন আত্মার উদ্দেশ্তে প্রদ্ধাপৃর্বক অয়াদি দানের নাম প্রাদ্ধ। প্রাদ্ধের উপযুক্ত স্থান ও সময়, প্রাদ্ধকর্তার পক্ষে কোন্কোন্ক কর্ম বর্জনীয়, প্রাদ্ধে কাহাকে এবং কত জনকে নিমন্ত্রণ করিতে হইবে, এবং কোন্ধাত্তর্জ্বা দেয় অথবা বর্জনীয়, প্রাদ্ধের অধিকারী ক্রে—ইত্যাদি বিষয়ে নিয়মাবলী স্বৃতিশান্ধে বিস্কৃত্রাবে লিখিত আছে।

### (খ) নীতিবোধ

বন্ধীয় শ্বৃতিকারণণ বিবিধ বাসনকে তীব্রভাবে নিন্দা করিয়াছেন। অবৈধ বৌনসম্বন্ধের প্রতি তাঁহাদের দৃষ্টি সতর্ক। এইরণ সম্বন্ধের মধ্যে গুর্বস্বনাগমন স্বাপেক্ষা নিন্দিত। 'গুর্বস্বনা' শব্দের অর্থ, বাংলাদেশের শ্বৃতিকারণণের মতে, মাতা। মাতার সপত্নী, ভগ্নী, আচার্যক্তা, আচার্যানী এবং স্বীয় কল্পা প্রভৃতির সহিত যৌনসংসর্গও গুর্বস্বনাগমনের তুগ্য। যে কোন লোকের পক্ষে নিঃসম্পর্কিত ব্যক্তির স্ত্রী, নিয়তরবর্ণের স্ত্রীলোক, রক্তকপত্নী, রক্ষশ্বনা নারী ও গর্ভবতী নারীর সহিত সহবাদ এবং ব্রশ্বচারীর পক্ষে বে কোন নারীর সহিত সহবাস প্রায়শ্চিত্তার্ছ; কিন্ত গুর্বন্দনাগমনক্ষনিত পাপের তুলনার ইহাদের সক্ষে বৌনসম্পর্কের পাপ লঘুতর। গোপ্রভৃতি ইতর প্রাণীর সহিত বোনি-সম্পর্কও পাপক্ষনক বলিয়া গণ্য হইয়াছে।

আধুনিক দৃষ্টিভকীতে বাহা নীতিবিগহিত এমন কতক ব্যাপার এই দেশের শতিকারগণের সমর্থন লাভ করিয়াছিল বলিয়া মনে হয়। দাসী ও অবিবাহিতা নারীর সহিত বৌনসংযোগ অস্ততঃ শৃদ্রের পক্ষে অবৈধ বিবেচিত হইত না বলিয়া মনে হয়; কারণ, দায়ভাগে (১।২১) জীমৃতবাহন শৃদ্রের ঔরসেও দাসীর অথবা অপর অবিবাহিতা নারীর গর্ভে জাত পুত্রের জন্ম শিতার অহমতিক্রমে পৈতৃক সম্পত্তির একটি ভাগের ব্যবস্থা করিয়াছেন। স্মতরাং দেখা যায় এরপ জারজ পুত্র সমাজে স্বীকৃত হইত।

প্রাচীন শ্বতির অহসরণে বন্ধীয় শ্বতিতেও বিবাহ-বন্ধন অত্যন্ত স্থাদৃঢ় ব্লিয়া বিবেচিত হইয়াছে। একমাত্র স্ত্রীর অসতীত্ব ভিন্ন অপর কোন কারণে পতি তাঁহাকে সম্পূর্ণব্ধপে পরিত্যাগ করিতে পারিতেন না। স্ত্রীর অপর কতক অপরাধে তিনি পতির সহাবস্থানে বঞ্চিত হইতেন বটে, কিন্তু গ্রাসাচ্ছাদনে বঞ্চিত হইতেন না।

ত্র্গাপুজা প্রসঙ্গে শববোৎসবের উল্লেখ পূর্বে করা হইয়াছে। অপ্রাব্য ভাষায় গালাগালি এই উৎসবের অঙ্গ। মনে হয়, ইহা অনার্য প্রভাবের একটি নিদর্শন।

জ্যেষ্ঠ আতার পূর্বে কনিষ্ঠ আতার বিবাহ বাঙালী শ্বতিকারগণ শুরুতর অপরাধ বলিয়া গণ্য করিয়াছেন। এইরপ বিবাহ এত পাপঙ্গনক যে, ইহার সঙ্গে সংযুক্ত দকলেই, এমন কি পুরোহিত পর্যন্ত, পতিত হইবেন। জ্যেষ্ঠ আতা যদি পতিত বা বেখাদক্ত, ছন্চিকিৎশু ব্যাধিযুক্ত এবং বোবা, অন্ধ, বধির প্রভৃতি না হন, তাহা হইলে তাঁহার অন্তমতিক্রমে বিবাহ করিলেও কনিষ্ঠ আতা অপরাধী হইবেন। বিধবা-বিবাহ ত দ্রের কথা। একজনের উদ্দেশ্যে বাগ্দত্তা ক্যাও অপরের বিবাহের অযোগ্যা।

#### (গ) পাপ ও প্রায়শ্চিত্ত

পাণ তুই প্রকার—বিহিত কর্ম না করা এবং নিন্দিত কর্ম করা। পাণের ফলও তুই প্রকার—মৃত্যুর পর নরকে বাস অথবা জীবিত কালে পান, ভোজন ও বিবাহাদি ব্যাপারে সমাজে অচল হইরা থাকা। ইচ্ছাকৃত বা অনিচ্ছাকৃত এই উভয়বিধ পাপের প্রায়শ্চিত্তের ফল সম্বন্ধে 'বাজ্ঞবদ্ধ্যম্বৃতি'র একটি বচন ( ৩)৫।২২৬ ) বিতর্কের স্পষ্ট করিয়াছে। বচনটি এই:

> প্রায়ন্চিত্তৈরপৈত্যেনো ষদজ্ঞানক্বতং ভবেং। কামতো ব্যবহার্যস্ত বচনাদিহ জায়তে॥

দিতীয় পংক্তিতে 'ব্যবহার্য' পদের ছলে 'অব্যবহার্য' পাঠ ধরিয়া শ্লপাণি শ্লোকটির অর্থ করিয়াছেন যে, অজ্ঞানকত পাপ প্রায়ন্চিত্তেব দারা দ্রীভৃত হয়; কিছু জ্ঞানাকত পাপ ইহা দারা অপগত হইলেও পাপকর্মকারী সমাজে অব্যবহার্য থাকিবে।

প্রায়ণ্চিত্ত শক্টি শ্লপাণিব মতে, 'প্রায়' ও 'চিত্ত' এই তুইটি পদের দ্বারা গঠিত; 'প্রায়' অর্থাং তপ ও 'চিত্ত' বলিতে ব্যায় নিশ্চয়। অতএব প্রায়শিকত শব্দে ব্যায় এমন তপশ্চর্যা যাহাদ্বাবা পাপক্ষালন হইবে বলিয়া নিশ্চিতভাবে জানা যায়। প্রাচীন শান্তীয় প্রমাণমূলে রঘুনন্দন মনোজ্ঞ উপমার সাহায্যে প্রায়শ্চিতের ফল ব্যাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন—

ক্ষার, উত্তাপ, প্রচণ্ড আঘাত ও প্রকালনের ফলে বেমন মলিন বস্ত্র পরিষ্কৃত হয়, তেমন ভাবেই তপশ্চর্যা, দান ও যজ্ঞের দ্বারা পাপী পাপমুক্ত হয়।

পাশকাবীর বয়দ, বর্ণ, সে পুরুষ বা স্থী—এই সকল বিবেচনায় প্রায়শ্চিত্তেব তারতমা হয়।

বন্ধহত্যা, স্থরাপান, ন্তেয়, গুর্বন্ধনাগমন এবং এই চত্র্বিধ পাপাচরণকাবীর সহিত সংসর্গ —এই পাঁচটি মহাপাতক বা গুক্তম পাপ বলিয়া স্থীকৃত হইয়াছে। বিজ্ঞাবর্গের কোন বাজি সজ্ঞানে স্থরাপান করিলে মৃত্যুই তাঁহার প্রায়শ্চিত্ত; বিকল্প বাবছাহ্দাবে চত্রিংশতিবার্ষিক ব্রত অহুষ্ঠেয়। ব্রাহ্মণ কর্তৃক অজ্ঞানে স্থরাপানের প্রায়শ্চিত্ত ছাদশবার্ষিক ব্রত; তাহা সম্ভব্পর না হইলে ১৮০টি তুশ্ববতী গাভী দান।

নরহত্যা প্রদঙ্গে বলা হইয়াছে বে, ভুগু হত্যাকারীই দোষী নহে। নিম্নলিধিত ব্যক্তিগণও অপরাধী:—

(১) অমুমন্তা—'ক) যে হত্যাকারীকে এই বলিয়া আশাস দেয় বে, অপর যে ব্যক্তি বাধা দিলে হত্যা সম্ভবপর হঁইবে না তাহাকে সে বাধা দিবে।
(থ) যে হত্যাকারীকে বিরত করিবার চেট্টা করে না।

- (२) षर्थाहक-(क) दर वधा वाख्निक ष्यग्रमन इस्त ।
  - (খ) বধ্যব্যক্তির সাহায্যার্থে আগমনকারী ব্যক্তিকে বে বাধা দের।
- (৩) নিমিত্তী —(ক) ষৎকর্তৃক ক্রোধোৎপাদন হেতৃ কোন ব্যক্তি স্বীয় প্রাণনাশে রুতসঙ্কা হয়।
- (৪) প্রধোজক—(ক) যে অনিচ্ছুক ব্যক্তিকে হত্যায় প্রবৃত্ত করে।
  - (থ) হত্যার প্রবৃত্ত ব্যক্তিকে বে উৎসাহ দেয়।

কোন ব্যক্তি কর্তৃক সমুদ্দেশ্যে ক্লুতকর্মের ফলে কেহ নিহত হইলে ঐ ব্যক্তি নরহত্যার অপরাধে অপরাধী হয় না; অর্থাৎ হত্যা মাত্রই গুরুতর অপরাধ নহে, যদি তাহাতে হত্যার অভিসন্ধি না থাকে।

প্রায়শ্চিত্ত প্রদক্ষে বঙ্গীয় শ্বতিশাল্পে তন্ত্রতা ও প্রদক্ষ নামক চুইটি নীতি শীকৃত হইয়াছে। একই প্রকার পাপাচরণ পুনঃ পুনঃ কবিয়া একবার মাজ প্রায়শ্চিত্ত করিলেই পাপম্ক ইওয়া যায়—এই নীতির নাম তন্ত্রতা। এক ব্যক্তি শুক্তরর পাপ করিয়া গুক্তর পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিলেই লঘুতর পাপ হইতেও মৃক্ত হইবে—এই নীতির নাম প্রদক্ষ।

পূর্বে বলা হইয়াছে বে মহাপাতকীর সংসর্গেও মহাপাতক জন্মায়। নিম্নলিবিত রূপ সংসর্গ পাপজনক:—

এক শ্যায় শ্য়ন, একাগনে উপবেশন, এক পংক্তিতে অবস্থান, ভাগু বা পক্কান্ত্রের মিশ্রণ, পাতকীব জন্ম যজ্ঞসম্পাদন, অধ্যাপন, সহভোজন, বৈবাহিক বা যৌনসম্পর্ক, ভাষণ, স্পর্শন, সহযান ইন্ড্যাদি।

পাতকীর জন্ত যজ্ঞসম্পাদন, পাতকীর সহিত বৈবাহিক বা যৌন সংসর্গ, পাতকীর উপনয়ন ও পাতকীর সহভোজন—এইরূপ সংসর্গ দত্ত পাতিত্য-জনক। নিম্নলিখিতরূপ সংসর্গ একবংসর কালের জন্ত হইলে পাতিত্যজনক হয়:

পাতকীর সহিত এক পংক্তিতে ভোজন, একাদনে উপবেশন, এক শয়ায় শয়ন ও সহযান।

প্রাচীন স্থতির প্রমাণাস্নারে বনীয় স্থতিতে অতিক্বচ্ছু, চাম্রায়ণ, তপ্তকচ্ছু.
পরাক, প্রান্ধাপত্য, সাস্থপন প্রভৃতি বিবিধ প্রায়শ্চিত্তমূলক ব্রতের ব্যবস্থা আছে।
নানা কারণে এইরূপ ব্রতান্থগান সকলের পক্ষে সম্ভবপর নহে বলিয়া ধেমুদ্রশন

বা ব্রতের পরিবর্তে ত্রাহ্মণকে ধেছদানের ব্যবস্থা আছে; ব্রতভেদে দেয় ধেছক সংখ্যা বিভিন্নর ।

### (ঘ) বর্ণাশ্রম-ব্যবস্থা

হিন্দুসমাজ বান্ধা, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শুদ্র এই চতুর্বর্ণের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত।
এই চারিবর্ণের জন্মই বন্ধীয় শ্বতিনিবন্ধসমূহে বিধিনিষেধ লিপিবন্ধ আছে। এই
প্রসন্ধে বিশেষভাবে লক্ষণীয় এই যে, জীবনের প্রতি পদক্ষেপেই ব্রাহ্মণবর্ণের
প্রাধান্ত শ্বাপনের প্রয়াস শ্বতিনিবন্ধগুলির পাতায় পাতায় রহিয়াছে। ব্রাহ্মণ
উচ্চতম বর্ণ। কিন্ত অপর তুইটি বিজবর্ণের, অর্থাৎ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্রের, তুলনায়ও
শুদ্রের স্থান সমাজে অতিশয় হেয়।

শুদ্রের বেদপাঠের অধিকার নাই এবং বিভিন্ন সংস্থারের মধ্যে এক বিবাহ ভিন্ন অন্ত কোন সংস্থারে শুদ্র অধিকারী নহে। অপর সকল বর্ণেরই স্বকীয় গোত্র আছে, কিন্ত শুদ্রের নিজস্ব কোন গোত্র নাই। উচ্চবর্ণের কোন ব্যক্তি কতক প্রকার হেয় কার্য করিলে শুদ্রবং পরিগণিত হইবেন। যেমন, ঋতুমতী কল্তাকে বিবাহ করিলে তাহার পতি শুদ্রত্ল্য বলিয়া পরিগণিত হইবেন; তাঁহার সহিত কথোপকথনও নিন্দনীয় হইবে। কয়েকটি মাত্র দ্রব্য ভিন্ন শুদ্র কর্তৃক প্রস্তুত খাছ্যন্ত্র্য ব্রাহ্মণের পক্ষে নিবিদ্ধ। বিনা জলে শৃদ্রপক দ্রব্য এবং শৃদ্র কর্তৃক প্রস্তুত ক্ষীর ব্রাহ্মণ ভোজন করিতে পারেন। রঘুনন্দনের মতে, শৃদ্র কর্তৃক প্রস্তুত দ্বিধ ও শক্ত্র ব্রাহ্মণের ভোজা।

আইন কান্থনের ক্ষেত্রেও ব্রাহ্মণগণের স্বর্গ-পক্ষপাতিত্ব এবং শৃদ্রের প্রতি অবজ্ঞা পরিক্ট। রাজা বিচার কার্য স্বয়ং পরিদর্শন করিতে অক্ষম হইলে তিনি প্রতিনিধি নিযুক্ত করিবেন। শাস্ত্রীয় প্রমাণ উদ্ধার করিয়া রঘুনন্দন বলিয়াছেন বে, 'হুঃশীল' হইলেও দিল এইরূপ'প্রতিনিধি হইতে পারেন, কিন্তু শৃদ্র 'বিজিতেক্সিয়' হইলেও এই কার্বের অবোগ্য।

বিচারে যখন দিব্য প্রমাণের প্রয়োজন হয়, তথন সর্বাপেক্ষা কষ্টকর দিব্যের ব্যবস্থা শুদ্রের জন্ম এবং বিজগণের পক্ষে অপেক্ষাকৃত সহজ্ঞসাধ্য দিব্য প্রযোজ্য।

পুরাণ ও তদ্রের প্রভাবে বঙ্গীয় শ্বতিকারগণ ধর্মাচরণে স্ত্রীলোক এবং শৃক্তকে কিছু কিছু অধিকার দিয়াছেন। তান্ত্রিক দীক্ষালাভের অধিকার স্ত্রীলোক ও শৃক্ত উভয়েবই আছে। 'দেবীপুরাণে' চণ্ডাৰ, পুৰুষ প্রভৃতি অন্তান্ধ লাতিকে দেবীপুন্ধার অধিকার দেওয়া হইয়াছে। 'দেবীপুরাণে'র মডে, দেবীপুন্ধার উচ্চতর নিশুৰ ব্যক্তি অপেকা গুণবান শৃত্রও প্রেয়। বন্ধীয় স্বৃতিকারগণ হুর্গাপুন্ধার শৃত্তের অধিকার স্বীকার করিয়াছেন। এই প্রাদদ্ধ উল্লেখবোগ্য এই বে, বর্ণাপ্রম বহিতৃতি ক্রেছগণ হিন্দুর অপর কোন পূজাপার্বণের অধিকারী না হইলেও ছুর্গাপুন্ধার ভাহাদিগকে অধিকার দেওয়া হইয়াছে।

চারিটি প্রধান বর্ণ ছাড়াও বাংলাদেশে বছ দঙ্কর বর্ণের বাস ছিল। **এটার** ফ্রেমদশ শতকের শেবভাগে বা তাহার কিঞ্চিৎ পরবর্তী কালে বাংলা দেশে রচিত বলিয়া বিবেচিত 'বৃহদ্ধর্যপুরাণে' (৩।১৩) ছত্রিশটি সন্ধর বর্ণ বা মিশ্র জাতির উল্লেখ আছে।

বৃদ্ধান পার্হয়, বানপ্রস্থ প সন্নাস—চতুরাশ্রম, এই ক্রমই বৃদীয় শ্বৃতিগ্রন্থসমূহে শীরুত হইয়াছে। কোন একটি আশ্রমে মাছুমকে থাকিতে হইবে,
কারণ অনাশ্রমী ব্যক্তি অনেক ধর্মকার্থাদি করিবার অবোগ্য। এই প্রসংদ
রঘুনন্দনের একটি বিধান উল্লেখযোগ্য। গৃহিণীই গৃহ; স্বতরাং, বিবাহের ধারা
গার্হয়াশ্রমে প্রবেশ লাভ করা যায়। তাহা হইলে দেখা যায়, বিপত্নীক ব্যক্তি
গার্হয়াশ্রমচ্যত হয়। কিন্তু, পরিণত বয়সে কেহ বিপত্নীক হইলে তিনি বিবাহ
করিতে পারিবেন না; ফলে আমরণ তাঁহাকে অনাশ্রমী থাকিতে হইবে। এই
সমস্তার সমাধানকল্লে রঘুনন্দন শাল্লীয় প্রমাণবলে বিধান করিয়াছেন যে, আটচরিশ
বৎসর বয়াক্রমের পবে কেহ বিপত্নীক হইলে তাঁহাকে বলা হইবে রখাশ্রমী'।
অতএব তিনি অনাশ্রমী বলিয়া পরিগণিত হইবেন না এবং গৃহস্থেব কর্ত্তব্যে তিনি
অধিকারী হইবেন। এই ব্যবস্থা হইতে মনে হয়, উক্ত বয়সের পরে বিপত্নীক
ব্যক্তির বিবাহ তাঁহার অন্থুমাদিত ছিল না।

### (ঙ) নারীর স্থান

বৈদিক যুগে শাস্থাদির চর্চা এবং ধর্মাষ্ঠান প্রভৃতি কিছুতেই নারীর অধিকার পুরুষের তুলনায় কম ছিল বলিয়া মনে হয় না। বেদে বছ ব্রহ্মবাদিনী স্ত্রী-শ্ববিদ্ধ নাম ও তাঁহাদের নামান্ধিত স্কোদি পাওয়া বায়। উপনিবদেও বিভ্নী মহিলাগ্রন

১। বাংলা বেশের ইভিহাস ১ব বঙ ( ভূতীর সং ) ১৭৬ পৃঠা।

পুরুষগণের সন্দে শান্ত্রীয় বিচারাদিতে অংশ গ্রহণ করিতেছেন দেখা যায়। পরবর্তী কালে কিছু এই সকল ব্যাপারে জীলোকের অধিকার সহদ্ধে বৈষম্যুলক ব্যবস্থা সহজেই আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। স্বৃতিশান্ত্রের প্রামাণ্য গ্রন্থ 'মমুসংহিতা'তেই বলা হইয়াছে যে, নারীর পৃথক্ভাবে করণীয় কোন যাগ ষজ্ঞ ব্রত উপবাসাদি কিছুই নাই; একমাত্র পতিসেবাই তাহার পরম ধর্ম এবং পতি ভিন্ন তাহার যেন কোন সন্তাই নাই। পুরাণগুলিতে আবার অধিকাংশ ব্রতামুগ্রানে স্থালোকেরই অধিকার ঘোষণা করা হইয়াছে; ইহার যথেষ্ট ঐতিহাদিক কারণগু বিভ্যমান।

অস্তাম্ভ প্রদেশের শ্বতিনিবন্ধগুলির স্থায় বন্ধীয় শ্বতিগ্রন্থস্থতেও একাদকে বেমন আছে প্রানির প্রভাব, অপরদিকে তেমনি রহিয়াছে পুরাণের প্রভাব। স্থতরাং ব্রতাদি ব্যতীত অস্তপ্রকার ধর্মাস্টানে শ্বতিনিবন্ধকার স্থীলোককে অধিকার দিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। ব্রতাদিতে পতির অস্মতিক্রমে নারীর অধিকার বন্ধীয় শ্বতিশাল্পে শীকৃত হইয়াছে।

ভান্তিক দীক্ষায় কিন্ধ বাঙালী শান্তকার স্ত্রীলোকের অধিকার স্থীকার করিয়াছেন। বাংলা দেশে কুমারীপূজার প্রথা এখনও প্রচলিত আছে। ইহা ভান্তিক প্রথা। 'ভন্তসারে' রুফানন্দ প্রমাণবলে বলিয়াছেন যে, কুমারীপূজা ব্যভিরেকে হোমাদির সম্পূর্ণ ফল পাওয়া যায় না। এক বৎসর হইতে যোড়শবর্ষ পর্যন্ত বয়স্কা কুমারী পূজিতা হইতে পারে। মহাপর্বদিনে, বিশেষতঃ মহা নবমী ভিথিতে, কুমারীপূজা অবশু কর্বায়। 'দেবীপূরাণে'র মতে, কুমারী কন্তাস্থয়ং দেবীর মৃত্ত প্রতীক; স্মতরাং, দেবীপূজার কুমারীপূজা অবশু কর্ণীয়। এই পূবাদে নারী মাত্রেই সবিশেষ শ্রমার পাত্র।

নারীর প্রতি সমাজের যে চিরস্তন শ্রদ্ধা ও অমুকম্পা, বন্ধীয় শ্বতিশাস্ত্রে তাহার ব্যতিক্রম দেখা যায় না। একই অপরাধের জন্ম পুরুষ অপেক্ষা নারীর লঘুতর দণ্ডের বিধান দেখা যায়। পাপক্ষয়জনক প্রায়ক্তিওও স্ত্রালোকের পক্ষে লঘুতর।

বন্ধীয় শ্বতিনিবদ্ধে রজোদর্শনের পূর্বেই কস্তার বিবাহ অবশ্রকরণীর বলিয়া নির্দেশ আছে; রজোদর্শনের পরে কস্তার পিত্রালয়ে বাস অভিশয় পাপজনক বলিয়া নিন্দিত হইয়াছে। কিন্তু, ইহাও বলা হইয়াছে বে অপাত্রে বিবাহ অপেক্ষা কস্তার আমরণ পিত্রালয়ে বাসও শ্রেয়। সাধারণতঃ জ্যেষ্ঠা কন্তার পূর্বে কনিষ্ঠা কন্তার বিবাহ তীব্রভাবে নিন্দিত হইয়াছে। কিন্তু রব্নুনন্দন স্পষ্টই বলিয়াছেন যে, কুরপ্যাদির হেতু জ্যেষ্ঠা কস্তার বিবাহে বিলম্ব হইলে কনিষ্ঠার বিবাহে কোন দোষ নাই। প্রাচীন শ্বভির প্রমাণ অন্থ্যরণে জীমৃভবাহন 'আধিবেদনিক' নামক একপ্রকার স্থীধনের ব্যবস্থা করিয়াছেন। পতি অপর পত্নী গ্রহণ করিলে পূর্ব পত্নীকে বে অর্থাদি অবস্থা দান করিবেন উহার নাম 'আধিবেদনিক'। জীমৃভবাহনের পরবর্তী কোন বাঙালী শ্বভিনিবন্ধকার এই প্রেণীর স্থীধনের উল্লেখ করেন নাই। অধিকাংশ বাঙালী নিবন্ধকার বল্লালসেনের (গ্রীষ্টীয় ১২শ শতক) পরবর্তী। বল্লাল-প্রবৃতিত কৌলীক্সপ্রথার প্রবর্তনের ফলে সমাজে কুলীনগণ যে মর্বাদায় প্রভিত্তিত হইয়াছিলেন, তাহার জক্ত একজন কুলীননন্দন অপদার্থ হইলেও বহু স্থী বিবাহ করিতেন। বহু বিবাহ এত ব্যাপক হইয়া পড়িয়াছিল বলিয়াই বোধহয় 'আধিবেদনিক'-এর প্রচলন পুপ্ত হইয়াছিল এবং নিবন্ধকারগণও ইহার বিধান করেন নাই।

প্রাচীন শ্বভিব ক্যায় বন্ধীয় শ্বভিশান্ত্রেও অনেক ক্ষেত্রেই পতি হইতে পত্নীর পৃথক সত্তা শ্বীকৃত হয় নাই। পতির শহিত বিবাহ-জনিত সমন্ধ ব্যতিরেকে স্থাবর সম্পত্তিতে স্বীলোকের কোন অধিকার নাই। উত্তরাধিকারস্ত্রে পতির সম্পত্তিতে স্বীর যথন অধিকার জন্মে, তথনও তিনি মাত্র ভোগের অধিকারিণী; ঐ সম্পত্তিতে তাঁহার লান বিক্রেয় করিবার অধিকার থাকে না। বিশিষ্ট কত্তক প্রকার স্থাধনে স্বীলোকের সম্পূর্ণ শ্বত্ম শ্বীকৃত হইয়াছে।

কোন কলা যদি বিবাহের পূর্বেই পিতৃহীন হন, তাহা হইলে তাঁহাকে বিবাহ দেওয়ার দায়িত্ব তাঁহার ভাতার। এইরপ কেত্রে, প্রাচীন শ্বতি অম্পারে, ভাতা বা ভাতৃগণ 'তৃরীয়ক অংশ' দান করিয়া বিবাহের ব্যয়ভার বহন করিবেন। যাজ্ঞবন্ধ্যের টীকাকার বিজ্ঞানেশ্বরের মতে 'তৃরীয়ক' শন্দেব অর্থ কল্পা পুত্র হইলে পৈতৃক সম্পত্তির যে অংশ লাভ করিতেন তাহার চতৃর্থাংশ। 'তৃরীয়ক' পদের আন্তিধানিক অর্থণ এক চতুর্থাংশ। জীম্তবাহন ও রঘুনন্দন 'তৃরীয়ক' পদের অর্থ করিয়াছেন বিবাহোচিত দ্রবাদি। ইহা হইতে মনে হয়, বান্ধানী শ্বার্ত পৈতৃক সম্পত্তিতে কল্পার কোন প্রকার অংশের কল্পনা করিতেও কৃষ্ঠিত।

স্বামীর নিকট হইতে পৃথক্ অবস্থান, ঘুরিয়া বেড়ান, অসময়ে নিজা, অপরের গৃছে বাস প্রভৃতি স্ত্রীলোকের পক্ষে অতিশয় নিন্দনীয়। পতি বিদেশে থাকিলে নারী তাঁহার মঙ্গল প্রার্থনা করিবেন এবং অতিরিক্ত সাজসজ্জা বর্জন করিবেন; কিন্তু সম্পূর্ণরূপে অসজ্জিতা থাকিবেন না, কারণ ঐরপ অবস্থায় থাকিলে তাঁহাকে বিধবার স্তায় মনে হইবে।

ল্পীলোকের স্বাভন্তা নাই—মহুর এই নির্দেশ অন্থুসারে স্বভিকারগণ যে শুধু

ইহলোকে নারীর পতি হইতে স্বাভন্ত্র ক্ষ্মীকার করিয়াছেন, ভাহা নহে, পরলোকেও পতি-পত্নীর আত্মার স্বভন্ত সন্তা স্বীকার করিতে তাঁহারা কৃষ্ঠিত। প্রমাণবলে বন্ধীয় স্মার্তগণ ব্যবস্থা করিয়াছেন বে, স্ত্রীলোকের মৃত্যুতিথি ভিন্ন ক্ষম্ভ সময়ে তদীয় আত্মার উদ্দেশ্তে পৃথক্ পিগুলান বিধেয় নহে। মৃত্যুতিথি ভিন্ন ক্ষম্ভ সময়ে নিজ নিজ পতির উদ্দেশ্তে প্রদত্ত পিগু হইতেই তাঁহারা স্বীয় অংশ গ্রহণ করিবেন।

বন্ধীয় শ্বতিনিবন্ধকারগণের মধ্যে রঘুনন্দনপূর্ব-মূণ্যের শ্লাণি ও শ্রীনাথ 'প্রাত্মতী' কক্ষাকে বিবাহ করিতে বলিয়াছেন; ইহার তাৎপর্য এই যে, কক্ষা প্রাত্মতী হইলে তাহার পুত্রিকাপুত্র হইবার আশস্কা থাকে না। 'পুত্রিকাপুত্র' শস্কটির অর্থ দিবিধ। একটি অর্থে, যে পুত্রিকা সেই পুত্র; অর্থাৎ পুত্রহীন ব্যক্তি কক্ষাকেই স্বীয় পুত্ররূপে মনোনীত করিতে পারেন। অপর অর্থে, তিনি সকল্ল করিতে পারেন যে, কক্ষার গর্ভে যে পুত্রসন্তান জন্মিবে সে-ই তাঁহার পুত্রস্বরূপ হইবে। মনে হয়, শ্লপাণি শ্রীনাথের যুগেও বাংলাদেশে পুত্রিকাপুত্রের প্রচলন ছিল। ইহাদের মতে, পুত্রিকাপুত্রত্বের আশস্কা না থাকিলে প্রাত্হীনা কন্সা বিবাহযোগ্যা।

প্রাচীন শ্বৃতির অনুসরণক্রমে বন্ধীয় শ্বার্তিগণ পৌনর্ভবা কল্লাকে বিবাহে বর্জনীয়া বলিয়া ব্যবস্থা করিয়াছেন। নিমলিখিত সাত প্রকার কল্লা পৌনর্ভবা বলিয়া অভিহিত—(১) বাগ্দেত্তা, (২) মনোদন্তা, (৬) ক্রতকৌতুকমন্দলা, (৪) উদকম্পর্শিতা, (৫) পানিগৃহীতী, (৬) অগ্নিপরিগতা, (৭) পুনর্ভূপ্রভবা। এই বিধান হইতে দেখা যায়, বিধবা ত দ্রের কথা, একজনের উদ্দেশ্যে বাগ্দেতা কল্লাও অপরের পক্ষে বিবাহের অধ্যোগ্যা।

বন্ধীয় শ্বতিকারগণের মতে, স্ত্রীর কয়েকটি গুরুতর অপরাধ ছাড়া তাঁহার সঙ্গে স্বামীর সম্পূর্ণরূপে বিবাহবিচ্ছেদ হয় না। সগোত্রা কস্তার বিবাহ তীব্রভাবে নিন্দিত হইয়াছে। অজ্ঞতাবশতঃ সগোত্রা কস্তাকে বিবাহ করিলে তাহার উপর স্বামীর দাম্পত্যাধিকার থাকিবে না। সজ্ঞানে এইরূপ বিবাহের জন্তু পত্নীর বর্জন ও চাক্রায়ণ প্রায়শিত্ত বিধেয়। কিছু এই সকল ক্ষেত্রেই স্ত্রীর ভরণপোবণ স্বামীর অবস্তু কর্তব্য; স্বতরাং বিবাহবন্ধন 'সম্পূর্ণরূপে ছিল্ল হয় না। নিম্নতর বর্ণের ব্যক্তির সহিত সহবাসের ফলে স্ত্রীর গর্ভোৎপত্তি, স্বীর অক্তবিধ হীন ব্যসনে আসক্তি বা তৎকর্তৃক ধননাশ

এই কয়েকটি ক্ষেত্রে বিবাহবন্ধনের সম্পূর্ণ ছেদন বন্ধীয় শ্বার্ভগণের অন্থ্যেদিত বলিয়া মনে হয়। প্রথমোক্ত অপরাধের জন্ম ত্রী পরিত্যক্ত্যা এমন কি বধ্যাও। উক্তরণ সহবাসাদির ফলে ত্রী বতক্ষণ গর্ভবতী না হইবেন, ততক্ষণ তিনি প্রায়ন্দিত হারা দোষমূক্ত হইতে পারেন। ব্যাভিচারিণী পত্নীর ভরণপোষণের কোন ব্যবস্থা দেখা যায় না। ইহা হইতে মনে হয় ত্রীর ব্যভিচারই একমাত্র অপরাধ হাহার ফলে সম্পূর্ণরূপে বিবাহবিচ্ছেদ সম্ভবপর।

### (চ) খাছা ও পানীয়

বন্দদেশের যে সকল শ্বতিনিবন্ধ প্রায় কিন্তবিষয়ক, উহাদের মধ্যে নিষিদ্ধ খাছ ও পানীয় সম্বন্ধে বহু তথ্য পাওয়া যায়। শাস্ত্রীয় প্রমাণবলে শ্লপাণি নিষিদ্ধ খাছ স্তব্যগুলিকে নিম্নলিখিত প্রেণীভূক্ত করিয়াছেন:—

- (১) জাতিত্ই স্বভাবতঃ অপকারী ; যথা—রহুন, পেঁয়াল প্রভৃতি।
- (২) ক্রিয়াচু**ট্ট** পতিত ব্যক্তির স্পর্শ প্রভৃতি কোন কারণে দৃষিত।
- (৩) কালদ্<del>ষিত</del>—পর্ষিত।
- (৪) আশ্রয়দ্বিত—ইহার অর্থ স্পষ্ট নহে। মনে হয় ইহা মন্দ আশ্রয় বা
  পাত্রে রক্ষণ হেতৃ দ্বিত বল্পকে ব্ঝায়।
- (e) সংসর্গছন্ত স্থরা, রশুন, প্রভৃতি নিষিদ্ধ দ্রব্যের সংসর্গে দৃষিত।
- (b) শহলেথ—বিষ্ঠাতুলা; যে পদার্থের দর্শনে মনে ম্বার উদ্রেক হয়।

'বৃহদ্ধর্য পুরাণে' (৩)৫।৪৪-৪৬) অমাবস্তা, পূর্ণিমা, চতুর্দর্শী, অষ্ট্রমী, দ্বাদশী তিথি, রবিবার এবং রবিসংক্রান্তি ভিন্ন অক্যান্ত দিনে মৎস্তভক্ষণের বিধান আছে। এই পুরাণের মতে, রোহিত, শক্ল, শফরাদি মৎস্ত এবং শুক্লবর্ণ সশব্ধ মৎস্ত ব্রাহ্মণের ভক্ষা।

দিদ্ধ চাউল, মুখ্রির ভাল ও মংস্থা ভক্ষণ অক্সান্ত প্রদেশের প্রাহ্মণদের পক্ষে
নিষিদ্ধ হইলেও স্মার্ত রঘুনন্দন ইহা অস্থানাদন করিয়াছেন। হিন্দু যুগে ভবদেব
ভট্টও রাহ্মণদের মাছ মাংস খাওয়া সমর্থন করিয়াছেন। স্তরাং বাংলা দেশে
আমিষ ভক্ষণ বরাবরই প্রচলিত ছিল।

বাংলা দেশের শ্বভিশান্তে স্থরাপান তীব্রভাবে নিষিদ্ধ হট্য়াছে। ইহা পঞ্চবিধ ১। বাংলা দেশের ইভিহাস প্রথম বঙ ( ভূঙীর সং ) ১৯৫ পুঃ। মহাপাতকের অক্তম। পৈষ্টা, গৌড়ী ও মাধ্বী—এই ত্রিবিধ মন্ত হ্বরা নামে অভিহিত। এই তিন প্রকার হ্বরা যথাক্রমে, অর, গুড় এবং মধু হইতে জাত। হ্বরা শব্দের ম্থার্থ পৈষ্টা হ্বরা; ইহা পান করিলে বিজ্ঞগণের মহাপাতক হয়। অপর বিবিধ হ্বরা শুধু ব্রাহ্মণের পক্ষে নিবিদ্ধ, অপর তুই বিজ্ঞবর্ণের পক্ষে নহে। হ্বরাপান সংক্রান্ত ব্যবহা হইতে মনে হয়, সমাজে ইহা বছল পরিমাণে প্রচলিত ছিল। 'পান' শব্দের অর্থ, শূলপানির মতে, 'কণ্ঠদেশাদধোনয়ম্' অর্থাৎ গলাধাকরণ; হুতরাং হ্বরার স্পর্শে, এমন কি মুথে লইসা গিলিয়া না ফেলা পর্যান্ত, কোন পাতকের সম্ভাবনা ছিল বলিয়া মনে হয় না।

## (ছ) বিবিধ আচার অনুষ্ঠান

প্রাচীন শ্বতিতে বহুদংখ্যক সংস্থারের উল্লেখ আছে। মধ্যযুগে ঠিক ক্মাট সংস্থার সমাজে প্রচালত ছিল, তাহা বলা কঠিন। হলাযুধের 'আহ্মণসর্বস্থ' নামক গ্রন্থে একটি তালেকায় নিয়ালাখত দলাট সংস্থারের উল্লেখ আছে:—

গভাধান, পুংস্বন, পানস্তোলয়ন, জাতকম, নামকরণ, নিজ্ঞান, অলপ্রাণন, চূড়াকরণ, উপনয়ন ও বিবাহ। এহ ত্যালকায় রঘুনন্দন যোগ করিয়াছেন সামস্তোলয়নের পরে শেষাস্তাহোম এবং উপনয়নেব পরে সমাবতন। হলাযুধও এই ত্রটির উল্লেখ করিয়াছেন; কিন্তু উক্ত ত্যালকার অন্তর্ভুক্ত করেন নাহ। হহা হহতে মনে হয়, এই তুহাট সংস্কারকে তেমন প্রাধান্ত দেওয়া হহত না।

বিবাহ সথকে কয়েকাট বিধানষেধ এইরপ। সাধারণতঃ অশৌচ ধর্মান্থটানেব প্রতিবন্ধক। কিন্তু, বিবাহ আরন্ধ হহবার পরে অশৌচ কোন বাধা স্থান্থ কারতে পারে না। মলমাসে ধর্মকাথ নোষদ্ধ। কেন্তু, বিবাহারন্তের পরে মলমাস বিবাহের অন্তরায় হইতে পারে না। রঘুনন্দন বলিয়াছেন, বিবাহারন্তের পরে কল্পার রঞ্জাদর্শন হইলে বিবাহ পশু হয় না। নান্দীমূথ বা বাদ্ধপ্রাক্তের ঘারা বিবাহান্থটানের স্কুচনা হয়।

কৃত বা হাঁচি সাধারণত: অশুভস্চক বলিয়া বিবেচিত হইলেও বিবাহে ইহা শুভস্চক। বিবাহে ষম্রসঙ্গীত ও স্ত্রীলোকের কণ্ঠসঙ্গীত এবং উল্পানি শুভাবহ। বিবাহস্থলে একটি গাভী বাঁধা থাকিবে। অর্হণান্তে বর পূর্বনিষ্ক একজন নাপিতের অমুরোধে উহাকে মুক্ত করিবেন। বদিও দানমাত্রেই দাতা বসিবেন পূর্বমুখ হইয়া এবং গ্রহীতা হইবেন উত্তরমুখ, তথাপি বিবাহে এই নিয়মের ব্যতিক্রম হয়। ব্যতিক্রম শব্দের অর্থ কেহ কেহ করিয়াছেন এই যে, দাতা হইবেন উত্তরমুখ এবং গ্রহীতা পূর্বমুখ। রঘুনন্দনের মতে, দাতা পশ্চিমমুখ হইবেন।

বিবাহাম্ছানের অঙ্কষরপ রঘুনন্দন জম্বানালিকা বা ম্থচন্দিকার উল্লেখ করিয়াছেন। প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া রঘুনন্দন বলিয়াছেন যে জম্বামালিকা শব্দে ব্রায় সেই প্রথা যাহাতে বর ও কল্পাকে পরস্পরের সম্থীন করিয়া তাহাদিগকে পুসামাল্যে ভূষিত করা হয়। ইহা হইতে মনে হয়, জম্বামালিকা শব্দি প্রথমে মালা ব্রাইলেও পরে যাহাতে ঐ মালা ব্যবহৃত হইত সেই অফ্ছানকেই ব্রাইত।

বিবাহ সংক্রান্ত সকল অমুষ্ঠান সম্পন্ন হইলে দম্পতি ক্ষার ও লবণবজিত ভোজ্যদ্রব্য গ্রহণ করিয়া ব্রহ্মচর্য অবলম্বনপূর্বক তিন রাত্রি একত্র হইয়া ভূমিতে শয়ন করিবেন।

বিবাহের পরে পিত্রালয় হইতে শশুরালয়ে পৌছিয়া কন্সা দেইদিন দেখানে অন্ধগ্রহণ করিবে না। বিবাহিত কন্সার পুত্র না হওয়া পর্যন্ত কন্সার পিডা কন্সাগ্রহে আহার করিবেন না।

বন্ধীয় শ্বতিশাস্ত্রে বহু ব্রতের বিধান আছে। ব্রতের সংজ্ঞা নির্দেশ করিতে

গিয়া শূলপানি বলিয়াছেন যে, যাহার মূলে আছে সহল্প এবং যাহা 'দীর্ঘকালামুপালনীয়' তাহা ব্রত। জ্ঞাতিগণের জাতাশৌচ ও মৃতাশৌচ ধর্মকার্যের প্রতিবন্ধক

হইলেও ব্রত আরন্ধ হইলে উহা কোন বাধা সৃষ্টি করিতে পারে না; সহলই

ব্রতের আরম্ভ। উপবাস ব্রতের অপরিহার্য অল হইলেও অশক্তপক্ষে নিম্নলিখিত

দ্বব্যক্তক্ষণে কোন দোষ হয় না:

জল, ফল, মূল, ঘৃত, তৃগ্ধ, আচার্বের অহুমতিক্রমে যে কোন খাস্থন্তব্য এবং ঔষধ।

উপবাদে অক্ষম ব্যক্তির রাজিতে ভোজনে কোন পাপ হয় না। ঋতুমতী, অন্তঃসন্থা বা অন্তগ্রকারে অন্তন্ধা নারী স্বীয় ব্রতের জন্ম প্রতিনিধি নিযুক্ত করিবেন এবং উপবাসাদি কায়িকক্বতা স্বয়ং সম্পাদন করিবেন। ব্রতদিনে নিয়দিখিত কর্ম বর্জনীয়:

পতিত ও নান্তিক ব্যক্তির সহিত আলাপ, অস্তান, পতিতা ও রক্তাবলা

নারীর দর্শন, স্পর্ণন ও উহাদের সহিত কথোপকখন, গাত্রাভ্যস্থ, তাস্কৃতক্ষণ, দক্ষণাবন, দিবানিজ্ঞা, অক্ষ্ণীড়া ও স্ত্রীসভোগ।

যদিও মহুর মতে (৫।১৫৫) ব্রতে ও উপবাসে স্ত্রীলোকের অধিকার নাই, তথাপি বাংলা দেশের স্থৃতিকারগণ পতির অহুমতিক্রমে এই দকল কার্বে পত্নীর অধিকার স্থীকার করিয়াছেন।

প্রতি পক্ষের একাদশী তিথিতে গৃহত্বের ও বিধবার উপবাস করণীয়।
পূর্বান্ গৃহী ক্ষণক্ষে এই উপবাস করিবেন না। হাহার পূর্ বৈষ্ণব তিনি
কৃষ্ণপক্ষে একাদশীর উপবাস করিতে পারেন। ছাইম বর্ষের উধের ও অশীতিভম
বর্ষের নিমে হাহাদের বয়স, তাহাদের উপবাস অবশ্র করণীয়। একাদশীতে
নিরম্ব উপবাসই বিধেয়। কিন্তু, অশক্তপক্ষে রাত্রিতে নিম্নলিখিত যে কোন দ্রব্য
ভক্ষণ করা যায়:

হবিয়ার. ফল, তিল, চৃগ্ধ, জল, স্বত, পঞ্চাব্য। এই তালিকায় পূর্ব পূর্ব দ্রব্য অপেকা পর দ্রব্য প্রশস্ততর।

#### ৪। বাস্তব জীবনে ধর্ম ও নীতি

মধ্য যুগে বাংলায় যে হিন্দু ধর্ম প্রচলিত ছিল তাহা প্রাচীন যুগের পোরাণিক ধর্মেরই স্বাভাবিক বিবর্তন। সাধাবণতঃ উপাস্ত দেবতা অফুসারে হিন্দুদিগকে পাঁচ ভাগে বিভক্ত করা হয়—বৈষ্ণব, শৈব, শাক্ত, সৌর ও গাণপত্য। যদিও অনেকেই পৃথকভাবে বিষ্ণু, শিব, শক্তি, সূর্য ও গণপতিকে ইষ্টদেব জ্ঞানে পূজা করিতেন তথাপি সাধারণতঃ ব্যবহারিক জীবনে প্রায় সকলেই স্মৃতিশাল্রের নিয়ম অফুষায়ী একত্রে ঐ পঞ্চ দেবতারই পূজা করিতেন। স্মৃতরাং বৈষ্ণব, শৈব ও শাক্ত এই তিনটি প্রধান এবং সৌর ও গাণপত্য এই তুইটি অপ্রধান সম্প্রদায় থাকিলেও সাধারণতঃ হিন্দুদের মধ্যে বেশীর ভাগকেই স্মার্ত পঞ্চোপাসক বলাই যুক্তিসক্ষত। নিত্য ও নৈমিন্তিক ধর্মকার্বে 'পঞ্চদেবতান্তাা নমঃ' (পঞ্চদেবতাকে প্রণাম) মন্ত্র পাঠ করিয়া ফুল জল অর্ঘ, প্রভৃতি দ্বারা পঞ্চদেবতার পূজা করিতেন। সাধারণতঃ ইইদেবতার মূর্তি বা প্রতীক কেন্দ্রন্থলে এবং অন্ত চারি দেবতার স্মৃতি ও প্রতীক চারি কোনে রাধিয়া পূজা করা হইত। এখনও বে

গৃহত্বের বাড়ীতে প্রত্যহ নারায়ণ-শিলা ও মৃৎ-শিবলিন্দের প্রা হয় ইহা পঞ্চোপাসনারই চিহ্ন।

এই ধর্মান্থপ্ঠানের পদ্ধতি সাধারণভাবে দকল হিন্দুদের সম্বন্ধেই প্রবোজ্য। তবে মধ্যযুগে যে কয়েকটি বৈশিষ্ট্য বিশেষভাবে রূপায়িত হইয়াছিল, অতঃপর তাহার সম্বন্ধে আলোচনা করিব।

মহাপ্রান্থ প্রীচৈতক্সনেবের আবির্ভাবের কলে বোড়শ শন্তকে বাংলায় এক অভিনব বৈষ্ণ্য সম্প্রদায়ের অভ্যুত্থান হয়। গোপীগণের কিশোর রুফের সহিত ও রাধার লাস্য ও মাধুর্যভাবপূর্ণ লীলাকে কেন্দ্র করিয়া ভগবন্তক্তি ও ঈশ্বর প্রেমের বিকাশ—ইহাই ছিল এই সম্প্রদায়ের বৈশিষ্ট্য। চৈতন্ত্যের পূর্বেও যে এই বৈষ্ণ্য ধর্ম বাংলা দেশে প্রচলিত ছিল জয়দেবের "দীতনোবিন্দ" ও চত্তীদাসের 'পদাবলী' তাহার সাক্ষ্য দিতেছে। চৈতন্ত্যের জয়ের অল্প কিছুকাল পূর্বে প্রীমাধ্যবেক্ত পূরী এই প্রেমধর্ম প্রচার করিয়াছিলেন। তাঁহার উনিশ জন শিশ্বের মধ্যে ঈশ্বরপুরী, পরমানন্দপুরী, প্রিরঙ্গপুরী, কেশবভারতী ও অবৈভ আচার্য প্রভৃতি কয়েকজনের সঙ্গে চৈতন্ত্যের সাক্ষাং হইয়াছিল ও ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ জয়িয়াছিল। কিন্ত তথাপি কৃষ্ণভক্তিমূলক বৈষ্ণবন্ধর্ম চৈতন্ত্যের পূর্বে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে নাই। 'চৈতন্ত্য ভাগবতে' ও সম্বন্ধে চৈতন্ত্যের অব্যাহিত পূর্বেকার নবদ্বীপের অবস্থা এই ভাবে বর্ণিত হইয়াছে:—

"রুফনাম ভক্তি শৃক্ত দকল সংসার।
প্রথম কলিতে হৈল ভবিষ্য-জাচার॥
'ধর্মকর্ম লোক সবে এই মাত্র জানে।
মঞ্চতাীর গীতে করে জাগরণে॥
দন্ত করি বিষহরি পূজে কোন জন।
পূত্তলি করয়ে কেহ দিয়া বহু ধন॥"
ভট্টাচার্য, চক্রবর্তী, মিশ্র দকলে শাস্ত্র পড়ায় কিন্তু,
"না বাধানে যুগ-ধর্ম ক্রফের কীর্ডন॥

ষেবা সব বিরক্ত তপন্থী অভিমানী। ভা সবার মুখেতেও নাহি হরিশানি। গীতা ভাগবত যে যেন্দনে বা পড়ায়। ভক্তির ব্যাখ্যান নাহি তাহার জিহ্বায়॥

সকল সংসার মন্ত ব্যবহার-রসে।
ক্বফ-পূজা বিফু-ভক্তি কারো নাহি বাসে।
বাশুলী পূজয়ে কেহো নানা উপহারে।
মন্তমাংস দিয়া কেহো যক্ষ পূজা করে॥

তবে হবিভক্তিপরায়ণ কয়েকজন বৈষ্ণবও নবছীপে ছিলেন—তাঁহাদের অগ্রণী ষ্পদৈতাচার্য কৃষ্ণের ভক্তিবিহীন নগরবাসীদের দেখিরা নিতান্ত ত্বংথ পাইতেন। হৈতক্তদেব ( ১৪৮৬-১৫৩৩ খ্রীষ্টাব্দ ) জাঁহার ত্বংথ দূব করিলেন। তিনি নবদ্বীপে জন্মগ্রহণ করেন, ২২ বৎসর বয়দে ঈশ্বর পুবীর নিকট দশাক্ষর রুফ্যান্ত্রে দীক্ষিত হন, এবং ইহার ছুই বৎসর পরে কেশব ভারতীব নিকট সন্ন্যাস গ্রহণ করেন (১৫১• এ: )। তাঁহাব গার্হস্থ্য আশ্রমের নাম ছিল শ্রীবিশ্বস্তব। দীক্ষাকালে নাম হইল শ্রীক্বফটেতক্স, সংক্ষেপে চৈতক্স। সন্ন্যাদ গ্রহণেব পব ডিনি অধিকাংশ সমন্ন পুরীতেই থাকিতেন; কিন্তু উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের বহু তীর্থও ভ্রমণ করিয়াছিলেন। শ্রীক্তের লীলাভূমি বুন্দাবন তথন প্রায় জনশৃত্ত হইয়া কোনক্রমে টি কিয়াছিল— তিনি আবার ইহাকে বৈষ্ণব ধর্মের একটি প্রধান কেন্দ্রে পরিণত করিলেন। দীক্ষা গ্রহণের পরেই নিত্যানন্দ, অবৈত প্রভৃতি ভক্ত ও পার্বদর্গণ চৈত্যাকে ঈশবের অবতার বলিয়া ঘোষণা করেন। বৈষ্ণবগণেব মতে ভগবানে ভক্তি ও সম্পূ**র্ণর**ণে তাঁহার পদে আত্মমর্পণ ( প্রপত্তি ) ইহাই মোক্ষলান্ডের একমাত্র পদা। কিন্তু এই নিকাম ভক্তি শান্ত, দাস্ত, সথ্য, বাৎসল্য ও মাধুর্য এই পাঁচটি ভাবের মধ্য দিয়া আত্মপ্রকাশ করে। এই মাধুর্য ভাবের প্রতীক ক্রফের প্রতি গোপীদের ও রাধার প্রেম। এই প্রেমের উন্মাদনাই চৈতন্তের জীবনে প্রতিভাত হইয়াছিল। এই প্রেমের উচ্ছাদে তিনি সভা সভাই সময় সময় উন্মাদ ও সংজ্ঞাশৃক্ত হইয়া পড়িতেন এবং এই প্রেম-রস আস্বাদনের প্রকৃষ্ট উপায় স্বরূপ হরিকৃষ্ণ নাম লম্বীর্তনের প্রচলন করিয়াছিলেন। সপরিকর চৈতন্ত বহু লোকজন সম্ভিব্যাহারে খোল করতালের বাছ সহযোগে গৃহে বা রাজপথে নামকীর্তন করিয়া বেড়াইতেন এবং অনেক সমন্ন ভাবাবেগে মৃছিত হইয়া পড়িতেন। ক্লফের প্রতি রাধিকার প্রেম

তিনি নিজের জীবনে আখাদন করিতেন। কিছু এ প্রেম দিব্য ও দেহাতীত। ইহাই সংক্ষেপে এই অভিনব বৈফব ধর্মের মৃদকণা। প্রীচৈতক্ত নিজে কোন তত্ত্বমৃদক গ্রন্থ রচনা করেন নাই। তাঁহার সমসাময়িক বৃন্দাবনবাদী ছয়জন গোস্বামী শাল্পগ্রন্থ রচনা করিয়া গৌড়ীয় বৈষ্ণব মতকে একটি দার্শনিক ভিত্তির উপর স্থাপিত করিয়া ইহাকে বিশিষ্ট মর্যাদা দান করিয়াছেন। এই ছয়জন গোস্বামীর নাম — রূপ, সনাতন, জীব, রঘুনাথ দাদ, রঘুনাথ ভট্ট ও গোপাদ ভট্ট।

এই ছয় গোস্বামী ও অক্টাক্ত বৈষ্ণবগণের রচিত অসংখ্য সংস্কৃত গ্রন্থে গৌড়ীয় বৈষ্ণব মতবাদ লিপিবন্ধ আছে। এই সম্প্রদায়ের মূলকথা 'গৌরপারম্যবাদ' অর্থাৎ চৈতক্তই চরম সন্তা ও পরম উপেয়; চৈতক্ত একাধারে কৃষ্ণ ও রাধা। এই দেশে 'গৌরনাগরভাব'ও প্রচলিত ছিল; ইহাতে রাগান্থগা ভক্তির সাহায্যে ভক্তগণ চৈতক্তকে নাগর এবং নিজেকে নাগরীরূপে কল্পনা করিয়া উপাদনায় প্রবৃত্ত হন। বাঙ্গালী বৈষ্ণবগণের মতে, গোপীগণ 'কৃষ্ণবধ্', কৃষ্ণের স্বকীয়া নারী; স্পতবাং গোপীগণের সহিত পরকীয়াবাদ বিলাস নহে। গোপগণের সহিত গোপীগণের বিবাহ ও যৌনসম্বন্ধকালে গোপীগণ কৃষ্ণের মায়াশক্তিবলে প্রচ্ছের ভিলেন এবং তাহাদের পরিবর্তে তদ্যুকারী ক্রায়ক্রম্প গোপগণের সংস্পূর্ণে আদিয়াছিলেন।

গৌডীয় বৈষ্ণবৰ্গণ ভক্লিকে অতি উচ্চ স্থান দিয়াছেন। ভক্তি হইতে পারে—
শুদ্ধা. জ্ঞানমিশ্রা, ষোগমিশ্রা ও কর্মমিশ্রা; শুদ্ধা ভক্তি সর্বশ্রেষ্ঠ। অকৈতবা
ভক্তির ছুইটি অবস্থা—বৈধী ও রাগাহুগা। শাস্থোক্ত বিধিয়াবা প্রবর্তিত হয়
বলিয়া বৈধী ভক্তির ঈদৃশ নামকরণ হুইয়াছে। রাগ বা সহজ চিত্তবৃত্তির অহুগমন
করে বলিয়া বিতীয় অবস্থার নাম রাগাহুগা; ইহাতে শাস্ত্রীয় বিধির কোন
প্রয়োজন নাই।

জীবকর্ত্ক ভগবানের সাক্ষাৎকার বা ভগবৎ প্রাপ্তিই মৃক্তি। একমাত্র প্রীতির দারাই এই সাক্ষাৎকার সম্ভবপর; স্বতরাং, ভগবংপ্রীতিই চরম কামা। শান্ত, দাশু, মৈত্রা, বাংসলা ও মাধুর্য—এই পাঁচটি ভগবংপ্রীতির মূলীভৃত ভাব; ইহারা উত্তরোত্তর শ্রেয়।

উল্লিখিত সংক্ষিপ্ত বিবরণ হইতে বাংলা দেশের বৈশুবগণের ধর্মত সম্বন্ধে মোটামৃটি ধারণা করা যায়। তাঁহাদের আচার, আচরণ ও ধর্মামূর্চান সম্বন্ধে বল্ল তথা লিপিবন্ধ আছে 'হরিভক্তিবিলাস' ও 'সংক্রিয়াসারদীপিকা" নামক তৃইখানি গ্রন্থে। এই ছুই গ্রন্থে পুরাণ ও তন্ত্রের গভীর প্রভাব বিশ্বমান; কিন্তু প্রচলিত

শ্বভিশাজের অনুসরণ ইহাদের মধ্যে নাই। 'হরিভক্তিবিলানে' গুরু, শিক্স, দীক্ষা, দৈনন্দিন ধর্মাফুঠান, বিফুভক্তির স্বব্লপ, ভক্তিতত্ত্ব, পুরস্করণ, মৃতিনির্মাণ, মন্দির নির্মাণ প্রভৃতি বিষয় আলোচিত হইয়াছে; ইহাতে শ্বতিশাল্পেব সংস্কারগুলির কোন উল্লেখ নাই। 'সংক্রিয়াসারদীপিকা'য় গ্রন্থকার বলিয়াছেন বে, স্থতিশাল্লোক বিধান বৈফবগণের পক্ষে প্রবোজ্য নহে। কিন্তু, এই গ্রন্থে প্রাচীনতর কতক শ্বতিগন্থের, বিশেষতঃ বাঙালী শ্বতিকার ভবদেব ভট্ট ও অনিকল্প ভট্টের শ্বতি-নিবন্ধের অমুসরণ লক্ষণীয়। ইহা হইতে মনে হয় যে, সামাজিক ব্যাপাবে গৌডীয় বৈষ্ণবৰ্গণ সনাতন শ্বতিশাল্পকে সম্পূৰ্ণরূপে বর্জন করেন নাই। উক্ত উভয এন্থে পূর্বপুরুষের আত্মার উদ্দেশ্যে প্রান্তপ্রসঙ্গ বজিত হইয়াছে। 'হরিভক্তিবিলাদে' সংস্কারের উল্লেখ না থাকিলেও অপর প্রন্থে সংস্কারসমূহের ব্যবস্থা আছে, তবে সংস্কারগুলির অমুষ্ঠানপদ্ধতি চিরাচরিত স্মার্ড মত অমুষায়ী নহে। 'সংক্রিয়া-সারদীপিকা'য় ভগবদ্ধর্মের আচরণ অক্তাক্ত দেবদেবীর উপাদনা, পূর্বপুরুষেব পূজা, এবং নিতা, নৈমিত্তিক ও কাম্য অমুষ্ঠানাদি অপেক্ষা শ্রেয়। কৃষ্ণপূজা সকল পূজা অপেকা শ্রেষ্ঠ। বিবাহপ্রদক্ষে গ্রন্থকাব বলিয়াছেন যে, বর শ্বতিশাস্ত্রোক্ত পঞ্চোপাসনা অর্থাৎ গণেশ, শিব, তুর্গা, কুর্য ও বিষ্ণুব পূজা সমতের পরিহার কবিবেন। নবগ্রহ, লোকপাল এবং ষোডশমাতৃকার পূজাও তাহাব পক্ষে বর্জনীয়। ইহাদের পবিবর্তে বিষক্ষেন, দনক প্রাভৃতি পঞ্চ মহাভাগবত তাঁহাব পুষ্য। এতদাতীত কবি, হবি, অস্তরীর্ষ প্রভৃতি দোগীর, বন্ধা, ওকদেব প্রভৃতি ভাগবত, পৌৰ্থমাদী, লক্ষ্মী প্ৰভৃতি বৈষ্ণবীও তৎকত্তক পূজনীয। তিনি যদি বাধা, ক্লফ বা বিষ্ণুব কোন অবতাবের উপাসক হন তাহা হইলে আছুবন্ধিক দেৰতাগণের পূজাও তাঁহার পক্ষে বিধেয।

কিন্ত এই সম্দয় শান্ত রচনার প্রেই চৈতক্তের সান্ত্রিক ভাবযুক্ত দিবা প্রেমোঝাদনাপূর্ণ রাধাক্ষকের আদর্শাস্থায়ী তগবদ্তক্তির ও প্রেমের তরক্ষ সারা দেশে এক অপূর্ব উন্মাদনার স্বাষ্ট করিল—রাধাক্ষকের দীলা ও হবিনাম কীর্তনে বাংলাকেশ প্রেমের ও ভক্তিব বক্তায় যেন ভ্বিয়া গেল। ইহাতে আহ্নচানিক হিন্দুধর্মের আচার বিচারেব এবং জাতিভেদেব বিশেষ কোন চিন্তু ছিল না। জীলোক, শুদ্র এবং আচণ্ডাল সকলকেই প্রেমেব ধর্মে দীক্ষিত করিয়া ভাহাদের মনে ভগবংপ্রেম ও সাবিকভাব জাগাইয়া ভোলাই ছিল চৈত্রক্তেক আদর্শ ও লক্ষ্য।

রাধাক্ষের প্রেমের মহান আদর্শ চৈতন্তের পূর্বেও এ দেশে প্রচলিত ছিল 🕨 কিন্তু তাহা বছল পরিমাণে সাত্তিক ভাব শৃক্ত হইয়। নরনারীর দৈহিক সজ্যোগের প্রতীক হইয়া উঠিয়াছিল। জয়দেবের গীতগোবিন্দ কাব্য সমগ্র ভারতে সমাদর লাভ করিয়াছিল। কিন্তু শাধারণ নরনারীর দৈহিক সজ্যোগের যে বান্তব চিত্র বর্ডমান যুগে দাহিত্যে ও দমাজে হেয় ও অঙ্গীল বলিয়া পরিগণিত হয়, তাহার নপ্তরূপও জয়দেব অন্ধিত করিয়াছেন। গীতগোবিন্দের দানশ দর্গে রাধাক্বফের কামকেলির বে বর্ণনা আছে বর্তমান কালে কোন গ্রন্থে তাহা থাকিলে গ্রন্থকার তুর্নীতি প্রচারের অপরাধে আদালতে দণ্ডিত হইতেন। চণ্ডীদানের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন সম্বন্ধে একজন বৈষ্ণবদাহিত্যের মহারথী লিখিয়াছেন যে "আদিরদের ছডাছডি থাকায় কাব্যখানি প্রায় Pornography পর্যায়ে পড়িয়াছে।" ওধু তাহাই নহে। এই কাব্যে বণিত কুফের চরিত্র বিশ্লেষণ করিষা তিনি লিথিয়াছেন —কবির কুষ্ণ কামুক, কপট, মিথ্যাবাদী, অভিশয় দান্তিক এবং প্রতিহিংদা পরায়ণ। …রাধাকুফের প্রণয় কার্হিনীর ইহা অত্যন্ত বিকৃত রূপ। এমন কি কৃষ্ণকীর্তনের নায়ক কৃষ্ণ বারংবার রাধাকে বলিয়াছেন যে তাহার দেহদজ্ঞোগের জন্মই তিনি ( রুষ্ণ ) পৃথিবীতে অবতার হইয়া জন্মিগ্নাছেন ( অবতার কৈশ আহেন তোর রতি আদে )। ব অনেক পণ্ডিতের মতে এই কৃষ্ণকীর্তন চৈতন্তের জন্মের অল্প পূর্বেই রচিত। স্থতরাং জয়দেব হইতে আরম্ভ করিয়া তিনশত বংদর যাবং রাধাক্সফের প্রেমের ছন্ম আবরণে কামের নগ্ররূপ ও পরকীয়া প্রেমের মাহাত্মা বৈষ্ণব ধর্মকে কলুষিত করিয়াছিল। অবশ্র চণ্ডীদাদের পদাবলীতে ও অক্সত্র বিশুদ্ধ উচ্চপ্রেমেব আদর্শও চিত্তিত হইয়াছে। তবে উচ্চাঙ্গ ভক্তিরসেবও যে অভাব আছে এমন নয়। অর্থনীতির একটি মূল স্ত্ত এই যে যদি খাঁটি ও মেকী টাকা একত্ত বাজারে চলে তবে ক্রমে ক্রমে খাঁটি টাকা লোপ পায়। চণ্ডীনাস গাহিয়াছেন "রম্বকিনী প্রেম নিকণিত হেম কামগন্ধ নাহি তাহে।" কিন্তু সাধারণ মাত্রুষ 'রজ্ঞকিনী প্রেম' এই ছুটি কথার উপর ষতটা জোর দিয়াছে, 'কামগন্ধহীন প্রেমের' উপর ততটা নহে। চণ্ডীদাদের পদাবলী ও প্রীক্লফ-কীর্তন একসঙ্গে প্রচারিত ও এক কবির লেখা হইলেও ( এ বিষয়ে কেহ কেহ সম্পেহ करत्रन ) कृष्ककीर्ज्यनत्र त्रांशांकृष्कहे जनश्चित्र दृहेरवन हेहा मण्णूर्न श्वांखाविक।

এই কল্যতার মূর্ত প্রতিবাদ ছিলেন খ্রীচৈতন্ত । চৈতল্তের বলিষ্ঠ পৌক্ষ

১। ড: বিমানবিহারী মজুমদার—বোড়শ শতাক্ষার পদাবলী সাহিত্য, ২৮৪ পৃঃ

२। ऄ २७४-६ गृः

বিশ্বদ্ধ সান্ধিক ভাব ও অনক্রদাধারণ ব্যক্তিত্ব, রাধা-ক্রফের প্রেমমূলক বৈশ্বন ধর্মকে এক পতি উচ্চ ন্তরে তুলিল। পবিত্র ভক্তির প্রকাশ্ত অনুভূতি, প্রাণোয়াদকারী কীর্তন এবং বাধারক্ষের প্রেমেব যে দিব্য আদর্শ তিনি নিজের জীবনে রূপায়িত করিয়াছিলেন, তাহাব প্রবাহ সমন্ত কলুমতা ধূইয়া ফেলিল। বৈশ্ববর্ধে তথন নৃত্তন প্রাণপ্রতিষ্ঠা হইল। এই প্রসঙ্গে তৈতন্তদেবের প্রবর্তিত একটি নিয়ম বিশেষভাবে করনীয়। তাঁহাব আজ্ঞায় বৈশ্বব ভক্তগণের নাবীর সহিত কথাবার্তা নিষিদ্ধ হইল। তাঁহার প্রিয় শিক্ত ইর্বাদা তাঁহাবই ভোজনের জন্ত একজন বর্ষায়নী ভক্তিমতী মহিলার নিকট ইইতে উৎকৃষ্ট চাউল চাহিয়া আনিয়াছিলেন। এই নিষমতক্ষেব ক্ষাপ্রাধে তিনি হবিদাসকে ত্যাগ করিলেন।

"হরিদাস কৈল প্রকৃতি সম্ভাবণ।

হেরিতে না পারি মুই তাহাব বদন॥"

অক্সান্ত ভক্তগণের অন্যবোধ উপবোধেও তিনি বিন্দুমান্ত টলিলেন না। বলিলেন, "ৰাছ্বের ইন্দ্রির তুর্বাব, কাঠের নাবীমূর্তি দেখিলেও মূনিব মন চঞ্চল হয়। অসংঘত-চিত্ত জীব মর্কট বৈবাগ্য করিয়া স্ত্রী-সম্ভাষণের ফলে ইন্দ্রিয় চবিতার্থ করিয়া বেড়াইতেছে।" মনেব তুঃধে হরিদাদ প্রস্তাগে ত্রিবেণীতে তুবিযা আত্মহত্যা কবিল।

এই নৈতিক উন্নতির ফলে এবং চৈততের আদর্শ ও দৃষ্টান্তে বালাণী হিন্দু ষেন এক নবীন জীবন লাভ কবিল। পবিত্র প্রেমেব সাধক যে চৈততে কৃষ্ণ নাম করিয়া ধুনার গড়াগড়ি দিতেন তিনিই বাঙালীর সম্মুখে যে পৌকষেব আদর্শ তুলিয়া ধরিলেন মধার্গে তাহাব তুলনা মিলে না। নবদ্বীপেব ম্সলমান কান্ধির হকুমে যথন চৈতত্তের প্রবৃত্তিত কীর্তন গান নিষিদ্ধ হইল এবং কীর্তনীযাদেব উপর বিষম আত্যাচার আরম্ভ হইল, তথন অনেক বৈষ্ণব ভয় পাইয়া নবদ্বীপ ছাডিয়া অন্তত্ত্ব ধাইবার প্রেষাব কবিলেন। অবৈষ্ণব নবদ্বীপবাসী কেহ কেহ খুসি হইয়া বলিলেন এইবার নিমাই পণ্ডিতের দর্প চূর্ণ হইবে—রেদেব আক্ষা লহনন করিলে এইরূপই শান্তি হয়।" কিন্ত চৈততা দৃচম্বরে ঘোষণা করিলেন, কান্ধীব আদেশ অমাত্য করিয়া এই নবদ্বীপে থাকিয়াই কীর্তন করিব।

"ভাদিব কান্ধীর দর কান্ধীর দ্বমাবে। কীর্ডন করিব দেখি কোন্ কর্ম করে॥ ভিলার্থেকো ভন্ন কেহ না করিও মনে। তিন শত বংদরের মধ্যে বাজালী ধর্মকার্থে মৃদলমানের অত্যাচারের বিক্ত্ত্বে আপা তুলিয়া গাঁড়ায় নাই—মন্দির ও দেবমূর্তি ধ্বংদের অদংখ্য লাজনা ও অকথ্য অপমান নীরবে দহু করিয়াছে। চৈতক্তেব নেতৃত্বে অদন্তব দল্ভব হইল। চৈতক্ত কীর্তনীয়ার দল লইয়া কাজীর বাড়ীর দিকে অগ্রদর হইলেন। কাজী ক্তৃত্ব হইয়া বাধা দিতে অগ্রদর হইল। কিন্তু বিশাল জনসমূদ্র মার মার কাট কাট শব্দে তাহার বাড়ীর দিকে অগ্রদর হইতেছে দেখিয়া কাজী পলাইল এবং দংকীর্তন নিবেধের আজ্ঞা প্রত্যাহত হইল।

চৈতন্ত্রেব আদর্শে ভক্তগণ ব্যক্তিগতভাবেও অমুপ্রাণিত হইয়াছিলেন। তাঁহার ভক্ত বৈদ্য চক্রশেখরেব বাড়ীতে যে দেবমুর্ভি ছিল তাহা স্বর্ণ নিমিত মনে করিয়া যবন দৈয় তাহা কাড়িয়া নিতে আদিল।

> "বক্ষে বাধিল ঠাকুর তবু না ছাড়িল। চন্দ্রশেথবের মুগু মোগলে কাটিল॥"

কিন্তু চৈতন্তের এই পৌক্ষবের আদর্শ বাঙালীব চিন্তে স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। কাবণ বৈষ্ণব সম্প্রনায় দাস্ত ও মাধুর্য ভাবেই বিভোব ছিলেন—পৌক্ষকে মর্যাদা দেন নাই। এই বৈষ্ণবদের হাতে চৈতন্তের আদর্শের কিন্ধণ বিক্কতি ঘটিয়াছিল কাজীর সহিত বিরোধেব বিবরণ হইতেই তাহা প্রমাণিত হয়। উপবে যে বিবরণ দেওয়া হইয়াছে তাহা সমসাময়িক চৈতক্ত-চরিতকার বন্দাবনদাসের চৈতক্তভাগবত গ্রন্থে বিস্তৃত ভাবে উল্লিখিত আছে। চৈতন্তের আদেশে তাঁহার অম্করেরা যে কাজীর ঘর ও ফুলের বাগান ধ্বংদ করিয়াছিল তাহার স্পষ্ট উল্লেখ আছে। কিন্ধ বৈষ্ণবদের দাসবৃত্তিম্বলত মনোভাবের সহিত চৈতন্তের এই 'উন্ধত' ও 'হিংসাত্মক' আচরণ স্বদন্ধত হয় না—দন্তবত কতকটা এই কারণে ৯এবং কতকটা মৃসলমান রাজা ও রাজকর্মচারীর ভয়ে তাহারা চৈতন্তের জীবনের এই ইতিহাস-প্রসিদ্ধ ঘটনাটিকে প্রাথান্ত দেন নাই এবং বিক্বত করিয়াছেন। সমসাময়িক বৃন্দাবন দাসছিলেন গৃহত্যাগী সন্ধ্যাসী—কাহাকেও ভয় করিতেন না। সবিস্তারে তিনি দব লিখিয়াছেন। কিন্ধ ম্বারি গুপ্ত ছিলেন গৃহী। তিনি স্বল্যান হোসেন শাহের প্রজন্মকালে চৈতন্তের জীবনী লেখেন। কাজীর ব্যাপারটা ঘটিয়াছিল হোসেন শাহের রাজস্বকালে চৈতন্তের জীবনী লেখেন। কাজীর ব্যাপারটা ঘটিয়াছিল হোসেন শাহের রাজস্বকালে চিতন্তের জীবনী লেখেন। কাজীর ব্যাপারটা ঘটিয়াছিল হোসেন শাহের রাজস্বকালে চিতন্তের জীবনী লেখেন। কাজীর ব্যাপারটা

১। হৈতক্ত ভাগৰত ( মধ্য ৭৩ ) ২৩ অধ্যার।

বে কাজীর ঘর তাজার ব্যাপারে মুরারি গুপ্ত একটি সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন তথাপি মুরারি গুপ্ত এই ঘটনাব বিন্দুমাত্র উল্লেখ করেন নাই। পরবর্তী
চৈতন্তঃ-চরিতকাব কবিকর্ণপূর পরমানন্দ সেনও তাঁহার পদার অফুসরণ করিয়াছেন।
চৈতন্তের সমসাময়িক জয়ানন্দ মাত্র ছুই ছত্রে কাজীর ঘর ভাজা ও পলায়নের উল্লেখ
করিয়াছেন। ঘটনাটির প্রায় একশত বৎসর পবে বৃদ্ধ কৃষ্ণদাস কবিরাজ বুন্দাবনে
বসিয়া তাঁহার প্রসিদ্ধ বিরাট গ্রন্থ 'চৈতন্তুচবিতামুত' রচনা করেন। তথন আকবরের রাজ্য কেবল শেষ হুইয়াছে। স্লতরাং স্থান ও কালের দিক দিয়া মুসলমান
সরকারের ভীতি অনেকটা কম থাকিবার কথা। এই কারণে তিনি কাজীর ঘটনা,
তাহার ঘর, বাগান ধ্বংসের কথা সবিস্তারে বর্ণনা কবিয়াছেন। কিন্তু তথন বৈষ্ণবদের মধ্যে দীন দাস্থ ভাবেব মহিমা পৌক্ষেব স্থান অধিকাব কবিয়াছে। অতএব
তিনি লিথিয়াছেন যে, এই হিংসাত্মক ব্যাপাবে চৈতন্তের কোন হাত ছিল না,
ইহা কয়েকটি উদ্ধত প্রকৃতি লোকেব কাজ। চৈতন্ত কাজীকে ডাকাইয়া
আনিলেন।

ধিনম্র বচনে "প্রভূ কহে—এক দান মাগি হে তোমায়।

সংকীর্তন বাদ থৈছে না হয় নদীয়ায়॥"
কৃষ্ণদাস কবিরাক্ষ কাজীর ঘটনা সংক্ষেপে বলিয়া তাবপর লিথিয়াছেন:—

"বৃক্ষাবন দাস ইহা চৈতন্ত মঞ্চলে।

বিস্তাবি বলিয়াছেন প্রভূ কুপাবলে॥"

অথচ তাঁহার মতে চৈতন্ত কাজীব ঘব ও বাগান ধ্বংস কবার আদেশ ,দন নাই। কিন্তু চৈতন্ত ভাগবতে স্পষ্ট আছে:—

> "ক্রোধে বলে প্রাভূ 'আবে কাজি বেটা কোথা। ঝাট আন ধবিয়া কাটিয়া ফেলোঁ মাথা॥ প্রাণ লঞা কোথা কাজী গেল দিয়া ছার। ঘব ভান্ধ ভান্ধ' প্রাভূ বলে বার বার॥"

এই কথা শুনিয়া "ভাঙ্গিলেক যত সব বাহিরের ঘর।
প্রভু বলে অগ্নি দেহ বাড়ীর ভিতর ॥
পুড়িয়া মক্ষক সব গণের সহিতে।
সর্ব বাড়ী বেচি অগ্নি দেহ চারি ভিতে॥"

১। হৈতক্ত-চল্লিডামূত, আদি, ১৭ অধ্যার।

চৈতন্তের সহিত কাজীর সাক্ষাৎ বা তাহার কাছে কীর্তনের অমুমতি ভিকা, সপ্নদর্শনে কাজীর ভর ও ভজ্জা কীর্তনেব নিষেধাক্তা প্রত্যাহার, কাজীর বৈষ্ণব ধর্মে ভক্তি প্রভৃতি কৃষ্ণনাদের অস্বাভাবিক ও অসক্ষতিপূর্ণ কাহিনীর কিছুই চৈতন্ত্য-ভাগবতে নাই। সমসাময়িক বৃন্দাবনদাসও প্রায় শতবর্ষ পবে বৃন্দাবনের গোঁসাই শ্রীকৃষ্ণনাস কবিরাজ রচিত চৈতন্ত্যেব জীবনীতে যে সম্পূর্ণ পবস্পাব বিশ্বদ্ধ ছুইটি চিত্র অব্বিত হইয়াছে তাহা হইতে বুঝা যায় শ্রীচৈতন্ত্য সম্বন্ধে বাঙালীব ধারণা কিরূপ পবিবর্তিত হইয়াছিল। প্রথমটিতে পাই চৈতন্ত্য যাহা ছিলেন, দ্বিতীয়টিতে পাই চৈতন্ত্য যাহা ছইয়াছেন। গত তিন শতাধিক বৎসব বাংলার বৈষ্ণবগ্য চৈতন্ত্যের কেবল একটি মৃতিই ধ্যান ও ধাবণা করিয়াছেন—কৃষ্ণ নাম জ্বপিতে জবিদ্বেশে সংজ্ঞাহীন ভূলুন্তিত ধূলিধূস্বিত দেহ। কিন্তু তাহাব যে দৃঢ় বলিষ্ঠ পূত চরিত্র ভক্তের সামান্ত নীতিন্দ্রইতাও ক্ষমা কবে নাই এবং খিনি ত্বাচারী ষবনকে শান্তি দিবাব জন্ত সদলবলে অগ্রসব হইয়া বলিয়াছিলেন "নির্যতন কবেঁ। আজি সকল ভ্বন"—বাঙালী তাহা মনে বাংগ নাই। বাংলাব প্রাক্রান্ত স্বল্ভান হোসেন শাহেব বাজ্যে মুসলমান অত্যাচাবেব বিশ্বদ্ধে মাখা তুলিয়া দাডাইয়া তিনি যে সাহস ও ধর্মনিষ্ঠার পরিচয় দিয়াছিলেন বাঙালী তাহা অচিবেই ভূলিয়া গিয়াছিল।

বন্ধত চৈতত্যের আদর্শ ও প্রভাব কোন দিক দিয়াই বেশী দিন স্থায়ী হয় নাই।
তিনি সংবল্প কবিয়াছিলেন যে, ত্রী, শৃদ্র, মূর্য আদি আচপ্রাল প্রেম ভক্তি দান
কবিয়া ভাহাদের জীবন উন্নত কবিবেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি অবধৃত নিভ্যানন্দকে
পুরী হইতে বঙ্গদেশে পাঠাইলেন। বলিলেন "তুমি যদি সয়্যাসীর জীবন যাপন কর,
তবে মূর্য, নীচ, দরিদ্রে, পতিতকে আর কে উদ্ধাব কবিবে।" ইহার ফলে জাতিভেদের কঠোব নিগড় ভাঙ্গিয়া গেল এবং হিন্দু সমাজেব নিম্নন্তরেব যে সম্দয়
শ্রেণী এতদিন উপেক্ষিত ও লাঞ্ছিত জীবন যাপন কবিতেছিল ভাহাদের এক বড়
অংশ বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষিত হইল। পূর্বে বলা হইয়াছে যে নিম্ন শ্রেণীব হিন্দুরা দলে
দলে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ কবিতেছিল। নিভ্যানন্দ এবং তাঁহার সহচব ও অম্বর্তীদের
প্রচারের ফলে তাহা সম্ভবত অম্বত আংশিক পবিমাণে বহিত হইয়াছিল।

চৈতক্ত যে আফুষ্ঠানিক বিধি বিধান বাদ দিয়া স্ত্রী পুরুষ ও উচ্চ নীচ জাতি নির্বিশেষে সকলকে কেবল প্রেমভক্তিমূলক ধর্মে দীক্ষা দিবার প্রথা প্রচলিত করিয়াছিলেন তাহাতে তৎকালীন হিন্দু সমাজে এক বিপ্লবের স্চনা দেখা দিল। বছ শুদ্র এবং খুব অব্ব সংখ্যক হইলেও মুসলমানেরাও বৈষ্ণব ধর্ম গ্রহণ করিল। কাতিভেদের ব্যবধান শিথিল হইল। হরিদাস ঠাকুরের ববন সংসর্গ থাকা সন্ত্রেও

শবৈত আচার্য তাঁহাকে প্রান্ধের অগ্রভাগ প্রদান করিয়াছিলেন। প্রান্ধান, বৈশ্ব,

কারস্থ ও অক্যান্ত কাতির সম্পেও কীর্তনে 'ববনেহ নাচে গায় লয় হরিনাম'।

বান্ধণেতর কাতির সাধকেরা নিংসকোচে ব্রান্ধণকে মন্ত্র দিতে আরম্ভ করিল।

রঘুনাথ দাস কারস্থ হইয়া গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের নিয়ামক ছয় গোস্বামীর মধ্যে স্থান

পাইলেন। কালিদাস নামে রঘুনাথ দাসের জ্ঞাতি খুড়া শুদ্র ও অক্যান্ত নীচ জাতীয়

বৈষ্ণবের উচ্ছিট্ট ভক্ষণ করিলেন। অসংখ্য ব্রান্ধণ কারস্থ নরোভ্রম ঠাকুরের শিক্ত

হইলেন। শ্রীথণ্ডের নরহরি সরকারের বংশে এই প্রথা এখনও প্রচলিত অর্থাৎ

বান্ধণেরা তাহার বংশধরদের নিকট দীক্ষা লইয়া থাকে।

স্ত্রীলোকের অবস্থারও উন্ধৃতি দেখা দিল। বলরাম দাসের পদে আছে, "সংকীর্তন মাঝে নাচে কুলের বৌহারি" অর্থাৎ কুলবধ্রাও প্রকাশ্যে সংকীর্তনে যোগ দিতেন। শিবানন্দ সেনের স্ত্রী ও পরমেশর মোদকের মাতার দৃষ্টাস্ত হইতে মনে হয় বহু নারী প্রতি বৎসর রথমাঞার সময় প্রীচৈতন্তকে দর্শন করিতে পুরী যাইতেন। নিত্যানন্দের পত্নী আহ্বী দেবী থেতৃড়ি মহোৎসবের সময় গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের নেতৃষ্ণ গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি বহু শিক্তকে মন্ত্রদানও করিয়াছিলেন। অবৈত-পত্নী সীতা দেবী পুরুষের প্রকৃতি ও বেশ ধারণ করিয়া যে সাধনার রীতি প্রবৃত্তিত করেন তাহা তাঁহার শিক্সা নন্দিনী ও জঙ্গলীর বিবরণ হইতে জানা যায়। শ্রীনিবাস আচার্যের কল্পা হেমলতা ঠাকুরাণীও বহু শিক্সকে মন্ত্র দিয়াছিলেন।

কিন্তু এই সম্দরের মধ্য দিয়া যে ধর্ম ও সমাজ সংস্কারের একটি মহৎ সম্ভাবনা দেখা দিয়াছিল এক শতাব্দীর বেশা তাহা স্থায়ী হয় নাই। বরং নৃতন ভাবে নানাবিধ কল্যতার আবির্ভাব হইল।

বৌদ্ধ সহজিয়া ও তান্ত্রিকদল পূর্বেই এদেশে ছিল। বৈষ্ণব ধর্মের প্রচারে এগুলির প্রভাব অনেকটা কমিয়াছিল কিন্তু শীদ্রই বৈষ্ণব সহজিয়ারা তাহাদের সহিত যোগ দিয়া দল বৃদ্ধি করিল। ইহাবা প্রচলিত ধর্মমত এবং দামাজিক রীতিনীতি ও অফ্চানের ধার ধারিত না। বিভিন্ন পথে মৃক্তিলাভের সন্ধান করিত। ইহাদের ধর্মাচরণের একটি বিশিষ্ট অল ছিল পরকীয়া প্রেম অর্থাৎ বর্তমান মৃগের ভাষায় পরস্মীর সহিত অবৈধ প্রণয় ও ব্যভিচার। বর্তমান কালের ফ্লচিক্ল অমর্বাদা না করিয়া ইহার বিস্তৃত বর্ণনা করা অসম্ভব। আশ্চর্যের বিষম্ন এই কে

১। ডঃ বিমানবিহারী মনুমদার—পদাবলী সাহিত্য পৃঃ ৩১৫-৬

এই পরকীয়া প্রেম যে স্বকীয়া প্রেম অর্থাং পরিণীতা স্ত্রীর সহিত বৈধ প্রেম অপেক্ষা আধ্যায়িক হিসাবে অনেক শ্রেষ্ঠ — ইহা বাংলার বৈশ্বন সমাজেও গৃহীত হইয়ছিল। ১৭৩১ খ্রীপ্রান্ধে জয়পুরের মহারাজা এই মত থগুন করিবার জক্ত কয়েকজন বৈক্ষর পণ্ডিত পাঠাইয়াছিলেন। তাঁহারা নানা দেশে স্বকীয়া প্রেমের শ্রেষ্ঠন্থ প্রান্তিকর পরে গৌড়ীয় বৈশ্বনপর্ধ তাঁহাদিগকে পরাজিত করিয়া পরকীয়া প্রেমের শ্রেষ্ঠন্ধ প্রতিষ্ঠিত করিলেন। ইহার ফলে উনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত কর্তাভজা প্রভৃতি বহু সহজিয়া সম্প্রদায় এবং কিশোরী ভজন প্রভৃতি এমন নানাপ্রকার অফ্রান বাংলায় প্রচলিত ছিল, স্ক্রুচি লঙ্খন না করিয়া তাহার বর্ণনা করা অসম্ভব।

শ্রীচৈতক্মদেব যে বিশুক্ষ সাত্তিক প্রেম ও ভক্তিবাদের উপর বৈষ্ণব ধর্ম প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন কালক্রমে তাহার এই পরিণতি হইয়াছিল। তবে ইহা কেবল সহজিয়া ও বৈষ্ণব ধর্মে সীমাবদ্ধ ছিল না। তাদ্রিক ধর্মেও বীভৎস্তা চরমে উঠিয়াছিল। আহুগানিক ব্রাহ্মণ্য ধর্মেও ইহার প্রভাব দেখা যায়। বৃহদ্ধর্মপুরাণে উক্ত হইয়াছে বে মান্যদেহের অঙ্গত্যক অঞ্লীল কথা দুর্গা পূজার উচ্চারণ করিবে, কারণ দুর্গা ইহা উপভোগ করেন। কালবিবেকে নির্দেশ আছে যে কাম-মহোৎসবে অঞ্লীল বাক্য উচ্চারণ করিবে। দুর্গাপূজার বর্ণনা প্রসঙ্গে নরনারীর যে পব ক্রীড়াও বাক্য কালবিবেকে লিখিত আছে তাহা বর্তমান যুগে ভদ্র সমাজে উচ্চারণ করা যায় না কিন্ত ইহা না করিলে বা না বলিলে নাকি ভগবতী ক্রুদ্ধা হইবেন। রাধা-ক্ষেবে লীলা বর্ণনায় গীতগোবিন্দ, কৃষ্ণকীর্ত্তন প্রভৃতি গ্রন্থে যে নরনারীর দেহ সজ্যোগের নয়চিত্র প্রকটিত হইয়াছে তাহা পূর্বেই বলা হইয়াছে। পরবর্তী অনেক পদাবলীতেও ইহার অন্তক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়। মোটের উপর একথা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে যে সাহিত্যে ও সমাজে যে শ্রেণীর অঞ্লীলতা আক্রকাল ভব্য সমাজে নিন্দনীয় এবং আইনে দণ্ডনীয়—মধ্যযুগে ধর্মের স্ক্রে

কিন্ত কেবল এই এক বিষয়েই হৈতজ্ঞাদেবের চেন্টা ব্যর্থ হয় নাই। জাতি-তেদের কঠোরতা দ্ব করিয়া নিয়প্রেণীর উন্নয়নের যে চেন্টা তিনি করিয়াছিলেন এক শতাব্দীর বেশী তাহা স্থায়ী হয় নাই। ছয় গোস্বামীর অক্ততম গোপাল ভট্টের মতে কেবল ব্রাহ্মণেরাই ব্রাহ্মণ জাতিকে দীক্ষা দিতে পারেন। নীচ জাতীয় লোক্টচে জাতিকে দীক্ষা দিতে পারেন না। মধ্যযুগে বাংলার বাহিরে রামানশ্ব, কবীর,

নানক প্রভৃতি বে প্রচলিত ধর্মবিশ্বাস ও সংস্কারের বিরুদ্ধে বিল্লোহ করিয়া হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে অসাম্প্রদায়িকভাবে কেবলমাত্র এক ভগবানে বিশ্বাস ও ভক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত সার্বজনীন ধর্মের প্রচার করিভেছিলেন। বাংলাদেশে ইহাদের পূর্বেই চর্যাপদে তাহার হুষ্ঠু ইন্ধিত দেখিতে পাওয়া যায়। চৈতক্রদেবও এই প্রকার সার্বজনীন ধর্মই প্রচার করিয়াছিলেন—ভবে তিনি কবীর ও নানকের মত প্রাচীন ধর্ম ও আচারের সহিত্ত যোগস্ত্রে একেবারে ছিন্ন করেন নাই। কিন্তু চৈতক্তের পরবতী কালে এবং কতকটা পূর্বেও বৌদ্ধ ও বৈক্ষব সহজিয়া এবং তান্ত্রিক মতের প্রভাবে এমন কতকগুলি সম্প্রদায় গড়িয়া উঠিল বা প্রভাবশালী হইল যাহার উপাসকেরা শাল্পোক্ত ধর্মত ও আচার অমুষ্ঠান বর্জনপূর্বক কেবলমাত্র গুরুত নির্দেশে অথবা স্বীয় অস্তরের অমুভৃতিজাত প্রেম, বৈরাগ্য, ভক্তি প্রভৃতি দ্বারা আধ্যাত্মিক প্রগতির পথ নির্বন্ধ করিত। গুরুর প্রতি অবিচলিত নিষ্ঠা ও ভক্তি এবং নির্বিচারে তাঁহার আদেশ পালন এই সকল সম্প্রদায়ের অনেকেরই বিশিষ্ট লক্ষণ ছিল।

বর্তমান যুগের আদর্শ ও সংজ্ঞা অনুসারে এই সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে ষে অঙ্গালতা, দুর্নীতি ও ব্যভিচার ছিল এবং স্ত্রী-পুরুষের অবাধ মিলনে তাহা অনেক সময় উৎকটনপে দেখা দিত সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই। ইহাদের মতামত ও সাধন প্রণালী অনেকটা গুলু রহক্তে আবৃত থাকিলেও ইহাদের বাঞ্চিক ও আচার-ব্যবহার সম্বন্ধে ধেটুকু বিববণ পাওয়া যায় তাহা হইন্তেই ইহা প্রতীয়মান হইবে। কিন্তু তথাপি মধ্যযুগের বাংলাব সংস্কৃতিতে ইহাদের যে একটা বিশিষ্ট স্থান আছে এবং অনেকগুলির একটা ভাল দিকও আছে তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। এজন্ম ইহাদের কয়েকটির সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিতেছি।

তান্ত্রিক সাধন প্রণালী বহু প্রাচীন এবং একটি স্বতন্ত্র ধর্মসাধনার ধারা। পরবতী কালে বৌদ্ধ, লৈব, বৈষ্ণব প্রভৃতি সকল ধর্মসম্প্রদায়ের মধ্যেই ইহার প্রভাবযুক্ত এক বা একাধিক ছোটখাট দল গড়িয়া উঠিয়াছে। স্বতরাং সাধারণত তান্ত্রিক সম্প্রদায় শাক্ত বলিয়া গণ্য হইলেও ভান্ত্রিক, লৈব, বৈষ্ণব, বৌদ্ধ সম্প্রদায়ও আছে। তত্রশান্ত্রের কথা পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে। এই শাল্তে তান্ত্রিকদিগকে বেদাচারী, বৈষ্ণবাচারী, শৈবাচারী, দক্ষিণাচাবী, বামাচারী, সিদ্ধান্তাচারী এবং কৌলাচারী প্রভৃতি ক্রমোচ্চ নানা পর্যায়ে বিভক্ত করা হইয়াছে। স্বতরাং ইহাদের মধ্যে কৌলাচারীই সর্বল্রেষ্ঠ। কেহ এই সম্প্রদায়ে প্রবেশ করিতে ইচ্ছুক হইলে তাহাকে

ঐ সম্প্রদায়ভূক্ত একজনের নিকট দীক্ষা নিতে হয় এবং দিবাভাগে নানাবিধ অফুষ্ঠানের পর ঘোষণা করিতে হয় যে সে পূর্বেকার ধর্মসংস্কার সমস্ত পরিত্যাগ করিল এবং ইহার প্রমাণস্বরূপ তাহার বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ ক্রিয়া সম্পন্ন হয়। রাত্রিকালে গুরু ও শিক্ত আটজন বামাচারী তান্ত্রিক পুরুষ এবং আটটি স্ত্রীলোক ( নর্ভকী ও ভাঁতির কক্সা, গণিকা, ধোপানী, নাপিতের স্ত্রী বা কদ্যা, ব্রাহ্মণী, একজন ভৃস্বামীর কল্লা ও গোয়ালিনী ) সহ একটি অন্ধকার কক্ষে প্রবেশ করে এবং প্রতি পুরুষের পাশে একটি স্থীলোক বদে। গুরু তথন শিশুকে নিম্নলিখিতরূপ উপদেশ দেন। 'আজি হইতে লজ্জা-দ্বণা, শুচি-অশুচি জ্ঞান জাতিভেদ প্রভৃতি সমস্ত ত্যাগ করিবে। মছা, মাংসা, স্ত্রীসম্ভোগ প্রভৃতি দারা ইন্দ্রিয়বৃত্তি চরিতার্থ করিবে কিন্তু সর্বদাইট্ট-দেবতা শিবকে শারণ কবিবে এবং মন্থ মাংদ প্রভৃতি ব্রহ্মপদে লীন হইবার উপাদান স্বরূপ মনে করিবে। ইহার পর নানা প্রক্রিয়া ও মন্ত্র সহকারে সকলেই মত পান ও মাংস ভক্ষণ করে—গোমাংসও বাদ যায় না। মত্ত পান করিতে করিতে চেলা সম্পূর্ণ বেহু দ হইয়া পড়ে তথন দে অবধৃত দংজ্ঞা পায় এবং তাহার নতন নাম-করণ হয়। তারপব গুরুও অন্যান্ত সকলে চলিয়া যায় কেবলমাত্র চেলাও একটি স্নীলোক থাকে। তান্তিকেরা অনেক বীভংস আচরণ করে যেমন **মাছুযের** মৃতদেহের উপর বসিয়া মড়াব মাথাব খুলিতে উলঙ্গ ন্ত্রী-পুরুষের একত্ত স্থরাপান ইত্যাদি।

তান্ত্রিকেরা তাহাদেব এই সম্দয় আচাবের সমর্থনকল্পে যে দার্শনিক তথ্যের অবতারণা করে তাহার মর্ম এই: কাম, ক্রোধ ইত্যাদি ব্যসন মামুষকে পাপের পথে চালিত করে। এই সম্দয় দ্ব না করিতে পারিলে মোক্ষ লাভ হয় না। শাত্রকারেরা এই জন্ম কঠোর তপস্থা ও ইন্দ্রিয় সংঘমের বিধান দিয়াছেন। কিন্তু ইহা খুবই কষ্টকর—প্রায় অসাধ্য বলিলেই হয়। তান্ত্রিক বামাচাবীরা এইজন্ম প্রলোভন পরিহার ও ইন্দ্রিয় নিরোধের পরিবর্তে অপরিমিত ও ঘথেছে ইন্দ্রিয় বৃত্তির চরিতার্থ বারা মান্থ্যের মনকে ইহা হইতে বিমুথ করেন। অর্থাৎ পূন: পূন: অভ্যাসের ফলে এই সম্দয়ের প্রতি আর কোন আকর্ষণ থাকে না এবং এই ভাবে ইন্দ্রিয় বৃত্তির নিরোধ হয়। বামাচারীরা বলে যে সাধারণ সয়্লাসীরা কঠোরভা অবলম্বন করিয়া অর্থাৎ সংসার হইতে দ্রে থাকিলেই নিরাপদ থাকেন। কিন্তু বামাচারীরা প্রলোভন সক্ষ্রথে থাকিলেও ইন্দ্রিয় বৃত্তি নিরোধ করিতে সমর্থ হম। বৈফব সহজিয়ারা এই ভান্ত্রিক দর্শনের ভিত্তিতেই পরকীয়া প্রেমের প্রতিঠা

করে। প্রেমের ছারা ভগবানকে লাভ করাই তাহাদের চরম লক্ষ্য। স্থভরাং প্রথমে নর-নারীর প্রেমের মধ্য দিরাই এই প্রেমের স্বরূপ উপলব্ধি করিতে হইবে। নিক্সের স্ত্রী অপেক্ষা অন্য নারীর প্রতি আগক্তিই বেশী প্রবল হয় স্থতরাং ইহাই এই প্রেমের প্রথম দোপান এবং প্রথমে স্থুল দেহজাত ও নিরুষ্ট প্রবৃত্তি হইলেও ক্রমে ইহা ভগবানের প্রতি প্রেমে পরিণত হয়। কেহ কেহ আবাব ইহাব সঙ্গে আর একটু যোগ করে। মান্থবেব মন কাম প্রবৃত্তিতে চঞ্চল হয়। তাহা চরিতার্থ হইলেই মন শাস্তভাব অবলম্বন করে এবং তাহাকে ভগবানের ধ্যানে সমাহিত করা যায়। কেহ কেহ মানবদেহের শিবা উপশিরার উপর ইহার প্রভাব অর্থাৎ ক্গুলিনী শক্তির জাগরণ প্রভৃতি নানা ব্যাখ্যা করেন।

সহজিয়ারা অনেক শাখায় বিভক্ত--্যেমন আউল, বাউল, শাই, দরবেশ, নেডা, मरकिया প্রভৃতি। ইহা ছাড়া কর্তাভজা, স্পষ্টদায়ক, স্থীভাবক, কিশোরী ভজনী, রামবল্লভি, জগম্মোহিনী, গোডবাদী, সাহেবধানী, পাগলনাথি, গোবরাই প্রভৃতি সম্প্রদায়ও অনেকে সহজিয়া শ্রেণীর অস্তর্ভুক্ত করেন। এই সমুদয় বিভিন্ন শাধাব महिक्कार्रात्र धर्ममाज, मामाजिक अथा ७ माधन अनानीत मर्या स्वाह अस्ति । থাকিলেও গুরুবাদ, স্ত্রী গুরুষের অবাধ মিলন ও পরকীয়া প্রেমের মাহাত্ম্য সকলেই স্বীকার করে। ইহাদেব উৎসবে স্ত্রীলোকেব সম্পূর্ণ স্বাধীনতা থাকায় বছ স্থীলোক ইহাতে যোগ দেয়। ঘোষপাড়া, বামকেলি, নদীয়া, শান্তিপুর, খডদহ, কেন্দুলি, এবং বীবভুম, বাঁকুডা ও মেদিনীপুর জিলায় সহজিয়াদের বছ কেন্দ্র আছে। সহজিয়াদেব শান্ত্র সবই প্রায় হাতে লেখা পুঁথিতে পাওয়া যায় - কিন্তু ইহার ভাষা সাদ্ধাভাষা—সাংকেতিক ও দুর্বোধ্য। অষ্টাদশ শতাঝীর প্রথমভাগে সহজ্ব বাংলা ভাষায় লিখিত কয়েকখানি পুঁথি আছে। এই সকল শাল্তে পরকীয়া প্রেমের সমর্থনে কেবল তন্ত্রশাস্ত্র নহে, অথর্ব-সংহিতা, ছান্দোগ্যোপনিষৎ ও বৌদ্ধ কথাবভুর উল্লেখ করা হইয়াছে। অথর্বেব উক্তি এম্বলে প্রযোজ্য নহে – কারণ ইহাতে স্ত্রীলোকের সহিত এবাধিক ভূতপূর্ব স্বামীর মিলনের কথা আছে। ইহাতে দ্মীলোকেব বহু বিবাহ প্রমাণিত হয় কিন্তু পরকীয়া প্রেম সমর্থিত হয় না। ছান্দোগ্যোপনিষদে দ্বিতীয় প্রপাঠকে ত্রয়োদশ বডের 'ন কাঞ্চন পরিহরেৎ' এই বচনে পরস্ত্রী সংগ্রমের অফ্মোদন আছে। শঙ্করাচার্বের ভাষ্টে ইহা বিশদরূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। তবে তিনি লিখিয়াছেন "পরস্ত্রীগমনের নিবেধ বিধায়িকা শ্বতি এই বামদেন্য সামোপসনা ভিন্ন অন্ত স্থানেই বুঝিতে হইবে। কিন্তু ইহা পুৰ

শ্রবল বৃক্তি নহে—কারণ একথানি শ্রেষ্ঠ প্রামাণিক উপনিষদ যদি কোন উপাসনার পরস্ত্রীগমন অস্থুমোদন করে তবে তান্ত্রিক ও সহজিয়ারা সেই দৃষ্টান্ত বারা নিজেদের সমর্থন করিতে পারে।

বৌদ্ধগ্রন্থ কথাবন্ত,তে 'একাধিপ্লয়ো' নামক একটি প্রথাব উল্লেখ আছে। যে কোন স্ত্রী-পূক্ষ পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হইলে তাহাদের দৈহিক মিলন হইতে পারে। এই সকল দৃষ্টান্তের উল্লেখ দেখিয়া মনে হয় বে পরকীয়া-প্রেমের ভিন্তিতে ভগবৎপ্রাপ্তির সাধনা হয়ত একটি প্রাচীন সাধনাব ধারার অফুকরণ বা উত্বৰ্জন মাত্র। অন্ততঃ বর্তমান যুগে আমরা ইহাকে বে চক্ষে দেখি মধ্য ও প্রাচীন যুগের দৃষ্টিভিন্দি তাহা হইতে অক্তর্মপ ছিল। এই প্রদক্ষে স্মরণ রাখা কর্তব্য দে মধ্যযুগের কয়েকজন প্রধান স্মার্ত পণ্ডিতও তন্ত্রোক্ত সাধনার ধারাকে স্বীকার করিয়া
লইয়াছেন। প্রাচীন যুগের শেষ পর্যন্ত শাস্ত্রকারের। ইহাকে ধর্মাফ্রান বলিয়া
স্বীকার করেন নাই।

এই সহজিয়া সম্প্রদায়ের মধ্যে অনেকগুলি মধ্যযুগের শেষ পর্যন্ত স্থপরিচিত ছিল। কয়েকটি এখনও আছে। তু একটির বৈশিষ্ট্য উল্লেখ কবিতেছি। কর্তাভজা সম্প্রদায় আউলটাদ নামক এক সাধু অষ্টাদশ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি নদীয়া জিলার নানা স্থানে ইহা প্রচার করেন। ১৭৬৯ খুটান্দে তাঁহার মৃত্যু হইলে নৈহাটির নিকট ঘোষপাড়া নিবাদী দদগোপ জাতীয় রামশরণ পাল ইহার কর্তা হন। তিনি জাতিভেদ মানিতেন না এবং হিন্দু মুসলমান উভয়ই **তাঁহার** শিষ্য ছিল। এই সম্প্রদায়ের লোক কর্তা বা গুরুকে সাক্ষাৎ ভগবান বা কৃষ্ণ বলিয়া মনে করিত এবং তাহাকেই ইষ্টদেবতা জ্ঞানে পূজা করিত। ক্রমে এই সম্প্রদায়ের খুব সমৃদ্ধি হয় ও ভক্তের সংখ্যা অসম্ভব বৃদ্ধি হয়। এই দলের মধ্যে নিমুলাতীয়া জীলোকের সংখ্যাই ছিল খুব বেশি এবং গোপীরা কৃষ্ণকে ষেমন ভাবে কায়মনপ্রাণে ভজন করিত ইহারাও দেইরূপ করিত। ঘোষপাডার মেলার লক্ষাধিক লোকের সমাগম হইত, ইহার মধ্যে স্থীলোকের সংখ্যাই ছিল স্মত্যস্ত অধিক। উনবিংশ শতাব্দীতেও রামশরণ পালের পুত্র রামহলাল পালের অধ্যক্ষতায় এই সম্প্রদায় খুব প্রভাবশালী ছিল কিন্তু ঐ যুগের নীতির আদর্শ অফুদারে ইহাদের নীতি ও আচরণ খুব নিন্দনীয় বলিয়া পবিগণিত হইত। ইহার ফলেই এই সম্প্রদায়ের প্রতিপত্তি নষ্ট হয়।

"ম্প্রেরায়ক" সম্প্রদায় ছিল কর্তাভজার ঠিক বিপরীত। এই সম্প্রদায়েক

লোকেরা শুক্রকে ভগবানের অবতার মনে করিত না এবং তাঁহার কর্তৃত্বও খুব সীমাবদ্ধ ছিল। মুর্শিদাবাদ জিলার অন্তর্গত সৈদাবাদনিবাসী ক্ষচন্দ্র চক্রবর্তীর শিশু রূপরাম কবিরাজ ইহার প্রতিষ্ঠা করেন। কর্তাভঙ্কা দলের ফ্রায় ইহারও বহু দংখ্যক গৃহস্থ শিশু ছিল। কিন্তু কর্তৃত্ব ছিল একদল সন্ন্যাসী ও সন্ন্যাসিনীর হাতে। ইহারা এক সঙ্গে এক মঠে ভ্রাতা ভগিনীর ফ্রায় বাদ করিত। ইহারা ক্ষণ ও চৈতক্তের স্থতিমূলক গান গাহিয়া নৃত্য করিত। সন্ন্যাসিনীরা ভদ্রঘরের মেয়েদের জ্ঞাধ্যাত্মিক উপদেশ দিত। এই সকল মেয়েরাও মঠে আদিত। কলিকাতাই ইহাদের প্রধান কেন্দ্র ছিল।

পথীভাবক সম্প্রদায়ের পুরুষ ভক্তেরা দ্রীলোকের পোবাক পরিত, স্থীলোকেব নাম ধারণ করিত, এবং স্থীলোকের ন্থায় কৃষ্ণ ও চৈতন্তের নামে নৃত্য গীত করিত। নিয়ন্ত্রণীর লোকেরা ইহাদের শিশ্বত্ব গ্রহণ করিত। মালদহ জিলার জঙ্গলিটোলা ইহাদের প্রধান কেন্দ্র ছিল। জয়পুর ও কাশীতেও এই সম্প্রণায়ের কিছু প্রতিপত্তি ছিল।

বর্তমান যুগের দৃষ্টিতে এই সকল সম্প্রদায়ের অনেক প্রথা ও ব্যবস্থা আপত্তিজনক ও অঙ্গীল বলিয়া মনে হইলেও ইহাদের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য বিশেষ লক্ষ্ণীয়।
মধ্যযুগে কবীর, নানক প্রভৃতি সাধুসন্তেরা যেমন প্রাচীন হিন্দু শান্তের বিধি ও
হিন্দুর প্রচলিত ধর্মাহ্ন্তান ও সামাজিক বিধান সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করিয়া এক উদার
বিশক্ষনীন ধর্মের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন এবং ইহার মূল ভিত্তি ছিল কেবলমাত্র
ভগবান ও ভক্তেব মধ্যে ঐকাস্তিক প্রেম ও ভক্তি বাংলার সহজিয়াদের মধ্যেও
সেই ভাবের বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু ইহার উৎস ছিল বাংলার বৌদ্ধ
সহজিয়া মতের গ্রন্থ। এই সমূদ্য গ্রন্থ মধ্যযুগে বা ইহার অনতিপূর্বে রচিত
হইয়াছিল এবং এই প্রাচীন সহজিয়া সাধনার ধারাই যে বৈষ্ণব সহজিয়াদের মধ্যে
প্রবাহিত হইয়াছিল তাহাতে সন্দেহ করিবার কোন কারণ নাই। স্ক্তরাং বাংলার
এই সাধনা যে মধ্যযুগে ভারতের অক্যান্ত স্থানের অক্তরূপ সাধনার পূর্ববর্তী এবং
কবীর, নানক প্রভৃতির দৃষ্টান্ত বা ইসলামীয় স্বন্ধী প্রভাবের ফল নহে তাহা সহজেই
অন্ত্র্মান করা যায়। ইহার প্রমাণস্বরূপ সরোক্ষহপাদের ( অর্থাৎ সরহ-পাদের )
'দোহাকোয়' নামক প্রন্থের সারমর্ম বর্ণনা করিতেছি।

"ধর্মের স্ক্র উপদেশ গুরুর মৃথ হইতে শুনিতে হইবে, শাস্ত্র পড়িয়া কিছু জ্ঞান লাভ হইবে না। গুরু যাহা বলিবেন, নিবিচারে তাহা পালন করিবে।" বড়দর্শন খণ্ডন করিয়া সরোক্ষহ জাতিভেদের তীত্র ও বিস্তৃত প্রতিবাদ করিয়াছেন। তিনি বলেন, "ত্রাহ্মণ ত্রহ্মার মুখ হইতে হইয়াছিল; যখন হইয়াছিল, তখন
হইয়াছিল, এখন ত অন্তেও বেরূপে হয় ত্রাহ্মণও দেরূপে হয়, তবে আর ত্রাহ্মণত্ব
রহিল কি করিয়া? যদি বল, সংস্থাবে ত্রাহ্মণ হয়, চণ্ডালকে সংস্থার দেও, সে
ত্রাহ্মণ হোক; যদি বল বেদ পড়িলে ত্রাহ্মণ হয়, তারাও পড়ুক"। "হোফ
করিলে মৃক্তি যত হোক না হোক, ধে বায়ায় চক্ষেব পীড়া হয় এই মাত্র।"

বেদ সম্বন্ধে উক্তি:---

"বেদ ত আর পরমার্থ নয়, বেদ কেবল বাজে কথা বলে।"

বিভিন্ন ধর্মের সাধু সন্ন্যাসীর সম্বন্ধে উক্তি:—

'ঈশরপরায়ণেবা গায়ে ছাই মাথে; মাথায় জটা ধবে, প্রদীপ জালিয়া ঘরে বসিয়া থাকে, ঘরে ঈশান কোণে বসিয়া ঘটা চালে, আসন করিয়া বসে, চক্ষ্ মিটমিট করে. কানে খুস্ খুস্ করে ও লোককে ধার্মা দেয়।'

'ক্ষণণকেবা ( জৈন দাধ্ ) আপনাব শরীবকে কপ্ত দেয়, নগ্ন হইয়া থাকে এবং আপনাব কেশোৎপাটন কবে। যদি নগ্ন হইলে মৃষ্টি হয় ভাহা হইলে শৃগালকুকুরেব মৃক্তি আগে হইবে, যদি লোমোৎপাটনে মৃষ্টি হয় ভবে... ('তা জুবই
নিতাম্বহ' ইতি ), মঘ্বপুচ্ছ গ্রহণ কবিলে যদি মৃষ্টি হয় ভবে মস্ব ও মৃগের মৃষ্টি
হওয়া উচিত, তুণ আহাব করিলে যদি মৃষ্টি হয় ভাহা হইলে হাতী-ঘোড়ার আগে
মৃষ্টি হওয়া উচিত।'

'যে বড় বড় শ্রমণ (বৌদ্ধ) স্থবিব আছেন, কাছাবও দশ শিষ্কা, কাছারও কোটি শিষ্কা সকলেই গেরুয়া কাপড পরে, সন্মাসী হয় ও লোক ঠকাইয়া খায়।'

'সহজ পদ্ম ভিন্ন পদ্ধাই নাই। সহজ পদ্ম গুরুর মূথে শুনিতে হয়। যে যে উপায়েই মৃক্তির চেষ্টা করুক না কেন, শেষে সকলকে সহজ পথেই আসিতে হইবে।'

এই সমৃদয় উজির ঐতিহাসিক মৃল্য খুবই গুরুতব। প্রচলিত সংস্কার,
আচার ও ধর্মান্থটানের বিরুদ্ধে যুক্তিমূলক বিদ্রোহ আমাদিগকে বাংলার উনবিংশ
শতাব্দীর নব জাগরণ বা রেনেসাঁলের (Renaissance) কথা শরণ করাইয়া দেয়।
আর এই দাধনের ধারা যে মধ্যযুগে অব্যাহত গতিতে প্রবাহিত হইয়াছিল বৈষ্ণব
সহজিয়াদের অন্তর্মপ ধর্মমত তাহা প্রতিপর করে। এই সহজিয়াদের একটি
প্রকৃষ্ট নিদর্শন—বাউল সম্প্রদায়। ইহা এখনও একেবারে বিল্প্ত হয় নাই এবং
ইহাদের অনেক গানের মধ্য দিয়া আমরা সহজিয়া মতের প্রতিধানি ভনিতে পাই।

ধর্ম সম্প্রদায়ে সাধারণত যেরূপ প্রধাবদ্ধতা, গভামুগতিকতা, এবং রীজিপ্রবণতা দেখা যায়, বাউলের। তাহা হইতে অনেকটা মৃক্ত ।

ভক্ত ও ভগবানের সম্বন্ধ বাক্তিগত অচ্ছৃতির উপর প্রতিষ্ঠিত; দলবদ্ধ আচার অহুষ্ঠান পূজাপদ্ধতির সহিত তাহার কোন সম্বন্ধ নাই—বরং এগুলি তাহাদের মধ্যে বাবধানের স্বষ্টি করে মাত্র এবং মাহুষ বে অচুষ্ঠানের ও ধর্মমতের অপেক্ষা অনেক বড এই গানগুলির মধ্য দিয়া তাহা অতি সুন্দর ও সহজ্বভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। এ বিষয়ে একজন বিশেষজ্ঞের মত সংক্ষেপে উদ্ধৃত করিতেছি:

'বাউলেরা জাতি, পঙ্কি, তীর্থপ্রতিমা, শাস্ত্রবিধি, ভেখ-আচরণ মানেন না।
মানবতত্ত্ব তাঁদের সার। মানবের মধ্যে সর্ববিশ্বচরাচব, সেথানেই সাধনা।
তাঁদের সাধনাব মূল তত্ত্ব হল প্রেম। কাজেই ভগবানেব সঙ্গে সমান হতে হবে।
ভগবানও ঐশব্যময়, বিশ্বপতি হলে হবে কি, প্রেমে তিনি ধরা দিতেই ব্যাকুল।
তাই বাউল, বলেন—

'জ্ঞানের অগম্য তুমি প্রেমেতে ভিধারী।' এই বাউলেরা শান্ত্রবিধি মানেন না।···আব পাগল তো কোন নিয়মের ধার ধারে না। তাই তাঁরা দেওয়ানা বা পাগল। বাউল বা বাতুল কথাব অর্থও পাগল।

বাউলেরা ভাই গান করেন —

'ভাই তো বাউল হৈছু ভাই। এখন বেদেব ভেদ বিভেদেব আর তো দাবি দাওয়া নাই।'

লোক চলাচলেব পথ বন্ধ্যা। তাতে ঘাসটুকুও জন্মাতে পারে না। —

'গতাগতের বাংঝা পথে

আঞ্চায় না ঘাদ কোনমতে।

এই লোকাচারের বন্ধ্যা পথে বাউলেরা অগ্রসব হতে নারাজ। তাই তাঁরা লোক প্রচলিত বিধিও মানেন না, আবার প্রাণহীন অবান্তব তত্ত্বও বোঝেন না। তাঁরা চান মাহ্ন্ব, কিন্তু দে মাহ্ন্ব আন্ত মাহ্ন্ব, যে সমাজের ভগ্নাংশ নয়। সেই পরিপূর্ণ মাহ্ন্বই ব্যক্তি, ইংরেজীতে বাকে বলে পার্সনালিটি। তার মধ্যেই যে সব—

'আন্ত অন্ত এই মাহুষে, বাইরে কোণাও নাই'।

<sup>)।</sup> क्लिडियाह्म स्मन, बारमात्र माथना १०--- ४३ शुः :

২। চতীবাদের উদ্ধি সমনীয়—"ধণার উপরে মাসুব সভ্য ভাহার উপরে নাই।"

শোকমত এবং সম্প্রদায়গুলিই তো ভগবানের দিকে ঘাবার প্রেমপথের সব বাধা—

'.ভামার পথাঢাইক্যাছে মন্দিরে মসজেদে।

তোমার ডাক শুনি গাঁই, চলতে না পাই

কথে দাঁডায় গুরুতে মরশেদে॥'

এই জীবন্ত প্রেম কি মৃত শাস্ত্রের কাছে মেলে ? তার ধবর মেলে জীবন্ত মামুষের কাছে। তাঁরাই গুরু। শাস্ত্রভারগ্রন্ত গুরু হলে চলবে না, চাই প্রেমে-প্রাণে-রসে ভরপুর গুরু। তিনি যে বিশেষ একটি মামুষ তা নয়। নিধিল চরাচরের সবক্ষিত্র গুরু হয়ে আমার অন্তরে দিনের পর দিন অনস্তকাল ধরে সেই দীক্ষা দিচ্ছেন। তাই বাউলদের—

'অধিক গুক, পথিক গুরু, গুরু অর্গণন। গুরু বলে কারে প্রণাম করবি মন ?'

'আমাদেব জীবন থেকে ভগবানকে নির্বাসিত করে রেখেছি। সেই জেলখানার নামই ঠাকুর ঘর। সেথানে দিনের মধ্যে এক আধটুকু সময় গিয়ে ঠাকুরের সঙ্গে দেখা বা মোলাকাত করে আসি। এইটুকু মোলাকাতেই মন ভৃগু ছবে! যদি তিনি প্রেমময় প্রাণেশ্বব, তবে তাঁকে সর্বকাল ও জীবনের সর্বস্থান ছেডে দিতে ছবে না?—

> 'ও তোর কিদেব ঠাকুব ঘর ? (যারে) ফাটকে ডুই রাখলি আটক ভাবে আগে খালাস কর।'

সহজিয়া বৈষ্ণবদের সহিত বাউলদের কিছু প্রভেদ আছে। সহজিয়া বৈঞ্চবগণ রাধা ও কৃষ্ণের প্রেমেব মধ্য দিয়া পরমাত্মার উপলব্ধি করেন। বাউলদের মতে প্রত্যেক ব্যক্তির অন্তরেই পরমাত্মা আছেন তাঁহার সহিত যোগাবোগ স্থাপন করিতে পারিলেই পরমাত্মা বা ভগবানের উপলব্ধি হয়। এই 'মনের মাত্মই' বাউলের ভগবান এবং তাহার সহিত প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ স্থাপনই বাউলের চরম ও পবম লক্ষ্য এবং এই সম্বন্ধ প্রেমের মধ্য দিয়াই স্থাপিত হয়। অনেকে মনে করেন বে বাউলদের উপর স্থানী সম্প্রদায়ের প্রভাব আছে। কিন্তু স্থামতেব উপর বে উপনিষদ ও সহজ্বিয়ার যথেষ্ট প্রভাব আছে এবং স্থাদের চিন্তা ও সাধনার ধারা যে ভারতবাদীদের নিকট কোন নৃতন তথ্য উপস্থিত করে নাই, ইহাও জনেকেই শীকার করিয়াছেন।

जातकवर्रात मधाष्ट्रा तय विभिष्ठ धर्म मच्छानात्र नितरणक, मुक्तिम्नक, ज्याठाद-**অমুষ্ঠানবন্ধিত, জাতিভেদ ও দৰ্বপ্ৰকার শ্রেণীভেদরহিত, কেবলমাত্র ব্যক্তিগত ও** বিভদ্ধ অন্তর্নিহিত প্রেম ও ভক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত এই উদার সার্বঙ্গনীন ধর্মমত ভগবানকে লাভ করিবার প্রকৃষ্ট পথ বলিয়া কবীর, নানক, চৈতন্ত প্রভৃতি বছ সাধুসম্ভ প্রচার করিয়াছিলেন তাহা এই যুগের ধর্মের ইতিহাসে একটি বিশিষ্ট মর্যাদা লাভ করিয়াছে। অনেকেই মনে করেন যে ইসলামের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ইহার উৎপাত্তর অক্সতম কারণ। কিন্তু বাংলাদেশের বৌদ্ধ ও বৈষ্ণব সহজিয়ারা যে মুসলমান সংস্পর্শে আদিবার বহু পূর্ব হইতেই এই সাধনার ধারার সহিত পবিচিত ছিল তাহা অস্বীকার করিবাব উপায় নাই। স্বতরাং ইহা বাংলার সংস্কৃতির নিজস্ব বৈশিষ্ট্য বলিয়া গ্রহণ করাই যুক্তিদঙ্গত। কবীর বা নানকের উপর ইদলাম কতটা প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল, এই গ্রন্থে তাহার আলোচনা অপ্রাসন্থিক। কিন্ত হৈতক্তের জীবনী ও ধর্মমত সম্বন্ধে যতটুকু জানিতে পারা যায় তাহাতে ইসলামের কোন প্রভাব কল্পনা করার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ নাই। চৈতন্তের সহিত ক্বীর, নানক প্রভৃতির প্রভেদও বিশেষ লক্ষণীয়। চৈতন্ত কৃষ্ণকে ঈশ্বর বলিয়া স্বীকার করিতেন। পুরীতে জগন্নাথ মৃতি দেখিয়া তাঁহার ভাবাবেশ হইয়াছিল। তিনি বুন্দাবন প্রভৃতি তীর্থের মাহাত্ম্য স্বীকার করিতেন। জাতিভেন না মানিলেও তিনি ইহা কিংবা প্রাচান হিন্দুপ্রথা ও অমুষ্ঠান একেবারে বর্জন করেন নাই। কিছুকাল পরেই তাঁহার সম্প্রনায় জাতিভেন ও ব্রাহ্মণদের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করিয়া লইয়াছিলেন। এই সমুদয়ই কবীর, নানক ও ইসলামীয় ধর্মমতের সম্পূর্ণ বিরোধী। চৈতত্ত্বের ধর্মতের সাইত ইহাদের যে সাদৃত্ত পরিলক্ষিত হয়, তাহা প্রাচীন বৌদ্ধ সহজিয়ার প্রজ্মবেরই ফল এই মত গ্রহণ করাই অধিকতর মৃক্তিদঙ্গত। অর্থাৎ চৈতত্ত্ব ও বৈষ্ণৰ সহজিয়াগণ সকলেই প্রাচীন বৌদ্ধ সহজিয়ার সাধনা দ্বারাই অন্ধ বা বেশী পরিমাণে প্রভাবাধিত হইয়াছিলেন। অন্ত কোন বিদেশী প্রভাব স্বীকার করিবার প্রয়োজন নাই এবং ইহার সপক্ষে কোন যুক্তি বা প্রমাণও নাই। নাথ সম্প্রদায়ও অনেকটা সহজিয়াদের মতন—কেহ বৌদ্ধ ধর্ম হইতে কেহ বা হিন্দুধর্ম হইতে নাথ পম্ব গ্রহণ করেন। /

এই নাথ বা যুগী সম্প্রদায়ও বাংলাদেশে থুব প্রভাবশালী হইয়াছিল এবং ক্রমে ভারতবর্ষের নানাস্থানে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। কার-সাধন, হঠযোগ প্রভৃতি প্রক্রিয়ার সাহায্যে নানান্ধপ অলৌকিক শক্তি অর্জন এবং মৃত্যুর হাত হইতে

পরিত্রাণ লাভ করাই ছিল ইহাদের লক্ষ্য। এই সম্প্রদায়ের গুরু গোরক্ষনাথ এবং শিক্ষা রাণী ময়নামতী ও তাঁহার পুত্র গোপীচান্দের কাহিনী বাংলা সাহিত্যের মাধ্যমে বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। এই সম্প্রদায় এখন কানফাটা যোগী নামে পরিচিত এবং বাংলার বাহিরে বিহার, নেপাল, উত্তর প্রদেশ, পঞ্জাব, গুজরাট ও মহারাষ্ট্রে এখনও ইহারা বহুসংখ্যায় বিশ্বমান। সংস্কৃত, হিন্দী, পঞ্জাবী, মারাঠি ও ওড়িয়া ভাষায় রচিত ধর্মণান্ত্র এককালে এই সম্প্রদায়ের বিস্কৃতি ও প্রাধান্তের সাক্ষ্য দিতেছে।

ধর্মঠাকুরের পূজা এখনও পশ্চিমবঙ্গে কোন কোন স্থানে প্রচলিত আছে।
শৃত্যপুরাণ ও ধর্মপূজা বিধান নামে এই সম্প্রদারের হুইথানি বাংলা ভাষার রচিত্ত
ধর্মশাস্ত্রে এই লুপ্পপ্রার সম্প্রদারের পরিচয় ও পূজার অস্কুটান বিবৃত হুইয়াছে।
বর্তমানে হাড়ী, ডোম, বাগদী প্রভৃতি নিমুশ্রেণীর মধ্যেই ইহা প্রচলিত। কিন্তু
ধর্মমন্থল নামক এক শ্রেণীর গ্রন্থ হুইতে ইহার পূর্বপ্রস্তাব ও অনেক কাহিনী জানা
যায়। এক অমিতবলশালী যোদ্ধা লাউসেনের যুদ্ধবিজয়কে কেন্দ্র করিয়াই এই
সম্বয় কাহিনী রচিত হইয়াছে। ইহাদের মতে লাউসেন পালরাজগণের সমসাময়িক
ছিলেন; কিন্তু ইহার কোন প্রমাণ নাই। স্থতরাং লাউসেন কাল্লনিক ব্যক্তিব
বলিয়াই মনে হয়। কেহ কেহ ধর্মঠাকুরের পূজাকে বাংলায় বৌদ্ধর্থরের পূজায়
বিলয়া মনে করেন; কিন্তু বৌদ্ধর্থরের পূজাকে বাংলায় বৌদ্ধর্থরের পূজায়
হিন্দুদের দেবী, তান্ত্রিক ধর্মমত এবং অনার্য আদিম জাতির ধর্মবিশ্বাসেরও রথেই
নিদর্শন পাওয়া যায়। উচ্চপ্রেণীর হিন্দুদের বিরুদ্ধে এই সম্প্রদারের আক্রোশ এবং
বিজ্ঞান মূলমানদের প্রতি সহামুভ্তির কথা পূর্বেই উল্লেখ কবা হইয়াছে।

এইরূপ আরও অনেক ধর্মত প্রচলিত ছিল যাহা বালাগ্য-ধর্মের অন্তর্বর্তীনে থেকং শ্বতিশাস্ত্র অন্থমোদিত আচার ব্যবহারেরও বিরোধী। দ্বানশ শতান্দী হইডেই বাংলায় বেদের পঠন-পাঠন এবং বৈদিক ক্রিয়াকর্মের প্রচলন অনেক কমিয়া গিয়াছিল এবং তান্ত্রিক মতের প্রভাব বাড়িয়াছিল। এমন কি, এই দকল মতের সমর্থনে প্রাণের অন্থকরণে তান্ধ্য, বান্ধান, বৈষ্ণব প্রভৃতি নামে ক্রিম প্রাণ গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল। তারপর ম্ললমান আক্রমণের ফলে ক্রয়োদশ শতান্ধীতে হিন্দুসমান্ধে অনেক,বিপর্যয় ঘটে। বিশেষত অনেক লৌকিক ধর্ম প্রভাবশালী হইয়া উঠে এবং অনেক অনাচার সমান্ধে প্রবেশ করে। সমান্ধের

<sup>)।</sup> २**०२-२०६ शृक्षी अहेरा**।

নায়ক স্মার্ড পণ্ডিতগণের উপর ইহাব প্রতিক্রিয়া তুই বিপরীত বক্ষের হয়। এক লল এই নৃতন ভাবধারা ও আচাব ব্যবহার কতক পবিমাণে স্বীকাব কবিয়া প্রাচীনের সহিত নতনের সামঞ্জ সাধন কবিতে চাহেন। অপব দল ইহাদিগকে "আধুনিক" এই আখ্যা দিয়া ব্যঙ্গ বিদ্রেপ কবেন। প্রথম শ্রেণীভূক্ত তুইজন প্রধান স্মার্ত ছিলেন শ্রুপানি ও শ্রীনাথ আচার্ব চূডামনি। শূরুপানি তান্ত্রিক ধর্ম এবং ইহাব শান্স অপ্রামানিক বলিয়া একেবাবে ত্যাগ কবেন নাই ববং পুরাণ ও প্রাচীন স্মৃতিব অন্থমোদন না থাকিলেও দোল, বাসলীলা প্রভৃতি বিধিসঙ্গত হিন্দু আচবণ বলিয়া গ্রহণ কবেন। শ্রীনাথ আচার্য আবও অনেক দূব অগ্রসব হইলেন। তিনি বলিলেন যে শান্ত্র বহিভূত হইলেও দেশপ্রসিদ্ধ আচাব ব্যবহাবও প্রামানিক বলিয়া স্বীকাব কবিতে হইবে। তিনি এই সূত্র অন্থ্যায়ী মৎস্যভক্ষণ প্রভৃতি অন্থ্যোদন কবিলেন।

তার্শ্বিক ধর্ম ও জাচাব পুরাপুবি সমর্থন না কবিলেও তিনি তান্ত্রিকগ্রন্থ — গারুড তক্স, কক্স-বামল, শৈবাগম প্রভৃতি হইতে অনেক শ্লোক উদ্ধৃত কবিষাছেন। বদ্ধাল-দেন তাঁহাব দানদাগরে তান্ত্রিক ও এই শ্রেণীব অর্বাচীন গ্রন্থগুলিকে ভণ্ড প্রতাবকেব লেখা বলিয়া একেবাবে বর্জন কবিয়াছিলেন। স্মৃতবাং দেখা যায় যে মধ্যযুগের প্রথম ভাগেই গোঁডো হিন্দুদেব ভিতবেও পবিবর্তনেব স্ক্রেণাত হইয়াছিল। কিন্তু ইহা বেশীদ্ব অগ্রদব হয় নাই, কাবণ প্রাচীনপদ্ধী স্মার্ত গোবিন্দানন্দ, অচ্যুত চক্রবর্তী, প্রভৃতি এই নৃতন পদ্বার তীত্র প্রতিবাদ কবেন। এমন কি শ্রীনিবাদ আচার্বেব শিল্প বঘুনন্দন ভট্টাচার্যও গুরুব অনেক মত খণ্ডন কবিয়া প্রাচীন পদ্ধতি সমর্থন কবিয়াছেন। বঘুনন্দন অগাধ পণ্ডিত ও স্থনিপুণ নৈয়ায়িকেব কৌশল-সহকাবে যে সমৃদ্য মত প্রতিষ্ঠা কবিলেন বাংলাব রক্ষণশীল হিন্দুসমাজ ভাহাই গ্রহণ কবিল। পবে আধুনিক স্মার্তদেব প্রতিপত্তি ধীবে ধীবে কমিয়া গেল। কিন্তু রন্ধুনন্দনও তন্ত্রশাস্ত্র সম্পূর্ণ অগ্রাহ্ম কবেন নাই এবং কোন কোন বিষয়ে তন্ত্রের সাহায্যে স্মৃতিব ব্যাখ্যা কবিয়াছেন। ইহাও বিশেষ দ্রন্থীয় যে কলিয়ুগে যে সমস্ত আচার বর্জনীয়, বঘুনন্দনেব তালিকায় তাহার মধ্যে সমৃদ্রযান্ত্রার উল্লেখ নাই।

কিন্ত সমাজে ব্রাহ্মণ্য ধর্মেব প্রাচীন আদর্শন্ত অনেক পরিমাণে ধর্ম হইল।
বৃহদ্ধপূর্বাণ সন্তবত ত্রয়োদশ-চতুর্দশ শতকেব বাংলাদেশের ধর্ম ও সামাজিক
পরিবর্তনের নিদর্শন বলিয়া গ্রাহণ করা ষাইতে পারে। ইহাতে বলা ছইয়াছে যে
ব্রাহ্মণরা মন্ত, মাংস, মংস্ত সহকারে দেবপূজা করিতে পাবে, শাল্লামুদাবে নববলি

দিতে পারে, আপৎকালে শৃদ্রদিগকে ধর্মোপদেশ ও মন্ত্র দান করিতে পারে এবং পুবাণ পাঠ করিয়া ভুনাইতে পারে।

যবন অর্থাৎ মুসলমানদেব প্রতি তীব্র বিদ্বেষ এবং দ্বণাও এই প্রস্থে পরিস্ফৃট ছইয়াছে। উক্ত হইয়াছে যে যবনেব সংস্পর্ল ও তাহাদের ভাষা ব্যবহাব স্বরাণানেব ভূল্য দ্যণীয়। তাহাদেব অন্ন গ্রহণ আবও দ্যণীয় এবং শ্লেচ্ছ যবনী সংসর্গ সর্বথা পবিত্যজ্য।

মধ্যমুগের বাংলা সাহিত্যে যে ধর্মজীবনের চিত্র দেখিতে পাই তাহাও শ্বতি-শাসেব আদর্শ হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। চৈত্ত ভাগবতকার ত্বংথের সহিত বলিয়াছেন য ভক্তিমূলক বৈষ্ণব ধর্ম লোপ পাইযাছে। ধর্মের নামে বাহা প্রচলিত তাহা হয় ভাস্ত্রিক সাধনা অথবা লোকিক দেবদেবীব পূজা। এক তান্ত্রিক সাধনাব কথা তিনি লিথিযাছেন:

"বাত্রি করি মন্ত্র পড়ি পঞ্চ কল্মা আনে।
নানাবিধ দ্রবা আইদে তা সবার সনে।
ভক্ষ্য ভোক্ষ্য গন্ধমাল্য বিবিধ বসন।
খাইয়া তা সবা সঙ্গে বিবিধ রমন।"

'মছ, মাংস দিয়া যক্ষ পূজাব' কথাও লিখিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে নর-কপাল হতে যোগিনীর ভিক্ষা কবাব কথা আছে। পূর্বে সহজিয়া প্রসঙ্গে তান্ত্রিক অনুষ্ঠানের ইন্ধিত দেওয়া হইয়াছে। শক্তিতত্বমলক তান্ত্রিক সাধনা যে প্রাচীন কাল হইতেই প্রচলিত এবং মধ্যযুগেই ইহা বক্ষদেশীয় শ্রার্তগণেব স্বীকৃতি লাভ কবে তাহা পূর্বেই বলা হইয়াছে। তান্ত্রিক শাক্ত সাধনাব প্রভাব বৌদ্ধ, শৈব, বৈষ্ণেব সকল ধর্মেই দেখা যায়। মূলতঃ বেদান্তেব ব্রহ্ম ও মায়া, সাংখ্যেব পুরুষ ও প্রকৃতি এবং তন্ত্রের শিব ও শক্তি একই তত্ত্বের বিভিন্ন দিক বলিয়া গ্রহণ করা ঘাইতে পারে। ক্রমে ক্রমে বিষ্ণু ও লক্ষ্মী, কৃষ্ণ ও বাধা এবং বাম ও সীতা—এই সকল যুগলও এই তত্ত্বেব অন্তর্ভুক্ত হইয়াছেন। মধ্যযুগেব বাংলা সাহিত্যে ইহারা সকলেই অভিন্ন এবং আজ পর্যন্ত্রণ বাধা-জাম, ভবানী-শহর, সীতা-রাম প্রভৃতি একই ভগবানের বিভিন্ন মৃত্তিরূপে পূজা পাইয়া আদিতেছেন। নানাক্রপে বিভিন্ন ধর্মমত্তের এই অপূর্ব সমন্বন্ন বা দামঞ্জন্ম বাংলায় মধ্যযুগের হিন্দুধর্মের একটি বৈশিষ্টা।

চৈতন্ম ভাগবতকার বর্ণিত মঙ্গলচণ্ডী, মনসা বা বাশুলী প্রভৃতি লৌকিক দেবী-গণের পূজা এই মৃগের আর একটি বৈশিষ্টা। এই সকল দেবীর মাহান্ধ্য-বর্ণন ও পূজা প্রচলনের জন্ম এক শ্রেণীর কাব্যের উদ্ভব হয়। এইগুলি মদল-কাব্য নামে পরিচিত। সেকালে পাঁচালী গায়করা ইহা অবলম্বন করিয়া গান গাহিত।

মঞ্চলকাব্য বাংলার নিজস্ব সম্পাদ, ভারতবর্ষের অন্ত কোন প্রদেশে নাই। বাংলা দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে যে সমৃদ্য অথ্যাত বা অল্প্যাত দেবদেবীর পূজা প্রচলিত ছিল, অথবা যে সব দেবদেবী প্রসিদ্ধ হইলেও দমাজ্বের উচ্চকোটিতে স্বীকৃতি বা সম্মানের আসন পান নাই, প্রধানত তাঁহারাই মঞ্চলকাব্যের উপজীব্য। ইহাদের মধ্যে মনসা, মঙ্গলচণ্ডী, শীতলা, কালিকা, ষটা, কমলা, বান্তলী, গলা, বরদা, গোসানী, ঘণ্টাকর্ণ প্রভৃতির নাম করা ঘাইতে পারে। এই সকল মঞ্চলকাব্য ও তাহাদের কাহিনী পঞ্চম অধ্যায়ে আলোচিত হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে মনসা ও মঞ্চলচণ্ডিকাদেবীর মাহাম্ম্য কীর্তন করিয়া কয়েকজন প্রসিদ্ধ কবি কাব্য রচনা করিয়াছেন। এগুলি পাচালীগানের বিষয়-বন্ধ হওয়ায় এই তৃই দেবী সমাজেব সর্বজ্ঞানীর জনপ্রিয়তা লাভ করিয়াছেন। কাজেই তাঁহাদের মর্যাদা ও ভক্তেব সংখ্যাও বাড়িয়াছে।

তথু দেবীমাহাত্ম্য বর্ণনা করাই প্রাসিদ্ধ মঙ্গলকাব্যগুলির উদ্দেশ্য নহে। যে আছাশক্তি সৃষ্টির মূল কারণ, যিনি চণ্ডীরূপে মার্কণ্ডের পুরাণে পূজিতা এবং সাংখ্যে প্রকৃতি বলিয়া অভিহিতা, দেই মহাদেবী আর উল্লিখিত লৌকিক দেবীগণ যে অভিন্ন ইছা প্রতিপাদন করা তাহাদের অন্ততম উদ্দেশ্য। মনসা ও মঙ্গলচণ্ডী সম্পনীয় কাব্যে ইহা পরিক্ষৃতি হইয়াছে। মনসা প্রাচীন পৌরাণিক স্থগের দেবী নহেন। পর্প-দেবী নামে তিনি নানা স্থলে পূজিতা হইতেন এবং ক্রমে শিবের কন্তা বলিয়া ব্যাতি লাভ কবেন। শিবভক্ত চাদ সদাগর যথন অবজ্ঞাভরে মনসাকে পূজা করিতে কিছুতেই রাজী হইলেন না তথন দৈববাণী হইল যে মনসা ও ভগবতী একই দেবী। চাদ সদাগর ইহা মানিয়া লইয়া মনসাকে পূজা করিয়া শুব করিলেন: "আতাশক্তি সনাতনী, মৃক্তিপদ-প্রদায়িনী, জগতে পৃজিতা তুমি জয়া।"

মনসাও তথন তাঁহার স্বরূপ প্রকট করিলেন:

"আকাশ পাঙাল ভূমি সঞ্জন সফল আমি
শক্তিরূপা দবাকার মাতা।
মহেশের মহেশরী মনোক্রপা স্বকুমারী
লক্ষীরূপা নারায়ণ ষধা।"

নশ্লচন্তী কাব্যের আরাধ্যা দেবী অস্পৃষ্ঠ ব্যাধ সমাজের দেবী। তিনি বনে গোধিকারণে ব্যাধ কালকেতৃকে দেখা দেন এবং শৃকর মাংস তাঁহার পূজার ব্যবস্থত হয়। খুলনার আরাধ্যা দেবী এই দেবী হইতে ভিন্ন এবং সভ্য ভব্য সমাজে মেরেদের ব্রতের দেবী। কিন্তু মঙ্গলচন্তী কাব্যের প্রদাদে এই ছুই দেবী মিলিয়া গিয়াছেন এবং পুরাণোক্তা মহাদেবী ছুর্গা ও চণ্ডীদেবীর সহিত অভিন্ন বলিয়া পরিগণিত হইয়াছেন।

এইরপে যটা, শীতলা প্রভৃতি মঙ্গলকাব্যে শঙ্কর গৃহিণী শৈলস্থতা রূপে বর্ণিন্ত হইয়াছেন। ব্যান্তভয় নিবারণী কমলা দেবীও 'সকলের শক্তি' ও 'জগতের মাতা', 'পরম ঈশ্বরী জগতের মা' এবং 'ব্রহ্মা বিষ্ণু হর' তাঁহাকে নিত্য পূজা করেন।

আজ পর্যন্ত এই সকল দেবদেবী প্রায় সর্বশ্রেণীরই পূজা পাইয়া আসিতেছেন।
বাংলা সাহিত্যের মাধ্যমে ও পাঁচালীর গানে এই সকল দেবীর মাহাত্ম্য প্রচারই
ইহার পথ প্রশন্ত করিয়াছে। সম্ভবত আর একটি কারণও ছিল। যথন দলে দলে
নিম্নশ্রেণীর হিন্দ্রা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিতেছিল তথন এই বিপর্যয়ের প্রতিকার
যক্ষ উচ্চশ্রেণীর হিন্দ্রা এই সকল দেবীকে সন্মান ও স্বীকৃতি দিয়া নিম্নশ্রেণীদিগকে
হিন্দ্র্যের গণ্ডীর মধ্যে রাথিবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন। মনে হয় এই কারণেই
স্মার্ত রঘুনন্দন কৃত্য-তত্ব অধ্যায়ে এই সকল লৌকিক দেবীদের পূজার বিধি
দিয়াছেন। চণ্ডীমঙ্গলের কালকেতু আখ্যানেও নিম্নশ্রণীব আর্থিক, সামাজিক ও
আধ্যাত্মিক উন্নতির কথাই ঘোষিত হইয়াছে। সংস্কৃত সাহিত্যে যে শ্রেণীর
অধিকার ছিল না, বাংলা সাহিত্যের উন্তবে সেই শ্রেণীর দাবি ও সংস্কৃতি সমাজের
সকল স্বরের কর্ণগোচরে আনার স্লযোগ মিলিয়াছিল।

এই বাংলা সাহিত্যের কল্যাণেই সামরা স্মৃতি-বহির্ভূত ধর্মের আরও কিছু বিবরণ পাই। ব্যান্ত কুন্তীরাদিকে দেবতা প্রেণীর পর্বায়ভূক্ত করা ও তৎসংশ্লিষ্ট বন্ধ কুসংস্কারপূর্ণ অমুষ্ঠানের কথা পূর্বেই বলা চইয়াছে। চিন্দু ও মুসলমান উভন্ন সমাজেই ইহা প্রচলিত ছিল।

জলদেবতা কুন্তীরবাহন কালুরায় ও অরণ্যদেবতা শাদু লবাহন দক্ষিণরায়—
এই ছুই দেবতার পূজা এখনও প্রচলিত আছে।

মধ্যবুগের শেষে যে হিন্দুদের মধ্যে সতীদাহ, গলায় সস্তানবিসর্জন, চড়কের আজ্মঘাতী বীভংস বন্ধণা প্রভৃতি নিষ্ঠুর প্রথা প্রচলিত ছিল তাহাও এই সংস্কারেরই পরিবৃতি মাত্র। মধ্যযুগে প্রবর্তিত বে কয়েকটা নৃতন ধর্মাস্থচান এখনও বাংলাদেশে বিশেষ প্রভাবশালী, তাহাদের মধ্যে তুর্গাপ্সা ও কালীপ্সা এই তুইটিই প্রধান। ইহার মুখ্য কারণ তান্ত্রিক সাধনার সহিত এই তুই অমুষ্ঠানের নিগৃঢ় সংযোগ।

বর্তমানকালে যে পদ্ধতিতে হুর্গাপূজা হয় চতুর্দণ শতাব্দী বা তাহার কিছু পূর্বেই তাহার স্থ্রপাত হইমাছিল; কিন্তু সম্ভবত বোড়শ শতকেব পূর্বে তাহা ঠিক বর্তমান আকার ধারণ কবে নাই।

চৈত্তমভাগৰতে' আছে:

"মৃদক্ষ মন্দিরা শঙ্খ আছে দর্ব ঘরে। তুর্গোৎদৰ কালে বাছ্য বাজাবার ভরে॥"

ইহা হইতে বুঝা যায় যে যোড়শ শতাব্দীর পূর্বেই ছুর্গাপূজা থুব জনপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছিল। প্রচলিত প্রবাদ এই যে মহুদংহিতার বিখ্যাত টীকাকার কুলুক ভটের পূত্রে রাজা কংস নারায়ণ নয় লক টাকা ব্যয় করিয়া ছুর্গাপূজা করেন এবং রাজসাহী জেলার অন্তর্গত ভাহিরপুরের রাজপুরোহিত পণ্ডিত রমেশ শাদ্ধী যে ছুর্গাপূজাপন্ধতি রচনা করেন তাহাই এখন পর্যন্ত প্রচলিত। অবশ্য ইহার সপক্ষে কোনও প্রমাণ নাই এবং অন্তমতও আছে। তবে ছুর্গাপূজা প্রথম হইতেই সাদ্বিক ভাবে সাধনার অপেক্ষা রাজসিক সমারোহ ও জাকজমক পূর্ণ উৎসব বলিয়াই পরিগণিত হইত।

মিথিলার কবি বিভাপতি তুর্গাভক্ততর দিনীতে কার্তিক, গণেশ, জয়া-বিজয়া (লক্ষ্মী-সরস্বতী) এবং দেবীর বাহন সিংহ সমেত প্রতিমায় শারদীয়া তুর্গাপূজার উল্লেখ করিয়াছেন। স্বতরাং মিথিলায়ও চতুর্দশ শতকে অফ্রুপ তুর্গাপূজার প্রচলন ছিল। ভারতের আর কোনও অঞ্চলে এই প্রকার তুর্গাপূজা প্রচলিত ছিল, এরূপ কোন প্রমাণ নাই।

মধ্যযুগের প্রথম ভাগে তুর্গাপূজার সহিত সংশ্লিষ্ট অশ্লীল বাক্য উচ্চারণ ও ক্রিমাদির সম্বন্ধে কালবিবেক ও বৃহদ্ধর্মের উক্তি পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি। মধ্যযুগের শেষ পর্যস্ত যে এই সমৃদয় অশ্লীলতা তুর্গাপূজার অন্ধীভূত ছিল বিদেশীয় একজন প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ হইতে তাহা জানা যায়। উনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে লিখিত এই বিবরণের সার মর্ম দিতেছি।

"দিনের পূজা শেষ হইলে ধনী লোকের বাড়ীতে দেবীর মৃত্তির সম্মুথে একদক

<sup>()</sup> मदा --२० जशाय।

বেশার নৃত্যগীত আরম্ভ হয়। তাহাদের পরিধেয় বস্ত্র এত স্ক্র বে তাহাকে দেহের আবরণ বলা ষায় না। গানগুলি অতিশয় অস্ত্রীল এবং নৃত্যক্তলী অতিশয় কৃৎসিত। ইহা কোন ভন্ত সমাজে উচ্চারণ বা বর্ণনার যোগ্য নহে। অথচ দর্শকেরা সকলেই ইহা উপভোগ করেন—কোন রকম লক্ষ্যা বোধ করেন না।" লেখক ১৮০৬ গৃষ্টাব্বে কলিকাভায় রাজা বাজকুষ্ণের বাডীতে এই দৃশ্য প্রত্যক্ষ করিয়া-ছিলেন।

পূজায় পাঁঠা ও মহিষ বলি সম্বন্ধে তিনি লিখিয়াছেন, "নদীয়ার বর্তমান মহারাজ্ঞার পিতা পূজার প্রথম দিন একটি পাঁঠা বলি দেন। তারপর প্রতিদিন পূর্বদিনের দ্বিগুণ সংখ্যা এবং এইরূপে ১৬ দিনে ৩৩,৭৬৮ পাঁঠা বলি দেন। একজন সম্লাস্ত হিন্দু আমাকে বলিয়াছেন যে তিনি এক বাড়ীর পূজায় ১০৮ টি মহিষ বলি দেখিয়াছেন।

"বলি শেষ হইলে ধনী-দরিন্দ্র নির্বিশেষে উপস্থিত দর্শকরুন্দ নিহত পশুর রক্ত-লিপ্ত কর্দম গায়ে মাথিয়া উ্মত্তের মত নাচিতে আরম্ভ করে এবং তারপর রাস্তায় বাহির হইয়া অশ্লীল গীত ও নৃত্য করিতে করিতে অন্যান্ত পূজা-বাড়ীতে গমন কবে।"

মোটের উপর একথা বলিলে অত্যুক্তি হইবে না যে তুর্গাপূজায় রাজদিক ও তামদিক ভাবের যেরূপ প্রাধান্ত ছিল তদস্পাতে সান্বিক ভাবের পরিচয় বিশেষ কিছু পাওয়া যায় না।

ূর্বংলাদেশে প্রচলিত কালীপূজার প্রবর্তক ছিলেন সম্ভবত রক্ষানন্দ আগমবাগীশ। তাঁহার তন্ত্রদার এন্থে কালীপূজার বিধান সংগৃহীত হইয়াছে। আনেকে
মনে করেন রুষ্ণানন্দ চৈতন্তাদেবের সমসাময়িক। কিন্তু আনেকের মতে 'ভন্নসার'
নামক তন্ত্রশান্তের সার-সকলন-গ্রন্থ পরবর্তী কালে রচিত।

্দ দীপালি উৎসবের দিনে কালীপূজার বিধান ১৭৬৮ খ্রীষ্টাব্দে রচিত কাশীনাথের 'কালীসপর্যাবিধি' গ্রন্থে পাওয়া যায়। ইহার খ্ব বেশী পূর্বে কালীপূজা সম্ভবত বাংলাদেশ স্থপরিচিত ছিল না। প্রচলিত প্রবাদ অন্থসারে নবছীপের মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রই কালীপূজার প্রবর্তন করেন এবং কঠোর দণ্ডের ভয় দেখাইয়া তাঁহার প্রজাদিগকে এই পূজা করিতে বাধা করেন।

তন্ত্রসারে কালী ব্যতীত তারা, ধোড়নী, ভ্বনেশ্বরী, ভৈরবী, ছিন্নমন্তা, বগ্লা প্রভৃতি মহাবিদ্যাগণের সাধনবিধিও সংকলিত হইরাছে। এই সমৃদয় দেবীকে অবলম্বন করিয়া বাংলায় তন্ত্রসাধন বিশেব প্রভাব বিন্তার করিয়াছিল। ক্রঞানন্দ, ব্রহ্মানন্দ, পূর্ণানন্দ ও সর্বানন্দ ঠাকুর প্রভৃতি বিখ্যাত শাক্ত সাধকগণ বোড়শ-সংস্কাশ শতাব্দীতে বর্তমান ছিলেন। অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগে আর একজন বিখ্যাত কালীসাধক বামপ্রসাদ সেন তাঁহার গানের মাধ্যমে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন।

ছুর্গাপুজা কালীপুজা অপেক্ষা প্রাচীনতর। কিন্তু তুর্গাপুজা দান্ত্রিক সাধনার বিকাশ হিসাবে কালীপুজা অপেক্ষা অনেক নিম্নন্তরের। এইজন্য তুর্গাপুজার প্রচলন ও জাঁকজমক বেশী হইলেও বাংলাদেশে শক্তি সাধকের নিকট কালী-পুজাই অধিকতব উচ্চন্তরেব বলিয়া গণ্য হয়।

## ৫। বাস্তব সমাজের চিত্র

## (ক) নানা জাতি

শ্বতিশান্তে থিন্দ্র দামাজিক ও গাহস্ব্য জীবন এবং লৌকিক ধর্মসংস্থার ও ধর্মান্ত্রানেব বিধান আছে। এই দম্দয় ও অলাল্য সংস্কৃত গ্রন্থে যে আদর্শ হিন্দু দমাজের চিত্র পাওয়া যায়—বান্তব জীবনে তাহা কতদ্র অহুস্তত হইত তাহা বলা শক্ত। দমাজের বান্তব চিত্র পাওয়া যায় দমদাময়িক বাংলা দাহিত্যে। ষোত্তণ শতাব্দীতে (আঃ ১৫৭৯ গ্রীষ্টাব্দ) রচিত মৃকুলরামের কবিকরণ চঞীতে কালকেতুর ন্তন রাজধানী বর্ণনা উপলক্ষে এবং অলাক্ত প্রসক্তে যে দামাজিক চিত্র অভিত হইয়াছে তাহা বাংলাদেশেব মধায়ুগের বান্তব চিত্র বলিয়া গ্রহণ করা ষাইতে পারে। যোড়ণ ও সপ্তদশ শতাব্দীব অলাক্ত কয়েকখানি প্রন্থে বিশেষত বৈষ্ণব দাহিত্যে ইতন্তত বিক্তিপ্ত দমাজ চিত্রও এ বিষয়ের মূল্যবান উপকরণ। এই দম্দয়ের দাহাযো বাঙালী দমাজের যে চিত্র আমাদের মানসচক্ষ্তে স্কৃটিয়া ওঠে তাহার কয়েকটি প্রধান বৈশিষ্ট্য বর্ণনা কবিতেছি।

বাংলার হিন্দু সমাজে ব্রাহ্মণ কায়স্থ বৈছ সাধারণত এই তিন জ্বাতিরই প্রাধান্ত ছিল। মুকুন্দরাম তাঁহার নিজেব জন্মস্থান দাম্ভা গ্রামের বর্ণনা আরম্ভে লিখিয়াছেন:

> কুলে শীলে নিরবত্য ব্রাহ্মণ কায়স্থ বৈভ দাম্ভায় সজ্জন-প্রধান।

প্রায় একশত বংসর পূর্বেও যে হিন্দু সমাজে এই তিন ন্যাতিরই প্রাধান্ত ছিল

বিজয় গুপ্তের মনসামদল হইতেও আমরা তাহা জানিতে পারি। বাদ্ধনের নানা শ্রেণীতে বিজ্জ ছিলেন। বাংলা দেশের ইভিহাসের প্রথম ভাগে বাদ্ধণের মধ্যে শ্রেণী বিভাগ, কৌলীলপ্রথা ও কুলীনদের বাসন্থানের নাম অমুসারে গাঁঞীর স্বাষ্ট, এবং এ বিষয়ে কুলজীর উজ্জি সবিস্তারে আলোচিত হইয়াছে। মুকুন্দরাম প্রায় চিল্লিটি গাঁঞীর উল্লেখ করিয়াছেন —চাটুতি, মুখটা, বন্দ্য, কাঞ্জিলাল, গান্দ্লি, ঘোষাল, প্তিতৃও, মতিলাল, বড়াল, পিপলাই, পালিধি, মাসচটক প্রভৃতি। ইহার অনেকগুলি এখনও বাঙালী বান্ধণের উপাধিষক্ষপ ব্যবহৃত হয়। এই ইতিহাসের প্রথম ভাগে মধ্যযুগের কুলজী বর্ণিত বান্ধণের শ্রেণী বিভাগ সহদ্ধে ঘাহা বলা হইয়াছে কবিকহণ চণ্ডীতে তাহার সমর্থন পাওয়া যায়।

বান্ধণদের মধ্যে একদল ছিলেন খুব সাত্ত্বিক প্রকৃতির ও বিদ্বান। বেদ, আগম, পুরাণ, শ্বতি, দর্শন, ব্যাকরণ, অলহাব প্রভৃতি শাল্পে তাঁহাদের পারদশিতা ছিল ও নানা স্থান হইতে বিষ্ণার্থীগণ তাঁহাদের নিকট পড়িতে আসিত। কিন্তু মূর্থ বিপ্রেরও অভাব ছিল না, সম্ভবত ইহাদেব সংখ্যাই বেশী ছিল; তাই মৃকৃন্দরাম ইহার সবিস্তার বর্ণনা করিয়াভেন:—

"মূর্থ বিপ্র বৈদে পুবে নগবে যাজন করে
শিবিয়া পূজাব জম্মুচান।

চন্দন ভিলক পবে দেব পূজে ঘরে ঘবে

চাউলের কোচডা বান্ধে টান ॥

ময়বাঘবে পায় থগু গোপঘবে দধিভাগু

ভেলি ঘরে ভৈল কুপী ভরি।

কেহ দেয় চাল কডি কেহ দেয় ডাল বডি
গ্রাম যাজী আনন্দে সাঁতরি॥" (৩৪৯ পৃঃ)

বিবাহাদি অফুষ্ঠান শেষ হওয়ামাত্ত ব্রাহ্মণ এক কাহন দক্ষিণা আদায় করিত।
ঘটক ব্রাহ্মণেরা উপযুক্ত পুরস্কার না পাইলে বিবাহ-সভা মধ্যে কুলের অখ্যাতি করিত।

গ্রহ-বিপ্র অর্থাৎ দৈবজ্ঞ রান্ধণেরা শিশুর কোটি তৈরী করিত এবং গ্রহদোষ কাটাইবার জন্ম শাস্তি স্বস্তায়ন করিত। মৃকুন্দরাম মঠপতি বর্ণবিপ্রগণের উল্লেখ করিয়াছেন। সম্ভবত বে দব বৌদ্ধ প্রান্ধণ্য ধর্ম গ্রহণ করিয়াছিল ভাগারা হিন্দু সমাজে প্রাপ্রি গৃহীত হইত না এবং সাধারণ বান্ধণেরা তাহাদের পৌরোহিত্য করিত না। এইজন্ত বৌদ্ধমঠের শ্রমণেরাই তাহাদের পৌরোহিত্য করিত এবং বর্ণ-বিপ্র নামে পরিচিত হইত।

**ষ্মগ্রদানী ব্রাহ্মণেরও উল্লেখ আছে। ইহারা প্রাহ্ম ও মৃত্যুকালীন দান গ্রহণ** করিত, এই কারণে "পতিত" বলিয়া গণ্য হইত।

বৈষ্ণ জাতির মধ্যে বর্তমান কালের ক্যায় সেন, গুপু, দাস, দত্ত, কর প্রভৃতি উপাধি ছিল।

> "উঠিয়া প্রভাত কালে উর্জ ফোঁটা করি ভালে বসন-মণ্ডিত করি শিরে। পরিয়া লোহিত ধৃতি কাথে করি থৃদ্দি পুঁথি গুজরাটে বৈদ্যক্ষন ফিরে॥" (৩৫২ পুঃ)

বৈষ্ণগণ সম্বন্ধে বলা হইয়াছে:

"বটিকায় কার যশ কেহ প্রয়োগের বশ নানা ভন্ত করয়ে বাধান।"

ইহার অর্থ সম্ভবত এই বে কোন কোন বৈছ ঔষধের অর্থাৎ বটিকা সেবনের ব্যবস্থা করিতেন, আবার কেহ কেহ ঝাড়ফুঁক তন্ত্রমন্ত্রের সাহায্যে ব্যাধির উপশম করিতেন। রোগ কঠিন দেখিলে বৈছেরা রোগীর বাড়ী হইতে নানা ছলে পলাইতেন। চিকিৎসা বৈছদের প্রধান বৃত্তি হইলেও অন্তান্ত শাল্পেও তাঁহাদের পারদর্শিতা ছিল। বৈষ্ণব্যন্থে চৈতন্ত্রের ভক্ত বৈছ্য চক্রশেখরকে ব্রাহ্মণ বলা হইয়াছে এবং বৈছ্যজাতীয় পুরুষোত্তম "হরিভক্তি তত্ত্বসার সংগ্রহ" গ্রন্থের উপসংহারে নিজে শর্মা উপাধি ব্যবহার করিয়াছেন।

কায়স্থগণের মধ্যে ঘোষ, বহু, মিত্র উপাধিধারীরা ছিল কুলের প্রধান। ইহা ছাড়া পাল, পালিত, নন্দী, সিংহ, সেন, দেব, দত্ত, দাদ, কর, নাগ, সোম, চন্দ, ভঙ্ক, বিষ্ণু, রাহা, বিন্দ প্রভৃতি উপাধিধারীরাও ছিল। বর্তমান কালে রথমাত্রার জন্ম প্রসিদ্ধ মাহেশ প্রামের ঘোষেদের বিশেষ উল্লেখ দেখিয়া মনে হয় ইহা কায়ন্থদের একটি প্রধান সমাজ স্থান ছিল। ইহারা লেখাপড়া জানিত এবং ক্রমিকার্য করিত।

বৈষ্ণব পদকর্ত্তাদের মধ্যে ব্রাহ্মণ, বৈষ্ণ, কায়স্থ এই তিন জাতির লোকই দেখিতে পাওয়া যায়।

মধ্যযুগে ব্রাহ্মণ, বৈছ, কারস্থ প্রভৃতি জাতির উৎপত্তি, ইতিহাস ও শ্রেণীভেদ, এবং বিভিন্ন শ্রেণীর শাখা ও ডদস্তর্গত পরিবারের কুলের উৎকর্ম ও অপকর্ম বিচার, ভদম্পারে তাহাদের মধ্যে বৈবাহিক সম্বন্ধ, ভোজ্যান্ধতা প্রভৃতির বিন্তারিভ আলোচনা এবং সামাজিক বছ খুঁটিনাটি বিবরণ লইয়া অনেক গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল। ইহাদের নাম কুলজী অথবা কুল-শাস্ত্র এবং গ্রন্থকর্তারা ঘটক নামে পরিচিত ছিলেন। এই ইতিহাদের প্রথম ভাগে' এই গ্রন্থগুলির সংক্ষিপ্ত আলোচনা আছে। বলে বিভিন্ন শ্রেণীর প্রাহ্মণাদি জাতির উৎপত্তি সম্বন্ধে ইহাদের বিবরণের যে কোন ঐতিহাদিক ভিত্তি নাই তাহা স্পষ্ট বলা হইয়াছে। কিন্তু যে শ্রেণীভেদের বর্ণনা আছে এবং বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে পরস্পার আহার ও বৈবাহিক সম্বন্ধ প্রভৃতি পরিচালনা করার জন্ম যে সম্দন্ধ রীতিনীতির উল্লেখ আছে তাহা মধ্যযুগের বাংলার-সম্বন্ধে মোটাম্টি সত্য বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে! বছ সংখ্যক কুলজী গ্রন্থের মধ্যে নিম্নলিথিত কয়েকখানি সবিশেষ প্রসিজ:

- ১। হরিমিশ্রের কারিক।
- ২। এডুমিশ্রের কারিকা
- ৩। ধ্রুবানন্দেব মহাবংশাবলী
- ৪। ফুলো পঞ্চাননের গোষ্ঠীকথা
- বাচস্পতি মিশ্রের কুলবাম
- ৬। বরেক্ত কুলপঞ্জিকা (এই নামে অভিহিত বহু ভিন্ন ভিন্ন পূ<sup>\*</sup>থি পাওয়া গিয়াছে)
- ৭। ধনগ্রয়ের কুলপ্রদীপ
- ৮। রামানন্দ শর্মাব কুলদীপিকা
- ১। মহেশের নির্দোষ কুলপঞ্জিকা
- ১০। সর্বানন্দ মিশ্রের কুলতত্তার্পব

ত নং পুঁথি ছাপা হইয়াছে এবং ইহা দম্ভবত পঞ্চনশ শতান্ধীর শেষে রচিত।
৬, ৭ ও ৮ নং প্রন্থের নির্ভরযোগ্য কোন পুঁথি পাওয়া ষায় নাই। অক্সগুলি ষোড়শ
ও সপ্তানশ শতান্ধীর পূর্বে রচিত এবপ মনে করিবার কারণ নাই। ১০ নং প্রস্থ ছাপা হইয়াছে কিন্ত ইহা যে পুঁথি অবলঘন করিয়া রচিত তাহার কোন উল্লেখ নাই। ৮নগেক্স নাথ বস্তুর মতে ১ ও ২ নং প্রন্থ অ্যোদশ ও দ্বাদশ শতান্ধীতে রচিত এবং ১ নং প্রন্থ হরিমিশ্রের কাবিকা স্বাপেক্ষা প্রামাণিক প্রন্থ। তিনি এই ঘুই প্রন্থ হইতে অনেক উক্তি উদ্ধৃত করিয়া বাংলার জাতি সম্বন্ধে একটি মতবাদ প্রচার করিয়াছিলেন; কিন্তু বহু অন্থ্রোধ-উপরোধসত্বেও ঐ ছইখানির পুঁথি

১। বিস্তৃত বিবরণ 'ভারতবর্ব', ১৬১৬ কার্তিক সংখ্যা-৬ঃ ৭ পৃঞ্চা

কাহাকেও দেখান নাই। তাঁহার মৃত্যুর পরে অক্সান্ত কুসজীর সহিত এই পুঁথিও ঢাকা বিশ্ববিভালয় ক্রয় করে। তথন দেখা গেল যে এই গ্রন্থও প্রাচীন নহে এবং বস্থ মহাশরের উদ্ধৃত অনেক উজ্জিও এই পুঁথিতে নাই। স্নতরাং এই ছুই পুঁথির মৃল্য থুব বেশী নহে।

কুলশান্ত্রের সংখ্যা অনস্ত বলিলেও অত্যুক্তি হয় না; কারণ, ঘটকগণের বংশ-ধরগণ এইগুলি রক্ষা করিয়াছেন ও প্রয়োজনমত পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করিয়াছেন। মধ্যমুগে বাংলায় দামাজিক মর্যাদালাভ যেরূপ আকাজ্জনীয় ছিল, দামাজিক গ্লানি এবং অপবাদও দেইরূপ মর্মপীড়াদায়ক ছিল। বস্তুত মধ্যযুগে বাঙালী হিন্দুর সন্মুথে উচ্চতর কোন জাতীয় ভাব বা ধর্মের আদর্শ না থাকায় সামাজিক শ্রেণীবিভাগ ও তৎসম্পর্কিত বিচার বিতর্কধারা সামাজিক মর্যাদালাভ জীবনের চরম ও পরম লক্ষ্য এবং জাতীয় ধীশক্তির প্রধান প্রয়োগক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছিল। স্থতরাং ইহা খুবই সম্ভব এবং স্বাভাবিক যে ঘটকগণকে অর্ধধারা বা অন্ত কোন প্রকারে বনীভূত করিয়া ব্যক্তি বা সম্প্রদায়বিশেষ নিজেদের আভিজাত্য-গৌরব বৃদ্ধি অথবা বিরুদ্ধ পক্ষের সামাজিক থানি ঘটাইবার জন্ম প্রাচীন কুলশান্ত্রের মধ্যে অনেক পরিবর্তন করাইয়াছেন কিংবা নূতন কুলশাস্ত্র লিথাইয়া পুরাতন কোন ঘটকের নামে চালাইয়াছেন। বর্তমান যুগেও এইরূপ বহু কুত্রিম কুলজী-পুঁথি রচিত হইয়াছে। **ইহাতে আন্তর্য বোধ করিবার কিছু নাই।** কারণ, জাতির সামাজিক মর্যাদা বুদ্ধির জন্ম ইহার উৎপত্তিস্থচক প্রাচীন গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত অনেক বচন এবং অনেক তথা-কথিত প্রাচীন সংহিতা ও তন্ত্রগ্রন্থ যে প্রকৃতপক্ষে আধুনিক কালে রচিত হইয়াছে ইহাতে কোন সন্দেহ নাই।

পূর্বোক্ত কুলশাস্থগলিতে প্রধানত প্রাহ্মণদের কথাই আছে। বছ বৈছা কুল-পঞ্জিকার মধ্যে দুইখানি প্রামাণিক গ্রন্থ রামকান্ত দাস প্রণীত কবিকণ্ঠহার ১৬৫৩ খ্রীষ্টাব্দে এবং ভরত মল্লিক কৃত চক্রপ্রভা ২৬৭৫ খ্রীষ্টাব্দে রচিত। কার্মস্থদের বছ কুল-পঞ্জিকা আছে; কিন্তু, কোন গ্রন্থই প্রাচীন ও প্রামাণিক বলিয়া গ্রহণ করা বায় না।

কুলশান্ত মতে হিন্দুর্গেই বান্ধন, বৈছ ও কায়ন্থ জাতির মধ্যে গুণান্ধনারে কৌলীয় প্রথার প্রবর্তন হয়। কুলীন বান্ধণগণের মধ্যে আবার 'মৃথ্য' ও 'গৌন'
এই ছুই শ্রেণীভেদ হুইল। অফ্যান্ত বান্ধণেরা শ্রোজিয়, কাপ (বংশজ), সপ্তশভী
প্রভৃতি নামে আব্যাত হুইলেন। কৌলীয় প্রথা প্রথমে ব্যক্তিগত গুণের উৎকর্বের

উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল—কিন্ত ক্রমে ইহা বংশাহক্রমিক হয়। পরে নিরম হইল কুলীনকলা যে ঘরে প্রদত্ত হইবে আবার সেই ঘর হইতে কল্পা গ্রহণ করিতে হইবে **এবং এইরূপ আদানপ্রদানের বিচার করিয়া মাঝে মাঝে কুলীনগণের পদম্**যাদা স্থির করা হইবে। এইরূপ 'দমীকরণ' অনেকবার হইয়াছে। দর্বশেষে সম্ভবত পঞ্চদশ খ্রীষ্টাব্দে দেবীবর ঘটক কুলীনদের দোষ বিচার করিয়া কতককে কৌলীন্ত-চাত করিলেন এবং অল্পদোধাপ্রিত অন্ত কুলীনগণকে ছত্ত্রিশ ভাগ অথবা মেল-এ বিভক্ত করিলেন। প্রতি মেলের মধ্যেও বিবাহাদি ক্রিয়া সম্বন্ধে এরণ কঠোর নিয়ম করা হইল যে কালক্রমে কয়েকটি নির্দিষ্ট পরিবার ছাড়া অক্ত কুলীন পরিবারের সহিতও ক্লীনদের বিবাহ হইতে পারিত না। ইহারই ফলে কুলীন দ্মাজে পুরুষের বছ বিবাহ, কল্পার বেশী বয়দ পর্যন্ত বা চিরকালের জল্প অন্ঢতা ও অবশ্রস্তাবী ব্যভিচাবের উদ্ভব হইল। কোন কুলীন ৫০, ৬০ বা ততোধিক বিবাহ করিয়াছে, বা অ্লীতিপর বুদ্ধের সহিত পিদী, ভাইঝি সম্পর্কায়িতা ১০ হইতে ৬০ বংসব বয়স্কা ২০৷২৫টি অনুঢার একসঙ্গে বিবাহ হইয়াছে এরপ দৃষ্টাস্ত বিংশ শতাস্পীতেও দেখা গিয়াছে। বলা বাছল্য অনেক বিবাহিতা কুলীন কন্তা বিবাহ রাত্রিব পরে আর স্বামীর মুথ দর্শন করিবার স্থবোগ পাইত না।

ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থ ব্যতীত অক্সান্ত জাতি সম্বন্ধে বৃহধ্বর্ম ও ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ অবলম্বনে প্রথম ভাগে যাহা বলা হইয়াছে তাহা মধ্যযুগ সম্বন্ধেও প্রযোজ্য। সমসাময়িক বাংলা সাহিত্যে এরপ অনেক জাতি ও তাহাদের বৃত্তির উল্লেখ আছে।

- ১। বণিক গোপ—ইহাদের ক্ষেতের ফদলে বাড়ী ভরা থাকিত। "মৃন, তিল গুড় মাদে গম সরিষা কাপাদে সভার প্রিত নিকেতন।" ( ৩৫৫ পৃঃ )
- ২। তেলি—ইহারা কেহ চাষ করিত, কেহ ঘানি হইতে তৈল করিত, কেহ কেহ তৈল কিনিয়া আনিয়া বিক্রয় করিত।
- ৩। কামার-কুড়ালি, কোদালি, ফাল, টাঙ্গী প্রভৃতি গড়িত।
- ৪। তাত্ত্বী—পান, অপারি এবং কর্প্র দিয়া বীড়া বাছিয়া বিক্রয়ঃ
   করিত।

- ৬। মোদক—ইহারা চিনির কারখানা করিত এবং থণ্ড (পাটালি গুড়), লাড়ু, প্রাঙ্গতি

"পদরা করিয়া শিরে নগরে নগরে ফিবে

শিশুগণে করয়ে যোগান।" (৩৫৭ পুঃ)

- ৭। ছই শ্রেণীর দাস "মৎস্ত বেচে করে চাষ।
  - ত্ই জাতি বৈদে দাস"॥ (৩৫৯ পু:)
- দ। কিরাত ও কোল-হাটে ঢোল বাজাইত।
- ন। সিউলীরা—থেজুরের রস কাটিয়া নানাবিধ গুড় প্রস্তুত করিত।
- ১•। ছুতার—চিডা কুটিত, মৃড়ি ভান্ধিত, ছবি আঁকিত।
- ১১। পাটনী—নৌকায় পারাপার করিত, ইহার জন্ম রাজকর আদায় করিত।
- ১২। মারহাটারা—"শোলদে পিলুই কাটে;

ছানি কাঁড়ে চকে দিয়া কাঁটা।" (১৬১ পঃ)

প্রথম পংক্তির অর্থ চুর্বোধ্য – সম্ভবত প্লীহা কাটার কথা আছে।

জীবিকার্জনের এই সম্দর বৃত্তির সহিত বেশ্যাবৃত্তিরও উল্লেখ আছে। কামিলা বা কেয়লা জাতিকে 'জায়াজীব' বলা হইয়াছে। সম্ভবত ইহারা স্ত্রীকে ভাডা দিয়া জীবিকা অর্জন করিত (৬৬১ পু:)।

ইহা ছাড়া ক্ষত্তি, রাজপুত প্রভৃতির উল্লেখ আছে। ইহারা মল্ল-বিদ্যা শিক্ষা করিত। বাগদিদের সম্বন্ধে বলা হইয়াছে—"নানাবিধ অস্ত্র ধরে দশ বিশ পাইক করি সজে।" (৩৫৯ পুঃ)

দিজ হরিরামের চণ্ডীকাব্যে (১৬শ শতাব্দী)' এইরূপ তালিকা আছে। ইহার মধ্যে শ্রেষাজী বান্ধণ, অষষ্ঠ, সদ্গোপ উল্লেখযোগ্য। অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে (২৭৫২ খ্রীষ্টাব্দ) ভারতচন্দ্র অন্নদামললে বর্ধমান নগরীতে বিভিন্ন জাতির বে বর্ণনা দিয়াছেন তাহার সহিত ছুই শত বংসর পূর্বেকার উল্লিখিত কবিকন্ধণ চণ্ডীর বর্ণনার বথেষ্ট সাদৃশ্য আছে। স্করাং এই ছুইটি মিলাইয়া বাংলায় মধ্যযুগের বিভিন্ন জাতির বান্তব টিন্দ্র অন্ধিত করা যায়। এখানেও প্রথমে ব্রাহ্মণ ও বৈদ্ধ এই ছুই

<sup>(</sup>১) বলসাহিত্য পরিচর, পৃঃ ৩১৫।

জাতির উল্লেখ। তাহার পরেই আছে 

"কারস্থ বিবিধ জাতি দেখে রোজগারি।
বেশে মিন গন্ধ সোনা কাঁদারি শাঁধারি ॥
সোয়ালা তাম্লী তিলী তাঁতী মালাকার।
নাপিত বাক্লই কুরী (চাষা) কামার কুমার॥
আগরি প্রভৃতি (ময়রা) আর নাগরী ষতেক।
যুগি চাসাধোবা চাদাকৈবর্ত অনেক॥
সেকবা ছুতাব মুডী ধোবা জেলে গুঁডী।
চাঁডাল বাগদী হাডী ভোম মুচী শুঁডী॥
কুবমী কোরঙ্গা পোদ কপালি ভিয়ব।
কোল কলু বাাধ বেদে মাল বাজীকর॥
বাইতি পটুয়া কান কদবি ষতেক।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে আচারিজ (আচার্য, দৈবজ্ঞ ?), সগুনী (ব্যাধ বা শাকুন শান্তবিৎ) বালিয়া (প্রন্ত্রজালিক ?), ও বালিয়া (সাপুডে) প্রভৃতির উল্লেখ আছে। এওলি কেবলমাত্র ব্যক্তিগত বৃত্তি অথবা বৃত্তিগত জাতি নির্দেশ করিতেছে কি না ভাহা বুঝা যায় না।

ভাবক ভক্তিয়া ভাঁড নর্ডক অনেক ॥"

মধ্যযুগে প্রাচীন যুগেব ন্থায় ক্রীতদাস ও ক্রীতদাসী সমাজের একটি বিশিষ্ট অঙ্গ ছিল। ইস্লামের বিধি অনুসারে হিন্দু কোন মুসলমান দাস রাধিতে পারিত না, কিন্তু মুসলমান হিন্দু দাস রাধিতে পারিত। মুসলমানেরা হিন্দু রাজ্য জয় করিয়া বহু হিন্দু বন্দীকে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করিয়া ক্রীতদাসরূপে ব্যবহার করিত। ইহারা গৃহে ভূত্যের কার্যে নিযুক্ত হইত কিন্তু যুবতী স্ত্রীলোক অনেক সময়ই উপপন্থী বা গণিকাতে পরিণত হইত। মুসলমান স্বলতানেরা ভারতের বাহির হইতে বহু ক্রীতদাস ও ক্রীতদাসী আনয়ন করিতেন। আফ্রিকার অন্তর্গত আবিসিনিয়া হইতে আনীত বহু দাস বাংলায় ছিল। ইহাদিগকে থোজা করিয়া রাজপ্রাসাদে দায়িত্বপূর্ণ কার্যে নিযুক্ত করা হইত। এই হাবদী খোজারা যে এককালে থ্ব শক্তিশালী ছিল এবং এমন কি বাংলার স্থলতান পদে যে আসীন ছিল ভাহা পূর্বেই

<sup>&</sup>gt;। वस्तीत्र मध्या गाउंटकम स्मलता इरेल। २त्र काश-->० शृः।

২। বল-সাহিত্য পরিচর-পৃ: ৩১৫

বলা হইয়াছে। অপ্তান্ত অনেক মৃদলমান ক্রীতদাদও মধ্যবুগে খুব উচ্চপদ অধিকার করিয়াছিল। কেহ কেহ রাজনিংহাদনেও প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ইব্নু বন্ধু,তার ভ্রমণ-বিববণী (চতুর্দণ শতকের মধ্যভাগ) হইতে জানা যায় যে, দে সময় বাংলা দেশে খুব স্থবিধাতে দাদদাদী কিনিতে পাওয়া ঘাইত। ইব্নু বন্ধু,তা একটি যুবতী ক্রীতদাদী ও তাঁহার এক বন্ধু একটি বালক ক্রীতদাদ ক্রয় করিয়াছিলেন।

হিন্দুদের মধ্যেও দাদত্ব প্রথা প্রচলিত ছিল। দাসদাসীবা গৃহকার্বে নিষ্কুল থাকিত। অনেক সময় কোন কোন যুবতী স্ত্রীলোককে উপপন্থীকপেও জীবন-বাশন কবিতে হইত। দাস-ব্যবসায় খুব প্রচলিত ছিল। বহু বালক-বালিকা এবং বয়স্ক পুরুষ ও স্ত্রীলোক অপস্থাত হইয়া দাসরূপে বিক্রীত হইত। এইরূপ ক্রয়-বিক্রয় প্রকাশতাবে হইত। অনেক সময় লোকে নিজেকেই বিক্রয় করিত। এইরূপ বিক্রয়ের দলিলও পাওয়া গিয়াছে। মগ ও পর্তু গীজেবা বে দলেদলে স্থী-পুরুষকে ধরিয়া নিয়া দাসরূপে বিক্রয় করিত তাহা পূর্বেই বলা হইয়াছে।

আমেরিকার দাসদেব তুলনায় ভাবতীয় দাস-দাসী অনেক সদয় ব্যবহার পাইত। ভবে কোন কোন স্থলে দাসগণকে অভ্যন্ত নিধাতন আর লাঞ্চনাও সহু করিতে হইড।

অষ্টানশ শতামীতে দাসম প্রথা থুব ব্যাপকভাবে প্রচলিত হইয়াছিল।
ছভিক্ষের সময় অথবা দাবিদ্রাবশতঃ লোকে নিজেকে অথবা পুত্রকল্পাকে দাসথত
লিখিয়া বিক্রম্ন কবিত। তথনকার দিনে কলিকাতায় ইউরোপীয় ও ইউরেশিয়ান
সমাজে দাস রাখা একটি ফ্যাশান হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। ১৭৮৫ খুট্টান্দে সার উইলিয়ম
জোনস্ জ্রীদিগকে উদ্দেশ করিয়া বলিয়াছিলেন "এই জনবছল শহরে এমন কোন
পুক্ষর বা স্ত্রীলোক নাই বলিলেই চলে বাহার অস্তত একটিও অল্পবয়য় শাঁদ নাই।
সম্ভবত আপনারা সকলেই দেখিয়াছেন কিরপে দাদ-শিশুরদল বোঝাই করিয়া
বড বড নোকা গলা নদী দিয়া,কলিকাতায় ইহাদের বিক্রম করিবার জন্ত লইয়া
আাসে। আর ইহাও আপনারা জানেন যে এই সব শিশু হয় অপহত না হয় ত
ছভিক্ষের সময় সামান্ত কিছু চাউলের বিনিময়ে ক্রীত।" আফ্রিকা, পারক্ত উপসাগরের উপকৃল, আর্মেনিয়া, মরিশাস্ প্রভৃতি স্থান হইতে কলিকাতায় দাস চালান
হইত। বাংলাদেশ হইতেও বছ দাস-দাসী ইউরোপীয়ান বণিকেরা ভারতের
বাহিরে চালান দিত। কলিকাতায় কয়েকটি ইংরেজ রীতিমত ক্রীতদাসের ব্যবসা
করিত এবং এই উদ্দেক্ত কেবল বাছির হইতে দাস-দাসীই আনিত না ভাহাদের

বভান-সভতিও বিক্রন্ন করিক। কলিকাতার ইউরেম্প্রি ও ইউরেশিরান পরিবার লাস-লাসীদের উপর নিষ্ঠ্য অভ্যাচার করিত। ১৭৮৯ ক্রীক্রেকে ইংরেক প্রত্যক্রেট ভাৰত হইভে ক্ৰীতদাস বাহিরে পাঠানো বে-আইনী ৰদিয়া<sup>\*</sup> ঘোষণা করেন ৷ উনবিংশ শতাব্দীতে দাসত্ব-প্রথা ও দাস-ব্যবসায় বহিত হয়।

দমদাময়িক দাহিত্য হইতে প্রমাণিত হয় যে মধ্যমূগে বাংলা দেশে ভথা-কথিত অনেক নিম্নশ্রেণী নানা কারণে সমাজে মর্যাদা লাভ করিয়ার্ছিল।

হাডী, ভোম প্রভৃতি বৃদ্ধবিভায় পারদশিতার জন্ম সমান পাইত। মাণিকচ<del>ক্</del>ত বাজাব গানে আছে যে বাজা গোবিন্দচন্দ্রের মাতা তাঁহাকে এক হাডি **জাতী**য় গুরুব কাছে দীক্ষা নিতে বলিয়াছিলেন। শৃশুপুরাণ-রচয়িতা ডোম জাতীয় রামাই পণ্ডিত ধর্মেব পূজাব পুবোহিত ছিলেন এবং ব্রাহ্মণোচিত মর্যাদা পাইতেন। সহজিয়া ধর্মে চণ্ডালীমার্গ এবং ডোম্বীমার্গ মৃক্তিব সাধনস্বরূপ বণিত হইয়াছে। চণ্ডীদাদের দহিত বঙ্গকিনীর নাম পদাবলীতে বৃক্ত আছে। স্বতি ও পুরাণের গঙীব বাহিরে দহজিয়া, ভাত্ত্রিক, নাথ প্রভৃতি যে দকল নব্যপন্থী ধর্মসম্প্রদায়ের উত্তব হইয়াছিল তাহারাই বর্ণাশ্রম ধর্মেব গণ্ডীর বাহিরে এই সকল নিম্ন জাড়িকে উচ্চ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করি্মাছিল। নাথ সম্প্রদায়ভূক যোগীরাও সে যুগে বর্জ্মান কালেব তুলনায় অনেক উচ্চ খান অধিকাব কবিত।

স্থবৰ্ণবিৰিক, গন্ধবণিক প্ৰভৃতি জাতিব লোক বাণিজ্য কবিয়া লক্ষণতি হইড এবং সমাজে খুব উচ্চ স্থান অধিকার কবিত। মৃদলকাব্যগুলিতে এই শ্রেণীব প্রাধান্ত বণিত হইয়াছে। স্মার্ত রঘুনন্দন সমৃত্রধাতা নিষেধ করিয়াছিলেন। কিন্তু বণিকেরা ষে এই নিষেধ না মানিয়া সমৃদ্রপথে বাণিজ্ঞ্য করিত, মঙ্গলকাব্যে ভাহার ভূবি ভূত্তি প্রমাক্ক আছে। এই ব্যাপারে বাস্তবেব সহিত আ**দর্শে**র **প্রভেদ অত্যস্ত** বিশ্ময়কর মনে হয়। অসম্ভব নহে ধে ত্রাহ্মণ, কায়স্ক, বৈশ্ব প্রভৃতি উচ্চবর্দেরা বাহাতে অর্থলালসায় কুলোচিত ধর্ম বিদর্জন দিয়া শ্রুণিকৃত্বন্তি অবশবন না করে म्हिक्छहे त्रचूनम्बन मम्खराखा निविक कतिशाहित्मन ।

এই প্রদক্ষে উল্লেখবোগ্য যে গন্ধবণিক, স্বর্ণবিশিক প্রভৃতি আভিকুলমেং উচ্চ শিক্ষার প্রচলন ছিল এবং ষষ্ঠীবর সেন, গলাদাস সেন প্রভৃতি গ্রন্থ করিয়া-ছেন। মধুত্দন নাপিত নলদময়ভী কাহিনী বাংলা কবিতায় বৰ্ণনা করিয়াছেন (১৮০৯ ব্রী:)। তিনি লিখিয়াছেন যে তাঁহার পিতা এবং শিক্তামহও সাহিত্যক্রে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। অষ্টানশ শতাবীতে যাবি কাছেৎ, শ্বাৰমার:,

পোপ, ভাগ্যমন্ত ধুপী প্রভৃতি পুঁথিব লেখকরণে উল্লিখিত হট্নাছেন। ইহা হইতে বুকা যায় যে শিকাও আছান কেবল উচ্চশ্রেণীব মধোই আবকংছিল না।

ব্রাহ্মণ, বৈছা, কায়স্থ ব্যতীত অস্থান্ত জাতির লোকও ধর্মনন্তানায়েব প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। সদ্গোপ জাতীয় বামশবণ পাল কর্তাভজা সম্প্রদায়ের প্রধান অধ্যক্ষ ছিলেন।

পূর্বেই বলা হইষাছে যে যবনেব স্পৃষ্ট ভোজ্য বা পানীয গ্রহণ কবিলে হিন্দ্র জাঙিপান্ত হইত। হৈতল্যচরিতামৃতে স্থবৃদ্ধি বায়ের কাহিনী ইহাব একটি জলস্ক পৃষ্টান্ত। স্বলতান হোসেন শাহ বাল্যকালে স্থবৃদ্ধি রামেব অধীনে চাকবি কবিতেন এবং কর্তব্য কাজে অবহেলাব জল্য স্থবৃদ্ধি তাঁহাকে চাবৃক মাবিযাছিলেন। স্বলতান হহাকে শাহেব পত্নী এই কথা শুনিয়া স্থবৃদ্ধির প্রাণ বধ কবার প্রভাব কবেন। স্বলতান ইহাতে অসমত হইলে তাঁহাব ল্লা কহিলেন, তবে তাহার জাতি নই কর। অতএব "কবোযাব পালি তাব মুগে দেযাহলা", অথাৎ মুলনমানের পাত্র হাইতে জল খাওয়াইয়া স্থবৃদ্ধি বাষেব জাতিবর্ম নই কবা হইল। স্থবৃদ্ধি কাশীতে বিয়া পণ্ডিতদের কাতে প্রাযশ্চিতের বিধান চাহিলেন। একলে বলিলেন "তপ্ত মৃত বাইয়া প্রাণ ত্যাগ কব।" আব একলে বলিলেন, "অল্পান্যে এবপ বর্মের প্রাক্তিবর্মির নহে"। তথন হৈতল্পদের কালিলেন, তৃমি বৃন্দাবনে গিয়া "নিরন্তর কব কৃষ্ণনাম সংকীর্তন"। ইহাতে ভোমার পাপ থণ্ডন হইবে এবং তৃমি রক্ষচ্বৰ পাইবে।

অঙুতাচার্থেব বামায়ণেব নিম্নলিখিত উক্তি হইতে ননে হয় বে ধ্বনস্পর্শে আতি নষ্ট হওবায় হিন্দু সমাজে যে ভালন ধবিমাছিল তাহা বোধ করাব জন্ম একদল উদাবপদ্বী ইহাব প্রতিবাদ কবিতেন।

"বল কবি জাতি যদি লএত যবনে। চয় **গ্রান্স অর যদি কবায়** ভক্ষণে॥ প্রায**িচত্ত কবিলে জাতি পায**ুদই জনে।"

এইরণে মুদলমান কর্তৃক কোন কুদন্তী ধবিত হইলেও সমাজে যাহাতে সেই পবিধার জাতিচ্যুত না হয় দেবীববের মেলবন্ধনে দেজন্ত কতকগুলি মেল 'ঘবন-দোষে' দুষ্ট বলিয়া উল্লিখিত হইরাছে। অর্থাৎ দ্বিত হইলেও তাহাবা ব্রাহ্মণসমাজে স্থান শাইরাছে। সম্ভবত একই বকমের দোষে এক বা একাধিক মেলেব সৃষ্টি ছইত—

<sup>&</sup>gt; 1 K. K. Datta, History of Bengal Subah, p 8

ভাইাদেব পবস্পবেৰ মধ্যে বিবাহাদি ভোজান্নতা বজান্ন থাকিত। তবে এই সম্দন্ন চেটান্ন খ্ব বেশী কাজ হয় নাই। অধিকাংশ ক্ষেত্ৰেই যবন স্পৰ্দে হিন্দু জাতিচ্যত হইত এবং ইসলাম ধর্ম গ্রহণ কবিত। আবাব পিবালী, শেরধানী প্রভৃতি ব্রাহ্মণের মত কোন কোন পরিবাব জাতিভাই হইয়াও হিন্দুবর্ম ত্যাগ করে নাই। দেবীবর ঘটকও যবন-দোবে তুই ভৈবৰ ঘটকী, দেহটা, হবি মজুমদারী প্রভৃতি ব্রাহ্মণ সমাজের মেল উল্লেখ কবিয়াছেন। তখন দক্ষিণ বাংলায় মগদেব অভ্যাচাব ছিল—বেই জন্মই 'মঘ দোবে' তুই বাঙ্গাল মেলেব উৎপত্তি হইয়াছিল। দেবীবৰ ঘটকেব মেল বর্ণনা পডিলে মনে হয় বাংলাব ব্রাহ্মণেবা অধিকাংশই কোন না কোন দোবে দ্বিভ ছিলেন এবং এইজন্মই অসংখ্য মেলেব বন্ধন স্বাষ্ট কবিয়া সমাজে ভিন্ন ভিন্ন গণ্ডীতে তাঁহাদেব স্থান দেওয়া হইয়াছিল।

মুসলমান ও মগ ব্যতীত আব এক অম্পুশ্র বিদেশী জাতি—পর্তু গীজ—এদেশে প্রাধান্ত লাভ কবিষাছিল। পর্তু গীজ ও মগ জনদম্যাদেব অত্যাচাবেব কথা অক্সন্তর বলা হইয়াছে। পর্তু গীজেবা খনেকে বাংলায স্থায়িভাবে বাদ করিত। ববিশালের পূর্বে, নোযাথালিব দক্ষিণে ও চটগ্রামেব পশ্চিমে বঙ্গোপদাগবেব উত্তর প্রাস্তে ষে সমুদ্য দ্বীপ ছিল দেখানেই তাহাবা বেশীব ভাগ বাদ করিত এবং জলপথে দম্মান্ব দ্বি কবিত। দন্দীপ দ্বীপটি কয়েক বংসব যাবং পর্তু গীজ বার্বালোব অধীনেছিল। তারপর দিবান্তিও গন্সালভেদ তিবো নামক একজন দুর্ব্ব জনদম্য তিন বংসব (১৬০৭১৬১০ খ্রী.) সন্দ্বীপে স্বাধীন নবপতিব স্থায বাজত্ব করিয়াছিল। তাহাব অধীনে এক হাজাব পর্তু শীজ ও তুই হাজাব অন্থান্ত দৈন্ত, তুইশত ঘোড্ত দণ্ডবাব এবং ৮০ খানি কামান দ্বাবা রক্ষিত বণতবী ছিল। বাংলা দেশেব কোন কোন জমিদাব তাহাব মিত্র ছিল। সৈনিক ও সেনানায়ক হিসাবে পর্তু গীজদের খ্ব খ্যাতি ছিল।

ছগলী হইতে সপ্তগ্রাম পর্যন্ত ভূঙাগ তাহাদের অধিকাবে ছিল। অক্সান্ত বছ স্থানে তাহাদেব বসজি ছিল। বাংলাব বহু জমিদাব এবং সময় সময় স্পল্টানেবাও পতুর্পীজ সেনা ও সেনানায়কদিগকে আত্মবক্ষার্থে নিযুক্ত কবিজেন। মুখল যুগেও বাংলার নবাবেবা পত্রীজ সৈক্ত পোষণ করিতেন।

পতু সীব্দেবা সভ্যতা ও সংস্কৃতির দিক দিয়াও বাংলা দেশেব কিছু উন্নতি করিবাছিল। তাহারা একটি অনাথ আশ্রম এবং কয়েকটি হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করিয়া এই শ্রেণীর লোকহিডকর কার্বের পথ প্রদর্শন করিয়াছিল। ভাহারা

মিশনারী বিস্থালয় প্রতিষ্ঠা এবং কথনও কখনও এ-দেশীর ছাত্রদিগের গোয়াতে কলেজে পড়ার বন্দোবন্ত করিত। বাংলা গছ-সাহিত্য তাহাদের কাছে যে বিশেষরূপে ঋণী তাহা সাহিত্য-প্রসঙ্গে উলিখিত হইয়াছে। এককালে বাংলাদেশের উপকৃলভাগে পতুঁগীজ ভাষা বিভিন্ন দেশীয় লোকের মধ্যে কথা ভাষারূপে ব্যবহৃত হইত।

মধ্যযুগে পতু গীজদের নিকট হইতে কয়েকটি নৃতন জিনিস বাংলায় আমদানী হয়। ইহাদের মধ্যে প্রথমেই উল্লেখযোগ্য তামাক। বর্তমান কালে ইহাব ব্যবহারে আমবা এত অভ্যন্ত যে, ইহা যে মাত্র তিন চারিশত বৎসর আগে আমেরিকা হইতে পতু গীজেরা আমাদেব দেশে আমদানি করিয়াছিল তাহা আমরা ভূলিয়া যাই। এইরূপে জামকল, সফেদা, চীনাবাদাম, কমলালের, ম্যাঙ্গেষ্টিন, কেন্ডবাদাম, পেঁপে, আনাবস, কামরাঙ্গা, পেয়ারা, আতা, নোনা প্রভৃতি ফল, লঙ্কা, মরিচ, নীল, রাঙ্গা আলু এবং কৃষ্ণকলি ফুলও পতু গীজদের আমদানি। ই 'কেদারা'

#### 31 J. J. A Campos, History of the Portuguese in Bengal, 253

সম্রাট আকবরের সভাসদ আসাদ বেগ বিজ্ঞাপুর হুহতে তামাক আনিয়া সম্রাটকে উপহার দেন। আসাদ বেগ লিখিরাছেন যে ইছার পূর্বে তিনি কথনও তামাক দেখেন নাই এবং মোগল ম্ববারেও ইছা সম্পূর্ণ অপরিচিত ছিল। ফুতরাং অনেকে অমুমান করেন যে বোড়শ শতকের শেষে অথবা সপ্তৰণ শতকের প্রথমে ইহা ভারতে আমদানি হয়। কিন্তু বিপ্রদাস পিপিলাই তাঁহার 'মনসা-বিজয়' কাৰো ( ৬৬-৬৭ পু: ) লিপিয়াছেন যে মুসলমানেরা ভামাক পাইতে পুর অভ্যন্ত। ভিনি এই কাব্যের একটি লোকে ইহার রচনাকাল ১৯১৭ শকাব্দ অর্থাৎ ১৪৯৫-৯৬ গুষ্টাব্দ বলিয়া নির্দেশ করিরাছেন। স্থতরাং আকবরের, এমন কি পতু গীঞ্জনের ভারতে আগমনের পূর্বেই ৰাংলা দেশে তামাৰ প্ৰচলিত ছিল এরপ নিদ্ধান্ত অসঙ্গত নছে। আসাদ বেগ আকবরকে ভামাক উপহার দিলে আক্ষর জিজ্ঞাসা করিলেন, ইহা কি ? তথন নবাব থান-ই-আজম বলিলেন বে ইছা ডামাক এবং মকা ও মদিনার ইহা সুপরিচিত। স্বতরাং বাংলা দেশেও বিঞাদাসের সমরে মুসলমানদের ভাষাক বাওরা অভ্যাস ছিল, ইহা একেবারে অসম্ভব নহে। অপর পক্ষে বিপ্রদাসের কাৰো 'ৰড়দহ শ্ৰীপাট' ও 'কলিকাতা'র উল্লেখ থাকার অনেকে মনে করেন বে হর তাঁহার কাব্য রচনার ভারিধবুক্ত লোকটি না হর জীপাট ও কলিকাতার উল্লেখবুক্ত পংক্তিগুলি প্রক্রিত। ভাষাকের উল্লেখণ্ড কাব্য রচনার ভারিথ সম্বন্ধে সংশ্রের পোবক্তা করে ও উল্লিখিডবাপে সংশব্ধ অপনোদনের সমর্থন করে। (আসাদ বেগের বর্ণনা-J. N. Das Gupta, Bengal in the Sixteenth Century, pp. 105, 121-2 बहुन। विवाहातात्र कान निर्वा শ্রীস্থ্যর মুখোপাধার প্রণীত 'প্রাচীন বাংলা নাহিত্যের কালকম' পুঃ ১১৯-২৪, ২৮৬-৭, 进(作后

ও 'নেক' এই হুইটি প্রাচীন শব্দ আমাদিগকে শ্বরণ করাইয়া দের বে সম্ভবত চেয়ার ও টেবল প্রভৃতির ব্যবহার আমরা পত্ সীক্ষদের নিকট হুইতেই শিথিয়াছি। এইরপ আরও করেকটি শব্দ পঞ্চম অধ্যায়ের শেবে উল্লিখিত হুইয়াছে। মধ্যমুগের শেবে তামাক থাওয়ার অভ্যাস বে কিরপ সংক্রামক হুইয়া উঠিয়াছিল, তাহা ১২০৮ বাংলা সনে লিখিত "ভামাকু মাহাত্ম" নামক পুঁথি হুইতে বোঝা যায়। ইহাতে আছে "দিবানিশি যেবা নরে, তামাকু ভক্ষণ করে, অস্তকালে চলে যায় কাশী"; আর "অপমৃত্যু নাহিক তাঁহাব"; এবং ইহাতে বহু বোগা সারে।

### (খ) জ্ঞান ও বিগ্ৰা

লেখাপড়া শেখায় বাঙালীর চিরদিনই আগ্রহ ছিল। সাহিত্য প্রস**দে** ব্রা**ন্ধণ** দের নানাবিধ শাস্ত্রচর্চাব উল্লেখ করা হইয়াছে। গঙ্গাতীরে নবদীপ বিছাচর্চার জন্ত বিখ্যাত ছিল। চৈতন্ত্রের সমসাময়িক নবদীপেব বর্ণনা কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিতেছি।

"নবদ্বীপ-সম্পত্তি কে বণিবারে পাবে।

এক গঙ্গাঘাটে লক্ষ লোক স্নান করে॥

জিবিধ বয়দে এক জাতি লক্ষ লক্ষ।

সরস্বতী দৃষ্টিপাতে সবে মহাদক্ষ॥

সবে মহা-অধ্যাপক করি গর্ব ধরে।

বালকেও ভট্টাচার্য্য সনে কক্ষা করে॥

নানা দেশ হৈতে লোকে নবদ্বীপ যায়।

নবদ্বীপে পড়িলে,দে বিভারন পায়॥

অতএব পড়ুয়ার নাহি সম্চেয়।

লক্ষ কোটি অধ্যাপক নাছিক নির্বির"॥

\*\*

নব্যক্তার ও শ্বতি চর্চার জন্ত নবদীপ বিখ্যাত ছিল। অদ্বিতীয় নৈয়ায়িক পণ্ডিত রঘুনাথ শিরোমণির সম্বন্ধে পূর্বেই উল্লেখ করা হুইয়াছে। তাঁহার সম্বন্ধে অনেক গল্প বাংলার পণ্ডিভ-সমাজে প্রচলিত আছে। একটি এই বে, মিথিলার পক্ষধর মিশ্রের চতুস্পাঠীতে অধ্যয়নকালে রঘুনাথ বিচারে পক্ষধরকে পরান্ত করিয়াছিলেন। কিন্তু বর্তমানে অনেকে বিশ্বাস করেন না বে রঘুনাথ শিরোমণি পক্ষধর মিশ্রের

<sup>)।</sup> देवस-काश्वरस-माहित २४ व्यशाहा

ছাজ ছেলেন। তাঁহারা বলেন, রঘুনাথের শুরু ছিলেন বাস্থানের সার্বভৌম। বাস্থানের সংঘাও একটি কিংবদন্তী প্রচলিত আছে। তৎকালে মিথিলাই নব্যক্তার-চর্চার প্রধান কেন্দ্র ছিল এবং বাহাতে এই প্রতিপত্তি অক্ষ্প থাকে এই জক্ত উক্ত শান্তের প্রধান প্রধান প্রথলি বা তাহার প্রতিলিপি মিথিলার বাহিরে কেহ লইয়া বাইতে পারিত না। প্রবাদ এই যে পক্ষধর মিশ্রের ছাত্র বাস্থানের সার্বভৌম চারি থক্ত 'চিন্তামণি' ও 'কুস্থমাঞ্জলি'র কারিকাংশ কণ্ঠস্থ করিয়া আনিয়া নবন্ধীপে 'সর্বপ্রথম' ল্যায়্পান্তের চত্তুপাঠী হাপন করিয়াছিলেন। বছলপ্রচলিত হইলেও এই কাহিনীর মূলে কোন সত্য আছে কিনা তাহা নিশ্চিতরূপে বলা বায় না। ন্তন যে সমৃদ্য প্রমাণ পাওয়া নিয়াছে তাহাতে কেহ কেহ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে বাস্থানের পক্ষধরের ছাত্র ছিলেন না, এবং তাঁহার পূর্বেই বাংলায় নব্যন্তারের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা প্রচলিত ছিল; কারণ, মিথিলার নব্যন্তায়ের গ্রন্থে 'গৌড়মতের' উল্লেখ আছে।

রঘুনাথ শিরোমণি পঞ্চদশ শতকের শেষার্ধে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বাস্থদেব সার্বভৌমের শিষ্য ছিলেন। শ্রীচৈতক্সদেবের জন্মের অব্যবহিত পূর্বে নবদীপে যবনরাজ বে অত্যাচার করেন তাহার বিবরণ জয়ানন্দেব চৈতক্সমঙ্গল হইতে পবে উদ্ধৃত হইয়াছে। এই অত্যাচারের বর্ণনা করিয়া উপসংহারে জয়ানন্দ লিখিয়াছেন:—

"বিশারদক্ষত সার্বভৌম ভট্টাচার্য। সবংশে উৎকল গেলা ছাডি গৌড় রাজ্য॥ উৎকলে প্রভাণক্ষত্র ধহুর্ময় রাজা। রত্ন-সিংহাসনে সার্বভৌমে কৈল পূজা॥"

দার্বভৌম বহুদিন পুরীধামে অবস্থান এবং মহাবৈদান্তিক পণ্ডিত বলিয়া খ্যাভি
ও বিপুল রাজসম্মান লাভ করেন। চৈতক্সদেব বহু ভর্ক-বিভর্কের পর তাঁহাকে
বৈদান্তিকেব মায়াবাদ হইতে ভক্তিবাদে বিশাস করান। প্রোচ বাহুদেব তরুপ
যুবক সন্ন্যাসীর ভক্তিবাদে দীক্ষিত হন। বাংলার এই চুই স্থসন্তান স্ক্রীর্থকাল
উড়িষাার বসবাস করিয়া যে রাজসম্মান ও লোকপ্রিয়তা অর্জন করেন ছাহা
একাধারে বাংলার পাণ্ডিভা ও গৌরব স্চিত করে।

মধাযুগে বাংলার সান্ধিক প্রকৃতি ও পণ্ডিতাগ্রগণ্য অনেক রান্ধণের নাম পাওরা বার। আবার ঐশ্বর্ধালী ভোগবিলাসী রান্ধণেরও উল্লেখ আছে। চৈতক্ত- ভাগবতে পুশুরীক বিভানিধির সভার যে বর্ণনা আছে তাহা প্রায় রাজসভার দদৃশ:

> "দিব্য খটা হিঙ্গুল-পিত্তলে শোভা করে। দিব্য চন্দ্রাতপ তিন তাহার উপরে॥ তঁহি দিব্য শধ্যা শোভে অতি স্ক্রবানে। পট্র-নেত বালিস শোভয়ে চারিপাশে॥

দিব্য মযুরের পাখা লই চুই জনে। বাভাস কবিতে আছে দেহে সর্বক্ষণে॥"

প্রম ভক্ত পৃত্তবীক চৈত্ত্ত্যের অতিশয় প্রিয়পাত্র ছিলেন, কিন্তু তিনি বিষয়ীর মত থাকিতেন। স্থতবাং এই চিত্র যে অস্তত বিষয়ী বিত্তশালী প্রাহ্মণের পক্ষেপ্রযোজ্য সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

পণ্ডিতদেব বাজসন্মানও অনেকটা বাঞ্চলিক ভাবেবই ছিল। রায়মুক্ট বৃহস্পতি মিশ্র কেবল স্মার্ভ পণ্ডিত ছিলেন ন', তিনি বঘুবংশ, মেঘদ্ত, কুমারসম্ভব, শিশুপালবধ, গীতগোদিন প্রভৃতি কাব্যেব এবং অমবকোষেব টীকাও লিথিয়া-ছিলেন। গাডেখব জলালুদ্দীন এবং বাববক শাহ তাঁহাকে বহু সন্মান প্রদর্শন কবিয়াছিলেন এবং তিনি উজ্জল মণিময় হার, ছাতিমান কুণ্ডলহয়, দশ অদুলিব জ্লা বহুথচিত ভাষব উমিকা (রতনচ্ড়) প্রভৃতি পুরস্কার পাইয়াছিলেন। তাবপর নুপতি তাহাকে হস্তিপৃষ্ঠে বদাইয়া স্থল-কলদের জলে অভিষেকান্তে ছত্ত্র, হন্তী ও অন্ব এবং বাষমুক্ট উপাধি দান করেন। বৃহস্পতির পুত্রেবা রাজমন্ত্রী-পদ লাভ কবেন, কিন্তু ভাহা সন্ত্বেও তাহাবা দিগ্বিজয়ী পণ্ডিতরূপে থ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন।

- ১। হৈতন্ত ভাগৰত, মধ্য—াম অধ্যায়
- RI Indian Historical Quarterly, XVII, 458 ff, XXIX, 183.
- ০। রাষমূক্ট সভবত উচ্চ রাজপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন; স্থতনাং এই সমূদ্য সন্ধান কেবল পাণ্ডিত্যের জন্ত না হইতেও পারে। রাষমূক্ট সম্বন্ধ অনেক ভর্কবিভর্ক হইরাছে (Ind. Hist. Quarterly (IXVII, 442; XVIII, 75; XXVIII, 215; XXIX, 183, XXX, 264 এইবা।) রাষমূক্ট ১৯৭৯ গ্রীষ্টাকে জীবিত ছিলেন, স্তরাং উহার প্রেরা, এক স্থাবত ভিনিও স্বভাব বারবক লাকের অস্থাবতালন ছিলেন।

ক্ষমিদার ও ধনী লোকেরা বাধিক বৃত্তি অথবা ভূদম্পত্তি দান করিয়া ত্রাহ্মণ পণ্ডিভদের ভরণপোষণ করিভেন। অষ্টাদশ শতাব্দীতে নাটোরের রানী ভবানী ও নদীয়ার মহারাক্ষা রুফ্চন্দ্র বহু সংখ্যক পণ্ডিত ও টোলের ছাত্রদিগকে বৃত্তি দিয়া সংস্কৃত শিক্ষায় সাহায্য করিয়াছেন।

সে যুগে প্রাচীন কালের রাজাদের স্থায় ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা দিখিজয়ে বাহির হইতেন। বিভাবন্তার জন্ম প্রাপিন্ধ বহু স্থানে বিতর্ক সভায় অপর সকল পণ্ডিতকে পরাজয় করিতে পারিলে তাঁহার দিখিজয়ী উপাধি হইত। চৈতক্সের সময়ে নববীপে এইরূপ এক দিখিজয়ী পণ্ডিত আদিয়াছিলেন। চৈতক্স-ভাগবতে ইহার যে বর্ণনা আছে তাহাতে বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয় যে এই দিখিজয়ী পণ্ডিত "পরমসমুদ্ধ অখগজযুক্ত" হইয়া আদিয়াছিলেন। আরও অনেক আখ্যান হইতে জানা খায় যে বড় বড় পণ্ডিভগণ তথন হাতী বা ঘোড়ায় চড়িয়া বহু লোকলম্বর সক্ষে লইয়া চলিতেন।

বাংলা দেশের পণ্ডিতগণের মধ্যে প্রবাদ আছে বে মিথিলার নৈয়ায়িক পণ্ডিত পক্ষধর মিশ্র এইরপ দিথিজয়ে বহির্গত হন এবং হিন্দুস্থানের বহু পণ্ডিতকে তর্কে পরান্ত করিয়া হাতী, উট ও বহু লোকলস্কর সহ নবদীপে আসেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, এখানকার বড় পণ্ডিত কে ? সকলেই গলার ঘাটে স্থানবত রঘুনাথ শিরোমণিকে দেখাইয়া দিল। রঘুনাথ ছিলেন কানা—তাই তাঁহাকে দেখিয়া পক্ষধর মিশ্র ব্যঙ্গমিশ্রিত স্বরে বলিলেন: "অভাগ্যং গৌড়-দেশশু ঘত্র কাণঃ শিরোমণিং।" (গৌড়দেশের ত্রভাগ্য যে এক কানা পণ্ডিতের শিরোমণি)। কিন্তু প্রবাদ অনুসারে এই কানা পণ্ডিতের নিকটই তিনি তর্কে পবান্ত হইয়াছিলেন।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে নদীয়া বা নবদ্বীপ সংস্কৃত শিক্ষাব প্রধান কেন্দ্রে পরিণত হইয়াছিল। মহারাজা রুফচন্দ্র সংস্কৃত পণ্ডিতদের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন এবং বহু পণ্ডিত তাঁহার রাজসভা অলঙ্কত করিয়াছিলেন। তিনি নিজেও স্থপণ্ডিত ছিলেন এবং সভাস্থ পণ্ডিতগণের সহিত ক্যায়, ধর্মশাল্প ও দর্শনেব আলোচনা করিতেন। তাঁহার সভাকবি রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র কবি হিসাবে বিশেষ প্রাসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন।

নদীয়া ব্যতীত আরও কয়েকটি সংস্কৃত শিক্ষার কেন্দ্র ছিল। বাঁশবেড়িয়াতে আনেকগুলি চতুপাঠী ছিল—এগুলিতে প্রধানত ফ্রায়শান্ত্রের অধ্যাপনা হইত। জিবেণী, কুমারহট্ট, ভট্টপলী, গোন্দলপাড়া, ভদ্রেশর, জন্মনগর, মজিলপুর, আন্দূল ও বালিতে বহুসংখ্যক চতুপাঠী ছিল।

সংস্কৃত সাহিত্যে, বিশেষত শ্বৃতি ও স্থারের চর্চায়, যে ব্রাহ্মণেরাই অগ্রপী ছিলেন সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। তবে অস্থান্ত জাতীয় লোকেরা, বিশেষত বৈছ জাতি, বে সংস্কৃত শান্তে অভিজ্ঞ ছিল তাহারও বহু প্রমাণ আছে। করেকজন মুসলমান পণ্ডিতও নানা সংস্কৃত শান্তে অভিজ্ঞ ছিলেন। পূর্বোক্ত আলাওল ইহার এক প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। ধর্মঠাকুরের পূজারী সাধারণত নীচ জাতীয় হইলেও সংস্কৃত চর্চা করিতেন। প্রীযুক্ত স্কুমার সেন লিথিয়াছেন: "দক্ষিণ রাঢ়ে স্থানে স্থানে এথনও ভোম ও বাগ্নী পণ্ডিতেব টোল আছে। সেধানে ব্যাকরণ, কাষ্য ইত্যাদির পঠন-পাঠন হয় এবং বামুনের ছেলেরাও পডে"। কয়েকজন স্থালোকও সংস্কৃত কাব্য ও বাংলা পদাবলী রচনা করিয়াছিলেন ও পাণ্ডিত্যের অধিকারী ছিলেন।

বাংলাদেশের নানা স্থানে সংস্কৃত শিক্ষার জন্ম বহু চতুপাঠী ও টোল ছিল। বর্ধমানের এক চতুপাঠীতে জাবিড়, উৎকল, কানী, মিথিলা প্রভৃতি স্থানের ছাত্র ছিল। বপরাম চক্রবর্তীব আত্ম-কাহিনীতে আছে যে তিনি বাল্যকালে রঘুরাম ভট্টাচার্যেব টোলে অমবকোষ, সংক্ষিপ্তদার ব্যাকরণ, পিঙ্গলের ছন্দংস্ত্র অথবা প্রাকৃতিপৈন্দল এবং শিশুপালবধ, রঘুবংশ, নৈষ্ধচবিত প্রভৃতি কাব্য পাঠ কবিয়াছিলেন।

কবিকম্বণ-চণ্ডীতে শ্রীমন্তের বিভাশিক্ষা প্রসঙ্গে স্থানীর্ঘ পাঠ্য বিষয়ের তালিকা হইতে তৎকালে এই দম্বন্ধে একটি ধারণা করা যায়। প্রথমেই আছে :—

"রক্ষিত পঞ্জিকা টীকা

ন্তায় কোষ নাটিকা

গণবৃত্তি আর ব্যাকরণ।"

তারপর পিন্ধলের ছন্দঃস্ত্র, দণ্ডী, ভারবি, মাঘ, জৈমিনি মহাভারত, নৈষধ, মেঘদ্ত, কুমারসম্ভব, সপ্তশতী, রাঘবপাগুবীয়, জয়দেব, বাসবদন্তা, কামন্দকী-দীপিকা, ভাষতী, বামন, হিতোপদেশ, বৈদ্ধ ও জ্যোতিষ শাস্ত্র, স্বৃতি, আগম, পুরাণ প্রভৃতি।

প্রাথমিক শিক্ষা এবং বাংলা ভাষায় উচ্চশিক্ষার কি ব্যবস্থা ছিল তাহা বলা কঠিন। মধ্যযুগের শেষে অর্থাৎ অষ্টানশ শতান্দীতে প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা গম্বন্ধে একটি মোটাম্টি ধারণা করা যায়। গ্রামে থড়ের ঘরে, কোন বাড়ীর

১। স্কুমার সেন, মধাবুণের বাংলা ও বালালী, ৪০ পুঃ।

२। त्रात्रवारात्त्र व्यथानकी मृ: ८। अहे अरङ् भांत्र विवस्त्रत्रक वर्गना चारह। ( मृ: ८०-১ )

চণ্ডীমণ্ডপে বা থোলা জায়গায় পাঠশালা বসিত। গুরুমহাশয়েরা খ্ব সামায়াই বেতন পাইতেন; কিন্তু ছাত্ররা বিদ্যা সান্ধ করিয়া গুরুদকিলা দিত। গুরুমহাশরেরা বেতেব ব্যবহারে কোন কার্পণ্য করিতেন না। হাত-পা বাঁধা, বুকের উপর চাশিয়া বসা প্রভৃতি শান্তিব ব্যবহাও ছিল। সাধারণত গুরুমহাশয়দিগেব বিদ্যাবৃদ্ধি খ্ব সামায়াই থাকিত। ছাত্রেরা ছয় সাত বংসব পাঠশালায় থাকিয়া বাংলা পড়িতে ও লিখিতে পারিত এবং কিছু কিছু গণিত শিখিত। কড়ি ও পাথবের ক্টি দিয়া সংখ্যা গণনা, যোগ বিয়োগ শিক্ষা দেওয়া হইত। হিসাব রাখা, চিটিপত্র, দলিল ও দরখান্ত লেখা প্রভৃতি প্রয়োজনীয় শিক্ষা পাঠশালাতেই হইত। শিশুরা প্রথমে বালির উপব থড়ের কূটা দিয়া লিখিত। তাবপব থড়ি দিয়া মাটিব মেজেতে লিখিত। ক্রমে ক্রমে কলা শাতায়, তালপাতায়, থাগ বা বাশেব কঞ্চি দিয়া লেখা অভ্যাস করিত। তুলা দিয়া কাগজ তৈরি হইত—যাহাবা তৈবি কবিত ভাহাদিগকে কাগজী বলিত। এই তুলট কাগজ ছাডা তালপাতা ও ভূজপত্রে প্র্থি লেখা হইত। হরিতকী ও বয়ডাব রস প্রদীপের কাল ভূষায় মিশাইয়া কালী তৈবি হইত।

উনবিংশ শতাঝীৰ প্রথমে শতকবা আটজনেব বেশী ছাত্র পাঠশালায় পডিত না এবং ছয়জনেব বেশী লেখাপড়া জানিত না। তবে এই সংখ্যা সমস্ত মধ্যযুগেব পক্ষেই প্রযোজ্য কিনা বলা শক্ত।

টোল ও চতুপাঠীতে শংস্কৃত ভাষায উচ্চশিক্ষা হইত। সাধারণত গুৰুব গৃহেই অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা চলিত। ইহাব ব্যয়েব জন্ম বান্ধা ও ধনী লোকেবা বাষিক বৃত্তি দিতেন।

পাঠশালা ছাড়াও কীর্তন, কথকতা, যাত্রা প্রভৃতি **যা**বা লোক-শিক্ষাব ব্যবস্থা ছিল।

# (গ) স্ত্রীজাতির অবস্থ।

সমসাময়িক সাহিত্যে মেয়েদেব পাঠশালায় যাওয়া এবং প্রাথমিক শিক্ষা লাভের কথা আছে। স্থতরাং তাহারা মোটাম্টি লিখিতে পড়িতে জানিত। 'কবিক্ষণ-চণ্ডী'তে লহনা, খুলনা ও লীলাবতীর পত্র লেখা ও পত্র পাঠের উল্লেখ আছে। দয়ারামের 'নারদামঙ্গলে' রাজকুমার ও রাজকুমারীদের এবং রাস-কুল্লীর আফুচরিতে ছেলেমেয়েদের একত্রে পাঠশালায় যাওয়ার কথা আছে। তুই এক স্থলে—বেমন বামপ্রসাদের বিভাত্তকর ও ভারতচন্ত্রেব অরুলামন্থলে—নায়িকা বিভাব উচ্চশিক্ষার উল্লেখ আছে, কিন্তু ইহা কতদুর বাস্তব সত্য তাহা বলা যায় না। রাণী ভবানীও স্থলিকিতা ছিলেন বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। তবে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগেও বাংলায় কয়েকজন বিহুষী মহিলা ছিলেন। দৃষ্টা**ত্তব্**ৰণ रुष्ठी निकानकात, रुष्ट्रे विकानकात, श्रिष्ठका (त्वी, विकामभूद्वत ज्ञानकाशी (त्वी धवर কোটালিপাডাব বৈজয়ন্তী দেবীৰ সংস্কৃত ভাষায় পাণ্ডিত্যেৰ উল্লেখ করা ঘাইতে পারে। ইহাদেব মধ্যে হটা বিভালকার সমধিক প্রাসিদ্ধ। রাঢ় দেশের এই কুলীন বালবিধবা ব্রাহ্মণকতা: সংস্কৃত ব্যাকবণ, কাব্য, স্মৃতি ও নব্যক্তায়ে পারদর্শী হইয়া কাশীতে একটি চতুষ্পাঠী স্থাপন করেন ও বিস্থালঙ্কাব উপাধিতে ভৃষিত হন । ইনি সভায় স্থায়শাঙ্গেব বিচাব কবিতেন ও পুরুষ ভট্টাচার্ষেব স্থায় বিদায় *লইভেন*। ১৮১০ এটাবে হনি বৃদ্ধ বয়সে প্রাণত্যাগ কবেন। রূপমঞ্জবী, ওবফে হটু বিভালস্কার,-রাচলেশবাসী নাবায়ণ দাদেব কক্সা। ত্রাহ্মণবংশে জন্ম না হইলেও নাবায়ণ দাস ক্সাকে লেথাপড়া শিথাইযাছিলেন এবং **তাঁ**হাব মেধাশক্তি দেখিয়া **যোল সতর** বংসব বয়সেব সময এক ব্রাহ্মণ বৈয়াকবণিকেব গৃহে বাথেন। কপম**ঞ্জরী গুরুগৃহে** টোলের ছাত্রদেব সঙ্গে ব্যাকবণ পড়িতেন। তারপব সাহিত্য, আয়ুর্বেদ ও অক্যান্ত শান্ত্র অধ্যয়ন কবেন। অনেকে তাঁহার নিকট ব্যাক্বণ, চবকসংহিতা ও নিদান প্রভৃতি বৈদ্যশাস্ত্র অধ্যয়ন কবিত। অনেক কবিরাজ চিকিৎসাসম্বন্ধে তাঁহার উপনেশ গ্রহণ কবিতেন। তিনি চিবকুমাবী ছিলেন, মাথা মুডাইয়া ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের মন্ত শিখা বাখিতেন এবং পুক্ষেব মত উত্তবীয় ব্যবহার করিতেন।' প্রায় একশত বৎসব বয়সে ( বাংলা ১২৮২ সন ) তাঁহার মৃত্যু হয়।

কিন্ত এইরপ কয়েকটি মহিলার কথা জানা গেলেও অন্তাদশ শতান্ধীতে স্ত্রীশিক্ষার'
থুব বেশী প্রচলন ছিল না। সম্ভান্ত ঘরে এবং বৈষ্ণব সম্প্রদাযে মেয়েদের শিক্ষাদানের
ব্যবস্থা ছিল। কিন্ত সাধাবণ গৃহন্ত ঘরে মেয়েদেব লেখাপড়াব প্রথা এক রকম উঠিযানিয়াছিল বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। ইহার প্রধান কারণ ছইটি। প্রথমত, হিন্দুদের
দৃচ বিশাস জন্মিয়াছিল যে লেখাপড়া শিখিলে মেয়ে বিধবা হইবে। দ্বিতীয়ত, বাল্যাবন্থা
পাব হইতে না হইতেই মেয়েদের বিবাহ দেওয়ার রীতি। সপ্তম বংসরে কল্যাদান্দ
খ্ব প্রশংসনীয় ছিল এবং দশ বংসরের অধিক বয়স পর্যন্ত কল্যার বিবাহ না দিলে
গুহন্ত নিন্দনীয় হইতেন এবং ইহা অমন্থলের কারণ বলিয়া বিবেচিত হইত।

মঙ্গলকাব্যগুলিতে বিবাহের বিশৃত বর্ণনা আছে। ইহা পড়িলে মনে হয় উনবিংশ শতান্ধীর শেষে অর্থাৎ অতি আধুনিক যুগের পূর্ব পর্যস্ত—রক্ষণশীল হিন্দু পরিবারে এখনও যে সব অহুষ্ঠান প্রচলিত আছে তাহাই মধ্যযুগেও ছিল। অধিবাস, বাসি বিবাহ, বাসব ঘরে পুরস্ত্রীদের নির্লজ্ঞ ও অশ্লীল আচরণ, কুথাছ দিয়া জামাইয়ের সঙ্গে কোতুক প্রভৃতিব বিশৃত বর্ণনা মন্থলকাবাগুলিতে আছে।

একটি বিষয়ে মধ্যমূগে বিবাহ-প্রথা বর্তমান মূগের প্রথা হইতে ভিন্ন ছিল। এখন কল্পার পিতা বর-পণ দেন—তথন বরের পিতা কল্পা-পণ দিতেন। নিম্নপ্রেণীর মধ্যে এখনও এই প্রথা প্রচলিত আছে; কিন্তু ক্রমশ বব-পণেব প্রথা প্রচলিত হয়।

**শর** বয়সে বিবাহ হওয়ায় বালিকা ব্ধৃর শ্বভব্বাড়ী গমনের কালে বিয়োগ-বিধুরা কলা ও তাহার মাতা, ভাতা, ভগ্নীব ব্যথা সে যুগেব ∙ছডায় ধ্বনিত হ**ই**য়াছে।

"ভালা নাও মাদারেব বৈঠা চলকে ওঠে পানি।

ধীবে ধীবে বাশুরে মাঝি আমি মাষের (ভাইরেব, বুনের) কান্দন শুনি ॥" বাল্য বিবাহের ফলে বালবিধবার সংখ্যাও অনেক ছিল। বর্তমান কালের বিধবাদের স্থায়ই তাহাদের অশন-বসন-ভূষণ নিয়ন্ত্রিত ছিল। তবু শোকার্ত পিতা-মাতা নিয়ম লজ্মন না করিয়া বালবিধবা কস্থাব শাখা সিন্দুরের অভাব দূর করিতে চেষ্টা করিতেন। ক্ষেমানন্দের মনসামন্দলে আছে:

"থনি বদলে দিব কাঁচা পাটের শাডী। শব্দ (শাঁখা) বদলে দিব স্থবর্ণেব চূড়ী। সিন্দুর বদলে দিব ফাউগের গুড়ি॥"

এ বিষয়ে স্মার্ত রঘুনন্দনের ব্যবস্থা ছিল অতি কঠোব। একাদনীতে বালিকা, বৃদ্ধা লকল বিধবাকেই একেবারে উপবাসী থাকিতে হইবে। বর্তমান যুগেও কোন কোন রক্ষণনীল পরিবারে এই নিষ্ঠুর বিধান নিতান্ত বালিকা বয়সের বিধবাকেও পালন করিতে দেখা গিয়াছে। অষ্টাদশ শতাকীব মধ্যভাগে মহারাজা রাজবল্পভ বিধবা-বিবাহ প্রবর্তনের চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্ত মহারাজা রক্ষচন্দ্রের প্রতিকূলতায় কৃতকার্য হন নাই।

পুরুষের বছবিবাহ তথন খুবই প্রচলিত ছিল। সতীনের দুঃথ এবং প্রতিকারস্বন্ধপ নানা প্রকার ঔষধ থাওয়াইরা ও অক্তান্ত প্রক্রিয়া ছারা স্বামী বশ করার কথা
স্বানেক মন্দলকাব্যে উদ্ধিতি হইয়াছে। পুরুষের বছবিবাহের ফলে পারিবারিক

ষ্মণান্তির কথা সমসাময়িক সাহিত্যে প্রতিধ্বনিত হইয়াছে। ব্রাহ্মণ কুলীনকস্থারণ ছঃথের কাছিনী পূর্বে বর্ণিত হইয়াছে।

বিবাহের সময় নববধুব সঙ্গে অসংখ্য ধূবতী দাসী এমন কি বধুব ভশ্লীকেও যৌতৃক স্বরূপ দেওয়া হইত। এই প্রথা নাকি আধুনিক যুগেও উড়িয়ায় ও অক্তাক্ত স্থানে প্রচলিত ছিল।

সমাজে বে খ্রীলোকেব সতীত্বেব সম্বন্ধে সান্দেহ ও অবিশাস প্রচলিত ছিল, কবিকছণ-চণ্ডীতে তাহার আভাস পাওয়া যায়। খুলনা বনে বনে ছাগল-চরাইত, এইজন্ম তাহার স্বামী ধনপতি সওলাগবের কুট্বগণ তাহার সতীত্বে সন্দেহ প্রকাশ কবিল এবং বতক্ষণ বিধিমতে তাহাব সতীত্ব পরীক্ষা না হয় তত্তদিন তাহার গৃহে ভোজন কবিতে অস্বীকাব কবিল। পণ্ডিতদেব ব্যবস্থামত খুলনাকে ক্রমে ক্রমে জলেডোবা, সপদংশন, অগ্নিদ্হন, জতুগৃহলাহ, প্রভৃতি নানাবিধ "দিব্য পরীক্ষা" দিয়া নির্দোধিতা প্রমাণ কবিতে হইল। এই সমুদ্য় "দিব্য" পরীক্ষার কভটা প্রাচীন প্রথা অমুষায়ী কবিব কল্পনা আর কভটা বান্তব সত্য তাহা বলা শক্ত। কিন্তু ইহার পশ্চাতে যে কলবন্ব সতীত্ব সম্বন্ধে সন্দেহেব ও অবিশাসেব ভাব বিগ্রনান তাহাতে সন্দেহ নাই। ইহাব আব একটি প্রমাণও আছে। ধনপতি সওলাগর যথন দীর্ঘকালেব জন্ম দুবনেশে বাণিজ্যধাত্রা কবেন তথন খুলনা চম্ব মাণ গর্ভবতী। পাছে খুলনাব সন্তান হইলে কোন নিন্দা হয় এইজন্ম ধনপতি এক "জন্মপত্র" লিখিলেন :—

"অংশৰ মঙ্গল-ধাম খুলনা যুবতী॥
তোবে আশীর্বাদ প্রিয়া পরম পিবীতি।
দন্দেহ ভঞ্জন পত্র করিল নির্মিতি॥
যথন তোমার গর্ভ হইল ছয় মাদ।
দেই কালে নুপাদেশে যাই পরবাদ॥
\*\*

মধ্যযুগে হিন্দু সমাজে স্থীলোকের অববোধ প্রথা ছিল কিনা তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে রাধা ও অক্সান্ত গোপীগণের স্বচ্ছন্দ শ্রমণের

- ১। দিব্য পরীক্ষা দ্বারা দোব নির্বরের কথা অস্তান্ত কাব্যেও আছে। বর্তমান কালের অল পড়া, চাউল পড়া, নল চালা,বাটি চালা প্রভৃতি ইহার স্মৃতি বহন করিতেছে। ইউরোপের অনেক বেশে দিব্য পরীক্ষার প্রথা মধ্যবুরেও প্রচলিত ছিল।
- र। कविक्षन-हथी, विजीव लाग--७১৮ शृः

বিবরণ হইতে মনে হয় অবরোধ প্রথা অথবা ঘোমটার প্রচলন তথনও হয় নাই। কিন্ত ক্লতিবাসের রামায়ণে দেখিতে পাই বে সীভার চতুর্দোল কাপড় দিয়া ঘের। হুইয়াছিল।

সম্ভবত সর্বদেশে সর্বযুগেই যুদ্ধ বিগ্রহের সময় সৈন্তদেব হন্তে স্থীজাতির লাস্থনা ও অপমানের সীমা থাকে না। মধ্যযুগের বাংলা দেশেও ইহাব দৃষ্টান্ত আছে। বহারিন্তান-ই-ঘায়েবি নামক সমসাময়িক প্রামাণিক গ্রন্থে মুঘল সৈন্ত কর্তৃক প্রভাপাদিতার বিক্লচ্চে যুদ্ধের কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। গ্রন্থকার নিজেই এই অভিযানের সেনানায়ক ছিলেন। তিনি লিথিয়াছেন যে তাঁহার সৈত্যেরা চাবি হাজার স্ত্রীলোক বন্দী করিয়া আনিয়া সকলকে বিবল্পা কবিয়া রাথিয়াছিল। সেনাপতি সংবাদ পাইয়া যথন তাহাদিগকে মুক্তি দিবার আদেশ দিলেন, তথনও কাহাবও অঙ্গে কোন পরিধান ছিল না। পাজামা, বিছানার চাদর, আলোমান প্রভৃতি হাবা কোন মতে লজ্জা নিবারণ করিয়া তাহাদিগকে গৃহে পাঠান হইল।

দতীদাহেব স্থায় বর্ববোচিত প্রথা তথনও প্রচলিত ছিল। কোন কোন স্বীলোক বেচ্ছায় সভী হইতেন, কোন বাধা মানিতেন না এবং জলস্ক চিন্তায় ঝাপ দিয়াও কোন কাতরতা প্রকাশ কবিতেন না। আবাব অনিচ্ছুক বিধবাকে শাস্ত্রের দোহাই দিয়া বা অস্ত উপায়ে একবাব রাজি করাইয়া তাবপব সে যবিত্তে না চাহিলেও ভাহাকে জোব করিয়া পোডাইয়া মারা হইত। প্রত্যক্ষদর্শীবা এই তুই বক্ষমেবই বর্ণনা করিয়াছেন।

# (ঘ) আহার

শমসাময়িক বাংলা সাহিত্যে বাঙালী হিন্দুব ভোজন-দ্রন্যের যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। ভাডুদন্ত বাজাকে ভেট দিবার জন্ম লইল কাঁচকলা, পুঁইশাক, কদনীর মোচা, বেগুন, কচু ও মূলা। স্বতরাং এগুলি প্রিয় থাগুদ্রব্যের মধ্যে পরিগণিত ছিল। চৈত্রাদেব শাক ভালবাসিতেন। তাঁহার মাতা 'বিংশতি প্রকার শাক' রাধিলেন। ভোজনে বসিয়া প্রভূ শাক পাইয়া খুব খুসী হইলেন এবং অচ্যুতা, পটোল, হেলঞ্চা প্রভৃতি শাকের মহিমা কীর্তন কবিলেন।

১। ১৮১৮ গ্রীষ্টাব্দে রাজা রামযোহন রায় সরকারের নিকট যে দরবান্ত করিয়াছিলেন ভোহাতে এইরপ জোর করিয়া গোড়াইয়া মারার বই দৃষ্টান্ত আছে, এরূপ উল্লেখ করিয়াছেন।

२। टेव्हणा-जानवङ—जवाथक, वर्ष व्यथान

### ভোজন বিলাদেরও অনেক বর্ণনা আছে:

"ওদন পায়দ পিঠা পঞ্চাশ ব্যঞ্জন মিঠা অবশেষে ক্ষীর খণ্ড কলা॥"

হৈতক্সচরিতামুতে সার্বভৌমেব গৃহে চৈতক্সদেবের যে ভোজনের বর্ণনা আছে তাহাতে নিরামিধ আহার্যেব বিপুল বর্ণনা পাই:—

> "পীত স্থগন্ধি হৃতে অন্ন নিক্ত কৈল। চারিদিগে পাতে ' ঘত বাহিয়া চলিল। ২০৬ কেয়াপত্র কলাব থোলা ভোলা সাবি সাবি। চাবিদিগে ধবিয়াছে নানা ব্যঞ্জন ভবি॥ ২০৭ দশ প্রকার শাক, নিম্ব স্থক্তার বোল। মরিচের ঝাল, ছানাবডা, বড়ী, ঘোল ৷ ২০৮ তৃগ্ধজুষী, তৃগ্ধকুষাও, বেদারি, লাফবা। মোচা ঘণ্ট, মোচা ভাজা বিবিধ শাকরা॥ ২০৯ বৃদ্ধকুষা ওবডীব বান্ধন অপাব। ফুলবডী ফলমূলে বিবিধ প্রকাব॥ ১১০ নব-নিম্বপত্রদহ ভৃষ্ট বার্তাকী। ফুল বড়ী পটোলভাজা কুমাও মানচাকী॥ ২১১ ভুষ্ট-মাধ, মুদ্যাস্থপ অমৃতে নিন্দয়। মধুবাম বভামাদি অম পীচ ছয়॥ ২১২ মুদ্গবভা মাধবভা কলাবভা মিষ্ট। ক্ষীবপুলী নাথিকেলপুলী আর যত পিষ্ট॥ ২১৩ কাঞ্জিবডা চগ্ধচিডা চগ্ধলকলকী। আব যত পিঠা কৈল কহিতে না শকি ॥ ২১৪ ঘুতদিক্ত পরমান্ন মৃৎকুণ্ডিকা ভরি। টাপাকলা ঘনতৃগ্ধ আত্র তাহাঁ ধরি॥ ২১৫ রসালা, মথিত দধি, সন্দেশ অপার। গৌডে উৎকলে যত ভক্ষোর প্রকার ॥" ১১৬ ( চৈত্র-চরিভামুত, মধালীলা, পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ )

আর এক শ্রেণীর ভক্ষ্যন্তব্যের কথা 'চৈতগ্রচরিতামৃতে' শাওরা যার। রাঘব শতিত বখন অস্থান্ত ভক্ষগণ সহ প্রভ্র দর্শনের জন্ম প্রতি বংসর নীলাচলে যাইতেন তখন সংবংসরের উপবোগী এই সমৃদয় দ্রব্য ঝালিতে করিয়া লইয়া যাইতেন। ইহার মধ্যে থাকিত:

> "আদ্রকাস্থনী আদাকাস্থনী ঝালকাস্থনী নাম। নেমু আদা আদ্র-কোলি ' বিবিধ বিধান॥ ১৪ আমসী আদ্রধণ্ড তৈলাদ্র আমতা। যত্ন করি গুণ্ডি করি পুরাণ স্বকৃতা <sup>২</sup>॥ ১৫

ধনিয়া-মছ্রী °-ততুল চুর্ণ করিয়া। লাডু বান্ধিয়াছে চিনি পাক করিয়া॥ ২• ভর্তিখণ্ড নাড়ু আর আমপিত্তহর। পৃথক পৃথক বান্ধি বস্ত্রের কোথলী ভিতৰ ॥ ২১ কোলি ভগ্ঠী কোলিচুর্ণ কোলিখণ্ড আর। কত নাম লৈব, শত প্রকার আচার॥ ২২ নারিকেলথগুনাডু আর নাডু গঙ্গাজল। চিরস্থায়ী খণ্ডবিকাব করিল দকল॥ ২৩ চিরস্থায়ী ক্ষীরসাব মগুদি বিকার। অমৃত কর্পুর আদি অনেক প্রকার॥ ২৪ শালিকাচুটি-ধান্তের আতব-চিড়া কবি। নৃতন বল্লের বড থলী সব ভরি॥ ২৫ কথোক চিড়া হুডুম<sup>8</sup> করি ম্বতেতে ভাঙ্গিয়া। চিনি পাকে নাড়ু কৈল কর্পুরাণি দিয়া॥ ২৬ শালিভণ্ডলভাজা চূর্ণ করিয়া। খ্বতসিক্ত চূর্ণ কৈল চিনি পাক দিয়া॥ ২৭ কর্পুর মরিচ এলাচি লবৰ রসবাস। চূর্ব দিয়া নাড্র কৈল পরম স্থবাস ॥ ২৮

১। क्ना २। প্রাতন পাটপাতা। ০। মৌরী। ६। মুড়ি। ৫। काशाव हिनि ।

শালিধান্তের থৈ পুন স্বতেতে ভাজিয়া।

চিনি পাকে উথরা ' কৈল কর্প্রাদি দিয়া॥ ২৯
ফুটকলাই চূর্ণ করি স্বতে ভাজাইল।

চিনিপাকে কর্প্রাদি দিয়া নাডু কৈল॥" ৩০

( চৈতক্স-চরিতামৃত, অস্তালীলা—দশম পরিচ্ছেদ )

ফল ও মিষ্টান্নের তালিকায় আছে

"ছেনা <sup>२</sup> পানা <sup>৯</sup> পৈড় <sup>9</sup> আম্র নারিকেল কাঁঠাল। নানাবিধ কদলক আব বীজতাল <sup>9</sup> ॥ ২৪ নারক ছোলক টাবা কমলা বীজপুর <sup>9</sup>। বাদাম ছোহবা দ্রাক্ষা পিগু থচ্জু বি <sup>9</sup> ॥ ২৫ মনোহরা-লাড়ু আদি শতেক প্রকাব। অমৃত গুটিকা আদি ক্ষীরদা অপাব <sup>9</sup> ॥ ২৬

·····ইত্যাদি। (মধ্যলীলা—১৪শ পরিচ্ছেদ।)

মধ্যযুগেব বাংলা সাহিত্যে আরও বহু বন্ধনের ও ভোজনদ্রব্যের বর্ণনা আছে ৮। সপ্তদশ শতকেব আবস্তে ভাবতে গোল আলুব প্রচলন হইয়াছিল। কিন্তু বাংলা সাহিত্যে তাহাব স্পষ্ট উল্লেখ নাই।

অক্সান্ত তান্ত্রিক আচাবেব দক্ষে বৈফবগণ মংস্থা ও মাংস আহার বর্জন করেন। স্বতরাং বৈফব সাহিত্যে কেবল নিরামিব ভোজ্যেব তালিকা পাই। কিন্তু শাক্ত গ্রেছে নিরামিব আমিব ছইরূপ ভোজ্য দ্রব্যেবই বর্ণনা আছে। নারায়ণ দেবের পদ্মা-পুরাণে বেহুলার বিবাহ উপলক্ষে রন্ধনের বিস্তৃত বর্ণনা আছে। নিরামিষের মধ্যে আছে—

- ১। বেতআগ = বেতেব কচি অগ্রভাগ, স্বাদে তিক্ত। সিদ্ধ করিয়া অথবা
- ১। মুড্কি। ২। ছানা। ৩। সরবং। ৩। পেঁড়া। ৫। তালশাস। ৩। পাঁচ জাতীর লেব্র নাম। ৭। পতুৰ্পীজেরা বে অনেক নৃতন ফল এলেশে আমদানি করিরাছিল তাহা অঞ্চল উলিখিত হইরাছে।
- ৮। নারায়ণ থেবের পাথা-প্রাণ, ৫৬-৫৭ পৃঃ। কবিকক্ব-চন্ডী, বিভীয় ভাগ, পৃঃ ৩৭৯, ৫১৫-৮, ৬০৮। বিজ্ञ হরিয়ামের ও যাধবাচার্বের চন্ডীকাব্য ও বিজ্ञ বংশীদানের মনসামসল (দীনেশচক্র সেন, বঙ্গসাহিত্য পরিচর, পৃঃ ৩৯৯, ২২১-৪, ৩৬৫)।
  - । তমোনাশচক্র দাসভাগ্ত সম্পাদিত প্রা-প্রাণ ৫৬-৫৭ পৃ; ।

হুক্ত ইত্যাদিতে খাওয়া হইত। (ব্যাভাগ ?); ২। বাইদন (বেণ্ডন ?); ৬। পাটশাক ৪। মতে ভাজা হেলের্চা (হ্যালাঞ্চ); ৫। লাউয়ের আগ (লাউরের ডগা १); ७। মৃগ দাইল আর মৃগের বড়ি; ৭। মৃতে ভাজা সিন্সারি; ৮। তিলুরা, তিলের বড়া, তিল কুমড়া; ১। মউরা আলু; ১০। শাকা কলার আর্থন; ১১। পোর লভার শাক ও আদা দিয়া হথত ( ভক্তা বা ভকতুনি )।

নিরামিষ রামা শব স্থতে সম্ভার হইত।

#### মৎস্থের বাঞ্জন

১। (বেদন দিয়া) চিথলের কোল ভাজা: ২। মাগুর মংস্ত দিয়া মরিচের त्यान ; ७। वफ् वफ् कि मश्त कांग्रेत तांश निया किता, नवक माथिया टिजरन ভাষা; । মহাশৌলের অম্বল; । ইচা (চিংড়ী) মাছের রসলাস; ৬। রোহিত মংস্তের মূড়া দিয়া মাসদাইল ; ৭। আম দিয়া কাতল মাছ ; ৮। পাবদা মংস্ত ও আলা দিয়া হথত (ভকতুনি); ১। আমচুর দিয়া শৌল মৎশ্রের পোনা; ১০। বোয়াল মৎস্তের ঝাটী (তেঁতুল মরিচ সহ); ১১। ইলিস মাছ ভাজা; ১২। বাচা, ইচা, শৌল, শৌলপোনা, ভালনা, বিঠা, পুঠা (পুঁটমাছ) ও বড় বড় চিংড়ী বাছ ভাজা।

সমন্ত ভাজাই তৈল দিয়া হইত।

#### মাংসের ব্যপ্তন

খাসী, হরিণ, মেষ, করুতব, কাউঠা ( কেঠো, কচ্ছপ ) প্রভৃতির মাংস দিয়া নাৰাবিধ বাঞ্চন ও অছল।

### পিঠা

थितिना (कीरत्र विठी), ठळ्लूनि, मत्सहत्रा, नानवड़ा, ठळकाडि (ठळकाडि ?), পাত্তপিঠা।

একান্তে মন্তপান হিন্দু-মুগলমান উভয় সমাজেই নিন্দনীয় ছিল কিছ গোপনে मानक सरवात भूवरे धाठनन हिन।

মৃশলমানেরা নানাবিধ পশুপক্ষীর মাংস, মিষ্টার এবং ভাজা শুকনা ও কাব্লী ক্লা, আচার প্রভৃতি বাইতে ভালবাসিত। কটি থাওরারও প্রচলন ছিল কিছ অবিকাংশ মৃশলমানই ভাত থাইত। হিন্দু মৃশলমান উভয়েই শান খাইত এবং পান স্থারি দিয়া অভিধিকে সমাদর করিত।

বানরিক ইগাড়ে এক মুনলমান বাড়ীতে নিমন্ত্রিত ছইয়াছিলেন। ভোজা দ্রব্যের এত প্রাষ্ট্রব ছিল বে আহার করিতে তিন ঘন্টা লাগিয়াছিল।

দরিক্রদের আহারের ব্যবস্থাও বাংলা সাহিত্যে বর্ণিত হইরাছে। ব্যাধ কালকেতুর পশু শিকার করিয়া স্বচ্ছল অবস্থা হইলে

> "চারি হাড়ি মহাবীর খার খ্ল-জাউ। ছয় হাঙি মুস্বরী-স্থপ মিশ্রা তথি লাউ॥ ঝুড়ি তুই তিন খার আলু ওল পোড়া। কচুর সহিত খার করঞা আমড়া '।'

কোন কোন দিন হরিণী বেচিয়া দধিরও যোগাড় হইত। কিন্তু যথন শিকাব জুটিত না এবং বাসি মাংস বিক্রন্ন হইত না, তখন ধার করিয়া কুদ ও লবণ আনিয়া 'বনাতি (নালিতা) শাক' সহ কুদের জাউ দিয়াই উদর পূর্তি করিতে হইত। বাটির অভাবে মাটিতে গর্ত কবিয়া তাহার মধ্যেই থাছ দ্রবা রাখিয়া ধাইতে হইত। ত

মানরিক লিথিয়াছেন,"গরীব লোকেরা ভাত, লবণ ও শাক এবং সামাস্ত কিছু তবকারীর ঝোল থাইত"। কলাচিৎ দধি ও সন্তা মিঠাই জুটিত। মাছও থুব স্থলভ ছিল না। পাস্তাভাতের জল (আমানি) গরীবদের প্রধান ধান্ত ছিল।

প্রাচীন যুগেও বর্তমান যুগের স্থায় আহারান্তে পান, স্থপারি, ছরিতকী প্রভৃতি বাওয়ার অভ্যাগ ছিল। অভ্যাগতকে পান স্থপাবি দিয়া অভ্যর্থনা করা হইত।

### (৬) পোশাক-পরিচ্ছদ

সেকালে বাঙালী পুরুষের। ধৃতি, চাদর ও স্ত্রীলোকেরা সাধারণত থালি গায়ে শাড়ী পরিত। পুরুষের 'চরণে পাতৃকা' ও মন্তকে পাগড়ির কথাও কবিকঙ্কণে আছে। লম্বা কোঁচা দিয়া কাপড় পরা হইত। নাগর অর্থাৎ বিলাসীদের রূপা ও ভেলভেটের ক্ষুতা, কানে সোনার অলম্বার, দেহ চন্দনচর্চিত ও পরিধানে তসরের বন্ধ থাকিত।

১। क्विक्यन-क्वी, अम्बान, मृः अष्ट। २। वे, २०० मृः। ७। वे विकीत बान ४०० मृः।

ধনী পুরুষেরা বর্তমান কোটের স্থায় 'অঙ্গরাখা' ও পাগড়ি পরিত। কোমরে: পুৰুষেরা পটুকা ও স্ত্রীলোকেরা নীবিবন্ধ পরিত। নীবিবন্ধের সঙ্গে কথনও কথনও ঘুৰুর বাঁধা থাকিত। দরবারের পোষাক ছিল আলাদা—ইজার, কোমরবন্ধ, কাবাই প্রভৃতি। ধনী স্ত্রীলোকের নানা রংম্বের রেশমের শাড়ীর বিচিত্ত বর্ণনা পাওয়া যায়। কোন কোন খ্রীলোক পৌরাণিক পালার ছবি আঁকা কাঁচুলি ও ওড়না পরিত। নটীরা ইজার পরিত। গরীব লোকেরা কোমরে নেংটা জড়াইয়াই বেশীর ভাগ সময় থাকিত। স্নানের সময় মেয়েরা হলুদ-কুকুম দিয়া গাত্ত এবং আমলকী দিয়া কেশ . থৌত করিত। তারপর কেশ মার্জ্জনা করিয়া ধূপ দিয়া চুল শুকাইত এবং চন্দন দিয়া দেহ লেপন করিও। অভের চিক্রনী দিয়া চুল আঁচড়াইত। বাঙালী বেহার, নব বেহার, পচিমা বেহার, দেব মহল প্রভৃতি নামের নানা প্রকার থোঁপা প্রচলিত ছিল।' সধবা স্ত্রীলোকেরা শাঁখা, সিন্দুর ও কান্ধল ব্যবহার করিত। ধনী পৃহিণীরা 'কন্তুরীর পত্রাবলী' কপালে, গালে ও ন্তনে অন্ধিত করিত। সমসাময়িক সাহিত্যে বন্ধনারীর বছবিধ অলঙ্কাবেব উল্লেখ আছে; যথা সিঁপি, বেশর (নথ), কুণ্ডল (কানবালা), হার, চক্রাবলী, অনন্ত, কেগ্ব, বাজু, তাবিজ, কবচ, জসম, রতনচ্ড, শাথা ও থাড়ু। আরও কয়েকটি নৃতন অলহারের নাম পাওয়া যায়— (১) হীরামঙ্গল কডি অথবা মদন কড়ি, সম্ভবত কড়ির ক্রায় আকৃতির কর্ণভূষণ ;

(২) গ্রীবাপত্র—সম্ভবত চিক বা হাহুলির ন্তায় গলদেশে আঁটিয়া পরা হইত;

(৩) হাতপদ্ম—হাতের পাতার উপরের দিকে পরিবার জন্ম কন্ধণের সহিত যুক্ত পদ্মাকৃতি অলম্বার: (৪) উল্লাটিকা বা উঞ্চি—সম্ভবত চুটকির স্থায় পায়ের আছুলে পবা হইত।

দোনা, রূপা ও হাতীর দাঁতে গয়না তৈরী হইত এবং মণিমাণিক্যে থচিত হইত।

# (চ) ক্রীড়া-কৌতুক

দে যুগে পাশাথেলা খুব প্রচলিত ছিল। ধনপতি সওদাগর গৌড়ের রাজার সহিত "রাত্রিদিন থেলে পাশা ভক্ষণ সময় বাসা"। মেয়ে পুরুষ পাশা থেলায় মন্ত হইয়া কর্তব্য কান্ধ অবহেলা করিতেন এরপ বহু কাহিনী আছে। বিষ্ণুপুরে গোল

১। मानात्रन एएरवत नम्रा-पूत्रान ००-०० गृः।

ভাদ থেলার প্রচলন ছিল। সম্ভবত পতু সীজেরা এই ভাসথেলা আমন্থানি করে। পায়রা উভান প্রভিযোগিতা একটি খুব অনপ্রিয় ক্রীড়া ছিল। আলাওলের পদ্মাবতীতে চৌগাঁ থেলার উল্লেখ আছে। ইহা বর্তমান পোলো (Polo) খেলার ক্রায়। গেণ্ডুয়া অর্থাৎ কাঠেব বল লোফাল্ফির খেলাও প্রচলিত ছিল। প্রীকৃষ্ণ-কীর্তনে চাঁচরী খেলার কথা আছে কিন্তু ইহা ঠিক কি রক্ম খেলা ছিল বলা যায়না। মল্ল ক্রীড়াও জনপ্রিয় ছিল। কবিকহণ-চণ্ডীতে 'আছে:—

"দোদর যমেব দৃত বৈদে যত রাজপুত মলবিভা শেথে অবিরতি"।

তারপর আথড়া-ঘবে মলযুদ্ধ অর্থাৎ কুন্তিব বৈঠক হইত। ঘনবামের ধর্মক্ষলে ই মলযুদ্ধ বা কুন্তির বিস্তৃত বিববণ আছে। দৈহিক শক্তির দৃষ্টান্তস্বদ্ধপ লোহার বাঁটুল চুর্ণ কবা, বুকে বেলভাঙ্গা, মুঠা কবিষা সরিষা হইতে তৈল নিদ্ধাশন, উর্ম্বে তরবারি নিক্ষেপ করিয়া পুনরায় তাহা মুঠার মধ্যে ধরা প্রভৃতি মানিক গাঙ্গুলীর ধর্মমন্থলে আছে।

নৃত্যগীতের গুবই প্রাচলন ছিল। চৈতক্ত-ভাগবতে রামায়নের কাহিনী ও কৃষ্ণ-লীলা অবলম্বনে যাত্রা অভিনয়ের কথা আছে। সীতা হরণের কাহিনী শুনিয়া ম্বন দর্শকেরাও কাঁদিত এবং দশরথের ভূমিকা অভিনয় করিতে করিতে এক অভিনতার সত্যসত্যই প্রাণবিয়োগ হইয়াছিল। স্বয়ং প্রীচৈতক্তও কৃষ্ণলীলাব অভিনয় করিতেন। ত অনেক বাত্যযন্ত্রের উল্লেখ আছে—যথা শহ্ম, ঘণ্টা, ডম্ফ, মৃদৃষ্ক, জগরম্প, ডম্ফ ও বিষাণ।

সর্বাপেকা জনপ্রিয় ছিল পাঁচালী গান। প্রাচীন বাংলা কাব্যগুলি প্রায় সবই ছিল এই শ্রেণীর। প্রধান গায়ক (মূল গায়েন) এক হাতে চামব ও আর এক হাতে মন্দিরা এবং পায়ে নৃপূর পরিয়া নাচের ভঙ্গীতে গাহিতেন, সঙ্গে সঙ্গে মূলস্বাদক তাল দিত। যাত্রাদলের ন্তায় ছুইজন দোহারও ধুয়া ধরিত। ইহা ব্যতীত ছিল তরজা ও কবি গান (ছুই পক্ষেব মধ্যে গানে ও কবিতায় প্রশ্লোত্তরের ও উত্তর-প্রত্যুত্তরের প্রতিধানিতা)। এই শ্রেণীর গানের মধ্যে মাঝে মাঝে অল্লীলতার প্রাধান্ত পাকিত—এগুলিকে থেউড় বলা হইত।

চীনদেশীয় পর্যটকেরা লিথিয়াছেন যে প্রতিদিন খুব ভোরে এক শ্রেণীর পেশাদার লোক ধনী ও উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের পাড়ায় বাবে বাবে গিয়া সানাই,ঢোল

<sup>)।</sup> दावम **छान, ७६) मृ: ।** २। १३-४२ मृ:। ७। हेछमा-छानरछ—६०, २७२ मृ:।

প্রভৃতি শ্রেণীর বান্ধ বান্ধায়। তারপর প্রাতরাশের কালে প্রতি বাড়ীতে গিয়া মন্ত, ভোজ্যন্তব্য, টাকা-পয়দা ও অক্সান্ত দ্রব্য উপহার পায়।

চীনারা বাঘের সাথে খেলারও বর্ণনা দিয়াছেন। এক শ্রেণীর লোক বান্ধারে কিংবা বাড়ীতে লোহার শিকলে বাঁধা একটি বাঘ নিয়া যায়। শিকল খুলিয়া দিলে বাঘটি মাটিতে শুইয়া পড়ে। তারপর লোকটি বাঘকে মারিতে থাকে এবং বাঘ উত্তেজিত হইয়া তাহার উপর লাফাইয়া পড়ে। লোকটিও বাঘকে লইয়া মাটিতে পড়ে। কয়েকবার এইয়প করিয়া লোকটি বাঘের গলায় ঘুসি মারে। তারপব বাঘটাকে আবার শিকল দিয়া বাঁধিয়া রাখে। খেলা শেষ হইলে দর্শকেরা লোকটিকে টাকা এবং বাঘের খাওয়ার জন্ম মাংস দেয়। এটি অনেকটা বর্তমান যুগে সার্কাসের বাঘের খেলার মত।

# (ছ) যুদ্ধ-প্রণালী

মধাযুগে বাঞ্চালীরা যে বেশে লড়াই কবিত দমদাময়িক দাহিত্যে তাহাব চিক্র আছিত হইয়াছে। রূপরাম চক্রবর্তীর ধর্মমঙ্গলে লাউদেনেব যুদ্ধকালীন পোধাকেব বর্ণনা:—

"পবিলা ইজার থাদা নাম মেঘমালা। কাবাই পরিলা দশদিগ কবে আলা॥ পামরি পটুকা দিয়া বাদ্ধে কোমর-বন্ধ।"

মোগল ও পাঠান দৈক্তের "কাল ধল রাঙ্গা টুপি সভাকার মাথে" এবং পায়ে মোজা। হাতী ও ঘোডার সওয়ার এবং পদাতিক—এই তিন শ্রেণীর দৈল্প ধমুক, থড়ান, ঢাল, বর্শা ও কামান লইয় কাড়া দামামা বাজাইয়া যুদ্ধবাঝা করিত। ডোম, হাডি প্রভৃতি নিম্প্রেণীর পাইকেরা বহু সংখ্যায় দৈল্পদলে যোগ দিত। অধীনস্থ রাজা ও জমিদারেরা হাজার হাজার সৈল্প লইয়া যুদ্ধে যোগ দিত। কেহ চারি হাজার 'চৌহান সিপাই', কেহ 'বিয়ারিশ কাহন' তীরন্দান্ধ, কেহ সাত হাজার ঘোড়া, কেহ দশ হাজার রাণা, কেহ আট বা আশী হাজার ঢালি নিয়া আমিত। বাগদি সেনাপতির 'হাতে বালা, কানে সোনা', এবং তাহার পাইকদের 'কোমরে ঘাঘর, গলায় ওড়ের মালা, হাতে ধমুক বাণ'। পঞ্চাশ হাজার ডোমা দৈল্প চলিল:—

"কড়া বাজে ডিগ-ডিগ টিক-টিক পড়া। হাড়ি পাইক সাজিল সদার লোহার-গড়া॥ পার বাজে নৃপুর ঘাঘর বাজে ঢালে। ঘুরুল্যা বাডাস পারা ঘুর্যা ঘুর্যা বুলে ॥"

কালু ডোম সেনাপতির পদে উন্নীত হইয়াছিল। তাহাব স্ত্রীও যুদ্ধ করিত। দৈল্প-দলের মধ্যে হিন্দু, মৃসলমান, বাঙালী, রাজপুত, উড়িয়া, তেলেন্দীর উল্লেখ আছে। কোল সৈত্মেরাও জয়ঢাক বাজাইতে বাজাইতে আসিত। তাহাদের

> "চিকুরে চিরনি আছে অ**কে** রাঙামাটি। জাত্যের স্বভাবে তীর ধরে দিবারাতি॥ >

রপরামের বর্ণনা কাল্পনিক হইলেও ইহা হইতে সেকালের সামরিক শ্রেণী ও মৃদ্ধ-যাতার কিছু আভাস পাওয়া যায়।

কলিন্বরাজ ও কালকেতুর প্রসঙ্গে কবিকম্বন-চণ্ডীতেও<sup>২</sup>যুদ্ধের বর্ণনা আছে—

"কাট কাট বলি ভাজে

কলিঙ্গ নুপতি সাজে

গজঘণ্টা বাজে উতরোল।

সাজ সাজ পডে ডাক

বাজে দামা বণ-ঢাক

কলিঙ্গে উঠিল গগুগোল।

শত শত মন্ত হাতী লইলেন সেনাপতি

শুত্তে বান্ধে লোহার মূদ্যব।

আশী গণ্ডা বাজে ঢোল তের কাহন সাজে কোল করে ধবে তিন তিরকাঠি।

পরিধান পীতধড়ি মাথাতে জালের দড়ি

অতে দবে মাখে রাঙা মাটি।

বাজন-নৃপুর পায়

বিবিধ পাইক ধায়

রায়বাঁশ ধরে থরশান।

সোণার টোপর শিরে

ঘন সিংহনাদ পুরে

বাঁশে বাজে চামর নিশান "

- क्क्नात त्मन, यथानूत्मत नारमा ७ वाक्रामी, ५७-१ मृ:।
- २। अपन जान, ७००-४० गृः।

এই বর্ণনায় চারি ঘোড়ায় টানা রথের উল্লেখ আছে। কিন্তু এই যুগের যুদ্ধে রথ ব্যবহার হইত, এরপ কোন প্রমাণ নাই। সম্ভবত এই বর্ণনায় রামায়ণ-মহাভারতের কিছু প্রভাব আছে। ঢাক, ঢোল, ভেরী, জগঝালা, দামামা, রণশিলা, কাংশু-করতাল, কাঁসি, ঘণ্টা, কাড়া প্রভৃতি বাছেব শব্দে হণক্ষেত্র মুখরিত হইত।

সমসাময়িক সাহিত্যে নানা প্রকার অস্ত্রশন্ত্রেব উল্লেখ দেখা যায়, কিন্তু সবগুলিই ব্যবহৃত হইত কিনা বলা কঠিন। শূল জাতীয়—'নেঞ্জা' ( বর্তমান ল্যাজা ), বর্লা, শক্তি বা শেল; কুঠার জাতীয়—পবশু, ডাবুশ, পরশ্ব, পট্টিশ; মুগুর জাতীয়—ভূষণ্ডী, তোমর, মূলার; পাণ ও চক্রেরও উল্লেখ আছে। বালালীব প্রধান অস্ত্র ছিল রায়বাঁশ, ধহুকবাণ, অসি বা থজা এবং ঢাল। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে 'টাকাব' নামে অন্তের উল্লেখ আছে। ইহা ঠিক কোন জাতীয়, তাহা বলা যায় না।

ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম পাদ শেষ হইবাব পূর্বেই বাংলা দেশে যুদ্ধে আগ্নেয়ান্ত্র—
কামান, বন্দুক ব্যবস্থাত হইত। তথনও উত্তর-ভারতেব অন্ত কোন অঞ্চলে ইহা
প্রচলিত হয় নাই।

যুদ্ধশালে মাধবাচার্যের চণ্ডীকাব্যের 'নিম্নলিখিত অংশটি বিশেষ প্রণিধানযোগ্য

"পলাইল যোগী পাইক মনে ভয় পায়া।
সমবে বহিল কাটামুগু লিবে দিয়া॥
কর্মকার পাইক বলে করিয়া বিনয়।
বীব গুকু বধিতে তোমার ধর্ম নয়॥
নট পাইক বলে বাপু আমি পাইক নহি।
বেগার ধরি আনিছে পরের ভার বহি॥
পলায় বিশাস পাইক ভয় ত্রাস পায়া।
আকুল হইয়া কান্দে মুথে হাত দিয়া॥
যতেক ব্রাহ্মণ পাইক পৈতা ধবি করে।
দক্ষে তৃণ ধরি তারা সন্ধ্যা মন্ত্র পড়ে॥
যত ঘত যোগী পাইক দণ্ড ধরি কবে।
রক্ষ রক্ষ বলি তারা বিনয় ত করে॥"

ইহা হইছে অনুমিত হয় যে ব্রাহ্মণাদি সমন্ত জাতির লোকই সৈনিকের কার্য করিভ (অথবা করিতে বাধ্য হইত)। কিন্তু দে মূগে (এবং এ মূগেও) যে ভোষ

১। ৮२ शृः। यक्ष माहिका गतिका शृः ७२०

বাগদিরা সমাজের সর্বনিয়ন্তরে অবস্থিত এবং অবছেলিত, তাহারা বে সাহস ও বীরজের পরিচর দিত উচ্চশ্রেণীর বাঙালীরা তাহা পাবে নাই। অয়লমঙ্গলে বর্ধমানের গড়ের যে বর্ণনা আছে তাহাতে ইউরোপীয়, মোগল, পাঠান, ক্ষজ্রিয়, রাজপুত, বুন্দেলা প্রভৃতি বিদেশী সৈল্যের কথা আছে কিন্তু বাঙালী হিন্দু সৈল্যের কোন উল্লেখ নাই। ইহাও প্রকারাস্তরে উক্ত মতের সমর্থন করে। অবশু অন্য প্রমাণের সমর্থন ব্যতীত এই সিদ্ধান্ত সত্য বলিয়া গ্রহণ করা যায় না। কাবণ মুগলমানদের ঐতিহাসিক গ্রন্থে বাঙালী পাইকের সাহস, বীরত্ব ও সমবকৌশলের ভৃয়দী প্রশংদা আছে। আর বাঙালী পাইকের মধ্যে যে উচ্চশ্রেণীয় ছিল না তাহা নিঃসংশয়ে বলা যার না।

নদীমাতৃক বাংলাদেশে বণতরীর খ্ব ব্যবহার ছিল এবং নৌযুদ্ধে বাঙালীদের সহিত দিল্লীর ফৌঙ্গ আঁটিয়া উঠিতে পারিত না।

## (জ) বিবিধ

মধ্যযুগে সাধারণ লোকের মধ্যে বহু কুসংস্কার প্রচলিত ছিল। মন্ত্র বা ঔবধ স্বারা উচাটন, বশীকরণ, বন্ধ্যাব সস্তানলাভ প্রভৃতির উল্লেখ আছে।

জ্যোতিষ-গণনার প্রতি লোকেব অগাধ নিখাস ছিল। শিশুব জন্ম হইবার পরই গণক ডাকাইযা কোষ্টা তৈবী কবা হইত। যাত্রা, বিবাহ প্রভৃতি ব্যাপারে শুভদিন দেখিতে হইত। তবে কেহ কেহ ইহা মানিতেন না। ধনপতির বাণিজ্য যাত্রার সময় দৈবজ্ঞ রাশিচক্র গণনা কবিয়া এবং পঞ্জিকা দেখিয়া বলিল:—

"এমন যাত্রীব সাধু শুন অভিসন্ধি।

এ যাত্রায় লোক গেলে তথা হয বন্দী॥

এমন শুনিয়া সাধু মুথ কৈল বাকা।

নফরে হুকুম দিয়া মারে ঘাড়ধাকা॥" >

বলা বাহুল্য গণকের গণনা পুরাপুরিই ফলিয়াছিল এবং এই কাহিনী শুনিয়া ক্লোতিব-গণনার প্রতি লোকের বিখাদ আরও দৃঢ় হইয়াছিল। ঝাড-ফুঁক, মন্ত্রন্ধ, তুক্ক-তাকে লোকের থুব বিখাদ ছিল। ওঝা মন্ত্র পডিয়া ভূত ছাডাইত, ব্যারাম-পীড়া লারাইত।

গর্ভাধান হইতে আরম্ভ করিয়া জাতকের মৃত্যু পর্যন্ত যে দব লৌকিক্ আচার১। কবিকধণ-চত্তী, ২য় ভাগ ৩১৯ পূ:।

শহর্চান এখনও রক্ষণশীল সমাজে প্রচলিত আছে, মধ্যবুগের সাহিত্যে তাহার প্রায় সবশুলিরই উল্লেখ আছে। ধনপতি ও খুলনার বিবাহ, অন্তঃস্থা কালে খুলনার , অবস্থা ও আহ্বলিক সাধ্তক্ষণাদির অন্ত্র্চান, তাহার পুত্রের জন্ম ও পরবর্তী অন্ত্র্চান, পুত্রের ষষ্ঠা, আটকলাই, নামকরণ, ঘুম-পাড়ানী গান, শ্রীমস্তের বাল্যক্রীড়া, কর্ণবেধ, বিভারস্ত, উচ্চ শিক্ষা, ধনপতির পিতৃপ্রান্ধ প্রভৃতির বিস্তৃত বর্ণনা পড়িতে পড়িতে মনে হয় মধ্যবুগের বাঙালীর সংস্কার ও লৌকিক আচারের বিশেষ কোন পরিবর্তন হয় নাই।

সেকালে লোকের পশুপক্ষী পালিবার খুব সধ ছিল। রাজা গোবিন্দচন্দ্র যথন সন্ধ্যাস গ্রহণ করিয়া রাজপ্রাসাদ হইতে বাহির হইলেন তথন তাঁহার পোষা পাখী, গরু, হাতী ও কুকুর আর্তনাদ করিয়া উঠিল। "নও বৃড়ি কুত্তা কান্দে চরণেত পডিয়া"। অর্থাৎ তাঁহার ১৮০টি পোষা কুকুর ছিল। লোকে পোষা পাখীর পায়ে নুপুর লাগাইত ও অনেক ধরচ করিয়া পাখীর খাঁচা নির্মাণ করিত।

ধনী বিলাসীদের গৃহে বছ আসবাবের বর্ণনা পাওয়া যায়। স্বর্ণরোপ্যথচিত পালক, মশারি, শীতলপাটি, কমল, গালিচা, আয়না, স্বর্ণথচিত দোলা, রথ বা শকট, শামিয়ানা, নানাপ্রকার চামর ও পাথা, গঙ্গনন্ত নির্মিত পাশা, সোনার পিঁড়ি, প্রভৃতির উল্লেখ আছে।

বাংলা দেশে জিনিসপত্র থুব সন্তা হওয়ায় বছ বিদেশী এখানে বসবাস করিত।
সপ্তদেশ খ্রীষ্টাব্দে বার্নিয়ার লিখিয়াছেন যে এই কারণে "ওলন্দাজ কর্ত্ক বিতাড়িত
বছ পতুর্গীজ ও ট্রাস ফিরিক্ষী (halfcaste) এই দেশে আশ্রয় লয়। এ দেশে
অনেক গীর্জা আছে এবং এক হুগলী (Hogouli) সহরেই প্রায় আট নয় হাজার
খ্রীষ্টান বাস করে। ইহা ছাডা আরও পঁচিশ হাজার খ্রীষ্টান এ দেশে বাস করে।
এই দেশের ঐশর্য, জীবনযাত্রার আছেন্দা ও এদেশের মেয়েদের মধুর অভাবের ফলে
ইংরেজ, পতুর্গীজ ও ওলন্দাজদের মধ্যে একটি প্রবাদ-বাক্যের উৎপত্তি হইয়াছে
বে "বাংলা দেশে শতশত প্রবেশের ছার আছে কিন্তু বাহিরে ঘাইবার একটিও পথ
নাই।" এই সমৃদয় বিদেশীদের প্রভাবে বাংলা দেশে বে সকল নৃতন থাছা, পানীয়,
কৃষিজ্ঞাত দ্রয়্য, আসবাবপত্র ও নিত্যব্যবহার্য দ্রব্যের প্রচলন হইয়াছে তাহা পূর্বে
উল্লিখিত হইয়াছে।

রাল্ফ ফিচ কুচবিহারে ছাগল, মেব, কুকুর, বিড়াল, পাখী ও অ**ন্তান্ত জীব-**জন্তর অন্ত আবোগাশালা ( হাসপাডাল ) ছিল বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

## (ঝ) বাঙালীর নীতি ও চরিত্র

মধ্যমুগে বাঙালীর নীতি ও চরিত্র সম্বন্ধে বৈদেশিক অমণকারীরা.পরক্ষার-বিক্লম মত প্রকাশ করিয়াছেন। জোয়ানেস্ ভি লায়েট (Joannes De Laet) বলিরাছেন (১৬৩০ ঞ্রিঃ) যে 'ভাছারা খুব চতুর চালাক কিন্তু স্বভাব চরিত্র খুবই থারাপ; পুরুষেরা চুরি ভাকাতি করে, স্ত্রীলোক লজ্জাহীনা ও অসতী।' সপ্তদশ শতকে ওটেন (Gautier Schouten) বলেন যে লাম্পট্য ও তুর্নীতি ভারতের সর্বত্রই আছে তবে বাংলাদেশে অস্ত প্রদেশ হইতে বেশী। মানরিক (Sebastiao Manrique) লিথিয়াছেন (১৬২৮ ঞ্রিঃ) যে—বাঙালীরা ভীক্র ও উল্লমহীন, পরের পা চাটিতে অভ্যন্ত। তাহাদের মধ্যে একটি ছড়া প্রচলিত আছে 'মারে ঠাকুর না মারে কুকুর'—অর্থাং যে প্রহার করিতে পারে তাহাকে ঠাকুরের মত মান্ত করিব আর যে না মারে তাহাকে কুকুরের মত খ্বা করিব। এই ছড়াটির মধ্য দিয়াই তাহাদের স্বভাব ফুটিয়া উঠিয়াছে।

অপর দিকে চীনাদের বিবরণে (পঞ্চদশ শতকের প্রারম্ভে ) বাঙালীর সতভার ও দয়া-দাক্ষিণ্যের উচ্চ প্রশংসা আছে। তাহারা কোন চুক্তি করিলে তাহা জক্ষ করে না এমন কি দশ হাজার মূদার চুক্তি করিলেও তাহারা কাহাকেও ঠকার না এবং নিজের প্রামের তুঃস্থ লোকদিগকে নিজেরাই পোষণ করে, সাহায্যের জন্ম অন্য প্রামে বাইতে দের না।' তবে চীনাদের বাঙালী সমাজের সম্বন্ধে জ্ঞান থ্ব বেশী ছিল বলিয়া মনে হয় না; কারণ তাহারা লিথিয়াছে যে এদেশে হিন্দুদের মধ্যে স্বামী মরিলে জীলোক এবং স্ত্রী মরিলে স্বামী আর দ্বিতীয়নবার বিবাহ করে না। ইউরোপীয় বিদেশীদের কথা কতদ্র সত্য তাহা বলা বায় না। অসম্ভব নহে যে পঞ্চদশ শতকের তুলনায় সপ্তদশ শতকে বাঙালী চরিজ্বের অবনতি হইয়াছিল। কিন্তু তুর্নীতি ও ধূর্ততা বিষয়ে ইউরোপীয় লেথকেরা যে খ্ব অতিরঞ্জিত করেন নাই, উনবিংশ শতকের বাঙালী চরিজ্ব তাহা অনেকটা সমর্থন করে। মৃকুন্দরাম বর্ণিত ভাতুদত্তের চরিজ্ব বাঙালী সমাজের একটি শ্রেণীয় প্রতীক বিলয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে।

ধনী ও সম্ভ্রাম্ভ বাঙালীরা আহার, পরিচ্ছন, অলম্বার প্রভৃতি বিষয়ে খে বিলাসিতার চূড়াম্ভ করিতেন, নারীদেহ ভোগ, মছপান ও অস্তান্ত ব্যক্তিচাকে পুরই আসক্ত ছিলেন, এবং ইহা বে অস্বান্তাবিক বলিয়া গণ্য হইত না তাহাক্ত

<sup>&</sup>gt; | Visva-bharati Annals, I. p. 112, 113, 116.

ব্যথেষ্ট প্রমাণ আছে। গণিকাগৃহে গমন ও বগৃহে বাইজীর নৃত্যগীত ও অবাধ মন্তপান, ধনী লোকের একটি বৈশিষ্ট্য বলিয়াই গণ্য হইত।

আলীলতা ও নর-নারীর দৈহিক সজ্যোগ সহদ্ধে যে আদর্শ বর্তমানে প্রচলিত, মধাযুগের আদর্শ তাহা হইতে অক্সরণ ছিল বলিয়াই মনে হয়। ধর্মাহুঠানের সহিত যে দকল অলীল আচার ও আচরণ জড়িত ছিন, তান্ত্রিক ও সহজিয়া সম্প্রাদায় এবং ছর্গাপ্জার শবরোৎসব উপলক্ষে তাহা বণিত হইয়াছে। এগুলি সে যুগের শ্বতিশাল্পে ধর্মের অজ বলিয়া স্বীকৃতি, লাভ করিয়াছে। জয়দেবের গীতগোবিন্দ, চণ্ডীদাদের প্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন, বৈষ্ণব পদাবলী ও ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল প্রস্থে, অর্থাৎ মধ্যযুগের প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত, শৃঙ্গার রদের যে উৎকট বর্ণনা আছে, বর্তমান কালের আদর্শ অনুসারে তাহা স্থকটি ও নীতির দিক দিয়া সমাজের খ্ব অধংপতিত অবস্থাই স্থচিত কবে। স্থতরাং মধ্যবিত্ত ও নিমশ্রেণীর মধ্যেও যে নীতির আদর্শ খ্ব উচ্চ ছিল তাহা বলা যায় না। অবশ্য বর্তমান যুগের আদর্শের মাপকাঠিতে বিচার করিয়াই এই ভাল মন্দ স্থির করা ছইয়াছে। ইহার মধ্যে কোন্ যুগের আদর্শ ভাল, তাহার বিচাব বর্তমান ক্ষেত্রে অপ্রাসন্ধিক।

ইউরোপীয় লেখকেরা যে বাঙালীর ভীক্ষতার উল্লেখ করিয়াছেন উনবিংশ শতকের পটভূমিতে দেখিলে তাহা অম্বীকার করিবার কোন সঙ্গত কারণ নাই। মধার্গের ইতিহাসে বাঙালী সৈত্য যুদ্ধ করিয়াছে এবং সাহদ ও বীরত্বের পরিচয় দিয়াছে, ইহার বহু বিবরণ পাওয়া যায়। কিন্তু সমসাময়িক সাহিত্য হইতে এ শিদ্ধান্ত করা অসঙ্গত হইবে না যে সাধারণত হাড়ী, ডোম, বাগদী প্রভৃতি নিয়প্রোই পাইকের দলে ভতি হইয়া যুদ্ধ করিত। উচ্চতর শ্রেণীর হিন্দুরাই পাইকের দলে ভতি হইয়া যুদ্ধ করিত। উচ্চতর শ্রেণীর হিন্দুরাই পাইকের দলে ভতি হইয়া যুদ্ধ করিত। উচ্চতর শ্রেণীর হিন্দুরাণ যে কিন্ধপ সাহদী ও সমরকুশন ছিল মাধবাচাথের চণ্ডীকাবা হইতে যে অংশ উদ্ধৃত করা হইয়াছে তাহাতেই তাহার বর্ণনা পাওয়া যাইবে। অন্তাদশ শতান্ধীতে বাঙালীদের যে সাহস ও সামরিক শক্তির যথেষ্ট অভাব ছিল তাহা মধায়ুর্গের—অন্তত ইহার শেষভাগের—অবস্থা স্কৃতিত করে।

মানরিক বাঙালীর ভীক্ষতা ও উত্তমহীনতার প্রসক্ষে বলিয়াছেন যে ইহারা দাসত্ব ও বন্দিলীবনে অভ্যন্ত। মধ্যবুগের বাঙালী হিন্দুরা যে স্বলতানী ও মুঘল আমলে ভাষীনতা লাভের বিশেষ কোন চেষ্টা করে নাই ইহাই ভাহার প্রক্লান্ত প্রমাণ। এই

<sup>&</sup>gt;। ७२४ गृ: अहे**या** ।

ত্বই শাসনের মধ্যবর্তী অরাজক অবস্থার সময়ে বাঙালী হিন্দু জমিধারেরা ত্বীয় প্রতিপত্তির জন্ত লড়াই করিয়াছিলেন—কিন্ত তাহা বেশী দিন স্থামী হয় নাই। এ বিষয়ে পাঠান জাতীয় ম্সলমানেরা অনেক বেশী উত্তম ও সাহস দেখাইয়াছিল। হিন্দুর মধ্যে রাজা সীতাবাম রায় একমাত্র ব্যতিক্রম। হপ্রতিষ্ঠিত ম্ঘল রাজশক্তির বিরুদ্ধে তিনি স্বাধীনতাব জন্ত সংগ্রাম করিয়াছিলেন। সমসাময়িক সাহিত্য ইহাই প্রমাণিত করে যে বাঙালী আত্মশক্তিতে বিশ্বাস করিত না। দৈব অন্ত্রহের উপর নির্ভর করিতেই অভান্ত চিল।

কাজী যথন কীর্তন বন্ধ কবিবাব আদেশ দিলেন তথন সাধাবণ বাঙালীর ভীরুতা ও ত্র্বলতা যেরপ প্রকট হইয়াছিল চৈতক্ত-ভাগবতে তাহাব বর্ণনা আছে। স্বয়ং চৈতক্তদেবেব আদর্শ এবং প্রচেষ্টাও যে কোন স্বায়ী ফল প্রদাব করে নাই তাহা পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। ' ষোডশ শতাব্দীর বাঙালীব এই মনোবৃত্তি উনবিংশ শতকেব বাঙালীবাও উত্তবাধিকাব স্ত্রে পাইয়াছিল।

টমাদ্ বাউবী (১৬৬৯-৭৯) বাঙালী ব্রাক্ষণের মানদিক উৎকর্ষের বিশেষ প্রশংদা করিয়াছেন। যাহারা নব্যক্তায়ের জন্ত দমগ্র ভারতবর্ষে প্রদিদ্ধি লাভ করিয়াছেন, এ প্রশংদা স্থায়ত তাঁহাদের প্রাণ্য। এই প্রদক্ষে ইহাও উল্লেখযোগ্য যে অক্যান্ত জনেক বিষয়ে হীন হইলেও বাঙালী চবিত্রের একটি বৈশিষ্ট্য ছিল জ্ঞানার্জনের ম্পাহা, এবং হিন্দু-মুদ্দনমান উভয় সম্প্রদায়েই বিস্থাশিক্ষার উৎকৃষ্ট ব্যবস্থা ছিল।

কিন্তু বাঙালীব জ্ঞানের আদর্শ ছিল অতিশয় সীমাবদ। বিদেশীর নিকট হইতে নৃতন নৃতন জ্ঞানলাভের স্পৃহা তাহাদেব মোটেই ছিল না, এবং ভাবতেব বাহিবে যে বিশাল জগং আছে তাহাব সহয়ে তাহাবা কিছুই জ্ঞানিত না। পঞ্চনশ শতকে একাধিক রাজদৃত বাংলা হইতে চীনে গিয়াছিল এবং চীন হইতে বাংলাম্ব আসিয়াছিল। কিন্তু চীন দেশের তুলনায় বৈজ্ঞানিক বন্তপাতির সহয়ে বাঙালীর জ্ঞান খুব অম্বই ছিল। চীনদেশের তিনটি আবিদ্ধার—মৃত্রলয়ম, আয়েষাত্র ও চুম্বকদিগ্দেশন বন্ধ—সভ্য জগতে যথাক্রমে শিক্ষা ও চিন্তার রাজ্যে, যুদ্ধে ও সমৃদ্রযাত্রায় যুগান্তর আনমান কবিয়াছিল; কিন্তু বাঙালীবা ইহার কোন সংবাদ রাখিত না। সপ্তাদশ ও অষ্টাদশ শতকে পাশ্চাত্য জগতে নৃতন নৃতন চিন্তাধারার বিকাশ ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের অদ্ভুত উন্নতিসাধন হইয়াছিল কিন্তু বাংলাদেশে তথা ভারতে ইহার কোন প্রচার হয় নাই। বে সময়ে ইউরোপে নিউটন, লাইব্নিজ, বেকন প্রভৃতি-

বাহুবের প্রজ্ঞাশন্তি ও জ্ঞানের পরিধি বিস্তার করিতেছিলেন সেই সময় বাঙালীর মনীযা নব্যক্তায়ের স্ক্রাতিস্ক্র বিচারে, বাঙালীর প্রজ্ঞা কোন্ তিথিতে কোন্ দিকে যাত্রা শুভ বা অশুভ এবং কোন্ ভোজ্য দ্রব্য বিধেয় বা নিবিদ্ধ তাহার নির্ণয়ে, এবং বাঙালীর ধর্মচিস্তা ও স্থায়বৃত্তি স্বকীয়া অপেক্ষা পরকীয়া প্রেমের আপেক্ষিক উৎকর্ম প্রতিষ্ঠার ক্ষম্ম ছয়মাস ব্যাপী তর্কযুদ্ধে নিয়োজিত ছিল।

# ৬। হিন্দু ও মুসলমান সমাজের সম্বন্ধ

মধ্যযুগে বাংলার হিন্দু ও ম্সলমান যে রাজনীতি, ধর্ম, ও সমাজের গুরুতর বৈষম্যের জন্ত ছইটি পৃথক সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়া নিজেদের স্বাভন্তর বজায় রাখিয়'-ছিল তাহা এই অধ্যায়েব প্রথমেই বলা হইয়াছে। তথাপি ছয় শত বৎসর যাবৎ এই ছই সম্প্রদায় একত্র বা পাশাপাশি বাস করিয়াছে। স্বতরাং এ ছইয়ের মধ্যে কি প্রকার সম্বন্ধ গড়িয়া উঠিয়াছিল তাহা জানিবার জন্ত স্বতই ঔৎস্ক্র হয়। বিশেষত, যদিও এ বিষয়ে নিবপেক্ষ বিচারসহ তথ্য খুব কমই আমরা জানি, তথাপি কল্পনার ছারা এই অভাব পূর্ব করিয়া অনেকেই ইহাদের মধ্যে একটি বিশেষ সৌহার্দ্য, মৈত্রী ও ভ্রাতৃত্বভাবের চিত্র আঁকিয়াছেন। ইতিহাসে এই সকল অবান্তব ভাব-প্রবণতার স্থান নাই। স্বতরাং এই ছই সম্প্রণায়ের পরস্পরের প্রতি আচরণের যে কল্পেকটি গুকুতর ও প্রয়োজনীয় তথ্য সম্বন্ধ নিশ্চিত হওয়া যায় তাহার উল্লেখ করিতেছি।

ইসলামে ধর্ম ও রাষ্ট্রের নায়ক একই এবং উভয়ই শাল্পের বিধান ছারা নিয়ন্ত্রিত। এই শাল্পমতে মৃদলমান রাজ্যে কাফের হিন্দুদের কোন স্থান নাই; ইহারা জিন্দি অর্থাৎ আশ্রিতের ক্যায় জীবনযাপন করিবে এবং নাগরিকের প্রধান প্রধান অধিকার হইতে বঞ্চিত থাকিবে। কুড়ি পঁচিশ দফায় ইহাদের দান্ত্রিদ্ধ ও কর্তব্য নির্দিষ্ট হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে মাত্র-তিন্টির উল্লেখ করিলেই যথেষ্ট হইবে।

- ১। হিন্দুলিগকে নিজের জন্মভ্মিতে বাদ করিতে হইলে বিনীতভাবে সাথা
  পিছু একটি কর দিতে হইবে—ইহার নাম জিজিয়া।
- ২। হিন্দুরা দেবদেবীর মৃতির জন্ত কোন মন্দির নির্মাণ করিতে পারিবে না। কার্যত ইহার ব্যাপক অর্থ দাড়াইয়াছিল যে, যে সকল মন্দির আছে তাহা ভানিয়া কোশও পুণ্যের কান্ধ।

৩। বদি কোন অমৃনলমান ইনগামের প্রতি অন্তরক্ত হয় তাহাকে কেহ বাধা দিতে পারিবে না, কিন্ত বদি কেহ কোন মৃনলমানকে অন্ত ধর্মে দীক্ষিত করে তাহা হইলে যে কোন মৃনলমান ঐ ছই জনকেই স্বহন্তে বধ করিতে পারিবে।

ইসলামই একমাত্র সত্য ধর্ম—এইরূপ বিশ্বাস হইতেই এই সমুদন্ন বিধির প্রবর্তন হইরাছে। মধ্যযুগ পৃথিবীতে ধর্মান্ধতার যুগ। হিন্দু সমান্ধের অনেক কদাচার, নিষ্ঠ্রত, অবিচার ও অত্যাচার এই ধর্মান্ধতারই ফল। স্বতরাং আর্শ্চর্য বোধ করার কিছুই নাই।

উক্ত মৌলিক তিনটি নীতিই যে ভারতের অন্ত স্থানের ন্তার বাংলাদেশের ম্পলমানেরা অহুসরণ করিত তাহাতে সন্দেহের কোন অবকাশ নাই। তুই একটি দৃষ্টাস্ত দিতেছি।

বর্তমান যুগে এক সম্প্রদায়েব হিন্দু প্রচার করিয়াছেন যে ইংবেজ শাসনের পূর্বে ভারত কথনও পরাধীন হয় নাই, কারণ মৃদ্দমানেরা এদেশেই বদবাদ করিত। এ যুক্তিব অফুদরণ করিলে বলিতে হয় যে অট্রেলিয়ার মাওরি জাতি এবং আমেরিকাব 'রেড ইণ্ডিয়ান' অর্থাৎ আদিম অধিবাদীরা ধ্বংস হইয়াছে বটে কিন্তু কথনও পরাধীন হয় নাই, কারণ ইংরেজ শাসকেরা তাহাদের দেশেই বাদ করিত। এ দহত্তে ইহাও বলা আবশুক যে স্থনীর্ঘ ছয় শত বৎদরেব মধ্যে মাত্র একজন হিন্দু রাজা—গণেশ—গোড়ের দিংহাদনে আবোহণ করেন। কিন্তু বাংলার মৃদ্দমানেরা জৌনপুরেব মৃদ্দমান হুলতানকে এই কাফেরকে দিংহাদনচ্যুত করার জন্তু দনির্বন্ধ অহুরোধ করেন। তাহার ফলে গণেশ দিংহাদনচ্যুত হন এবং তাঁহার পুত্র ইদলাম ধর্ম অবলম্বন কবিয়া রাজিসিংহাদন অধিকারে রাখিতে দমর্থ হন।

কিন্ধ হিন্দু রাজা হওয়া তো দ্রের কথা ইহার সন্তাবনামাত্রও মৃদলমান স্থলতানকে বিচলিত করিত। গোডে ব্রাহ্মণ রাজা হইবে নবদীপে এইরূপ একটি ভবিশ্বদাণীর প্রচার হওয়ায় স্থলতানের আজ্ঞায় নবদীপে যে কি ভীষণ অভ্যাচার হইয়াছিল তাহা প্রায়-সমসাময়িক গ্রন্থ জয়ানন্দের চৈতন্ত্রমন্থলে বর্ণিত আছে।

রাজনীতি ক্ষেত্রে হিন্দুর প্রতি সদ্বাবহারের প্রমাণস্বরূপ হিন্দুদের উচ্চ রাজপদে নিয়োগের কথা অনেকেই উল্লেখ করিয়াছেন। প্রথম ছইশত বংসর স্থলতানী রাজত্বের ইতিহাসে এইরূপ নিয়োগের কোন উল্লেখ নাই। পরবর্তীকালে দেখা যায় বে, রাজন্ববারে বিরোধী মৃসলমানদিগকে ধুসাইয়া রাখিবার জম্ম হিন্দুন দিগকে উচ্চপদে নিয়োগ করা হইত। বে কারণেই হউক গিয়াস্ক্রীন আজম

শাহই (১৩৯০-১৪১০) প্রথমে হিন্দুদের উচ্চণদে নিয়োগ করেন। কিন্ত ইহাতে মৃসলমান সমাজ বিচলিত হইল। স্ফী দরবেশ হজরৎ মৌলানা মৃজফ্ ফর্র শাম্স্ বলখি স্থলতানকে চিঠি লিখিলেন যে এইরূপ নিয়োগ ধর্মশাজের বিধিকিছা। কাফেরদিগকে ছোটখাট কাজ দেওয়া যাইতে পারে, কিন্তু যে কাজে ম্সলমানদের উপর কর্তৃত্বের অধিকার জয়ে তাহা কদাচ হিন্দুকে দেওয়া উচিত নহে; কারণ, ইহার বিরুদ্ধে কোরান, হদিস ও অক্তাক্ত শাস্ত্রান্তের স্পষ্ট নির্দেশ আছে। স্থলতানদের উপর স্ফীদের খ্ব প্রভাব ছিল। স্থতরাং চিঠিতে ফল হইল। ইহার অব্যবহিত পবে যে চীনা রাজদ্তেরা বাংলায় আসিল, তাহারা লিখিয়াছে যে "স্থলতান ও ছোট বড অমাত্যেরা সকলেই মৃসলমান।"

এই প্রদক্ষে বলা যাইতে পারে যে যিনি রাজা গণেশের বিরুদ্ধে জৌনপুরের স্কাতানকে বাংলায় অভিধান করার জন্ত আমন্ত্রণ করেন তিনিও স্থানী দরবেশদের নেতা ছিলেন। গাহারা স্কাদিগকে হিন্দু-মুদলমানদের মধ্যে প্রীতি-সম্বন্ধের সেতৃ নির্মাণকারী বলিয়া মনে করেন তাঁহাদের এই তুইটি ঘটনা স্মরণ রাখা আবশ্যক। অষ্টাদশ শতকে কি কাবণে মুশিদকুলি থান ও আলিবদী হিন্দুদিগকে উচ্চ রাজপদে নিযুক্ত করিয়াছিলেন অন্তত্ত তাহা আলোচিত হইয়াছে। ত্রয়োদশ হইতে অষ্টাদশ শতান্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত প্রায় ছয় শত বংসরে কত জন হিন্দু উচ্চ রাজকার্যে নিযুক্ত, হইয়াছিলেন এবং কয়জন স্কলতান এবপ উদারতা দেখাইয়াছিলেন তাহা হিসাব করিয়া দেখিলে এ বিষয়ে তর্কের মামাংসা হইবে।

ইহাও শারণ রাখিতে হইবে যে হিন্দুদিগকে উচ্চ রাজপদে নিয়োগ, হিন্দু পণ্ডিত ও কবিদের প্রতি সমান প্রদর্শন প্রভৃতি কার্য সকল সময়েই হিন্দুর প্রতি প্রীতি বা সন্ধনন্তাব পরিচায়ক নহে। কারণ যে শ্বরসংখ্যক ম্দলমান স্থলতান এই সম্দয় কার্যেব জন্ম প্রশংসা অর্জন করিয়াছেন—জলাল্দীন, বারবক শাহ, হোসেন শাহ প্রভৃতি—তাঁহারাও মন্দির ধ্বংস ও অন্যান্ত প্রকারে হিন্দুদের উপর মৃথেষ্ট অত্যাচার করিয়াছেন। মৃশিদক্লি থান এবং আলিবদীও ইহার দৃষ্টাম্বন্থন।

মধ্যমুগে হিন্দুদের ছিল ধর্মগত প্রাণ, এবং সমাজও ধর্মের অঙ্গরপেই বিবেচিত হইত। স্বতরাং এই ছুইয়ের উপর অত্যাচারই হিন্দুদের মর্মান্তিক ক্লেণ ও বিদ্ধেরের কারণ হইবে ইহা খ্বই স্বাভাবিক। হিন্দুদের ধর্মের প্রধান অঙ্গ ছিল দেব-দেবীর মুতি গড়িয়া মন্দিরে পূজা করা। কিন্তু বাংলার স্থলতানী আমলে প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত কাজিয়া তাহার উপকরণ দারা মসজিদ তৈরী করা জ্ঞি

শাভাবিক ব্যাপার ছিল। এরোদশ শতকে জাফর থা গাজী হইতে আরম্ভ করিয়া অষ্টাদশ শতকে মূর্শিদ কুলী থাঁ হিন্দু মন্দির ভাজিয়া মনজিদ তৈরী করিয়াছিলেন। ওইরূপে বাংলার প্রাচীন মন্দির প্রায় বিলুপ্ত হইয়াছে এবং শত শত দেবদেবীর মূর্তি ধ্বংস হইয়াছে। বহু মনজিদের সংস্কারকালে এগুলির ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহার ফলে নৃতন মন্দির নির্মাণও প্রায় বন্ধ হইয়াছিল। উদারমতি আকবর বাদশাহের বাংলা অধিকাবেব পূর্বে প্রায় চারিশত বংসর ব্যাপী স্থলতানী আমলে বাংলায় যে কয়টি হিন্দু মন্দির নির্মিত হইয়াছিল বলিয়া নিন্দিত জানা যায় তাহার সংখ্যা হাতের আঙ্গুলে গোণা যায়। আকবরের পরবর্তী মুগে আবার প্রাচীন ধ্বংসলীলা আরম্ভ হয় এবং ঔরংজেবের সময় ইহা চরমে ওঠে।

কিন্তু কেবল মন্দিব ধ্বংস নহে, হিন্দুব ধর্মাত্মচানেও মুসলমানেরা বাধা দিত।
নবদীপে কাজীর আন্দেশে কীর্তন করা বন্ধ হইয়াছিল। পথে যাইতে ঘাইতে কাজী
ভনিলেন যে গৃহমধ্যে বাভ-সহযোগে কীর্তন হইতেছে—ইহাতে কুপিত হইয়া

"ধাহারে পাইল কাজি মারিল তাহারে। ভাজিল মুদক, অনাচাব কৈল দারে॥ কাজি বলে হিন্দুয়ানি হইল নদীয়া। করিব ইহার শান্তি নাগালি পাইয়া॥" ২

চৈতন্তদেব কি করিয়া কাজীকে নিবৃত্ত করিয়াছিলেন তাহা পূর্বে বর্ণিত হইয়াছে। প বিজয় গুণ্ডের মনসামঙ্গলে ও (পঞ্চদশ শতাব্দী) হিন্দূব প্রতি মৃশলমান কর্মচারীর অকথ্য অত্যাচারের বর্ণনা আছে।

শ্বাহার মাথায় দেখে তুলদীর পাত।
হাতে গলে বান্ধি নেয় কাজির দাকাং॥
বৃক্ষতলে থ্ইয়া মারে বক্স কিল।
পাথরের প্রমাণ বেন ঝড়ে পড়ে শিল॥

<sup>&</sup>gt;1 Dr. A. H. Dani, Muslim Architecture in Bengal pp. 39-44, 275. Pl. III.

২। হৈতজ্ঞাগৰত মধাৰও, ২৩শ অধ্যায়।

थ। २१८-८ शृष्टी।

s | cs-co 981 |

ব্রাহ্মণ পাইলে লাগ পরম কৌতৃকে। কার পৈতা ছিঁ ডি ফেলে পুতু দেয় মুখে।"

বাথান বালকেরা ঘট পাতিয়া মনসা পূজা করিতেছিল, তাহাদের প্রতি অকথা নিষ্ঠ্ব অত্যাচাব হইল। ঘট ভাঙ্গিয়া ফেলিল, যে কুস্তকার ঘট গড়াইয়াছিল, তাহাকেও গ্রেপ্তার করা হইল। এই প্রসঙ্গে কাজীব উক্তি প্রণিধানযোগ্য:—

> "হারামজাত হিন্দুর এত বড প্রাণ। আমাব গ্রামেতে বেটা করে হিন্দুয়ান। গোটে গোটে ধবিব গিয়া ষতেক ছেমবা। এডা রুটি খাওয়াইয়া কবিব জাতি মারা।"

এইভাবে "জ ভি মারা"ই বাংলায় মুসলমান বৃদ্ধিব অল্পতম কারণ।
ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামজ্ল' অষ্টাদশ শতাব্দীব মধ্যভাগে রচিত হয়। ইহাব
মূধবন্ধে আছে, 'চরাআা' নবাব আলিবর্দী থান উডিক্সায় হিন্দুধর্মের প্রতি 'দৌরাআ্য'
ক্বায় নন্দী ক্রুদ্ধ হইয়া

"মারিতে লইলা হাতে প্রলয়ের শূল। কবিব যবন সব সমূল নির্মা্ল॥"

তথন শিব তাহাকে নিষেধ কবিয়া বলিলেন—ষে সাতারায় বর্গীর ( মহারাষ্ট্র ) বাজাই নবাবকে দমন কবিবেন। প্রস্তুত্ত কবি দেবী অরদার মূখ দিয়া বলাইয়াছেন, মুসলমানেবা

"যতেক বেদেব মত, দকলি কবিল হত, নাহি মানে আগম পুরাণ।
মিছা মাল। ছিলি মিলি, মিছা জপে ইলি মিলি, মিছা পড়ে কলমা কোরাণ॥
যত দেবতার মঠ, ভাঙ্গি ফেলে করি হঠ, নানা মতে করে অনাচার।
বামণ পণ্ডিত পায় পুথ্ দেয তাব গায়, পৈতা হেঁডে ফোঁটা মোছে আর॥" ২

এই কাব্যের মধ্যেই আছে যে দেনাপতি মানসিংহ যথন প্রতাপাদিত্যের বি দক্ষে মুদ্ধ কবেন তথন ভবানন্দ মন্ত্র্মদাব রদদ দিয়া মোগল দৈল্পের প্রাণ বক্ষা কবিয়াছিলেন এবং ইহার পুবস্কারম্বন্ধণ ভিনি প্রতাপাদিত্যের রাজ্য ভবানন্দকে দিবাব জন্তু সম্রাট জাহাজীরকে অন্ত্রোধ করেন। ইহাতে কুপিত হইয়া জাহাজীর হিশ্বধর্মের অশেষ নিম্মা করিলেন এবং বলিলেন:—

<sup>)।</sup> अवन कान- > पृष्ठी।

२ विकीष धान ->>+ गृष्ठी।

"দেহ জ্ঞালি যায় মোর বামন দেখিয়া। বামনেরে বাজা দিতে বল কি বৃঝিয়া॥"

মুগলমান ধর্মেব সহিত হিন্দুধর্মের বিস্তৃত আলোচনা করিয়া তিনি সংখদে নি:খাস ছাডিয়া বলিলেন:

"হায় হায় আথেরে কি হইবে হিন্দুর" এবং মনেব গুপু বাসনা ব্যক্ত করিয়া বলিলেন:

> "আমার বাসনা হয় যত হিন্দু পাই। হুন্নত দেওয়াই আর কলমা পড়াই॥"

এই কথোপকথন যে সম্পূর্ণ কাল্পনিক তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। কিছ ম্দলমান রাজত্ব অবসানের পাঁচ বংসব পূর্বেও হিন্দুর প্রতি ম্দলমানের মনোভাব সম্বন্ধে বাঙালী হিন্দুর কি ধারণা ছিল অল্পানন্দলের উল্ভি হইতে তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। বথতিয়ার থিলজী হইতে আলিবর্দী থানের রাজত্ব পর্যস্ত যে হিন্দু-ম্দলমানের সম্বন্ধ বা মনোবৃত্তির মৌলিক বিশেষ কোন পরিবর্তন হয় নাই, অল্পানজ্বল তাহাব সাক্ষ্য দেয়।

ধর্মের দিক দিয়া বেমন মন্দিরে দেবদেবীর মৃতিপূজা, সমাজের দিক দিয়া তেমনি জীলোকের শুচিতা ও সতীত্ব রক্ষা হিন্দ্রা জীবনযাত্রায় প্রধান স্থান দিত । এদিক দিয়াও ম্দলমানেরা হিন্দুদের প্রাণে মর্মান্তিক আঘাত দিয়াছে। ৺দীনেশচন্দ্র সেন হিন্দু-ম্দলমানের প্রীতিব দম্বন্ধ উচ্ছুদিত ভাষায় বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু তিনিও লিথিয়াছেন, "ম্দলমান বাজা এবং শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণ 'দির্কী' ( গুপ্তচর ) লাগাইয়া ক্রমাণত ক্ষমরী হিন্দু ললনাগণকে অশহরণ করিয়াছেন। যোড়শ শতাব্বীতে বয়মনিসিংহের জন্মলবাড়ীব দেওয়ানগণ এবং প্রীহট্টের বানিয়াচন্দের দেওয়ানেরা এইরূপ যে কত হিন্দু রমণীকে বলপূর্বক বিবাহ করিয়াছেন তাহার অবধি নাই। পারীগীতিকাগুলিতে সেই দকল করুণ কাহিনী বিবৃত্ত আছে।" পঞ্চদশ শতাব্বীর বাংলা কাব্যেও এই প্রকার বলপূর্বক হিন্দু নারীর সতীত্ব নাশের উল্লেখ আছে।

ে সেন মহাশরের মতে এই প্রকার অপহরণের ফলে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে রক্তের সম্বন্ধ হইরা তাহাদের মধ্যে "বেরূপ মেশামেশি হইরাছিল, বোধ হয় ভারতের আর কোনও দেশে তাদৃশ ঘনিষ্ঠতা হয় নাই।" বিংশ শতাব্দীতে ৮সেন

<sup>&</sup>gt;। विकीय काश->४४ शृंको।

<sup>.</sup> २। वृहद वज-००७ शृङ्घी।

মহাশয় এই "মেশামিশি" যে চোখে দেখিয়াছেন মধ্যবুগের হিন্দুরা ঠিক সে ভাবে দেখে নাই। ইহা তাহাদের মর্মান্তিক তৃঃখের কারণ হইয়াছিল এবং ৮সেন মহাশয় এই সমৃদয় কাহিনীকে 'করুণ' আখ্যা দিয়া তাহা প্রকারান্তরে স্বীকার করিয়াছেন।

মধ্যযুগে রাজনীতিক অধিকার, ধর্মাতুষ্ঠান ও সামাজিক পবিত্রতা রক্ষা বিষয়ে আঘাতের পর আঘাত পাইয়া হিন্দুর যে অবস্থা হওয়া স্বাভাবিক তাহা মুদল-মানদের সহিত প্রীতির সম্বন্ধ স্থাপনের অফুকুল নহে। এ বিষয়ে হিন্দু সাহিত্য হইতে যে ইন্সিত পাওয়া যায় তাহাও এই অন্ধ্যানের পোষকতা করে। স্থলতান হোসেন শাহ হিন্দুদিগের প্রতি উদারতার জন্ম বর্তমান কালে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়া-ছেন। কিন্তু তাঁহার কালেই নবদীপে উল্লিখিত কান্দীর অভ্যাচার ঘটিয়াছিল এবং বিজয় শুপ্তও তাঁহার সমসাময়িক। 'চৈতে স্তুচরিতামূত' গ্রন্থ হইতে জানা যায় ষে তাঁহার বাল্যকালের প্রভু এক ব্রাহ্মণ তাঁহাকে কার্যে অবহেলার জন্ম বেত্রাঘাত করিয়াছিলেন এইজন্ম স্থলতান হইয়া তিনি মুদলমান-স্পৃষ্ট জল থাওয়াইয়া তাঁহার জাতি নষ্ট করিয়াছিলেন। তিনি চৈতন্তদেবের জনপ্রিয়তা দেখিয়া কর্মচারীদিগকে বলিয়াছিলেন যেন তাঁহার প্রতি কোন অত্যাচার না হয়। কিন্তু তাঁহার হিন্দু কর্মচারীরা তাঁহার হিন্দু-বিষেষ সম্বন্ধে জানিতেন স্থতরাং তাঁহার কথায় আখাস না পাইয়া গোপনে চৈতন্তকে সংবাদ পাঠাইলেন যেন তিনি অবিলম্বে হোসেন শাহের রাজ্বধানী হইতে দূরে প্রস্থান করেন।' হোসেন শাহের মন্ত্রী সনাতন উড়িয়ার বিক্লমে অভিযানের সময় প্রভূর আদেশ সত্তেও তাঁহার সঙ্গে যান নাই, কারণ ভিনি দেবমূর্ভি ধ্বংস করিবেন। এই অপরাধে হোসেন শাহ তাঁহাকে কারাক্রন্ধ করিয়াছিলেন। এই মন্ত্রীই তাঁহার প্রাতা রূপকে সঙ্গে লইয়া গোপনে চৈতন্তের সঙ্গে দেখা করিয়া তাঁহাকে রাজধানীর নিকট হইতে দূরে যাইতে বলিয়াছিলেন। এই সাক্ষাতের সময় তুই প্রাতা তুঃখ করিয়া বলিয়াছিলেন যে 'গো-ব্রাহ্মণদ্রোহী মেচ্ছের অধীনে কার্য করিয়া' তাঁহারা নিজেদের ''অধম পতিত পাপী'' বলিয়া মনে করেন। 'উদার-হৃদয়' হোদেন শাহের প্রতি সমদাময়িক হিন্দুর মনোভাব যে বিংশ শতান্দীর হিন্দুদের মনোভাবের সম্পূর্ণ বিপরীত ছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। তবে এই স্থলতানের বা তাঁহার অমুচরদের প্রদাদপুষ্ট কবিগণ তাঁহাকে যথেষ্ট প্রশংসা করিয়াছেন। যশোরাজ থান নামক কবি তাঁহাকে 'জগত ভূষণ' এবং

১। চৈতক্ষভাগৰত, অস্তঃৰও, ৪ৰ্থ অধ্যায়।

२। टेड्डडिविकामुक, मदानीना, २म शक्तिव्हरू।

কবীক্স পরমেশর তাঁহাকে 'কলিবুগের রুষ্ণ' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ইহা হোসেন শাহের স্বরূপ বর্ণনা মনে না করিয়া মধ্যযুগের বাঙালী কবির দীর্ঘ-দাসফলনিত নৈতিক অধ্যপতনের পরিচায়ক বলিয়া গ্রহণ করাই অধিকতর সন্থত। কারণ মধ্যযুগের শেষে যথন ইংরেজ গভর্নর জেনারেল ওয়ারেন হেষ্টিংস বিলাতের পার্লামেনেট ভারতবাদীর প্রতি অত্যাচারের জন্ম অভিযুক্ত হইয়াছিলেন তথন কাশীবাদী বাঙালী পশুডেরা তাঁহাকে এক প্রশন্তিপত্র দিয়াছিলেন। তাহাতে লেখা ছিল যে অর্থের প্রতি হেষ্টিংসের কোন লোভ ছিল না এবং তিনি কথনও কাহারও কোন অনিষ্ট করেন নাই। অথচ এই হেষ্টিংসই উক্ত পণ্ডিতদের জীবদ্দশায় অর্থের লোভে কাশীর রাজা চৈৎসিংহের ও অযোধাার বেগমদের সর্বনাশ করিয়াছিলেন এবং অনেকের মতে মহারাজা নন্দকুমারের ফাসির জন্ম প্রধানত তিনিই দায়ী। ফ্তরাং মধ্যমুগে কবির মুগে রাজার স্থতির প্রক্রত মূল্য কতটুকু তাহা সহজেই অ্যুস্মেয়।

মুদলমানদের ধর্মের গোঁড়ামি যেমন হিন্দুদিগকে তাহাদের প্রতি বিমুখ করিয়াছিল, হিন্দুদের দামাজিক গোড়ামিও মুদলমানগণকে তাহাদের প্রতি সেইরূপ বিমূথ করিয়াচিল। হিন্দুরা মুসলমানদিগকে অস্পুশু মেচ্ছ যবন বলিয়া ঘুণা করিত, তাহাদের সহিত কোন প্রকার সামাজিক বন্ধন রাখিত না। গুহের অভ্যম্ভরে তাহাদের প্রবেশ করিতে দিত না, তাহাদের স্পৃষ্ট কোন জিনিষ ব্যবহার করিত না। তৃফার্ত মুদলমান পথিক জল চাহিলে বাদন অপবিত্র হইবে বলিয়া তাহা দেয় নাই, ইব্ন বতুতা এক্রপ ঘটনার উল্লেখ করিয়াছেন। ইহার সপক্ষে শাল্পের দোহাই দিয়া হিন্দুরা যেমন নিজেদের আচরণ সমর্থন করিত, মুসলমানরাও তেমনি শান্তের দোহাই দিয়া মন্দির ও দেবমৃতি ধ্বংসের সমর্থন করিত। বস্তুত উভয় পক্ষের আচরণের মূল কারণ একই—যুক্তি ও বিচার নিরপেক্ষ ধর্মান্ধতা। কিন্তু স্থাষ্য হউক বা অন্থাষ্য হউক পরস্পরের প্রতি এরপ আচরণ যে উভয়ের মধ্যে প্রীতির সম্বন্ধ স্থাপনের চুন্তর বাধা স্ঠাই করিয়াছিল ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। অনেক দিন যাবৎ অভ্যন্ত হইলে অত্যাচারও গা-সহা হইয়া যায়, ধেমন সতীদাহ বা অক্সাক্ত নিষ্ঠুর প্রথাও হিন্দুর মনে এক সময়ে কোন বিকার স্থানিতে পারিত না। হিন্দু-মৃদলমানও তেমনি এই দব দছেও পাশাপাশি বাদ করিয়াছে কিন্ত ছুই সম্প্রদায়ের মধ্যে ভ্রাতৃভাব তো দূরের কথা স্থায়ী প্রীতির বন্ধনও প্রকৃতরূপে স্থাপিত হয় নাই।

আনেকে ছোটখাট বিষয়ের উল্লেখ করিয়া এই সভাকে অস্বীকার করেন।
পূর্বোলিখিত 'কাজী দলন' প্রসঙ্গে চৈতক্সচরিভামৃতে আছে যে যথন চৈতক্সের
বহুসংখ্যক অমূচর তাহার গৃহ ধ্বংস করিল তখন কাজী চৈতক্সের সঙ্গে আপোষ
করিবার জন্ম বলিলেন:—

"গ্রাম দম্বন্ধে চক্রবর্তী হয় মোব চাচা। দেহ দম্বন্ধ হৈতে হয় গ্রাম দম্বন্ধ সাচা। নীলাম্বর চক্রবর্তী হয় তোমার নানা। দে দম্বন্ধে হও তুমি আমার ভাগিনা॥"

ইহার উপর নির্ভর করিয়া অনেকে মধার্গে হিন্দু-মুদলমানের মধ্যে একটি অন্তেখ্য উদার শামাজিক প্রীতির দম্বন্ধ কর্মনা করিয়াছেন। ক্রিয় এই কার্জীই বধন শুনিলেন যে তাঁহার আজ্ঞা লঙ্খন করিয়া চৈত্য্য কীর্ত্তন কবিতে বাহিব হুইয়াছিলেন তথন 'ভাগিনেয়' সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন:—

(নিমাই পণ্ডিড) "মোরে লগ্যি হিন্দুয়ানি করে। তবে জাতি নিমু আজি দবার নগরে॥"

ইহাও শ্বরণ রাখা কর্তব্য যে এই "কাঞ্চী মামা" চৈতক্তের বাড়ীতে আদিলে যে আদনে বদিতেন তাহা গঙ্গাজল দিয়া ধুইয়া শোধন করিতে হইত, জল চাহিলে যে পাত্রে জল দেওয়া হইত তাহাও ভাঙ্গিয়া ফেলিতে অথবা শোধন করিতে হইত। থাজের কোন প্রশ্নই উঠিত না। নিমাই পণ্ডিত কাঞ্জী মামার'বাড়ী গিয়া কিছু পান বা আহার করিলে জাতিচ্যুত হইতেন। ইহাতে আর যাহাই হউক মামা-ভাগিনেয়ের মধুর প্রীতি-সম্বন্ধ স্থাপিত হয় না।

ক্রমে ক্রমে মৃসলমান সমাজেও ইহার প্রতিক্রিয়া দেখা দিল। মৃসলমানেরা হিন্দুর ভাত ধাইত না। কেহ হিন্দুর আচার অন্তকরণ করিলে তাহাকে কঠোর শান্তি পাইতে হইত। যবন হরিদাস বৈষ্ণব ধর্ম গ্রহণ কবিলে 'মৃলুকের পতি' ভাঁহাকে বলিলেন:—

> "কত ভাগ্যে দেখ তুমি হঞাছ যবন। তবে কেন হিন্দুর আচারে দেহ মন।

<sup>)।</sup> **जाविनीना,** ১९४ পরিছেব।

**२। टिएक्कापरक, मधायक, २०५ ज्या**का

# আমরা হিন্দুরে দেখি নাহি খাই ভাত। তাহা তুমি ছাড় হই মহাবংশ-জাত॥" '

ছরিদাদের প্রতি অতি কঠোর শান্তির ব্যবস্থা হইল। ছকুম হইল বাইশ বাঞ্চারে নিয়া গিয়া কঠোর বেজাঘাতে হরিদাদকে হত্যা করিতে হইবে। চৈতক্ত-ভাগবতের এই কাহিনী কিছু অতিরঞ্জিত হইলেও সে যুগে হিন্দু-মুদলমানের মধ্যে কাল্পনিক মধুর প্রীতি-দহক্ষের দমর্থন করে না।

এ সন্ধন্ধে সমসামন্ত্রিক সাহিত্যে যে তুই একটি সাধারণ ভাবের উক্তি আছে তাহাও এই মতের সমর্থন করে না। বিখ্যাত মুসলমান কবি আলাওল বাংলায় কবিতা লিথিয়াছেন বলিয়া অনেকে তাঁহার কাব্যের মধ্যে হিন্দুমুসলমানের মিলনের স্ত্রে থুঁজিয়া পাইয়াছেন। কিন্তু তিনি নিঃসংকাচে
ইহাই প্রতিপাদন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন যে হিন্দুর দেবতা মূর্থের দেবতা
এবং ইসলামই সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম এবং মোক্ষলাভের একমাত্র উপায়। আপরদিকে
বৈষ্ণব গ্রন্থ প্রেমবিলাদে মুসলিম শাসনকে সকল তঃথের হেতৃ বলিয়া বর্ণনা
করা হইয়াছে। অবৈতপ্রকাশে মুসলমানদের আচার-ব্যবহারের নিন্দা করা
হইয়াছে। জয়ানন্দের মতে ব্রাহ্মণদের পক্ষে মুসলমানদের আদব-কায়দা গ্রহণ
কলিযুগের কলুবতারই একটা নিদর্শন মাত্র, ইত্যাদি।

হিন্দ্রা যাহাতে মুদলমান সমাজের দিকে বিন্দাত্ত ও সহাত্তভূতি দেখাইতে না পারে তাহার জন্ম হিন্দু সমাজেব নেতাগণ কঠোর হইতে কঠোরতর বিধানের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। এ বিবরে অনিচ্ছাক্ত সামান্ত অপরাধেও হিন্দ্রা সমাজে পতিত হইত। ইহার ফলে যে হিন্দ্র সংখ্যা কমিতেছে এবং মুদলমানের সংখ্যা বাড়িতেছে তাহা হিন্দু সমাজপতিরা যে ব্যিতেন না তাহা নহে, কিছ তাহারা হিন্দু রক্ষা করিবার জন্ম হিন্দুকে বিদর্জন দিতে প্রস্তুত ছিলেন। ফলে বাংলা দেশে মুদলমানেরা হিন্দু অপেকা সংখ্যায় বেনী হইয়াছে; কিছ হিন্দুর ধর্ম, সমাজ, ও সংস্কৃতি অক্ষত ও অবিকৃত আকারে অব্যাহতভাবে মধ্যযুক্রে শেষ পর্যন্ত বীয় বৈশিষ্ট্য ও আভন্তা রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছে অনেকে ইহা স্থীকার করেন না, স্কৃত্রাং এ বিষয়ে একটু বিস্তৃত আলোচনার প্রয়োজন।

১। ঐ, আহিবক, ১৫শ অধ্যায়।

RI T. K. Ray Chaudhuri, Bengal under Akbar and Jahangir, pp,142-3.

## ৬। হিন্দু ও মুসলমান সংস্কৃতি

বর্তমান শতান্ধীর প্রথম হইতে আমাদের দেশে একটি মতবাদ প্রচলিত হইয়াছে যে মধ্যমুগে হিন্দু ও মুদলমান সংস্কৃতির মিপ্রণের ফলে উভয়েই আত্তর্য্য হারাইয়াছে। এবং এমন একটি নৃতন সংস্কৃতি গঠিত হইয়াছে যাহা হিন্দু সংস্কৃতিও নহে, ইদলামীয় সংস্কৃতিও নহে—ভারতীয় সংস্কৃতি। উনবিংশ শতান্ধীর প্রথম ভাগে রাজা রামমোহন রায়, ত্বারকানাথ ঠাকুর প্রভৃতি এবং শেষভাগে বন্ধিমচক্র চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি বাংলার তদানীন্তন প্রেষ্ঠ নায়কগণ ইহার ঠিক বিপরীত মতেই পোষণ করিতেন, এবং উনবিংশ শতান্ধীর বাংলা দাহিত্য এই বিপরীত মতেরই সমর্থন করে। হিন্দু রাজনীতিকেরাই এই নৃতন মতের প্রবর্তক ও পৃষ্ঠপোষক। মুদলমান নায়কেরা ভারতে ইদলামীয় সংস্কৃতির পৃথক অন্তিত্বে বিশ্বাস করেন এবং এই বিশ্বাসের ভিত্তির উপরই পাকিন্তান একটি ইসলামীয় রাজ্যরূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

ম্পলমান বিজেতারা ভারতে আসিয়া যে নৃতন সংস্কৃতির সহিত পরিচিত হন, নিজেদের স্বাভন্তা রক্ষার জন্ম তাহাকে হিন্দু সংস্কৃতি বলেন। ইহার পূর্বে ভারত-বালী এবং ভারতে প্রচলিত ধর্ম, সমাজ ও সংস্কৃতি হিন্দু সংজ্ঞায় চিহ্নিত হয় নাই। স্থতরাং আলোচ্য বিষয় এই যে ১২০০-১৩০০ খ্রীষ্টান্দে বাংলা দেশে যে সংস্কৃতি ছিল ১৮০০ সালে ম্পলমানের সহিত মিশ্রাণের ফলে তাহার এমন কোন পরিবর্তন হইয়াকে কিনা যাহা ইহাকে একটি ভিন্ন রূপ ও বৈশিষ্ট্য দিয়াছে। এই আলোচনার পূর্বে তুইটি বিষয় মনে রাখিতে হইবে। প্রথমতং, সকল প্রাণবন্ধ সমাজেই স্বাভাবিক বিবর্তনের ফলে পরিবর্তন ঘটে। বাংলা দেশের মধ্যযুগের হিন্দুসমাজেও ঘটিয়াছে। কিন্তু এই পরিবর্তন কডটুকু ইসলামীয় সংস্কৃতির সংস্পর্শে ঘটিয়াছে বর্তমান ক্ষেত্রে কেবল তাহাই আমাদের বিবেচ্য।

ষিতীয়তঃ, তুই সম্প্রদায় একসঙ্গে বসবাস করিলে ছোটথাট বিষয়ে একে অক্টের উপর প্রভাব বিস্তার করে। কিন্তু সংস্কৃতি অন্তরের জিনিয—ইহার পরিচয় প্রধানতঃ ধর্মবিশ্বাস, সামাজিক নীতি, আইনকান্থন, সাহিত্য, দর্শন, শিল্প ইত্যাদির মধ্য দিরাই আত্মপ্রকাশ করে। স্বতরাৎ সংস্কৃতির পরিবর্তন বৃদ্ধিতে হইলে এই সমুদয় বিষয়ে কি পরিবর্তন ঘটিয়াছিল তাহাই বৃদ্ধিতে হইবে।

হিন্দুর ধর্মবিশাস ও সামাজিক নীতিতে ইসলামীয় ধর্মের ও মুসলমান সমাজের প্রভাবে বিশেষ কোনই পরিবর্তন হয় নাই । জাতিতেদে জর্জরিত হিন্দু সমাজ মুসলমান সমাজের সাম্য ও মৈত্রীর আদর্শ হইতে অনেক শিক্ষা লাভ করিতে পারিত, কিন্তু তাহা করে নাই। বহু কট ও লাখনা সহু করিয়াও হিন্দু মৃতিপূজা ও বহু দেবদেবীর অভিতে বিখাস অটুট রাখিয়াছে। হিন্দু আইনকাছনকে নৃতন স্বৃতিকারেরা কিছু কিছু পরিবর্তন করিয়াছেন; কিন্তু তাহা সামাজিক প্রয়োজনে, ইসলামীয় আইনের কোন প্রভাব তাহাতে নাই।

বাংলা সাহিত্যে কতকগুলি আরবী ও ফার্সী শব্দের ব্যবহার ছাড়া আর কোন দিক দিয়া ইসলামীয় প্রভাবের পরিচয় পাওয়া যায় না। একদল মুসলমান লেথক ফার্সী সাহিত্যেব আদর্শে অফ্প্রাণিত হইয়া বাংলায় রোমান্টিক সাহিত্যের আমদানি করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। হিন্দু সাহিত্যিকেরা তাহা সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা করিয়া সাহিত্যকে ধর্মের বাহনরূপেট ব্যবহার করিয়াছেন।' বাংলাদেশে নব্য-স্থায় ও দর্শনের অস্ত কোন শাখার যে সমৃদ্য় আলোচনা হইয়াছে, তাহাতে এবং আয়ুর্বেদ ও অন্থান্ত শাস্ত্রে ইসলামের কোন প্রভাব পরিলক্ষিত হয় না।

মধ্যযুগে হিন্দু শিল্পেব উপর ম্দলমানের প্রভাব বিশেষ কিছুই নাই। যে সকল দোচালা বা চৌচালা মন্দিরের বিষয় ২০শ পরিছেদে উল্লিখিত হইয়াছে তাহার গঠনপ্রণালী হিন্দুব নিজস্ব নয়, ম্দলমানের নিকট হইতে প্রাপ্ত, এ বিশাদের ষে কোন যুক্তিসংগত কাবণ নাই তাহা দেখানে দেখান হইয়াছে। মন্দিরের ক্ষুদ্ধ ক্ষে কোন অঙ্গে, যেমন ঢেউ-খেলান ধিলানে, দম্ভবত ম্দলমানের প্রভাব আছে। কিছু ইহা সংস্কৃতির পবিবর্তন স্থচনা কবে না।

কেহ কেহ মনে করেন যে, স্থা দরবেশরা যে উদার ধর্মত প্রচার করেন, তাহাতে হিন্দু ধর্মতের পরিবর্তন ঘটিয়াছে। হিন্দুদের সম্বন্ধে স্থানী দরবেশদের যে বিশ্বেরে ভাব ছিল তাহা পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। তাহারা যে ধর্মমত প্রচার করিত ভাহার মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণে হিন্দুধর্মের প্রভাব ছিল। সর্বশেষে বক্তব্য এই যে, স্থানীদের প্রভাব যদি কিছু থাকে তবে তাহা আউল বাউল প্রভৃতি কয়েকটি অভি ক্ষু সম্প্রদায়ের মধ্যে আবদ্ধ ছিল। স্বাং চৈতক্সদেব নানক,কবীরের ক্যায় যে উদার ভক্তিবাদ ও দামাজিক সাম্যবাদের প্রচার করিয়াছিলেন তাহাও শতবর্ষের মধ্যেই নিক্ষল হইয়াছিল। বিরাট হিন্দুসমাজ প্রাণ ও শ্বতিশাস্তর্মণ বৃহৎ বনম্পভির

১। এনামুল হক ও আবহুল কবিম, 'আয়াকান রাজসভার বাংলা সাহিত্তা', ৬৯ পুঠা।

<sup>ं ।</sup> २४४ शृंधी सहया।

আশ্রেরে গড়িরা উঠিয়াছে। ক্ষুত্র লতাপাতা চারিদিকে গঞ্জাইলেও বেশীদিন বাঁচে
নাই এবং বিরাট হিন্দুসমাজের গায়েও কোন দাগই রাবিয়া যাইতে পারে নাই।
১২০০ গ্রীষ্টাব্দে হিন্দু ধর্ম ও সমাজ যাহা ছিল আব ১৮০০ গ্রীষ্টাব্দে হিন্দু ধর্ম ও
সমাজ যাহা হইয়াছিল এ ছইয়ের তুলনা করিলেই এই উক্তির সত্যতা প্রমাণিত
হইবে। হিন্দু সাধুসন্ত ও স্থকী দরবেশ, ফকীর প্রভৃতির মধ্যে ধর্মমতেব উদাবতা ও
অপর ধর্মের প্রতি বে শ্রদ্ধা ও সহায়ভৃতি ছিল তাহার ফল স্থায়ী বা ব্যাপক হয় নাই।

আরও যে কয়েকটি যুক্তির অবভারণা করা হয় ভাহা অকিঞ্চিংকর। হিন্দু ও মুসলমান উভয়েই উভয় সম্প্রদায়ের সাধুসম্ভ পীব-ফকিবকে শ্রদ্ধা কবিত। ইহা হুইতে অনেকে হিন্দু-মুসলমানেব ধর্মের সমন্বয়েব কল্পনা কবিয়াছেন। বাস্তবিকপক্ষে এইরপ বিশ্বাদের কারণ ইহাদের অলৌকিক ক্ষমতায বিশ্বাদ। বিপদে পড়িলে লোকে নানা কাঙ্ক কবে, স্মৃতরাং আধিব্যাধি ও সমূহ বিপদ হইতে ত্রাণ বা ভবিশ্রৎ মন্বলের আশায় সাধারণ লোক অর্থাৎ হিন্দু-মুসলমান উভয়েই সাধু ও পীরদেব সাহায্য প্রার্থনা কবিত এবং তাহাদেব দবগায় শিরনি মানিত। ইহা মান্তবের একটি স্বাভাবিক প্রবৃত্তি। ইহাতে ধর্মসমন্বরেব কোন প্রশ্নই উঠে না। হিন্দ্রা মুদলমান পীরকে ভক্তি করিত, কিন্তু গৃহেব মধ্যে ঢুকিতে দিত না এবং তাহাদেব স্পৃষ্ট পানীয় বা খাছ গ্রহণ করিত না। নবাব মীরজাফবেব মৃত্যুপয়ায় নাকি তাঁহাকে কিরীটেশরী দেবীর চরণামুত পান কবান হইয়াছিল। এই ঘটনাটিও হিন্দু-মুসলমানের মিলনচিহ্নস্বরূপ ব্যাখ্যাত হইয়াছে। বাঁচিয়া উঠিলে হয়ত তিনি ঐ দেবীব মন্দিরটিই ধ্বংস করিতেন। তাঁহার অনতিকাল পূর্বে নবাব মূর্নিদকুলী থান উহাব নিকটবর্তী অনেক মন্দির ভালিয়া মসজিদ নির্মাণ কবিয়াছিলেন এবং ইহা মীরজাফরের জীবিতকালেই ঘটিয়াছিল। মুদলমানেরা হোলি খেলিত এবং হিন্দুরা মহরমের শোভাষাত্রায় যোগ দিত, ইহা স্বাভাবিক কৌতূহলের ও আমোদ-উৎসবের প্রবৃত্তির পরিচয় দেয়। ইহাতে ধর্মমত পরিবর্তনের কোন চিহ্ন খুঁ জিতে ষাওয়া বিড়ম্বনা মাত্র। আর কোটি কোটি মুসলমানদের মধ্যে একজন কি তুইজন হিন্দু দেবদেবীর পূজা করিলে তাহা ব্যক্তিগত উদারতার পরিচয় হইতে পারে, कि इ हिन्दू-मृत्रनमान धर्मत्र नमसम् एहिल करत ना। পূর্বে উল্লিখিত মৃत्रनमान कर्ड़क हिम्मूत मिमत ध्वःम ७ धर्माष्ट्रकारन वांधा (मध्यात जनःथा काहिनी छ সমলাময়িক বর্ণনা সত্ত্বেও বাঁহারা ধর্মের ক্ষেত্রে হিন্দু-মূললমানদের মধ্যে সমন্ত্রের বা সম্প্রীতির প্রমাণ খুঁ জিয়া বেড়ান, এই শ্রেণীর কডকগুলি দৃষ্টান্ত ছাড়া

তাঁহাদের অন্ত কোন সম্বল নাই। সত্যপীরের পূজা তাঁহাদের ব্রহ্মায়। তাঁহারা উচ্চেম্বরে ঘোষণা করেন যে সভ্যপীরের পূজা হিন্দু ও ইসলাম ধর্মের মধ্যে সমন্বরের একটি বিশেষ নিদর্শন। কিন্তু শ্বরণ রাখিতে হইবে যে সত্যপীরের কাহিনী অনেকটা এক হইলেও এখন পর্যস্তও হিন্দুবা ভাহাদের অন্তান্ত ধর্মায়হানের স্থায় সভ্যনারায়ণকে পূজা করে আর মৃসলমানেরা অন্তান্ত পীরের ন্থায় সভ্যপীরকে শিরনি দেয়। এই সম্বন্ধে যে লৌকিক কাহিনী প্রচলিত আছে তাহাতে বিশাস করিয়া হিন্দু ও মৃসলমান উভয়েই বিপদ হইতে মৃক্তি ও ভবিষ্যুৎ মঙ্গল কামনায় সভ্যনারায়ণ ও সভ্যপীরের পূজা দিবে ইহা অস্বাভাবিক নহে। ধর্মসমন্বয় অর্থাৎ ত্ই ধর্মের মিপ্রণের ফলে নৃতন ধর্মমতের প্রবর্তনের সঙ্গে ইহার কোন সম্বন্ধ নাই। আজিকার দিনেও এমন বহু গোড়া হিন্দু পূরোহিত ডাকিয়া নিয়মিত সভ্যনারায়ণের পূজা করেন, যাহারা মৃসলমানের সঙ্গে কোন ধর্ম বা সামাজিক সহন্ধের কথা শুনিলে শিহ্রিয়া উঠিবেন। মধ্যমূগে যে হিন্দুদের মান্সিক বৃত্তি ইহা অপেকা উদার ছিল, এরপ মনে করিবার যুক্তিসঙ্গত কোন কারণ নাই।

প্রাচীনকালে অর্থাৎ ১২০০ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে হিন্দুধর্মের ষাহা মূল নীতি ছিল, অর্থাৎ দেবদেবীর মূর্তি পূজা ও তদামুষন্দিক অমুষ্ঠান, বেদ, পুরাণ প্রভৃতি ধর্মশান্তে অচল বিশ্বাস, ব্রাহ্মণ পুরোহিতের সাহায্যে শান্তের বিধান মত পূজাপার্বন, অস্ক্যেষ্টি-ক্রিয়া ও প্রান্ধ, এবং ভগবান, পরলোক, জন্মান্তর, কর্মফল, অদৃষ্ট, স্বর্গ, নরক ইত্যাদিতে বিশ্বাস, দেবদিন্দে ভক্তি ইত্যাদি, ১৮০০ খ্রীষ্টান্দে ঠিক তাহাই ছিল। ষদি কিছু যোগ বা পরিবর্তন হইয়া থাকে যেমন নৃতন বৈষ্ণব মত, সহজিয়া মত ও নৃতন লৌকিক দেবতার পূজা, ব্রতাহগান প্রভৃতি – তাহাও কালের পরিবর্তনেই हरेग्राह्, रेमनाय्मत्र প्रভाবে নহে। हिन्दुमभाक मध्यक्ष এर कथा थाएँ। হিন্দু সমাজের প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্য—কঠোর জাতিভেদ ও অস্পুখতা, স্ত্রীলোকের वानाविवार, विथवा-विवार निष्यं, वान-विथवात पूर्वमा ७ कर्कात कीवनवाजा, कोनोश्च थ्रथा, मठौतार, यामीत मण्यखिष्ठ व्यनिधकात्र- मक्नरे পूर्ववर हिन। এই সকল দোষক্রটি মুসলমান সমাজে ছিল না এবং প্রতিবেশী মুসলমানদের দৃষ্টান্তে এইগুলির অনৌচিত্য ও অপকারিতা হিন্দুর মনে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করিবে, ইহাই স্বাভাবিকভাবে প্রভ্যাশা করা যায়। কিন্তু কার্যতঃ তাহা হন্ধ নাই। অপরদিকে সর্ব ধর্মই বে সভা এবং মুক্তির সোপান, হিন্দুর এই উলাক্ত धर्ममण मूननमान बार्ग करत नारे।

ভক্ষ্য, পানীয়, ভোজনপ্রণালী, বিবাহাদি লৌকিক দংস্কার ও অনুষ্ঠান বিষয়ে হিন্দুর উপর মুদলমানের বিশেষ কিছু প্রভাব লক্ষ্য করা যায় না। যাহারা দরবারে যাইতেন তাঁহাদের পোষাক-পরিচ্ছদ কতকটা মুসলমানী ধরনের ছিল, কিন্তু বাংলাদেশের বিরাট হিন্দু সমাজে ইহার প্রভাব স্থান ও দংখ্যায় ধুবই শীমাবদ ছিল। প্রকৃত সংস্কৃতির সহিত ইহার সম্বন্ধ এতই ক্ষীণ যে ইংবেজেবা এদেশে আদিবার পর মুদলমানী পোষাকের বদলে বিলাভী পোষাকেরই চল হইল। আজ বাঙালী হিন্দুনেব পোষাকের মধ্যে মুসলমানী প্রভাব বিশেষ কিছুই লক্ষ্য করা যায় না। হিন্দুব উপব মুদলমানের অনেক ছোটথাট প্রভাব হিন্দুবা এই পোষাকের স্থায়ই ত্যাগ করিয়াছে। আজ আব তাহার চিহ্ন নাই। कांत्र मिखनि मः ऋष्ठि नत्य, छाटात विद्यावत्र माख। किञ्च विभिन्न विन्नूवा মুসলমানদের প্রভাব হইতে আত্মবক্ষা করিয়াছে, মুসলমানেরা যে হিন্দ্ব প্রভাব এড়াইতে পাবে নাই তাহা পূর্বেই বলা হইয়াছে। ইহার প্রধান কারণ বাঙালী মুসলমানদের অনেকেই ধর্মান্তরিত হিন্দু বা তাহাদের বংশধর। স্থতরাং হিন্দুব ধর্ম ও সামাজিক সংস্কার তাহাবা একেবারে ত্যাগ করিতে পারে নাই এবং তাহাদের দঙ্গে ইহার কতকগুলি মুদলমান-দমাজেও গৃহীত হইয়াছে। কিন্ত এই হিন্দু প্রভাবের ফলে যে ইসলাম-সংস্কৃতির মৌলিক কোন পরিবর্তন ঘটিয়াছে, এরপ মনে করিবার কোন কারণ নাই।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা আবশুক যে অনেকে মনে করেন মৃসলমান স্থলতান ও ওমরাহের উৎসাহেই বাংলা সাহিত্য প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছে। ছুইটি বাস্তব ঘটনার উল্লেখ কবিলেই এই ধারণার অসারতা প্রতিপন্ন হইবে।

প্রথমতঃ, বাংলাদেশে প্রায় ছয় শত বংসর ব্যাপী ম্সলমান রাজত্বে। ম্সলমান স্থলতান ও তাঁহাদের অফ্চবের মধ্যে বাংলা সাহিত্যের পৃষ্ঠপোবক বাঁহাদের নাম জানা গিয়াছে, তাঁহাদের সংখ্যা ছয় জনের বেশী নহে।

দ্বিতীয়তঃ, মধ্যযুগে কেবল বাংলায় নহে ভারতের সকল প্রদেশেই—এমন কি যেথানে মুলন্মানদের আধিপত্য ছিল না এবং মুস্লমান স্থলতানের পৃষ্ঠপোবকতার কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না, সেইসব দেশেও স্থানীয় কথ্যভাষা সাহিত্যের ভাষায় উন্নীত হইয়াভিল।

.হতরাং বাংলার ম্দলমান হালতানদের অমূগ্রহ না হইলে বে বাংলা সাহিত্যের প্রতিষ্ঠা হইত না এরূপ মনে করিবার কোন যুক্তিবন্ধত কারৰ নাই। আর দেশের রাজা দেশের সাহিত্যিককে উৎসাহ দিবেন ইহাই স্বাভাবিক। ইহা না করিলে প্রভাবায়, করিলে অভাধিক প্রশংসার কোন কারণ নাই।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত ইংরেজীতে লিখিত বাংলার ইতিছাস দিতীয় ভাগে (History of Bengal, Vol. II) স্থলতান হোসেন শাহেব বংশ সম্বন্ধে অধ্যাপক হবীবৃদ্ধাহ ্যে উক্তি করিয়াছেন, তাহার প্রথম অংশের সারমর্ম এই যে—উক্ত বংশের উদার শাসননীতির আশ্রয়েই বাঙালীর যে সাহিত্যিক প্রতিভা এতদিন ক্ষমণতি হইয়াছিল তাহা অবরোধম্ক হইয়া বেগবতী নদীর মত প্রবাহিত হইয়াছিল এবং চরম উন্নতি লাভ করিয়াছিল। \*

হোসেন শাহের রাজত্বকাল ১৪৯০ হইতে ১৫১৯ খ্রীষ্টাম্ব। ইহার পূর্বেই চণ্ডীদাদের পদাবলী, ক্রন্তিবাদেব বাংলা রামায়ণ, বিজয় গুপ্তের মনসামন্ধল এবং মালাধর বস্থর শ্রীকৃষ্ণবিজয় বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করিয়াছে। বিপ্রদাদ পিপিলাই হোদেন শাহের রাজত্ব লাভের ছুই বংসরের মধ্যে তাঁহার মনসামন্ধল রচনা করেন। স্থতরাং মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের যে তিনটি প্রধান বিভাগ— অমুবাদ-সাহিত্য, মন্ধলকাব্য ও বৈষ্ণব পদাবলী—তাহাব প্রতি বিভাগেই উৎকৃষ্ট কাব্য হোদেন শাহী আমলের পূর্বেই রচিত হইয়াছে। স্থতরাং বাঙালী কবির স্ক্রনীশক্তি যে হোদেন শাহেব পূর্বে কদ্ধ হইয়াছিল, এরপ মনে করিবার কোন কারণ নাই। পদাবলী-সাহিত্য ও অমুবাদ-সাহিত্য যে চণ্ডীদাদ ও কৃত্তিবাদের হাতে চরম উরতি লাভ করিয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। মন্ধলকাব্যের মধ্যে

\* Thus was a new dynasty established under whose enlightened rule the creative genius of the Bengali people reached its zenith. It was a period in which the vernacular found its due recognition as the literary medium through which the repressed intellect of Bengal was to find its release.

With this renaissance, the rulers of the house of Husain Shah are inseparably connected. It is almost impossible to conceive of the rise and progress of Vaishnavism or the development of Bengali literature at this period without recalling to mind the tolerant and enlightened rule of the Muslim Lord of Gaur (The History of Bengal, published by the University of Dacca, Vol. II, pp. 143-44)

বে দুইখানি বিজয় গুপ্তের মনসামদল অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে তাহার মধ্যে একথানি—মৃকুলরামের চপ্তীমদল কাব্য—হোদেন শাহী বংশেব অবসানের ৬০।৭০ বৎসর পর, এবং আর একথানি—ভারতচন্দ্রের অন্নদামদল— তাহারও দেড়পত বংসর পরে রচিত হইয়াছিল। স্থতরাং হোদেন শাহী শাসনের আপ্রয়েই যে বাংলা সাহিত্যের চরম উন্নতি হইয়াছিল এই উক্তির সপক্ষে কোন যৃক্তিই নাই।

এই উক্তির পর চৈতক্ত এবং বৈষ্ণব ধর্ম ও পদাবলীর উল্লেখ করিয়া অধ্যাপক হবীবৃল্লাহ্ আরও বলিয়াছেন যে হোসেন শাহের রাজ্ঞছের মত উদার ও পরধর্মনাই শাসন না থাকিলে বৈষ্ণব ধর্মের অভ্যাদর ও প্রদার এবং এই যুরে বাংলার লাংস্কৃতিক নব-জাগরণ (Renaissance) সম্ভবপর হইত না। হোসেন শাহের বাজ্ঞছে নবদীপের কাজী বৈষ্ণব ভক্তগণের প্রতি কিন্ধণ অত্যাচার করিয়াছিলেন এবং চৈতক্তমদেব যে কাজীর বিক্ষকে লডাই করিয়াই বৈষ্ণবধর্মের একটি প্রধান অজ্বতিরাম সংকীর্তন প্রচলিত করিতে পারিয়াছিলেন, তাহা পূর্বেই বলা হইয়াছে। হাসেন শাহের মন্ত্রী ও পারিষদেরা যে তাঁহার ভয়ে চৈতক্তমদেবকে রাজ্ঞধানী গৌডেব সান্ধিয় ত্যাগ করিয়া ঘাইতে বাধ্য করিয়াছিলেন, তাহারও উল্লেখ করা হইয়াছে। আর ইহাও বিশেষভাবে শ্বরণ রাখিতে হইবে যে প্রীচেতক্তমদেব দীক্ষার পবে চক্তিশ ঘৎসর (১৫১০-২৩ খ্রীঃ) জীবিত ছিলেন—ইহার মধ্যে সর্বদাকুল্যে পুরা একটি বছরও তিনি হোসেন শাহী রাজ্যে অর্থাৎ বাংলাদেশে কাটান নাই। তাঁহার পবম ভক্ত ও হোসেন শাহের পরম শত্রু উড়িক্সার পরাক্রান্ত স্বাধীন রাজা প্রতাপক্রয়ের আপ্রাহুছে তিনি অবশিষ্ট জীবনের বেশীব ভাগ সময় কাটাইয়াছেন।

এই সমৃদয় মনে গাখিলে সহজেই বৃঝিতে পারা ষাইবে যে অধ্যাপক হবীবৃল্লাহ্র উজি এত অসার ও সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন যে তাহা আলোচনার যোগা নহে। তথাপি একটি বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত এবং আচার্ক যত্নাথ সরকার কর্তৃক সম্পাদিত বাংলার ইতিহাসের কোন উজিই অগ্রাহ্ম করা যায় না। কারণ সাধারণ লোকে যে বিনা বিচারে তাহা সত্য বলিয়া মানিয়া লইবে ইহা অস্বাভাবিক বা আশ্চর্ষের বিষয় নহে। এই জন্মই নিতান্ত অসার হইলেও অধ্যাপক হবীবৃল্লাহ্র উজির বিশ্বত সমালোচনা করিতে বাধ্য হইয়াছি।

३। शृ:२१०-६ अहेगा।

२। पृः ७० अहेगा

## ज्ञापम भतिएक्प

## সংস্কৃত সাহিত্য

মধ্যযুগে বাংলা দেশেব সংস্কৃত সাহিত্য নিম্নলিখিত কয়েকটি শ্রেণীতে বিভক্ত কবা ষাইতে পারে:—

ক) শ্বন্তিশাস্ত্র, (খ) নবাস্থায় ও দর্শনশাস্ত্রেক অস্থান্য শাখা, (গ) তন্ত্র, (ঘ) কাব্য, (ঙ) নাট্যসাহিত্য, (চ) পুবান, (ছ) গৌড়ীয় বৈফবদর্শন, ধর্মতত্ত্ব ও ভক্তিতত্ত্ব, (ভ) অলঙ্কাব, (ঝ) ব্যাকবন, (ঞ) অভিধান, (ট) বিবিধ।

### ১। স্মৃতিশান্ত

বাংলাব মধ্যযুগীয় সংস্কৃত সাহিত্যের কীতিস্কস্ক ডিনটি,—শ্বৃত্তি, নব্যন্তার এবং তন্ত্র। বাংলাদেশের শ্বৃতিনিবন্ধকাবগণের মধ্যে সর্বাধিক প্রসিদ্ধ রঘুনন্ধন; তিনি শ্বার্ত ভটাচার্য নামে স্থবী সমাজে স্পবিচিত। তাঁহার পরেও এই দেশে বছ শ্বৃতিকার জন্মিয়াছিলেন; তবে তাঁহাদের বচিত গ্রন্থারলী তেমন প্রান্তিক নহে এবং বিশেষ কোন মৌলিক চিন্তার সাক্ষ্যা বহন করে না। বন্ধীয় প্রসিদ্ধ শ্বৃতিকাব-গণের গ্রন্থে, বিশেষত বঘুনন্দনের অষ্টাবিংশতি তত্তে, স্বাধীন চিন্তা ও স্ক্র বিচাব-বিশ্লেষণের পরিচয় পাওয়া যায়। এই দেশের শ্বৃতিনিবন্ধগুলিতে অসংখ্য শ্বৃতিকার ও শ্বৃতিগ্রন্থের উল্লেখ আছে; তন্মধ্যে অনেক শ্বৃতিকার দৈখিল। বন্ধীয় শ্বৃতিকার প্রতিগ্রের ক্রায় মৈথিল শ্বৃতিসম্প্রদায়ও স্বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল এবং শেষোক্ত সম্প্রদায় পূর্বোক্ত সম্প্রদায়ও স্বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। শ্বৃতিশাক্রের আলোচ্য বিষয় প্রধানত তিনটি—আচাব, প্রায়শ্বিত্ত ও ব্যবহাব। এই সকল বিষয়েই বন্ধীয় পণ্ডিভগণ শ্বৃতি-নিবন্ধ রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহানের মধ্যে কেহ কেহ প্রাচীন-শ্বৃতির উল্লেখযোগ্য টীকাও রচনা করিয়াছিলেন।

'নাহড়িয়ান' শ্লপাণি প্রাক-রখুনন্দন মুগের অন্ততম খ্যাতনামা স্থৃতিনিবন্ধকার। তিনি সম্ভবত চতুর্দশ শতকের শেব পাদে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার প্রায়সমূহের নাম 'বিবেক'—অভ। তাঁহার বিবিধ-বিষয়ক প্রস্থাবলীর মধ্যে 'প্রায়ক্তিভবিবেক' ও 'শ্রাদ্ধবিবেক' সমধিক প্রাসিদ্ধ। ষাজ্ঞবন্ধ্য-শ্বতির 'দীপকলিকা' নামক টাকা শূলপাণির নামান্ধিত।

রঘুনন্দন সম্রেজভাবে যাহাদের নামোলেখ করিয়াছেন, 'রায়মূক্ট' উপাধিকারী বৃহস্পতি তাঁহাদের অক্সতম। রাজা গণেশের পুত্র যত্ন বা জলালুদীনের সমকালীন বৃহস্পতি খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতকের প্রথমভাগে ঠাহার 'শ্বতিরত্বহার' ও 'রায়মূক্টপদ্ধতি' নামক গ্রন্থয় রচনা করিয়াছিলেন।

শ্রীনাথ আচার্যচ্ডামণি ছিলেন রঘুনন্দনেব অধ্যাপক। শূলপাণির কতক গ্রন্থের, জীমৃতবাহনের 'দায়ভাগ'-এর এবং নারায়ণ-রচিত ছন্দোগ-'পরিশিষ্টপ্রকাশ'- এব টীকা ছাড়াও শ্রীনাথ বছ নিবন্ধ রচনা করিয়াছিলেন; নিবন্ধগুলির নামের অস্ক্যভাগ হিসাবে এইগুলিকে 'অর্ণব'-বর্গ, 'দীপিকা'-বর্গ, 'চন্দ্রিকা'-বর্গ ও 'বিবেক'- বর্গে শ্রেণীভূক্ত করা যায়। তাঁহার 'কৃত্যতত্ত্বার্ণব' ও 'তুর্গোৎসববিবেক' সমধিক প্রসিদ্ধ।

বঙ্গের স্মার্তকুলভিলক নবদ্বীপ-গৌরব রঘুনন্দন ১৫০০ হইতে ১৬০০ খ্রীষ্টাব্দের অস্কবর্তী লেথক। প্রাসিদ্ধ অষ্টাবিংশতি তথ ছাডাও তিনি 'দায়ভাগটীকা', 'তীর্থতত্ব', 'যাত্রাতত্ব', 'গয়াপ্রাদ্ধপদ্ধতি', 'রাস্যাত্রাপদ্ধতি', 'ত্রিপুদ্ধরশাস্তিতত্ব' ও 'গ্রহ্যাগতত্ব' নামক গ্রন্থসমূহ রচনা করিয়াছিলেন। আলোচ্য বিষয়সমূহের ব্যাপকতা এবং ক্সায় ও মীমাংসাশাস্ত্রের সাহাধ্যে সৃদ্ধ বিচার বিশ্লেষণে এই 'ন্মার্ড ভটাচার্ব' ছিলেন অবিভীয়।

বাগ্ডি (= ব্যাঘতটা ) নিবাসী গোবিন্দানন্দ কবি কহণাচার্য ছিলেন সম্ভবত রঘুনন্দনের সমসাময়িক অথবা কিঞ্চিং পূর্ববর্তী। 'দানক্রিয়াকৌম্দী', 'শুদ্ধি-কৌম্দী', 'শুদ্দিকায়কৌম্দী', 'শুদ্দিকায়কৌম্দী' ও 'ক্রিয়াকৌম্দী' নামক নিবন্ধাবলী ছাড়াও গোবিন্দানন্দ শূলণাণির 'প্রায়ন্চিন্তবিবেক'-এর 'তত্বার্থকৌম্দী' এবং শ্রীনিবাদের 'শুদ্দিদিকা'র অর্থকৌম্দী নামক টকা রচনা করিয়াছিলেন। শূলণাণির 'শ্রাদ্ধবিবেকে'র একথানি টীকাও সম্ভবত গোবিন্দানন্দ রচনা করিয়াছিলেন।

রঘুনন্দন ও গোবিন্দানন্দের পরে এই দেশে স্বতিশান্তের অবনতির স্ত্রপাত হয়। বিভিন্ন স্থানে রক্ষিত পুঁথিসমূহ হইতে মনে হয়, সত্তর জনেরও অধিক সংখ্যক লেথক এই খুগে নিবন্ধ বা টীকা রচনা করিয়াছিলেন। এই সকল প্রন্থে বিশেষ কোন মৌলিকভার পরিচন্ধ নাই; ইহাদের মধ্যে কতক পূর্ববর্তী নিবন্ধসমূহের, বিশেষত রঘুনন্দনের প্রখ্যাত নিবন্ধাবলীর সারসংকলন অথবা চীকা-টিপ্পনী। কোন কোন গ্রন্থে আছে অপৌচাদির ব্যবস্থা বা বিভিন্ন অস্পুষ্ঠানের পদ্ধতি। এই যুগের নিবন্ধকারগণের মধ্যে উল্লেখযোগ্য গোপাল ক্যায়পঞ্চানন। ই হার রচিত গ্রন্থমুহের সংখ্যা অষ্টাদশ এবং নাম 'নির্ণর্যা'স্ত ; যথা—'অশৌচনির্ণর', 'সম্বন্ধনির্ণর' ইত্যাদি। টীকাকারগণের মধ্যে সবিশেষ উল্লেখের দাবি রাখেন কাশীরাম বাচম্পতি এবং শ্রাক্তম্ব তর্কালন্ধার ; কাশীরাম রঘুনন্দনের অনেক 'তত্ত্ব'র চীকা করিয়াছেন এবং শ্রীকৃষ্ণ জীমৃতবাহনের 'দায়ভাগে'র এবং শ্লপাণিব 'শ্রাদ্ধবিবেক'-এর চীকা রচনা করিয়াছেন।

দত্তক পুত্ত-সংক্রান্ত ব্যাপারে বাংলাদেশে 'দত্তকচন্দ্রিকা' নামক গ্রন্থানি সর্বাপেক্ষা প্রামাণিক বলিয়া গণ্য হয়। ইহা কুবেরের নামান্ধিত; এই কুবের সন্তবত রঘুনন্দনের পূর্ববর্তী। কেহ কেছ মনে করেন থে, গ্রন্থানি অবাচীন এবং নদীয়াব বাজগুরু রঘুমণি বিন্ধাভ্যণ কর্তৃক রচিত; এই গ্রন্থের অন্তিম স্লোকের প্রথম ও দ্বিতীয় পংক্তিব আত্ম ও অন্তা বর্ণগুলি একত্র কবিলে 'রঘুমণি' নামটি পাওয়া যায়।

## (খ) নব্যকায় ও দর্শনশান্তের অক্সান্য শাখা

বাঙালীর বছমুথী মনীষা দর্শন-শান্তের কঠিন আবরণ ভেদ করিয়া উহার গভীরে প্রবেশ করিতে প্রয়াদী হইয়াছিল; এই কথা অবশ্য নব্যস্থায়েব ক্ষেত্রেই সর্বাধিক প্রবোজ্য, দর্শনের অক্যান্ত শাথায় বাঙালীব কীতি তেমন উল্লেখযোগ্য নহে।

প্রাচীন স্থায় ও নব্যস্থায়েব প্রভেদ এক কথায় বলিতে গেলে এই যে, প্রথমটি পদার্থনাস্থ এবং দিতীয়টি প্রমাণশাস্থ । নব্যস্থায়ে প্রভ্যক্ষাদি প্রমাণের সংজ্ঞা বা লক্ষণ অব্যাপ্তি, অভিব্যাপ্তি ও অসম্ভব প্রভৃতি দোষমূক্ত করিবার উদ্দেশ্যে লেখক-গণ ছিলেন সভর্ক। প্রমাণসমূহের স্বরূপ বিশ্লেষণে তাঁহারা স্ক্র বিচারশক্তির পরিচয় দিয়াছেন।

বাংলার নব্যক্তায়ে নবদীপের রঘুনাথ শিরোমণি সর্বাধিক প্রসিদ্ধি লাভ করিয়া-ছিলেন। তাঁহাকে কেন্দ্রন্থলে রাখিয়া এই শান্তকে তিনটি যুগে বিভক্ত কর্রী যায় : প্রাক-শিরোমণি যুগ, শিরোমণি-যুগ ও শিরোমণি-উত্তর যুগ। এই দেশে নব্য-ক্তায়ের চর্চা কত প্রাচীন তাহা ঠিক বলা যায় না। প্রাক্-শিরোমণি যুগে যাঁহার নাম আমরা সর্বপ্রথম জানিতে পারি তিনি বিখ্যাত বাহুদেব সার্বভৌম। আহ্নমানিক খ্রীষ্টায় পঞ্চনশ শতকের তৃতীয় দশকে তাঁহার জন্ম হয়। তিনি উৎকল্পাজ পুরুষোত্তমদেব ও প্রতাপরুদ্ধদেবের সভা-পণ্ডিত ছিলেন। পুরীতে চৈতন্তের সঙ্গে সার্বভৌমের বেদান্ত সংক্রান্ত বিচারের উল্লেখ আছে রুফ্দান কবিরাজ্যের 'চৈতন্ত্যসরিতামূতে' (মধালীলা—ষঠ পরিচ্ছেদ)। বাহুদেবের 'অহুমানমণি পরীক্ষা' মৈথিল গ্লেশের 'তত্তিস্ভামণি'র অহুমানধণ্ডের টীকা।

বাহ্নদেব সার্বভৌমের পুত্র জলেশ্বর বাহিনীপতি মহাপাত্র ভট্টাচার্য সম্ভবত এটিয় পঞ্চলশ শতকের শেষভাগে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার 'শব্দালোকোন্দ্যোত' পক্ষধব মিশ্রের 'শব্দালোকে'র চীকা।

জলেশর-পুত্ত স্বপ্নেশ্বরও বোধহয় নব্যস্তায়ের গ্রন্থ রচনা করিরাছিলেন।

আহুমানিক খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতকের শেষভাগের লেখক কাশীনাথ বিভানিবাদ 'তত্ত্বমণিবিবেচন' নামক একথানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন; ইহা উল্লিখিত 'ভত্তবিস্তামণি'র চীকার প্রভাক্ষথণ্ডের অংশমাত্ত।

এই ধুগের শ্রীনাথ ভট্টাচার্য চক্রবর্তী, বিষ্ণুদাস বিভাবাচস্পতি, পুশুবীকাক্ষ বিভাসাগর, পুক্ষোত্তম ভট্টাচার্য, কবিমনি ভট্টাচার্য, ঈশান ভায়াচার্য, রুষ্ণানন্দ বিভাবিবিঞ্চি এবং শ্লপানি মহামহোপাধ্যায় (বন্ধীয় শ্বতিনিবন্ধকার?) প্রভৃতিও নব্যস্থায়ের গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন বলিয়া গ্রন্থাস্করে সন্ধান পাওয়া যায়; কিন্তু ইহাদের কোন গ্রন্থ আবিষ্কৃত হয় নাই।

খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতকের শেষ ধে (?) আবিভূতি রঘুনাথ ছিলেন যুগন্ধব পুকষ। 'গুলুচিস্কামনি'র প্রত্যক্ষ, অহ্নমান ও শব্দখণ্ডেব উপর, বঘুনাথ-রচিত টীকাব নাম যথাক্রমে 'প্রত্যক্ষমনিদীধিতি', 'অহ্নমানদীধিতি' এবং 'শব্দমনিদীধিতি'। তাঁহাব অক্যান্ত গ্রন্থেব নাম 'আধ্যাতবাদ', 'নক্রবাদ', 'পদার্থপ্তন', 'দ্রব্যক্ষিরণাবলী-প্রকাশদীধিতি', 'গুণকিরণাবলীদীধিতি', 'আত্মতত্ত্ববিবেকদীধিতি', 'গ্রায়লীলাবতী-প্রকাশনীধিতি', 'কৃতিসাধ্যতাহ্মমান', 'বাজপেরবাদ' ও 'নিধোজ্যাব্যবাদ'।

শিবোমণি-যুগের অপর একজন উল্লেখযোগ্য নৈয়ায়িক জানকীনাথ এছিয় পঞ্চদশ শতকে আবিভূতি হইয়াছিলেন। 'ভায়সিদ্ধান্তঃজ্ঞানী' ও 'আয়ীকিকীতন্তু-বিবরণ' ভানকীনাথ-রচিত। প্রথমোক্ত গ্রন্থে তিনি স্বরচিত 'মণিমরীচি' ও 'ভাংপর্যনীপিকা'র উল্লেখ করিয়াছেন।

জানকীনাথের শিশু কণাদ তর্কবাগীশের গ্রন্থ 'ভাষারত্ব' এবং 'ভত্বচিন্তামণি'র

সম্মানখণ্ডের টীকা; প্রথমোক্ত গ্রন্থে তিনি স্বরচিত 'তর্কবাদার্থনঞ্জরী'র উল্লেখ করিয়াছেন।

শিরোমণি-উত্তর যুগে বন্ধীয় নৈয়ায়িকগণের প্রতিভার তেমন সম্ভ্রুল স্কুরণ দেখা যায় না। এই যুগকে চীকা-যুগ ও পত্রিকা-যুগে বিভক্ত করা যায়। এই যুগে মৌলিক গ্রন্থ বে বিচিত হয় নাই, তাহা নহে; তবে শিরোমণি-যুগের প্রন্থাবলীর স্থায় ইহারা উচ্চকোটিব নহে। চীকা-যুগের লেথকগণের মধ্যে উল্লেখকোগ্য হরিদাস স্থায়লন্ধার ভট্টাচার্য, রুফলাস সার্বভৌম, রামভন্ত সার্বভৌম, প্রীরাম তর্কালন্ধার, ভবানন্দ সিদ্ধান্তবাগীশ, গুণানন্দ বিভাবাগীশ, মণ্রামাথ তর্কবাগীশ, জগদীশ তর্কালন্ধার এবং গদাধর ভট্টাচার্য চক্রবর্তী। ইহাদেব মধ্যে শেবোক্ত লেখকজন্ম বিশেষভাবে প্রসিদ্ধি লাভ কবিয়াছেন।

মোটাম্টিভাবে খ্রীষ্টায় সপ্তদশ শতকের মধ্যভাগ হইতে উনিবিংশ শতকের প্রথম দশক পর্যন্ত কালকে পত্রিকা-যুগ বলা যায়। এই যুগের নৈয়ায়িকগণের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল মথ্রানাথ, জগদীশ ও গদাধরেব সর্বাধিক প্রচলিত গ্রন্থসমূহে অন্থপপত্তি উত্থাপন করিয়া তাহার সমাধান। তাঁহাদের এইরূপ রচনাগুলি 'পত্রিকা' নামে পরিচিত। পত্রিকাগুলি প্রধানতঃ শিবোমণির 'দীধিতি' গ্রন্থ অবলম্বনে বচিত হইলেও অন্থমানধণ্ডেব চর্চাই এগুলিতে প্রাধান্ত লাভ কবিয়াছে। এই যুগেও কিছু কিছু টীকা-টিপ্পনী রচিত হইয়াছিল।

খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতকেই কাশীধামে নব্যক্তায়চর্চার স্থ্রপাত করেন বাঙালী নৈয়ায়িক। তদবধি বহু বাঙালী নৈয়ায়িক যুগে যুগে ভারতীয় সংস্কৃতির এই কেন্দ্রে জীবন্যাপন করেন ও গ্রন্থাদি প্রণয়ন করেন। ইহাদিগকে প্রধানত তিন সম্প্রদায়ে বিভক্ত করা যায়; যথা—প্রগলভ-সম্প্রধায়, শিবোমণি-সম্প্রদায় এবং চূড়ামণি-সম্প্রদায়।

'প্রশন্তপানভায়ে'র উপর প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক জগনীশ-রচিত টীকার নাম 'দ্রব্যস্থিক'। 'গুণস্ক্রি' নামক টীকাও জগনীশ-রচিত বলিয়া সন্ধান পাওয়া ধায়। কেহ কেহ মনে করেন, 'তর্কামৃত' নামক বৈশেষিক প্রকরণ গ্রন্থখানি জগনীশের এচনা। ময়মনসিংহ জিলার চন্দ্রকান্ত তর্কালকার (১৮৩৬—১৯০৯ খ্রীঃ) বৈশেষিক দর্শন সন্থক্ষে 'তত্ত্বাবলি' নামক পত্যগ্রন্থ ছাড়াও কণাদের বৈশেষিক দর্শনের এবং উন্মনের 'কুত্মাঞ্চলি'র টীকা রচনা করিয়াছিলেন। গলাধর কবিরাজ (১৭৯৮—১৮৮৫ খ্রীঃ) করিয়াছিলেন বৈশেষিক স্থ্রের ভান্থ রচনা।

মহামহোপাধ্যায় রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্বের মীমাংসা গ্রন্থের নাম 'অধিকরণকৌমূনী'। ইনি প্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতকের পূর্ববর্তী লেখক নহেন। প্রীষ্টিয় অষ্টাদশ শতকের আদিভাগের চন্দ্রশেখর বাচম্পতির 'ধর্মনীপিকা' ও 'তত্ত্বদংবোধিনী' নামক তুইখানি মীমাংসাগ্রন্থ আছে। আন্থমানিক প্রীষ্টীয় ষোড়ণ শতকের কাশীবাসী নৈয়ায়িক রঘুনাথ বিভালন্ধার 'মীমাংসারত্ব' নামক গ্রন্থে প্রমাণ ও প্রমেয়ের আলোচনা করিয়াছেন।

কিম্বন্ধী এই যে, সাংখ্যদর্শনের প্রবর্তক কপিল ছিলেন বাংলাদেশের গন্ধাসাগরসন্ধনবাদী। নৈয়ায়িক জলেশর বাহিনীপতি-পুত্র স্বপ্লেশরের সাংখ্যপ্রছের নাম
'শাংখ্যতত্ত্বকোমূণীপ্রভা'। 'শাংখ্যকারিকার' উপর 'শাংখ্যবৃত্তিপ্রকাশ' (বা 'শাংখ্যতত্ত্ববিলাদ') এবং 'সাংখ্যকৌমূদী' যথাক্রমে তর্কবাগীল ও বামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য-রচিত।
শ্রীনাথ ভট্টাচার্যেব নামান্ধিত গ্রন্থ 'শাংখ্যপ্রদার্থান নদীয়ারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সভাপণ্ডিত রামানন্দ রচনা করেন 'সাংখ্যপদার্থানগুরী', ভট্পল্লীর পঞ্চানন তর্করত্ব
'সাংখ্যকারিকা'র 'পূর্ণিমা' নামক ব্যাখ্যার রচয়িতা। খ্রীষ্টায় যোড়শ-সপ্তদশ
শতকেব বিজ্ঞানভিক্র নামান্ধিত গ্রন্থ 'দাংখ্যপ্রবচনভায়', ও 'সাংখ্যসাব'। সাংখাস্বত্তের টাকাকার অনিক্রম কাহারও কাহারও মতে বল্লালদেনের গুরু, কেহ বা
উহাকে খ্রীষ্টায় যোড়শ শতকের লেথক বলিয়া মনে করেন। গঙ্গাধর কবিরাজ
সাংখ্যক্তের ভাষ্য রচনা করেন।

যোগদর্শনে উক্ত বিজ্ঞানভিক্ষর 'যোগবার্ত্তিক' এবং গঙ্গাধর কবিরাজের 'পাত-ঞ্জলস্ত্রভায়' উল্লেখযোগ্য।

বিজ্ঞানভিক্ষ্-রচিত 'বিজ্ঞানামৃতভাগ্য' ব্রহ্মস্ত্রের ব্যাখ্যা। আহুমানিক প্রীষ্টায় যোড়ণ শতকের প্রথমার্ধে ফরিদপুরের কোটালিপাড়ার অন্তর্গত উনশিয়া প্রামে আবিভূতি মধুস্থনন সরস্থতী আকবরেব সভায় সন্মানিত হইয়াছিলেন বলিয়া প্রামিদ্ধি আছে। মধুস্থনন-রচিত দর্শন-বিষয়ক গ্রন্থ ও টাকাসম্হের সংখ্যা দ্বাদশ; ইহাদের মধ্যে 'অদ্বৈতসিদ্ধি' বেদান্তদর্শনে সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। 'প্রস্থানভেদ' নামক গ্রান্থে মধুস্থনন সমস্ত বিভার সারোল্লেখপূর্বক বেদান্তের প্রাধান্ত প্রতিপাদন করিয়াছেন। নবদীপের মহানৈয়ায়িক বাস্থদেব সার্বভৌম লক্ষীধরকৃত 'অক্রত-মকরন্দ' নামক গ্রন্থের টীকা রচনা করিয়াছিলেন। বাংলাদেশের স্বল্পজাত বেদান্ত-বিষয়ক গ্রন্থস্থন্তর মধ্যে উল্লেখযোগ্য গৌড়পূর্ণানন্দ কবিচক্রবর্তীর 'তত্তমূক্রাবলীন্মায়াবাদ শতদূর্বী', গদাধরের (নৈয়ায়িক ?) 'ব্রহ্মনির্বন্ধ', সম্ভবত মধুস্থননের

শমসাময়িক গৌডব্রহ্বানন্দের 'অবৈতিসিদ্ধান্তবিশ্বোতন', বামনাথ বিভাবাচস্পতির 'বেলাস্তরহন্ত', পদ্মনাভ মিশ্রের (আঃ ব্রীঃ ১৬শতক ), 'পগুনপরাক্রম', নন্দরামতর্ক-বাগীশের (ব্রীঃ ১৭শ শতক ) 'আত্মপ্রকাশক'। রুফচন্দ্রের সভাপণ্ডিত রামানন্দ বাচস্পতি বা বামানন্দ তীর্থ বেলাস্তবিষয়ে 'অবৈতপ্রকাশ' ও 'অধ্যাত্মবিন্দু' প্রভৃতি সাত আটথানি গ্রন্থ প্রণয়ন কবিয়াভিলেন। 'অধ্যাত্মবিন্দু'তে হিন্দু, বৌদ্ধ ও জৈনদর্শনেব প্রধান প্রতিপাত্ম বিষয়েব উল্লেখপূর্বক ইনি বেলাস্থমতের প্রতিষ্ঠা কবিয়াছেন। 'তত্মংগ্রহ' নামক গ্রন্থে বামানন্দ বেলাস্থ ও সাংখ্য মতের সাহায্যে বিভিন্ন দেবদেবীর অন্তিত্ব ও মাহাত্ম প্রতিপাদন করিয়াতেন। এই সম্লক্ষাত লেখকগণের মধ্যে কেহ কেহ শাবীবকস্ত্র ও গীতা প্রভৃতির টীকাও বচনা করিয়া-ছিলেন

## (গ) তন্ত্ৰ

কোন কোন পণ্ডিতেব মতে বাংলা দেশেই সর্বপ্রথম তন্ত্রপান্থেব উদ্ভব হয়। ইহা বিতর্কেব বিষয় চইলেও এই দেশেব ধর্মজীবনে যে তন্ত্রেব প্রভাব স্থপ্রতিষ্ঠিত সেই বিষয়ে কোন সন্দেহেব অবকাশ নাই। বাংলা দেশেব পূজাপার্বণে এবং শ্বৃতিনিবন্ধ-গুলিতে তান্ত্রিক প্রভাব স্থাপ্রই। এই দেশে বামকৃষ্ণ প্রমহংস, গোঁদাই ভট্টাচার্ব, বামাক্ষ্যাপা ও অর্বকালী প্রভৃতি বহু তান্ত্রিক সাধক ও সাধিকার আবির্ভাব হইয়াছিল। তাহাড়া, অনেক তন্ত্রগ্রহণ্ড বাঙালী পণ্ডিতগণ বচনা করিয়াছিলেন। তন্ত্র-শান্ত্র প্রধানত হিন্দু ও বৌদ্ধ ভেদে দ্বিবিধ। হিন্দু হন্ত্র প্রধানত শৈব, শাক্ত অথবা বৈষ্ণব, প্রথম তুই প্রাণীব গ্রন্থেব সংখ্যাই অধিকতর।

আহুমানিক ১৪শ শতকেব মহামহোপাধ্যায় পবিব্রাক্তকাচার্য 'কাম্যবন্ধোদ্ধার' নামক নিবন্ধে তান্ত্রিক যন্ত্রসমূহ সংগ্রহ করিয়াছেন। চৈতক্তেব সমকালীন বা কিঞ্চিং পববর্তী কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীণ এই শাল্পে যুগদ্ধর পুরুষ। তৎপ্রণীত্ত 'তন্ত্রসার'-এ হিন্দুতন্ত্রের সকল সম্প্রদায়েরই সার লিপিবদ্ধ আছে। ইহাতে তন্ত্রশাল্পের প্রধান বিষয়গুলির আলোচনা ছাডাও বিভিন্ন দেবদেবীর স্তবত্যাত্র লিপিবদ্ধ আছে। বাংলাদেশে প্রচলিত কালীমৃতির কল্পনা ও পূজার প্রবর্তন নাকি কৃষ্ণানন্দেরই কীতি। অমৃতানন্দ ভৈরব ও রামানন্দ তীর্ধ 'তন্ত্রসারের' পৃথক্ পৃথক্ রূপ প্রস্তুত্ত করিয়াছিলেন। 'শ্রীতত্বচিন্তামণি' কৃষ্ণানন্দের নামান্দিত অপর একথানি তন্ত্রগ্রহ ।

'সর্বোলাস' নামক গ্রন্থ জিপুরা জিলার মেহার গ্রামনিবাসী 'সর্ববিত্তা' উপাধিধারী গ্রীষ্টায় পঞ্চদশ শতকের সর্বানন্দের নামান্ধিত। আহ্মানিক গ্রীষ্টায় বোড়শ শতকের প্রথম বা মধ্যভাগে ব্রহ্মানন্দ গিরি 'শাক্তানন্দতরিদ্বিনী' ও 'তারারহস্তু' নামক গ্রন্থয় রচনা করেন। ইহার শিশু ময়মনিসংহ জিলার কাটিহালী গ্রামনিবাসী পূর্ণানন্দ পরমহংস পরিব্রাক্ষক নিম্নলিথিত ভন্তপ্রস্থম্পৃহের রচয়িতা:—'শ্যামারহস্তু', 'শাক্তক্রম', 'শ্রীতত্বচিন্তামণি', 'ত্বানন্দতরিদ্বিনী', 'ষট্কর্মোলাস' ও 'কালীসহস্রনামন্থতিরত্বটীকা'। আহ্মানিক গ্রীষ্টায় বোড়শ-সপ্তদশ শতকের গৌড়ীয় শহরের নামান্ধিত গ্রন্থ 'তোবারহস্তবৃত্তি', 'শিবার্চনমহারত্র', 'গৈবরত্ব', 'কুলম্লাবতার' ও 'ক্রমন্তব'। অজ্ঞাতনামা লেথকের 'রাধাতন্ত্র' সম্ভবত বাংলাদেশে রচিত। শক্তির উপাদক ক্রন্থের রাধার সহিত মিলনেই সিদ্ধিলাভ—ইহাই এই তন্ত্রেব প্রতিপান্থ।

উক্ত গ্রন্থসমূহ ব্যতীত পঞ্চাশটিবও অধিকসংখ্যক তন্ত্রগ্রন্থ বাঙালী রচয়িত্রগণের নামান্ধিত; এই রচয়িত্রগণের নাম অনেকের নিকট অজ্ঞাত বা অল্পজ্ঞাত। এই গ্রন্থগুলি প্রায়ই মৌলকতাবিহীন; ইহাদের মধ্যে অনেকগুলি প্রানিদ্ধ তন্ত্রগ্রন্থেব অথবা তান্ত্রিক শুবস্থভির টীকাটিপ্পনী। এই শ্রেণীব গ্রন্থসমূহেব মধ্যে বামভোষণ বিস্থালন্ধারের 'প্রাণতোষিণী' উল্লেখযোগ্য। গ্রন্থকার ছিলেন ক্রম্খানন্দ আগমবাসীশের বৃদ্ধপ্রশৌত। ২৪ পরগণা জিলার খডদহের প্রাণক্রম্থ বিশ্বাসের আমুক্ল্যে এই গ্রন্থ রচিত হয়।

#### (ঘ) কাব্য

বঙ্গে তুর্কী আক্রমণের পব প্রায় তৃইশত বংসর পর্যস্ত এই দেশে রচিত কোন কাব্যগ্রন্থের সন্ধান মিলে না। চৈতক্তপ্রচারিত বৈফ্রবর্ধর্মের প্রভাবে কাব্যক্রীর আসন এই দেশে পুন:প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। বাংলা দেশে রচিত কাব্যক্তলি আদিক ও বিষয়বন্ধতে বৈচিত্র্যময়। বাঙালী পণ্ডিতগণ যেমন একদিকে কাব্য রচনা করিয়াছেন, তেমনই অপরদিকে মহাকাব্যাদির অভিনব টীকাটিপ্লনীও প্রণয়ন করিয়াছেন। মধ্যবুগে এই দেশে রচিত কাব্যক্তনিকে নিম্নলিখিত প্রেণীভুক্ত করা যায়:—

(১) বৈষ্ণবকাব্য, (২) ঐতিহাসিক কাব্য, (৩) শুবন্ধোত্ত, (৪) কবিভা-সংগ্রহ, (৫) দৃতকাব্য, (৬) গছকাব্য ও চম্পু।

#### ১। বৈষ্ণৰ কাৰ্য

আলোচ্য মূগে রাধাক্তফের লীলা, কৃষ্ণবিষয়ক আখ্যান-উপাখ্যান বা চৈতন্তের জীবনী অবলম্বনে বহু কাব্য রচিত হইয়াছিল। এই কাব্যগুলির মধ্যে নানা শ্রেণীর রচনা বিশ্বমান; মধা—মহাকাব্য, গীতিকাব্য, দুতকাব্য, চম্পু ইত্যাদি।

মধার্নের আরম্ভে বা তাহার কিছু পূর্বে রচিত লক্ষীধরের 'চক্রণাণিবিজ্ঞর' নামক মহাকাব্যের বিষয়বস্ত বাণাঞ্বরের কল্যা উষার সহিত রুঞ্চপৌত্র অনিক্লক্ষের বিবাহ, বাণকর্তৃক অনিরুদ্ধের নিগ্রহের সংকল্প, বালের সহিত কুফের তুমূল সংগ্রাম, শঙ্কর এবং কার্ত্তিকেয় সহায় থাকা সত্ত্বেও ক্লফের হত্তে বাণের পরাক্ষয় এবং পৌক্র এবং পৌত্রবধু সহ কৃষ্ণের দাবকায় প্রভাবর্তন। কৃষ্ণের জন্ম হইতে কংসবধ পর্যন্ত লীলা চতুর্ভুক্তেব 'গ্রীঃ ১৫শ শতক) 'হরিচরিত'-এর বিষয়বস্তু। রূপ ও সনাতনের ভাতৃপুত্র জীবগোম্বামী (১৬শ-১৭শ শতক) 'দংকল্পকল্পফ্রমে' ক্ষের প্রকট ও অপ্রকট নিত্যলীলা বর্ণনা করিয়াছেন। জীবেব 'মাধ্বমহোংদব' কাব্যথানির বর্ণনীয় বিষয় কৃষ্ণকর্তৃক রাধার বুন্দাবনেশ্ববীরূপে অভিষেক ও ডতুপলক্ষ্যে আনন্দোৎসব। বুন্দাবনে রুফেব নিত্যলীলা অবলম্বনে চৈত্তপ্রিয়া কবিকর্ণপূব বা পর্মানন্দ সেনেব 'ক্লফাহ্নিককৌমুদী' কাব্য রচিত। 'হরিবংশ', 'বিষ্ণুপুরাণ' ও 'ভাগবডো'ক্ত পারিজাতহরণের আখ্যান কবিবর্ণপূবেব 'পাবিজাতহবণ' নামক কাব্যেব উপজীব্য। রাধাক্রফের বুন্দাবনলীলা অবলম্বনে চৈত্তন্তশিষ্য প্রবোধানন্দ সরস্বতী রচনা করিয়া-ছিলেন 'দঙ্গী ত্রমাধব'; ইহা 'গী ত্রগোবিন্দে'র আদর্শে রচিত। চৈত্তন্তের সমদাময়িক ও বুন্দাবনেব ষট্গোস্বামীব অন্ততম রঘুনাখদাস 'দানকেলিচিস্তামণি' নামক কাব্য সম্ভবত কপগোস্বামীর 'দানকেলিকৌমুদী' অবলম্বনে রচনা করেন। কবিরাজের (খ্রী: ১৬৭-১৭শ শতক) 'গোবিন্দলীলামূভ' বদীয় বৈষ্ণব কাব্যের মধ্যে বহরম। ক্ষের অষ্টকালিক নিতালীলা অবলম্বনে বিশ্বনাথ চক্রবর্তী (এী: ১৭খ শতক) 'শ্রীকৃষ্ণভাবনামৃত' রচনা করিয়াছিলেন।

চৈত্তপ্তের সমকালীন ম্বারিগুপ্ত 'কড়চা' বলিরা পরিচিত 'শ্রীক্লফটেডলাচরিত'মৃত' বা 'চৈতলাচরিতামৃত' নামক কাব্যে চৈতলাকে জীবনী বর্ণনা করিয়াছেন।
কবিকর্ণপুরের 'চৈতলাচরিতামৃত' নামক কাব্যে চৈতলাকে কু ফের অবতারক্লপে
কলনা করিয়া তাঁহাকে নায়ুক করা হইয়াছে।

বৈষ্ণবদ্তকাব্যগুলির মধ্যে কতক কাব্যে দ্তপ্রেরক ক্লফ এবং উদ্দেশ্য গোপী-গণ; কোন কোন কাব্যে ইহার বিপরীত ব্যাপাবও লক্ষিত হয়। আবার কোন কোন কাব্যে ভক্ত প্রেরক ও কৃষ্ণ উদ্দেশ্ত। এই কাব্যগুলির আখ্যানাংশে বৈষ্ণব প্রাণাদির, বিশেষত 'ভাগবভে'র প্রভাব স্থান্সই। সম্ভবত পঞ্চলা শতাকীর বিষ্ণাস 'মনোদ্ত'-এর রচয়িতা; ইহাতে আছে ভক্তকর্তৃক রুষ্ণসমীপে স্বীয় মনকে দ্তরূপে প্রেরণ। বিষ্ণুবাসের বংশধর রামরাম শর্মার 'মনোদ্তে' প্রেরক ও দ্তের উক্তিপ্রাক্তি, রহিয়াছে। রূপগোস্থামী রচিত দ্তকাব্য 'হংসদ্ত' ও 'উদ্ধবসন্দেশ'। প্রথমটির বিষয়বস্থ ললিতা কর্তৃক মণ্রায় ক্ষের নিকট রাধার বিরহজালা প্রাশমিত করিবার অম্বরোধ সহ হংসকে দ্তরূপে প্রেরণ। মণ্বুরা হইতে বুন্দাবনে কৃষ্ণকর্তৃক প্রধানা গোপীগণের, বিশেষত রাধার, উদ্দেশ্যে উদ্ধবের মাধ্যমে সন্দেশ প্রেরণ—'ভাগবডো'ক্ত এই ব্যাপার দিতীয়টির উপজীব্য। শ্রীকৃষ্ণ সার্বভৌমের (১৭শ-১৮শ শতক) 'পদাহ্বদ্ত'-এব বিষয়বস্থ ক্ষের বিরহ্বিপুর গোপীগণ কর্তৃক তৎপদাস্কসমূহকে মণ্বায় দৃতরূপে গমনের অম্বরোধ। একই নামের অপর কাব্য অম্বিকাচরণ রচিত।

জনৈক জন্মদেবের 'শৃঙ্গারমাধবীচম্পু' নামক একথানি কাব্য আছে। জীব-গোস্বামীর 'গোপালচম্পু'র পূর্বার্ধে ক্লফের বুন্দাবনলীলা এবং উত্তরার্ধে মথুরা ও ধারকালীলা বণিত •হইয়াছে। কবিকর্ণপূরের •'আনন্দবৃদ্ধাবনচম্পু' নামক বিশাল কাব্যের বিষয়বস্তু ক্রফের বুন্দাবনন্থ নিত্যলীলা। রঘুনাথদাসের 'মুক্তাচরিত্র' নামক চম্পুকাথ্যের উপঙ্গীব্য ক্বচ্ছের নৈমিত্তিক লীলার অন্তর্গত দানলীলা। চিরঞ্জীবের (১৭শ-১৮শ শতক) 'মাধবচম্পু'তে বর্ণিত ঘটনাবলী এইরূপ—ক্বফের মৃগয়াগমন, বনে কগাবতী নামী নামীয় দর্শন ও পরম্পারের প্রতি আসক্তি, স্বয়ংবরে কলাবতীকে ক্বফের পত্নীরূপে লাভ, কলাবতীসহ প্রত্যাবর্তনকালে রাক্ষনগণের সহিত কুঞ্বের যুদ্ধ ও জয়লাভ, মধুপুরে কলাবতীসহ তাঁহার বাস, নারদের অন্থরোধে ক্লেডর দারকাগমন, বিরহক্লিষ্টা কলাবতীব শোচনীয় অবস্থা, কলাবতীকর্তৃক হংসকে দূতকপে প্রেরণ এবং দারকা হইতে ক্লফের মধুপুরে প্রত্যাবর্তন। বাণেশ্বর বিচ্ছা-লঙ্কাবের (১৭শ-১৮শ শতক) 'চিত্রচম্পু'তে বর্ণমানাধিপতি চিত্রদেনের রাজ্জ্বকালে মহারাষ্ট্রবাজ দাছর বন্ধদেশ আক্রমণ, রাজা কর্তৃক ষ্ট্চক্রভেদ প্রভৃতি কতক ধর্ম-কার্যের অমুষ্ঠান, রাজার অভুত স্বপ্রবৃত্তান্ত, স্বপ্নে বৈষ্ণবমতে বেদান্তত্ত্ব সম্বন্ধ রাজার জ্ঞানলাভ প্রভৃতি বর্ণিত ২ইয়াছে। মনে হয়, চৈতল্পপ্রচাবিত বৈফ্রধর্ম অমুদারে জীবান্মার মৃক্তিলাভের উপায় বর্ণনা কবির মুখ্য উদ্দেশ্য। বর্ণমান জিলার রঘুনন্দন গোস্বামীর (১৮শ শতক) 'গৌরালচম্পু'তে 'আস্বাদ' নামক বজিশটি পরিচ্ছেদে চৈডন্মের জন্ম হইতে জীবনের যাবতীয় কার্যকলাপ বর্ণিত হইয়াছে।

### ২। ঐতিহাসিক কাব্য

১৬শ-১৭শ শতকের চন্দ্রশেশর 'শৃর্জনচরিত' মহাকাব্যে স্থীয় পৃষ্ঠপোষক শৃর্জনের জীবনী বর্ণনা করিয়াছেন। এই শৃর্জন ছিলেন প্রানিদ্ধ চৌহান পৃথীরাজ্যে প্রাতা মাণিক্যরাজ্যের বংশধর এবং সম্রাট্ আকবরের মিত্র। চন্দ্রশেখর নিজেকে গৌড়ীয় এবং অম্বর্গকুলে জাত বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। ইহা হইতে কেহ কেহ অহমান করেন যে তিনি বাঙালী ও বৈভঞ্জাতীয় ছিলেন। কিন্তু ইহা কতদ্র সত্য বলা যায় না।

#### ৩। স্তবস্থোত্র

বাংলা দেশের বৈঞ্চব সম্প্রদায়ের মধ্যে কেহ কেহ প্রধানত রাধাক্বফের ও চৈতন্তোর লীলা অবলম্বনে শুবসোত্রের রচনা করিয়াছেন। মধুররসাপ্রিত আধ্যানিয়কতা এই দকল শুবস্তোত্রের জনপ্রিয়তার কারণ; কিন্তু, ইহাদেব সাহিত্যিক মূল্য থুব বেশী নহে। এই জাতীয় রচনাগুলিকে শ্রোত্র, গীত ও বিক্লদ এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়।

সিংহল-প্রবাদী বাঙালী রামচন্দ্র কবিভারতী ( গ্রীঃ ১৩শ শতক ) 'ভক্তিশতক' নামক গ্রন্থে ভক্তিতত্ব অফুদারে বৃদ্ধদেবের স্তুতিগান করিয়াছেন। চৈতন্ত্রের দমকালীন নৈয়ায়িক বাস্থদেব দার্বভৌম চৈতন্ত্র দমকালীন নৈয়ায়িক বাস্থদেব দার্বভৌম চৈতন্ত্র দম্বাদ্ধ কতক স্থান্ত রচনা করিয়াছেন। পায় একই দময়ে রচিত প্রবোধানন্দ সরস্বতীর 'চৈতন্তচন্দ্রাম্ভে'র বিষয়বস্তুও অফুরপ। এই কবির 'বৃন্দাবনমহিমাম্ভ' ক্ষের বৃন্দাবনলীলা অবলম্বনে রচিত বিশাল গ্রন্থ। চৈতন্তের দমদাময়িক রঘুনাথদাদ-রচিত বহু স্থোত্রের মধ্যে কয়েকটির নাম এইরপ—'চৈতন্তান্তক', 'গৌরাক্তবকল্লবৃক্ষ', 'ব্রজবিলাদন্তন'। দাস্ভভাবে রাধার দেবা করিবার দক্ষ 'বিলাপকুস্মাঞ্জলি'তে ব্যক্ত হইয়াছে। 'স্বদক্ষপ্রকাশ'-এ রাধা-উপাদনা ব্যতীত কৃষ্ণলাভ হয় না, কবির এই বিশ্বাদ প্রমাণিত হইয়াছে। জীবগোস্থামীর 'গোপালবিক্ষদাবলী' কাব্যের বিষয়বস্ত ক্ষেণ্ডর বুন্দাবনলীলা।

রূপগোস্বামী বহু স্থোত্ত, বিরুদ ও গীত রচনা করিয়াছিলেন। স্থোত্তগুলির মধ্যে কতক চৈতগুবিষয়ক, অপরগুলির উপজীব্য রাধারুফের বৃন্দাবনলীলা। স্থোত্তগুলির মধ্যে সবিশেষ উল্লেখযোগ্য 'কুঞ্জবিহার্যন্তক', 'মুকুন্দমুক্তাবলী', 'উৎকলিকাবল্লরী' ও 'স্বয়মুৎপ্রেক্ষিতলীলা'। 'গোবিন্দবিক্লাবলী' ও 'স্বরাদশচ্ছন্দঃ' রূপরচিত তুইটি উল্লেখ-

বোপ্য বিরুদ। 'রুঞ্জন্ম', 'বসন্তপঞ্চমী' 'দোল' ও 'রাদ' এই চারিটি প্রসন্থ রূপের 'দীতাবলী'র বিষয়বন্ধ ; ইহাতে ৪১টি দীত 'গীতগোবিন্দে'র অন্ত্করবে রাগদখলিত হইয়াছে। দার্শনিক মধুসুদন সরস্থতীর (১৬শ শতক) 'আনন্দমন্দাকিনী'তে আছে শাদু লবিক্রীড়িত ছন্দে রুঞ্জের ছতি। 'নিকুঞ্জকেলিবিক্রদাব্লী' বিশ্বনাথ চক্রবর্তী (১৭শ শতক) কর্তৃক রচিত। বাণেশ্বর বিশ্বালঙ্কারের (১৭শ-১৮শ শতক) কতক স্তবত্তোত্রের প্রস্তের নাম—হন্মৎন্তোত্র, শিবশতক, তারান্ডোত্র ও কাশীশতক।

#### ৪। কবিতা-সংগ্রহ

এই শ্রেণীর কাব্যরচনার ইতিহাসে বাংলাদেশের দান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। লক্ষ্মণদেনের সভাসদ শ্রীধরদাস রচিত 'সত্তিকর্ণামৃতে'র কথা প্রথমভাগে উল্লিখিত হইয়াছে। রূপগোস্থামীর 'পভাবলী'তে আছে শুধু কৃষ্ণলীলা ও রুষ্ণভক্তিবিষয়ক শ্লোকসমষ্টি; শ্লোকগুলির মধ্যে কতক রূপের স্বর্রিত। 'স্ক্রিম্কোবলী' বিশ্বনাথ সিদ্ধান্তপঞ্চানন (১৫শ-১৬শ শতক) কর্তৃক সঙ্গলিত। গোবিন্দদাস মহামহোপাধ্যায়ের 'সংকাব্যরত্বাকরে' ৩১৪৬টি শ্লোক আছে; গ্রন্থকার ১৭৭৫ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ববর্তী।

## ৫। দূতকাব্য

ক্ষুদ্র ক্যায়বাচম্পতির (১৫শ-১৬শ শতক) 'ভ্রমরদ্তে'-র আখ্যানভাগ এই যে, রাবণহাতা সীতাদেবীর নিকট হইতে অভিজ্ঞানমণিসহ আগত হয়ুমানের দর্শনে আকুল রামচন্দ্র পর্বতে ভ্রমণকালে একটি ভ্রমর দেখিতে পান এবং উহাকে সীতা-সমীপে গমনার্থে দৃত নিযুক্ত করেন। 'দায়ভাগ'-এর টীকাকার শ্রীকৃষ্ণ তর্কালকারের (১৮শ শতক) 'চন্দ্রদৃত'-এর বিষয়বম্ব রামচন্দ্রকর্তৃক লকাহিতা সীতাদেবীর নিকট চন্দ্রকে দৃতরূপে প্রেরণ।

এই শ্রেণীর অক্সান্ত দ্তকাব্য 'পদ্মদ্ত', 'বকদ্ত' 'বাতদ্ত' এবং 'মেঘদৌত্য'। কালীপ্রসাদ-রচিত 'ভক্তিদূত'-এর বিষয়বন্ত ভক্তকর্তৃক তৎপ্রিয়া মৃক্তির সমীপে ভক্তিকে দ্তরূপে প্রেরণ।

## ৬। গদ্যকাব্য ও চম্পু

'হিতোপদেশ'-রচয়িতা নারায়ণকে (১৩৭০ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ববর্তী) বাঙালী বলিয়া মনে করা হয়। ইহা 'পঞ্চতমে'র একটি রূপ (version); মূলগ্রন্থের পাঁচটি প্রসন্ধের স্থলে ইহাতে চারিটি প্রসন্ধ সন্ধিবিষ্ট হইয়াছে। পদ্মনান্ত মিল্লের (বোড়শ শতক) 'বীরভন্তেরেকেরচম্পু'তে তদীয় পৃষ্ঠপোষক বছেলবংশীয় বীরভন্তের (বা ক্রন্তেরের) কীর্তিকলাপ বর্ণিত আছে। কাল্পনিক প্রেমিক ও প্রেমিকার প্রণয়কাহিনী অবলহনে কোটালীপাড়ার কৃষ্ণনাথের (সপ্তদশ শতক) 'আনন্দলতিকাচম্পু' রচিত। চিরঞ্জীবের (সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতক) 'বিছম্মোদতরঙ্গিলী' নামক চম্পুকাব্যে বিভিন্ন আন্তিক ও নান্তিক দর্শনের মূল মতবাদ এবং বৈষ্ণব, শাক্ত প্রভৃতি সাম্প্রদায়িক ধর্মের তন্ত সংক্ষেপে অথচ সরল ও সরস ভাষায় লিপিবদ্ধ আছে।

#### ৭। নাট্যসাহিত্য

কাব্যের তুলনায় বাংলাদেশে রচিত নাট্যগ্রন্থের সংখ্যা অল্প।

মদনের (১২শ-১৩শ শতক) 'পারিজাতমঞ্জরী' বা 'বিজয় মূঁ' গুজরাটরাজ জয়-দিংতেব যুদ্ধে পরমাররাজ অন্ধূ নবর্মার জয়লাভেব আরকগ্রন্থ স্বরূপে রচিত হইয়া-ছিল। মধুস্থন সরস্বতীর (বোড়শ শতক) নাট্যগ্রন্থের নাম 'কুল্মাবচয়'। ক্ষপগোস্থামীৰ নাট্যগ্ৰপ্ত তিনটি—'দানকেলিকৌমুদী', 'বিদন্ধমাধৰ' ও 'ললিতমাধৰ' সাত্রচর ক্বফকর্তৃক রাধাসহ গোপীগণের নিকট শুদ্ধ দাবী করিয়া তাঁহান্দব পথরোধ এবং অবশেষে পৌর্ণমাসী কর্তৃক রাধাকে শুরুদ্ধপে দানের প্রস্তাব ভাণিকা শ্রেণীর 'দানকেলিকৌমুদী'র বিষয়বস্তু। পূর্বরাগ হইতে আরম্ভ করিয়া দংক্ষিপ্ত দঙ্কীর্ণ সম্ভোগ পর্যস্ত রাধাক্বফের কুদাবনলীলাকে নাট্যরূপ দেওয়া হইয়াছে সপ্তান্ধ 'বিদশ্বমাধবে'। দশাক্ষ 'ললিভমাধব'-এ ক্বফের বৃন্দাবনলীলা এবং মথুরা ও দ্বারকার জীবন বণিত হইয়াছে। সম্ভবত কৃষ্ণ মিশ্রের 'প্রবোধচক্রোদয়ে'র আদর্শে রচিত্ত কবিকর্ণপূরের দশাঙ্ক নাটক 'ঠৈতজ্ঞচন্দ্রোদয়ে' ঠৈতজ্ঞের জীবনের প্রধান ঘটনাবলীকে নাট্যরূপ দেওয়া হইয়াছে। বারভূঞার অস্ততম নোয়াথালির ভূলুয়ার লক্ষণমাণিক্যের (বোড়শ শতক) তুইথানি নাটক পাওয়া যায়—'বিখ্যাতবিজয়' ও 'কুবলয়াশ্বচরিত'। 'বিখ্যাতবিজয়' মহাভারতের কর্ণবধ অবলম্বনে রচিত। মহাভারতের মদালসা ও কুবলয়াখের আখ্যান 'কুবলয়াখে'র উপজীব্য। লক্ষণমাণিক্যের পুত্র অমরমাণিক্য বাণাস্থরকন্তা উষার কাহিনী অবলম্বনে 'বৈকুণ্ঠবিজয়' রচনা করিয়াছিলেন। লক্ষণ-মাণিক্যের সভাপণ্ডিত কবিতার্কিক 'কৌতুকরত্বাকর' নামক প্রহসনে পুণ্যবঞ্জিত নামক নগরের ত্রিতার্ণব নামক রাজার নিবু দ্বিতার চিত্র অন্ধন করিয়াছেন। 'কৌতুকসর্বস্ব' নামক প্রহসনে গোপীনাথ চক্রবর্তী কলিবৎসল নামক রাজার

বিশৃথকামর রাজ্যশাসন এবং ব্রাহ্মণগণের উপর অভ্যাচার বর্ণনা করিয়াছেন।
সম্ভবত বঙ্গে তুর্কী আক্রমণের পরবর্তী শ্রীহর্ষ বিশ্বাসের পুত্র রামচন্দ্র যধাতির
পৌরাণিক আখ্যান অবলম্বনে 'ঐন্ধবানন্দ' নাটক বচনা করেন। বাণেশ্বর বিভালক্ষারের (১৭শ-১৮শ শতক) 'চন্দ্রাভিষেক' নামক নাটকের সন্ধান পাওয়া যায়।

#### ৮। পুরাণ

পুবাণ ও উপপুরাণশ্রেণীর কতক গ্রন্থ বাংলাদেশে রচিত বলিয়া কেহ কেহ মনে করেন। কতক যুক্তিপ্রমাণ চইতে এইগুলির উৎপত্তিস্থল বঙ্গদেশ বলিয়া মনে হয়। আহুমানিক খ্রীষ্টায় পঞ্চদশ শতকের মধ্যভাগে বা তৎপূর্ববর্তী কালে রচিত 'বুহদ্ধর্মপুরাণে'র বিষয়বস্তু বিবিধ পৌরাণিক আখাান-উপাখাান, বর্ণাশ্রমধর্ম, স্ত্রীধর্ম, পূজাব্রত, জাতিনিরূপণ, সম্বরজাতি, দানধর্ম, কুফের জন্ম ও লীলা প্রভৃতি। ইহাতে ছত্তিশ সম্বরজাতির উল্লেখ, 'রায়', 'দাস', 'দেবী', 'দাসী' প্রভৃতি পদবী, বাংলাদেশে প্রচলিত কালীমৃতির বর্ণনা, বাংলাদেশেব নদী পদ্মাবতী (= পদ্মা) ও ত্রিবেণীর (= মৃক্তবেণী) উল্লেখ, 'গীতগোবিন্দে'র প্রভাব, বাঙালী কবির প্রিয় 'চৌত্রিশা' নামক রচনাপদ্ধতি প্রভৃতি হইতে ইহা বাংলাদেশে রচিত বলিয়া মনে হয়। এই পুবাণোক্ত শারদীয়া পূজা এবং রাদঘাত্রা বাংলাদেশে অস্তাবধি ব্যাপকভাবে প্রচলিত। ইহার অভাবধিপ্রাপ্ত পুঁথিগুলির প্রায় সবই বল্পেশে প্রাপ্ত ও বঙ্গাক্ষরে লিথিত। আত্মানিক চতুর্দণ শত্তকের বা তৎপববর্তী কালের 'বৃহন্ধন্দি-কেশ্বপুরাণের' অভাবধি আবিষ্ণৃত সকল পুঁথিই বাংলাদেশে প্রাপ্ত এবং বঙ্গাক্ষরে লিথিত; 'নন্দিকেশ্বরপুবাণে'র ক্ষেত্রেও ইহা প্রযোজা। এই তুট পুরাণোক্ত তুর্গাপুঙ্গা একমাত্র বাংলাদেশেই প্রচলিত। এই সকল কারণে এই তুই গ্রন্থ বাংলা-দেশে রচিত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়।

শাস্থানিক অন্যোদশ-চতুর্দশ শতকে রচিত 'মহাভাগবতপ্রাণ'-এর আলোচ্য বিষয়সমূহের মধ্যে সবিশেষ উল্লেখযোগ্য দেবী কর্তৃক দশমহাবিভার রূপধারণ, দক্ষযজ্ঞনাশ, একালটী মহাপীঠের উৎপত্তি, পদ্মানদীর উৎপত্তি, শারদীয়া পূজার দেবীর অকালবোধন, রামকর্তৃক তাড়কাবধ হইতে রামরাবণের যুদ্ধ পর্যন্ত রামায়ণ-বর্ণিত ঘটনাবলী ইত্যাদি। ইহাতে ভাগীরথী ও পদ্মা নদীর সহিত নিবিড় পরিচয়, এই প্রাণবর্ণিত শারদীয়া পূজার সহিত বর্তমান বাংলায় প্রচলিত ছুর্গাপূজার সাদৃশ্য, ইহাতে প্রযুক্ত 'পর্বচ্ব', 'লোকলক্ষা' প্রভৃতি শব্বের বর্তমান বাংলা ভাষার

প্রতিরূপ প্রভৃতি হইতে ইহা বাংলা দেশে রচিত বলিয়া মনে হয়। এই পুরাণের প্রায় সকল পুঁ থিই বাংলাদেশে প্রাপ্ত এবং বলাক্ষরে নিথিত।

বর্তমান 'ব্রহ্মবৈবর্ত পুবাণ'-এর আদিম রূপের উদ্ভব হয় আন্থ্যানিক খ্রীষ্টায় অষ্টম শতকে; দশম হইতে বোড়শ শতকের মধ্যে, বোধ হয়, ইহার নবরূপায়ণ হইয়াছিল। এই পুরাণ চারিটি থণ্ডে বিভক্ত—ব্রহ্মবণ্ড, প্রকৃতিথণ্ড, গণপতিথণ্ড ও কৃষ্ণজন্মথণ্ড। ইহার প্রধান আলোচ্য বিষয় ক্লফের মাহাত্মাণ্ড লীলা। গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম ও দর্শনের উপরে এই পুরাণের প্রভাব গভীর। ইহাতে বাংলা দেশে বর্তমান সন্ধবন্ণস্ক্রে বিবরণ, বৈশ্ব উপবর্ণের উল্লেখ, কৈবর্তগণের উদ্ভবের দ্বিভার বর্ণনা প্রভৃতি হইতে ইহাকে বাংলাদেশে: রচনা মনে করা হয়।

উল্লিথিত গ্রন্থগুলি ছাড়া 'ক্রিপুবান' ( অষ্ট্রাদশ শতকের পূর্ববভী ) কোন কোন যুক্তিবলে বাংলাদেশে রচিত হুইয়াছিল বলিয়া অষ্ট্রমান করা হয়।

গৌড দরণারের জনৈক কর্মচাবী কুলধর, গোবর্গন পাঠকের সাহায্যে, 'পুরাণসর্বধ' নামে পুরাণ ও শ্বতিবিহয়ক সংগ্রহগ্রন্থ সংকলন কবিয়াছিলেন ১৪৭৪-৭৫
খ্রীষ্টান্দে। বাজেন্দ্রলাল মিত্রেব সাক্ষ্য অন্তদারে ইচাতে ইতিহাস, ভূগোল, রাজ্যশাসনপদ্ধতি ও পূজাপদ্ধতি সহস্কে বিভিন্ন পুরাণ হইতে শ্লোকসমূহ উদ্ধত ও
ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

নদীয়ারাজ কদ্ররাণ কর্তৃক দপ্সদশ এটিজে ১৪০০০-এরও অধিকসংখ্যক শ্লোকে 'পুরাণদাব' বচিত হইয়াছিল। এই জাতীয় অপব একখানি গ্রন্থ রাধাকান্ত ভক্রাগীশবচিত 'পুরাণার্থপ্রকাশক', ইহাতে অক্যান্ত বিষয়েব দঙ্গে পুরাতন রাজ্বংশেব বর্ণনা আছে:

পুরাণ এবং পুরাণের সাব সংকলন ছাড়াও কতক বাঙালী পণ্ডিত চঙী ও 'ভাগবত'-এব ব্যাখ্যা বচনা করিয়াছেন। কেহ কেহ প্জাপদ্ধতিও প্রণয়ন করিয়াছেন।

### ৯। গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শন, ধর্মতত্ত্ব ও ভক্তিতত্ত্ব

প্রাচীন হিন্দুদর্শনের সহিত তুলনায় বৈষ্ণবদর্শনেব স্বকীয় বৈশিষ্ট্য বস্থ। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, ষড়্দর্শনের মধ্যে প্রমাণের সংখ্যা সম্বন্ধে মতভেদ থাকিলেও প্রত্যক্ষ, অন্থমান, উপমান ও শব্দ —এই চারিটি প্রমাণ সর্ববাদিসম্মত। বৈষ্ণব-দর্শনে একমাত্র শব্দপ্রমাণই স্বীকৃত হইয়াছে। প্রাচীন দর্শনে শব্দপ্রমাণে শ্রুভি

বা বেদ গৃহীত হইয়াছে; বৈষ্ণবগণের মতে, বৈষ্ণব পুরাণ, বিশেষত 'ভাগবত', শব্দ-পদবাচ্য। পরমান্ধার সহিত জীবান্ধার একীভাব প্রাচীন দর্শনে চরম লক্ষ্য বলিয়া পরিগণিত। বৈষ্ণবদর্শনে কৃষ্ণই পরম দেবতা এবং কৃষ্ণপ্রাপ্তি ভক্তের চরম লক্ষ্য। নবদীপের বৈষ্ণবগণের মতে, চৈতক্ত একাধারে কৃষ্ণ ও রাধা এবং তিনিই চরম সন্তা ও পরম উপেয়—ইহাই গৌরপারম্যবাদ।

বাস্থদেব সার্বভৌম 'ভব্বনীপিকা' গ্রন্থে বৈষ্ণবদর্শনের কিছু আলোচনা করিয়াছেন। 'বৃহদ্ভাগবভায়ত' নামক গ্রন্থের সনাতন ভক্তিতব্ব বিশ্লেষণ পূর্বক কৃষ্ণলীলা ও
কৃষ্ণপ্রাপ্তির উপায় আলোচনা করিয়াছেন। সনাতন 'ভাগবতে'র দশম স্কন্ধের 'বৈষ্ণবভোবণী' নামক ব্যাখ্যা রচনা করেন। 'বৃহদ্ভাগবভায়তে'র সংক্ষেপণ-স্করূপ রূপগোস্বামী 'সংক্ষেপ- (বা, লঘু-) ভাগবভায়ত' রচনা করিয়াছেন; ইহাতে কৃষ্ণের
স্বরূপ বর্ণনার পরে ভক্তের বৈশিষ্ট্য ও শ্রেণীবিভাগ আছে। রূপ ও সনাতনের
ভাতুপুত্র জীবগোস্বামীর ছয়টী দর্শনগ্রন্থ ষট্সন্দর্ভ নামে পরিচিত; ইহাদের নাম
'ভব্বসন্দর্ভ', 'ভগবৎসন্দর্ভ', 'পরমাত্মসন্দর্ভ', 'শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ', 'ভক্তিসন্দর্ভ', ও 'প্রীতিসন্দর্ভ'। প্রথম তিনটি সন্দর্ভের পরিশিষ্টস্বরূপ জীব 'সর্বসংবাদিনী' নামক গ্রন্থথানিও
রচনা করিয়াছিলেন। সন্দর্ভগুলিতে গৌড়ীয় বৈষ্ণবদর্শন পরিচ্ছন্নরূপে আলোচিত
হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে গ্রন্থকারের মৌলিক চিন্তা ও রচনার পারিপাট্য উল্লেখযোগ্য। উক্ত 'বৈষ্ণবতোষণী'র 'লঘুতোষণী' নামক সংক্ষিপ্তসার জীব-প্রণীত।
'ভাগবতে'র 'ক্রমসন্দর্ভ' টীকা, অগ্নি ও পদ্মপুরাণের অংশবিশেবের টীকা,
'গোপালতাপনী' উপনিষদ ও 'ব্রন্ধসংহিতা'র টীকা এবং কৃষ্ণার্চনার পদ্ধতিস্বরূপ
'কৃষ্ণার্চাণীপিকা' প্রভৃতি গ্রন্থও জীব রচিত।

'ভাগবতের' ও 'ভগবগদীতার' টীকা চাড়াও বিশ্বনাথ চক্রবর্তী 'রাগব্যু চিক্রিকা' ও 'মাধ্র্যকাদস্থিনী' প্রভৃতি দশথানি গ্রন্থ বৈষ্ণব ধর্ম ও দর্শন অবলমন 'রচনা করিয়াছিলেন। ঈশ্বর ও পথা প্রভৃতি রূপে রুষ্ণের প্রতি ভজি বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর 'সাধ্যসাধনকৌমূলী'র প্রতিপাল্য বিষয়। 'গৌরগণোদ্দেশলীপিকায়' কবিকর্ণপূর বিশিষ্ট বৈষ্ণবগণের জীবনী প্রসঙ্গে অনেক তত্ত্বের আলোচনা করিয়াছেন। সম্ভবত খ্রীঃ ১৭শ শতকের রূপ কবিরাজের 'সারসংগ্রহ' বৈষ্ণব দর্শনে একথানি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের আচার ও ধর্মামূলান সম্বন্ধে স্বাপেক্ষা প্রামাণ্য গ্রন্থ 'হরিভক্তিবিলাস'। কেহ কেহ মনে করেন, ইহা বা অস্তত ইহার কাঠামোটি, সনাতন রচিত। কাহারও কাহারও মতে, ইহা গোপাল ভট্ট

কর্ত্বক রচিত বা পরিবর্ধিত; এই গোপালভট্ট বুন্দাবনের বটু গোস্বামীর অক্সতম কিনা বলা বায় না। গোপালভট্টের নামান্ধিত 'দংক্রিয়াদারদীপিকা' উক্ত গ্রন্থের পরিশিপ্তস্বরূপ; ইহাতে গৃহাহুষ্ঠানাদি আলোচিত হইয়াছে। গোপালদাসের (১৬শ শতক) 'ভক্তিরত্বাকর'-এ মৃক্তিলাভের উপায় স্বরূপ কৃষ্ণভক্তির প্রাধান্ত এবং 'ভাগবতের' প্রামাণিকতা প্রতিপাদনের প্রয়াস বহিয়াছে। বলদেব বিছাভ্রণের (১৮শ শতক) 'প্রমেয়রত্বাবলী' গৌড়ীয় বৈষ্ণবর্ধ্ব সম্বন্ধে প্রামাণ্য গ্রন্থ। বেদাস্বস্থতের বলদেব রচিত ব্যাখ্যার নাম 'গোবিন্দভাব্য'; ইহারই সংক্ষিপ্তদার তাঁহার রচিত 'দিদ্ধান্তরত্ব' বা 'ভাষাপীঠক'। 'ভগবদসীতা' এবং দশোপনিষদের টীকাও বলদেব রচিত। শান্তিপুরের রাধামোহন গোস্বামী ভট্টাচার্যের 'ভাগবততত্ত্বসার' বৈষ্ণব শান্ত্রে উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। 'কৃষ্ণভক্তি-স্থধার্ণব', 'কৃষ্ণভর্ত্বিব', 'ভক্তিবহস্ত' প্রভৃতি নয়থানি নিবন্ধ ও টীকা রাধামোহন রচিত।

### ১০। অলস্কার, ছন্দ, নাট্যশাস্ত্র ও বৈষ্ণবরসশাস্ত্র

অলকার, ছন্দ ও নাট্যকলা বিষয়ে বাংলাদেশের দান দামান্ত। এই সকল শাস্ত্র সম্বন্ধে বাঙালী-বচিত যে কয়থানি গ্রন্থ আছে, উহাদের মধ্যে বিশেষ মৌলিকতা নাই। বৈষ্ণব রসণাস্ত্রে বাঙালীর কীর্তি গৌরবের বিষয়।

কবিকর্ণপূরের 'অলঙ্কারকৌস্তভ' মন্মটের 'কাব্যপ্রকাশ' অন্থ্সরণে রচিত। বিশেষত্ব এই যে, 'অলঙ্কারকৌস্তভে'ব অধিকাংশ উদাহরণ্ঞাক ক্রফন্ততিবিষয়ক। ইহাতে ভক্তি, বাংদল্য ও প্রেম রদরণে পরিগণিত হইয়াছে। খ্রীঃ ১৭শ শতকের কবিচন্দ্র 'কাব্যচন্দ্রিকা' নামক গ্রন্থে অলঙ্কাব শাস্ত্রের মোটাম্টি বিষয় এবং নাট্য-শাস্ত্র আলোচনা করিয়াছেন। একই শতকের রামনাথ বিশ্বাবাচম্পতি 'কাব্যরত্বাবলী' নামক অলঙ্কারগ্রন্থের রচয়িতা। বলদেব বিন্যাভ্র্যণ প্রণয়ন করিয়াছিলেন 'কাব্যক্ত্বভ'। রামদেব (বা, বামদেব) চিরঞ্জীব ভট্টাচার্যের 'কাব্যবিলাদ' উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। ইনি চমৎকারিত্বকে কাব্যের প্রধান লক্ষণ বলিয়া স্থীকার করিয়াছেন। মায়ারদ এবং বৈষ্ণবগ্রের বাংদল্য, ভক্তি প্রভৃতি রদ ভদীয় গ্রন্থে স্থাক্ত হয় নাই। অলঙ্কারসমূহের উদাহরণপ্রাক্তি চরঞ্জীবের স্বরচিত।

উল্লিখিত গ্রন্থাবলী ছাড়াও প্রাচীন অলমারগ্রন্থাদির, বিশেষতঃ 'কাব্যপ্রকাশ'

এবং 'সাহিত্যদর্পণে'র কয়েকথানি টীকা বাঙালীরচিত। তন্মধ্যে পরমানন্দ চক্রবর্তীর 'কাব্যপ্রকাশবিন্তারিকা', জয়রামের 'কাব্যপ্রকাশ-তিলক' এবং রামচরণ তর্কবাদীশের 'সাহিত্যদর্পনটীকা' সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

'ছন্দোমঞ্জরী'র রচয়িতা গদানাস বৈদ্য বলিয়া আত্মপরিচয় দেওয়ায় তিনি বাঙালী ছিলেন বলিয়া মনে হয়। তাঁহাব প্রস্তেব একটি অবহট্র লোক উদ্ধৃত হওয়ায় তাঁহার জীবনকালের উর্ম্বদীমারেথা খ্রীষ্টীয় চতুর্দণ শতকের শেষ দিকেটানা যায়। ইহাতে সম্প্রিই উদাহরণশ্লোকগুলির অধিকাংশই প্রম্বকাবের রচনা এবং ক্ষম্পের বুলাবনলীলাবিষয়ক। 'বৃত্তমালা' নামক তুইথানি গ্রন্থের মধ্যে একখানি কবিকর্ণপুরের নামান্দিত এবং অপরটি রামচন্দ্র কবিভারতী প্রশীত। চিরঞ্জীব ভটাচার্যের 'বৃত্তরত্বাবলী' নামক গ্রন্থে উদাহরণস্বরূপ স্ক্রজাউদ্দৌলার সময়ে ঢাকাব নায়েব দেওয়ান যশোবস্থ সিংহেব প্রশন্তিস্কৃতক শ্লোক আছে। চন্দ্রমোহন ঘোষেব 'ছন্দঃসারসংগ্রহ' একথানি সম্বলনগ্রন্থ। কাশীনাথ চৌধুবী (অষ্টাদশ-উনবিংশ শতক) 'পজমুক্তাবলী' নামক ছন্দপ্রপ্রেব রচয়িতা।

রূপগোস্বামীর 'নাটকচন্দ্রিকা' ছাভা বাংলাদেশে নাট্যশান্ত্র সম্বন্ধে স্বতন্ত্র কোন গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া যায় না। দশটি রূপকেব মধ্যে একমাত্র নাটক ইহাতে আলোচিত হইয়াছে। এই গ্রন্থে অধিকাংশ উদাহরণ বৈষ্ণব গ্রন্থসমূহ হইতে গৃহীত।

প্রাচীন অলকারশাস্ত্রেব সহিত তুলনায় বৈষ্ণব বসশাস্ত্রেব কয়েকটি বৈশিষ্ট্য লক্ষিত হয়। প্রাচীন অলকারশাস্ত্রের সাহিত্যিক রসের পরিবর্তে বৈষ্ণবগণ ঐশাস্ত্রের ভক্তিনামক ভাবকে রস বলিয়া প্রতিপন্ন করিলেন; এই বসের স্থায়িভাব কৃষ্ণরতি এবং ইহাব আস্থান করিবেন অলকারশাস্ত্রের সহ্বন্থের পরিবর্তে ভক্ত। প্রাচীনতর শাস্ত্রের আটটি (শাস্ত সহ নয়টি) রসের স্থলে বৈষ্ণবগণ পাঁচটি মুখ্য ভক্তিরস স্থীকার করিলেন, যথা—শাস্ত, প্রীত, প্রেয়, বাংসলা ও মধুব। শৃঙ্গার-রসের নাম ইহারা দিলেন মধুব, উজ্জল বা শৃঙ্গাব ভক্তিরস; এই রস ভক্তিরসরাজ এবং ইহার আলম্বন বিভাব স্বয়ং কৃষ্ণ। উক্ত মুখ্য ভক্তিরস ছাড়াও তাঁহার। সাতটি গৌণ ভক্তিরস স্থীকার করিয়াছেন; যথা—বীর, বীভৎস, রৌজ্র, হাস্ত্র, ভয়ানক, কৃষ্ণণ ও অম্তুত।

বৈষ্ণব রসশারে রপগোস্বামীর অক্ষয় কীতি 'ভক্তিরসামৃতসিদ্ধু' ও 'উজ্জ্বনীল-মনি।' প্রথমোক্ত প্রস্থে রূপ ভক্তিরসের বিলেষণ করিতে গিয়া ভাব ও বিভাব প্রভৃতির সংজ্ঞানির্দেশ ও পৃত্থাতিপুদ্ধ বিভাগ করিয়াছেন। রসশান্তে উজ্জ্ঞসরসের প্রাধান্তত্ত্ই, বোধ হয়, রূপগোস্থামী শুধু এই রসের বিশ্লেবণে 'উজ্জ্ঞসনীলমনি' রচনা করিয়াছিলেন। ইহাতে রুফকে 'নায়কচ্ড়ামনি' এবং রাষাকে উাহার 'ভস্তে প্রতিষ্ঠিতা' জ্লাদিনী শক্তিরূপে করনা করা হইয়াছে, নায়িকার শ্রেণীভাগ ও সজ্ঞোগ এবং বিপ্রলভ্শুলারের নানা অবস্থার বিশ্লেষণ করা হইয়াছে। উক্ত শ্রেছয়ের সংক্ষিপ্রসার রচনা করিয়াছেন বিশ্বনাধ চক্রবর্তী বথাক্রমে 'ভক্তিরলামুড-সিয়্ক্বিন্দৃ' এবং 'উজ্জ্বলনীলমনিকিরন' নামক গ্রন্থে। রূপের গ্রন্থছয়ের ব্যাখ্যাকরিয়াছেন জীবগোস্থামী; ব্যাখ্যাগ্রন্থ 'তৃইথানির নাম বথাক্রমে—'তৃর্গমসংগ্রমনী' এবং 'লোচনরোচনী'। রূপের তুইটি গ্রন্থের পবিশিষ্টস্বরূপ 'রসামৃতশেষ' নামক গ্রন্থও সম্ভবত জীব রচিত।

### `১১। ব্যাকরণ

টীকাকার স্বাষ্টিধরেব সাক্ষ্য অক্সনারে প্রুষ্মোন্তমদেব লক্ষ্মণদেনের আদেশে 'অষ্টাধাায়ী'র 'ভাষাবৃত্তি' নামক বৃত্তি রচনা করিয়াছিলেন। ভাছা ছাড়া, প্রুষ্মোন্তমের গ্রন্থে বর্গীয় 'ব' ও অস্কঃস্থ 'ব' এর কোন ভেদ দেখা বায় না। একটি স্প্রের ব্যাখ্যায় বৃত্তিকাব পদ্মাবতী (=পদ্মা) নদীব উল্লেখ করিয়াছেন। এই সকল কাবণে ভাঁছাকে বাঙালী মনে কবা হয়। বৌদ্ধ বলিয়াই সম্ভবত প্রুদ্মোন্তম 'অষ্টাধ্যায়ী'র বৈদিক অংশ বর্জন করিয়াছেন। 'ভাষাবৃত্তি' সংক্ষিপ্ত অথচ সহজ্ঞাবায়। 'ত্র্বটবৃত্তি'-বচ্নিতা শরণদেব ও লক্ষ্মণদেনের সভাকবি শরণ, কাছারও কাহারও মতে অভিন্ন। বে সকল প্রয়োগ আপাতদৃষ্টিতে অপাণিনীয় উছাদের ভানিবিচার এই প্রন্থের বিষয়বস্তা। রূপগোস্থামীর (মভান্তরে সনাভনের বা জীবের) 'সংক্ষেপ—(বা, লখু-) হরিনামামৃতব্যাকরণে'র বৈশিষ্টা এই বে, ইহাতে সংজ্ঞা ও উদাহরণগুলি রাধাক্ষ্যের বা কৃষ্ণসীলার নামান্ধিত। ইহার অধিকাংশ স্ত্রে বিষ্ণুর বা ভাহার সহিত সংক্ষিষ্ট দেবদেবীর নাম আছে। জীবগোস্থামীর 'হরিনামামৃত' ব্যাকরণ বৃহত্তর গ্রন্থ এবং একই উদ্দেশ্তে রচিত। স্বর্নিত ব্যাকরণের পরিশিষ্ট স্ক্রপ ইনি 'ধাতুসংগ্রহ' বা 'ধাতুস্ত্রমালিকা' (?) নামক গ্রন্থও রচনা করিয়া-ছিলেন।

'অষ্টাধ্যারী'র দংক্ষিপ্তরূপ 'সংক্ষিপ্তসার' নামক ব্যাকরণের প্রণেডা ক্রমনীশ্বর

(পঞ্চল শতক ?) কাহারও কাহারও মতে ছিলেন বাঙালী। পুগুরীকাক বিভাসাগর (বোড়ল শতকের পূর্ববর্তী ?) তুর্গদিংহের 'কাতত্ত্ববৃদ্ধিটাকা'র ব্যাখ্যা করিয়াছেন 'কাতত্ত্ববদীগ' প্রছে। ইহা হাড়া, 'ক্তানটাকা', 'কারককৌমূদী' 'তছচিন্তামনিপ্রকাশ' ও 'কাতত্ত্বপরিশিষ্টটাকা' পুগুরীকাক রচিত। বলরাম পঞ্চাননের 'প্রবোধপ্রকাশ' নৈব সম্প্রদারের ব্যাকরণ; ইহাতে স্বর্বর্ণের নাম 'শিব' ও ব্যঞ্জনবর্ণসমূহ অভিহিত হইরাছে 'শক্তি' নামে। 'ধাতুপ্রকাশ' নামক ধাতুপাঠ বলবামের নামের সহিত যুক্ত।

উল্লিখিত গ্রন্থাবলী ছাড়া বাঙালী পণ্ডিতগণ বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রন্থ ও টাকাটিপ্পনী বচনা কবিয়াছিলেন। এই জাতীয় গ্রন্থগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য ভরত সেন বা ভরত মল্লিকের 'ফ্রুতবোধব্যাকরণ', 'ক্ষুপ্রলেখন' এবং তারানাথ তর্কবাচম্পত্তির 'আন্তবোধব্যাকরণ'। টাকাটিপ্পনীসমূহের মধ্যে ক্রিলোচন দাসের 'কাতন্তবুন্তি-পঞ্জিকা' উল্লেখযোগ্য। এই জাতীয় গ্রন্থের মধ্যে 'কাতন্তব্যাকরণে'র সংক্ষিপ্তসার বা টাকার সংখ্যাই অধিকতর। অনেক বাঙালী নৈয়ায়িক ব্যাকরণের নানা বিষয় সম্বন্ধে বহু বাদগ্রন্থ ও রচনা কবিয়াছিলেন।

#### ১২। অভিধান

বাঙালী পণ্ডিতগৰ শুধু প্রসিদ্ধ অভিধানের টীকা বচনা করিয়াই নিবৃত্ত হন নাই। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ অভিধানগ্রন্থও বচনা করিয়াছিলেন। এই অভিধানগুলিব মধ্যে কতক অভিনব প্রণালীতে রচিত।

সম্বত বৈয়াকরণ পুরুষোত্তমদেবেব সহিত অভিন্ন পুরুষয়াত্তমদেবের 'ত্রিকাণ্ড-শেষ' বিখ্যাত অভিধান। 'নামলিকাফুশাসন' বা 'অমরকোষের' অপূর্ণ অংশ পূর্ণ করাই অভিধানকারের উদ্দেশ্ত—ইহা তিনি এই গ্রন্থে (১)১১২) নিজেই বলিয়াছেন। পুরুষোত্তমের অপর অভিধানগুলির নাম 'হারাষলী', 'বর্ণদেশনা' ও 'ছিরুপকোষ'। প্রথম গ্রন্থটিতে সাধারণত অপ্রচলিত প্রতিশক্ষ ও সমধ্বনিবিশিষ্ট ভিন্নার্থক শক্ষসমূহ সংগৃহীত হইয়াছে। ছিতীয়টিতে আছে বিভিন্নরূপ বর্ণবিক্তাদবিশিষ্ট শক্ষসমূহের সংগ্রহ। ইহাতে সংগৃহীত শক্ষগুলির বর্ণবিক্তাদবিশিষ্ট 'একাক্ষরকোষ' নামক অভিধানও ইহার নামান্ধিত। চাটুগ্রাম (লচট্টগ্রাম ?) নিবাদী জটাধর (পঞ্চনশ শতক ?) 'অভিধানতন্ত্র' নামক গ্রন্থহের রচন্ধিতা। পঞ্চনশ শতকের বৃহস্পতি রায়মুস্কট রচনা করিয়াছিলেন 'ক্ষরকোষে'র বিক্তুত টীকা

'পদচক্রিকা'। বর্তমান প্রস্থের বর্চ অধ্যায়ে ই'হার দম্বন্ধে আলোচনা ইইয়াছে।
ভবতমল্লিকের (আ: ফুইটি—'একবর্ণার্থসংগ্রহ' ও
'বিদ্মশধ্বনিদংগ্রহ'। তাহাব 'মৃশ্ববোধিনী' 'অমবকোবে'র টাকা। 'নিশাদিশংগ্রহ'
নামক প্রস্থে তিনি 'অমরকোব'-ধৃত শবশুলির নিশ্ব নির্দেশ করিয়াছেন।

সপ্তদশ শতকের মথ্রেশ বিশ্বালন্ধার 'শব্দবত্মাবলী' নামক অভিধান রচনা করিয়াছিলেন, 'নানার্থশব্দ' ইহারই অংশ। প্রাণকৃষ্ণ বিশ্বালের আফ্কুল্যে নদীযারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের গুরু বামানন্দ ক্রাযালন্ধাবের পুত্র রঘুমণি বিভাভূষণ 'প্রাণকৃষ্ণ-শব্দান্ধি' প্রণয়ন কবিয়াছিলেন। বঘুমণিব অপর অভিধানের নাম 'শব্দম্কা-মহার্বি'।

## 、 ১७। विविध

বাঙালী-রচিত এমন কতক সংস্কৃত গ্রন্থ আছে যেগুলিকে পূর্বো**ক্ত কোন শ্রেণীর** অস্তর্ভুক্তি কবা যায় না। এইরূপ বিবিধ বিষয়ক গ্রন্থ বর্তমান প্রসঙ্গে আলোচ্য।

বামনাথ বিভাবাচন্দতি বা দিছাস্তবাচন্দতি (থ্রী: ১৭শ শতক) এবং রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য কতক বৈদিক মন্ত্রের ভান্ত রচনা কবিয়াছিলেন। চিরঞ্জীব (১৭শ-১৮শ শতক) 'বিদ্বন্দোদতবিদ্দনী' নামক গ্রন্থে ভদীয় পিজা রাঘ্যবেন্দ্র শতাবধান-বিচিত্ত 'মন্ত্রার্থনীপ', (মন্ত্রনীপ ?) নামক গ্রন্থের উল্লেখ কবিয়াছেন, ইহাতে আছে কতক বৈদিক মন্ত্রের ব্যাখ্যা ও দিছান্ত। কাত্যায়নের 'ছন্দোগপরিশিষ্টে'র 'ছন্দোগপবিশিষ্টপ্রকাশ' নামক টীকাব বচম্মিতা নাবায়ণ স্বীয় পরিচয় প্রসক্ষে বিদ্যাছেন ধে, তাহাব পূর্বপূক্ষ ছিলেন উত্তর রাভের অধিবাসী। 'ক্ষিতীশবংশাবলীচরিত'-এ নবদ্বীপরাজ কৃষ্ণচন্দ্রের পূর্বপূক্ষগণের ইতিহাদ লিশিবদ্ধ আছে। অনক্ষম নামক গ্রন্থ কল্যাণমল্লভূপতিব নামেব দহিত মৃক্ত, এই কল্যাণমল্ল সম্ভবত ভরত-মল্লিকেব (১৭শ শতক ?) পৃষ্ঠপোষক এবং বর্ধমানের অস্তর্গত ভ্রন্তট নিবাসী ছিলেন। গোবিন্দ বায় 'স্বাস্থ্যতত্ব' নামক সংস্কৃত গ্রন্থের প্রণেতা।

'নাদদীপক' নামক গ্রন্থে জনৈক ভট্টাচার্য শব্দ, নাদ, ও স্বরাদির উৎপত্তি বর্ণনা করিয়া রাগবাগিণী প্রভৃতি নির্মণণের চেষ্টা করিয়াছেন। রঘুনন্দন 'ছরি-স্বতিস্থাস্থ্য'-এ রাগরাগিণী নির্মণণপূর্বক হরিবিষয়ক সঙ্গীত নির্মণ করিছে প্রয়াসী হইরাছেন। চন্দাহটীয়কুলজাত জ্বশানের পূত্র অর্জুন মিশ্র ( পঞ্চনশ শতক ) মহাভারতের মহাভারতার্থপ্রনীপিকা' বা 'ভারতসংগ্রহনীপিকা' নামক টাকার রচয়িতা।

বাংলাদেশে বছ কুলপঞ্জী সংস্কৃতে রচিত হইয়াছিল। সর্বক্ষেত্রে কুলপঞ্জীর বিবরণ হয়ত নির্ভরশোগ্য নহে; কিন্তু বলেব সামাজিক ইতিহাসের পক্ষে এই লকল প্রান্থের তথ্য একেবারে অগ্রাহ্ম নহে। চক্ষকান্ত ঘটকের 'রাটীয়কুলকল্পদ্রুম', গ্রুলানন্দ মিপ্রের 'মহাবংশাবলী', রামানন্দ শর্মার 'কুলদীপিকা', ভবত মল্লিকেব 'চক্রপ্রভা' ও 'বৈভকুলতত্ব' এবং রামকান্ত দাসেব 'সহৈত্যকুলপঞ্জিকা' প্রভৃতি এই প্রেণীব উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ।

## **छ्राप्तम श**िहाएक प

# বাংলা সাহিত্য

চর্যাগীতির রচনা ধাদশ শতাব্দীর মধ্যেই সম্পূর্ণ হইয়াছিল। অন্মদেবের 'গীত-গোবিন্দ' বাংলায় রচিত না হইলেও বাংলা সাহিত্যের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কান ন্বিত, তাহাও ১২০০ থ্রীঃর মত সময়ে প্রণীত হইয়াছিল। ইহার পর প্রায় আড়াই শত বৎসর বাঙালীর সাহিত্যস্পটির বিশেষ কোন নিমর্শন পাই না। এই সময়টাতে বাঙালী সংস্কৃত ভাষাতেও উল্লেখযোগ্য কিছু বচনা করে নাই, বাংলা ভাষাতে ভো কবেই নাই। কেন কবেণনাই, তাহা বলা তুঃদাধ্য। অনেকে মৃদলমান বিজয়কেই এ জন্ম দায়ী করেন। তাঁহাদের মতে মুসলমান বিজেতাদের অত্যাচার ও তাহাদের হিন্দুদের গ্রন্থাদি নষ্ট কবার প্রবণতার দক্ষণ এবং সারা দেশে অশান্তি ও অনিশ্চয়তা বিবাজ করিতে থাকাব দক্ষণই এদেশে এই সময়ে সাহিত্য সৃষ্টি সম্ভবপর হয় নাই। কিন্তু এই অভিমত স্বীকার কবা যায় না। কারণ হিন্দুদের দাহিত্যের প্রতি মুদলমানদের আক্রোশের কোন প্রমাণ এ পর্যন্ত পাওয়া বায় নাই। আর বাজনৈতিক অনিশ্চয়তা ও অশান্তিব সময়েও যে সাহিত্যিকের লেখনী নিশ্চল হইয়া থাকে না, তাহার বছ প্রমাণ বিভিন্ন দেশের সাহিত্যের ইতিহাস হইতে পাওয়া যায়। স্থতরাং আলোচ্য সময়ে বাংলাদেশে সাহিত্যস্টির অনাবির্ভাবের কারণ এইভাবে ব্যাখ্যা করা যায় না। এ সম্বন্ধে নিশ্চিত করিয়া কিছু বলা সম্ভব নয়। সম্ভবত ইহার প্রকৃত কারণ এই যে, এই সময়ের মধ্যে কোন প্রতিষ্ঠাধর পাহিত্যিক আবিভূতি হন নাই। কিছু নগণ্য লেখক আবিভূতি হইয়াছিলেন, তাঁহাদের অকিঞিংকর রচনা স্বতই লুগু ও বিশ্বত হইয়াছে।

#### ১। বিস্থাপতি

পঞ্চদশ শতাব্দীর বাঙালী কবিদের মধ্যে ছুইজনের নাম বিশেষভাবে উল্লেখবাদ্য —চণ্ডীদাস ও কৃত্তিবাস। অবস্থ আরও একজন কবির নাম এই প্রসঙ্গে উল্লিখিড কুইতে পারে—ইনি মৈথিল কবি বিভাগতি। বিভাগতি বাঙালী নত্নে, এবং বাংলা ভাষায় কিছু লেখেন নাই। তাহা দক্তেও তাঁহার নাম বাংলা সাহিত্যের সহিত অচ্ছেন্ত ক্ষতে জড়িত হইয়া গিয়াছে, কারণ বিভাপতির জনপ্রিয়তা তাঁহার সাতৃভূমি মিথিলা অপেকা বাংলাদেশেই অধিক হইয়াছিল; অয়ং চৈতক্তদেবের নিকট বিছাপতির পদ অত্যন্ত প্রিয় ছিল। বিষ্ণাপতি বে বাঙালী নহেন, সে কথাই এক সময়ে বাংলাদেশের লোকে ভূলিয়া গিয়াছিল। বিশ্বাপতির শ্রেষ্ঠ পদগুলি বাংলাদেশেই সংরক্ষিত হইয়া কালের গ্রাস হইতে অব্যাহতি পাইয়াছে। এইগুলি এখন যে ভাবে পাওয়া যাইতেছে, তাহাতে বাঙালীর হাতের ছাপও অনেকখানি আছে। তাহা ভিন্ন বাংলায় প্রচলিত বিষ্ণাপতি-নামান্ধিত পদগুলি যে সমস্তই মৈথিল বিষ্ণাপতির রচনা, ভাহাও নহে। ইহাদেব মধ্যে প্রবর্তী কালের এক বা একাধিক বাঙালী বিভাপতির রচনা আছে; আছে সেই সমস্ত অজ্ঞাতনামা কবির রচনা, বাঁহারা নিজেদের পদকে অমরত্ব দান করিবার জন্ম তাহাতে নিজের ভণিতা না দিয়া বিচ্ঠাপতির ভণিতা বসাইয়া দিয়াছিলেন; অধিকন্ত ইহাদেব মধ্যে আছে **অন্ত অনেক কবির লেখা** পদ, ষেগুলিব মধ্যে আদিতে মূল কবিরই ভণিতা ছিল, গারনরা বা পুঁথি-লিপিকররা পদগুলির জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি কবিবার জন্ত তাহাদেব ভণিতা বদলাইয়া মূল কবিদেব নামেব স্থলে বিভাপতির নাম প্রবেশ কবাইয়া দিয়াছেন। স্বত্তরাং বিস্থাপতি-নামান্ধিত পদগুলিব মধ্যে কেবল মৈথিল বিস্থাপতিরই রচনা নাই, অনেক বাঙালী কবিরও রচনা আছে। অতএব যে কোন দিক হইতেই দেখা যাক না কেন, বিভাপতিকে বা তাঁহাব নামান্ধিত পদগুলিকে বাংলা শাহিত্যের ইতিহাস হইতে নির্বাসন দেওয়াব কোন উপায় নাই।

বিভাপতি শুধু কবি ছিলেন না, নানা বিষয়ের নানা গ্রন্থও তিনি রচনা করিয়া-ছিলেন। তাঁহার লেখা গ্রন্থগুলির মধ্যে আছে কয়েকটি শ্বতিগ্রন্থ,—দানবাক্যাবলী, বিভাগদার, বর্বকৃত্য ও চুর্গাভজিতরন্দিণী, ভুইটি গল্পেব বই —ভূপরিক্রমা ও পুরুষ-পরীক্ষা, একটি পৌরাণিক নিবদ্ধ—লৈবসর্বস্থদার, একটি পত্রলিখন বিষয়ক গ্রন্থ—লিখনাবলী, একটি নাটক—গোরক্ষবিজ্ঞয়, ভুইটি সমসাময়িক রাজার কীর্তিগাখা—কীর্তিলতা ও কীর্তিপতাকা। বিভাপতির রচিত পদগুলি নানা ধরণের; লৌকিক প্রেমবিষয়ক পদ, রাধাকৃষ্ণবিষয়ক পদ, হবগৌরী বিষয়ক পদ, গলা সম্বন্ধীয় পদ, ক্রান্ত দেবদেবী বিষয়ক পদ, প্রহোলিকা পদ—প্রভৃতি অনেক ধরনের পদই তিনি রচনা করিয়াছিলেন; ভন্মধ্যে লৌকিক প্রেম বিষয়ক পদ ও রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক পদগুলিই স্বর্ধাপেকা বিষয়ক। তবে মিথিকার তাঁহার হরগৌরী বিষয়ক পদগুলি

সমধিক প্রসিদ্ধ। বিভাপতির গমগুলি মৈণিনী ও ব্রহ্মবুলি ভাষার, 'কীর্তিলতা' ও 'কীর্তিপতাকা' অবহট্ট ভাষার এবং অক্তান্ত গ্রহণ্ডলি সংস্কৃত ভাষার রচিত। বিভাপতির মত বহুমুখী প্রতিভাসম্পন্ন ও এতগুলি ভাষার লেখনী ধারণে সক্ষম লেখক সেযুগে বোধহুর আর কেহই জন্মগ্রহণ করেন নাই।

বিষ্ঠাপতির ব্যক্তিগত পরিচয় সহজে প্রায় কিছুই অবগত হওয়া বায় না।
তিনি পণ্ডিত ছিলেন ও জাতিতে ব্রাহ্মণ ছিলেন, ইহার অতিরিক্ত তাঁহার সহজে
আর বিশেব কোন কথা প্রামাণিকভাবে জানা বায় না। তবে একটি বিষয় জানা
বায়—তিনি মিথিলা বা ত্রিহুতের ওইনিবার বংশীয় ব্রাহ্মণ রাজাদের এবং
রাজপরিবারভ্ক বিভিন্ন লোকদের পৃষ্ঠপোষণ লাভ করিয়াছিলেন। এই সমস্ত
রাজারা স্বাধীন ছিলেন না। জৌনপুরের স্থলতান এই সময় ত্রিহুতের সার্বভৌম
অধিপতি ছিলেন; তাঁহার অধীনে এই দব রাজারা সামস্ত ছিলেন। বিষ্ঠাপতি
ভোগীখর, কীর্ভিসিংহ, দেবসিংহ, শিবসিংহ, পদ্মসিংহ, নরসিংহ, ধীরসিংহ, ভৈরবসিংহ প্রভৃতি অনেক রাজা ও রাজপুত্রের নিকটে পৃষ্ঠপোষণ লাভ করিয়াছিলেন,
তবে ই হাদের মধ্যে শিবসিংহের সহিতই তাঁহার সম্পর্ক ছিল সর্বাপেকা ঘনিষ্ঠ।
কালিদাপ ও বিক্রমানিত্যের মত বিষ্ঠাপতি ও শিবসিংহের নামও এক ক্ত্রে গ্রেথিত
হইয়া আছে। শিবসিংহের রানী লছিমার নামও বিষ্ঠাপতির অনেক পদে উল্লিখিত
ছইয়াছে। তবে বিন্ঠাপতি ও লছিমার পরকীয়া প্রেম সহজে বাংলা দেশে যে
কাহিনী প্রচলিত আছে, তাহা অমূলক।

বিভাপতি একজন শ্রেষ্ঠ কবি ছিলেন। প্রেমের মধ্র, স্ক্মার রূপ তাঁহার পদাবলীতে অপরপভাবে শিল্পকলামণ্ডিত হইয়া রূপায়িত হইয়াছে। রূপের বর্ণনাতে তাঁহার জুড়ি নাই; বিশেষভাবে বয়ঃদন্ধি পর্যায়ের নায়িকার ডক্লণ লাবণ্যের বর্ণনায় তিনি অবিভীয়। বিভাপতির পদের বাণীদৌশ্বর্যও , অনক্ষনাধারণ। তাঁহার ভাষা যেমন মার্জিত ও মধ্র, ছন্মও তেমনি স্বচ্ছন্ম ও সাবলীল, তাঁহার শক্ষর্যত ফেটিহীন। বিভাপতির উপমা ও উৎপ্রেক্ষা অলম্বারগুলি অত্যন্ত মৌলিক ও ব্রদয়গ্রাহী। অবশ্য বিভাপতির অনেক পদে সৌন্মর্থের তুলনায় ভাবগভীরতার অভাব দেখা যায়। কিন্ত তাঁহার লেখা বিরহ ও ভাবসন্মিলন বিষয়ক পদগুলিতে আবার ভাবের অতলম্পনী গভীরতার নিদর্শন মিলে, বিয়হের অপরিক্রীম শৃক্ষতা ও বিরহিণীর ক্রময়ের অন্তহীন হাহাকার এই পদগুলির মধ্যে অপর্বশ্রাবে রূপ পরিশ্রহ করিয়াছে।

বাংলাদেশের পদাবলী-সংকলনগ্রহণ্ডলিতে বিশ্বাপতির পদগুলিকে অদ্যান্ত বিশিষ্ট হান দেওরা হইরাছে। কিন্তু বাংলাদেশের বৈক্ষব পদকর্তারা ওপু কবি ছিলেন না, সেই গদে ভক্তও ছিলেন। বিভাপতিও ভাহাই ছিলেন বলিরা অনেকে মনে করেন। কিন্তু বিভাপতি কেবলমান্ত কবি ছিলেন, নিছক কাব্য-প্রেরণার তাগিদেই তিনি পদ লিথিয়াছিলেন; তিনি বে ভক্ত ছিলেন অথবা বৈষ্ণবর্ধবাবলন্থী ছিলেন, তাহার কোন প্রমাণ এ পর্যন্ত পাওরা বায় নাই। বিভাপতি নানা ধরনের পদ লিথিয়াছিলেন, তন্মধ্যে রাধাকৃষ্ণবিষয়ক পদও অন্ততম; বাধাকৃষ্ণবিষয়ক পদ রচনার দিকে তাহার বে বিশেষ ধরনেব আসক্তি ছিল, তাহা নহে; তাহাব প্রেমবিষয়ক পদ্ভলির মধ্যে অধিকাংশই লৌকিক প্রেমের পদ, এগুলিতে বাধাকৃষ্ণের নাম নাই; বেগুলিতে রাধাকৃষ্ণেব নাম আছে, তাহাদের মধ্যে অনেকগুলিতে ভক্তিভাবের কোন নিদর্শন মিলে না, দেগুলিও প্রেমবিষয়ক পদ।

বিদ্যাপতির পদগুলি অপূর্ব হইলেও তাহাদেব একটা ক্রটি এই যে, তাহাদেব মধ্যে অনেক স্থানে অল্লীল ও কচিবিগাহিত বর্ণনা পাওয়া যায়; অসামাজিক ও অশোভন পবকীয়া প্রেমেব নয় বর্ণনাও তাঁহাব অনেক পদে দেব! যায়; তবে এগুলির জন্ম বিদ্যাপতি ততটা দায়ী নহেন, যতটা দায়ী তাঁহার সমসাময়িক কালেব ক্লচি ও প্রবৃত্তি।

বিদ্যাপতির রচনা বলিয়া প্রসিদ্ধ এমন অনেক পদ বর্তমানে প্রচলিত আছে, বেগুলি অন্ত কবিদেব বচনা, যথা—'ভরা বাদর মাহ ভাদব'ও 'কি পুছিন অন্তভব মোয়'; এই তুইটি পদ যথাক্রমে শেখর ও কবিবল্লভের রচনা।

বিদ্যাপতির আবির্ভাবকাল নির্ণয়েব প্রশ্ন কিছু জটিল। অনেক সমসামন্ত্রিক পূঁথিতে তাঁহার নাম পাওয়া হায়; এই সব পূঁথির তারিধ 'লক্ষণসেন-সংবতে' (সংক্ষেপে 'ল সং') দেওয়া আছে। ল সং-এর আদি বৎসর কোন্ গ্রীষ্টাব্দে পড়িরাছিল, লে সহদ্ধে পণ্ডিতদেব মধ্যে মততেদ আছে। কীলহর্ন মনে করিয়াছিলেন, ১১১৯ গ্রীষ্টাব্দেই ল সং-এর আদি বৎসর, কিছু এই মত ভিত্তিহীন। এ পর্বস্ত যে সমস্ত তথ্য-প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে, তাহা হইতে দেখা যায় বে মিথিলায় বিভিন্ন সমন্তে বিভিন্ন ধরনের ল সং প্রচলিত ছিল এবং গ্রীষ্টাব্দের সক্ষেতাহাদের পার্থক্য ১০৭৯ বৎসর হইতে হৃক্ষ করিয়া ১১২৯ বৎসর পর্বস্ত হৃত্ত ।

বাহা হউক, ল সং-এ ভারিথ দেওয়া পুঁথিগুলি হইতে একটা বিষয় জানা যায় বে, বিয়াণতি চতুর্দণ শতাকীর শেবভাগ এবং পঞ্চল শতাকীর প্রথম ও মধ্যভাগে

বর্তমান ছিলেন। এই পুঁ থিগুলির সাক্ষ্য বাদ দিলেও বিশ্বাপত্তির আবিভাবকাল নির্ণয় করা যায়। বিভাগতির প্রথম দিককার একটি পদে রাজা ভোগীখরের নাম পৃষ্ঠপোষক হিসাবে উলিখিত হইয়াছে; ভোগীখন ফিরোজ শাহ ভোগলকের (রাজত্বলাল ১৬৫১-৮৮ খ্রী: ) সমসাময়িক। জৌনপুরের স্থলতান ইত্রাহিম শর্কী পঞ্চদশ শতকের প্রথম দশকে ত্রিছতে আসিয়া রাজা কীর্তিসিংছকে ভাঁছার পিতৃ-সিংহাসনে পুন:প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন; বিভাপতি ঐ সময়ে জীবিত ছিলেন, কারণ তিনি এই ঘটনা স্বচক্ষে দেখিয়া তাঁহার 'কীর্তিনতা' গ্রন্থে নিপিবন্ধ করিয়া ছেন। বি**স্থাপতির প্রধান পৃষ্ঠপোষক রাজা শিবসিং**হ পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথম ও বিতীয় দশকে রাজত করেন এবং ১৪১৫ গ্রীষ্টাব্বে ইত্রাহিম শর্কী ও বাংলার রাজা গণেশের সংঘর্ষে গণেশের পক্ষাবলম্বন করেন। স্মুতরাং বিশ্বাপতি নিশ্চয়ই ১৪১৫ এীষ্টাব্দেও জীবিত ছিলেন। বিদ্যাপতি রাজা নরসিংহেরও পূর্চপোষণ লাভ করিয়া-ছিলেন, নরসিংহের একটি শিলালিপির তারিথ ১৩৭৫ শক বা ১৪৫৩ খ্রী:। মোটের উপর বিভাপতি আহুমানিকভাবে ১৭৭০ খ্রী: হইতে ১৪৬০ খ্রী: পর্যস্ত জীবিত ছিলেন বলিয়া নিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে। এইরূপ নিদ্ধান্ত করিলেই বিচ্ঠাপতির জীবৎকাল সম্বন্ধে প্রাপ্ত সমস্ত তথ্যের এবং তাঁহার ভোগীশ্বর হইতে নরসিংহ পর্যন্ত রাজাদের পৃষ্ঠপোষণ লাভ করার দামঞ্চন্ত করা যায়।

নরসিংহের এক পূত্র ধীরসিংহ পিতার জীবদ্দশাতেই রাজা হইয়াছিলেন, কিছ অপর পূত্র ভৈরবসিংহ পিতার পরে রাজা হন। বিদ্যাপতি তাঁহার কোন কোন পদ ও প্রস্থে ভৈরবসিংহের নাম উল্লেখ করিয়াছেন, কিছ সর্বত্র তাঁহাকে ভিনি 'রাজপূত্র' বলিয়াছেন, কোথাও 'রাজা' বলেন নাই। ভৈরবসিংহ ১৪৭৬ খ্রীষ্টাব্দে রাজা হন বলিয়া প্রামাণিকভাবে জানা যায়; স্মৃতরাং বিদ্যাপতি যে ১৪৭৬ খ্রীয়ের পূর্বেই পরলোক গমন করিয়াছিলেন, তাহাতে সন্দেহের অবকাশ আরু।

३। ठछीमान

চণ্ডীদান একজন শ্রেষ্ঠ ও অবিশ্বরণীয় কবি। কিন্তু সাম্প্রতিককালে তাঁহাকে লইয়া এক জালৈ সমস্তার হৃষ্টি হইয়াছে। সংক্ষেপে আমরা এই সমস্তাটি সম্বন্ধ আলোচনা করিডেছি।

চন্টানাসের নামে অনেকণ্ডলি প্রেট বাংলা রাধারকবিবরক গড় প্রচলিত

আছে। বিংশ শতাদীর প্রথম দিক পর্যন্ত স্কলে এইগুলিকেই কবি চণ্ডীদাসের একমান্ত কতি বলিয়া জানিত। চণ্ডীদাস যে চৈতন্ত-পূর্ববর্তী কবি, ভাহাতেও কাহারও কোন সন্দেহ ছিল না, কারণ ক্রফদাস কবিরাজের 'চৈতন্তচরিতামৃত' ও শন্তাক্ত প্রামাণিক বৈষ্ণব গ্রন্থে লেখা আছে বে চৈতন্তমেব চণ্ডীদাসের লেখা গ্রন্থ ভনিতেন।

কিন্তু ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্বে বন্ধীয় দাহিত্য পরিষৎ হইতে 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' নামে এক-থানি নবাবিষ্ণত গ্রন্থ প্রকাশিত হওয়ার ফলে সমস্থার স্বাষ্ট হইল। 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' একথানি রাধাকুফবিষয়ক আখ্যানকাব্য; জন্মখণ্ড, তাত্মলখণ্ড, দানখণ্ড, নৌকাখণ্ড **—ইভাদি অনেকগুলি খণ্ডে কা**ব্যখানি বিভক্ত: ভণিভায় এই কাব্যের রচয়িতার নাম পাওয়া ষায় 'বজু চণ্ডীদাস'। কাষ্যপানির ভাষা প্রাচীন ধরনের, রচনাব মধ্যে লেখকের পাণ্ডিতা ও অলহারপ্রীতির নিদর্শন আছে, উপরম্ভ তাহার মধ্যে স্থল শাদিরস এবং অঙ্গীল বর্ণনাব নিদর্শন অনেক স্থানে মিলে; কাব্যেব মধ্যে কবিত্বেব পরিচয় যথেষ্ট থাকিলেও কাবাটিতে আধাাত্মিকতা বিশেষ নাই. উৎকট লালদার কথাই প্রাধান্ত লাভ করিয়াছে। কিন্ত চণ্ডীদাদের নামে প্রচলিত শ্রেষ্ঠ পদঞ্চলির ভাষা আধুনিক ভাষার কাছাকাছি, তাহাদের মধ্যে লেথকের পাণ্ডিত্য প্রদর্শন বা কৃত্তিম অলঙ্কার সৃষ্টির কোন নিদর্শন নাই এবং ভাহাদের ভাব অত্যন্ত পবিত্র ও অপার্থির আধ্যাত্মিকতার পূর্ণ। অবশু ছুইটি বিষয়ে 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে'র সঙ্গে চণ্ডীদাস-নামান্ধিত পদাবলীর মিল দেখা গেল; উভয় রচনাতেই কবি মাঝে মাঝে "বাসলী" (বা "বান্তুলী") দেবীৰ বন্দনা করিয়াছেন আর 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে'র মত পদাবলীতেও অনেক স্থানে কবির ভণিতায় 'বডু চণ্ডীদাস' নাম পাওয়া যায়। ইহার পরে 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে'র একটি পদ রূপাস্থরিত আকারে প্রচলিত পদাবলীর মধ্যে পাওয়া গেল। চৈতল্পদেবের বিশিষ্ট পার্ষদ সনাতন গোস্বামী তাঁহার 'বৃহৎবৈষ্ণব-ভোষণী' নামক ভাগৰতের টীকার মধ্যে চণ্ডীদাদ রচিত "দানধণ্ড-নৌকাধণ্ড"র উল্লেখ করিয়াছেন বলিয়াও আবিষ্ণত হইল।

ষাহা হউক, 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' প্রকাশিত হইবার পর হইতেই এই গ্রন্থ ও চণ্ডীদাসনামান্বিত প্রেট পদগুলি এক লোকের লেখা কিনা, সে সম্বন্ধ বিতর্ক চলিয়া আদিতেতে। অপেকাকৃত পরবর্তীকালে একজন অর্থাচীন চণ্ডীদাসের লেখা একটি বৃহৎ কৃষ্ণনীলা বিষয়ক আখ্যানকাব্য আবিষ্কৃত ও প্রকাশিত হইয়াছে। এই বইটির মধ্যে কবি অনেকবার "দীন চণ্ডীদাস" নামে নিজেকে অভিহিত করিয়াছেন। এই

কাব্যতিতে চৈতক্সদেবের পরবর্তীকালের ভাবধারার প্রভাব আছে এবং রূপ গোস্বামীর গ্রন্থের নাম আছে। পত্নীক্স শব্দও আছে। বইটির মধ্যে কবিছশক্তি বিশেষ কিছুই নাই। এই বইখানি ছাড়াও চণ্ডীদাস-নামান্ধিত আরও বছ নিকৃষ্ট পদ পরবর্তীকালে আবিষ্কৃত হইয়াছে। চণ্ডীদাসেব ভণিতার বহু সহজিয়া পদও পাওয়া গিয়াছে।

পূর্বোদ্ধিত বিষয়গুলি মিলিয়া চণ্ডীদাদ-সমস্থাকে এত ,ঘোরাল করিয়া তুলিয়াছে বে, এ সম্বন্ধে সর্ববাদিসমত সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার আশা করা ধাইতে পাবে না। তবে, যে সমস্ত বিষয় সম্বন্ধে অধিকাংশ বিশেষজ্ঞ একমত, সেগুলি নিম্নে উল্লেখ করা হইল।

- (ক) 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' চৈতন্ত্র-পূর্ববর্তী কালের বচনা। কোন কোন পশ্তিত 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'কে চৈতন্ত্র-পরবর্তী বচনা বলিতে চাহেন, কিছ 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'-এর ভাষার প্রাচীনতা, আদিরসের স্থলতা, ইহাব মধ্যে বিভিন্ন বিষয়বন্ধ ও প্রাচীন ভাবধাবাব নিদর্শন মেলা এবং সনাতন গোস্বামী কর্তৃক চণ্ডীদাস রচিত "দানথণ্ড-নৌকাথণ্ড"র উল্লেখ—এই সমস্ত কাবলের জন্ত ইহাকে চৈতন্ত্র-পূর্ববর্তী রচনা বলাই সক্ষত।
- (খ) হৈতক্সদেবেব পূর্বে মাত্র একজন চণ্ডীদাসই ছিলেন, তিনি 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'রচষিতা বড়ু চণ্ডীদাস। অবশু 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' চৈতক্সদেব আত্মাদন করেন নাই,
  করিলে 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' এমনভাবে বিশ্বত ও লৃপ্তপ্রায় হইত না। স্বতরাং বড়ু
  চণ্ডীদাস 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' ছাডা কতকগুলি পদও লিথিয়াছিলেন এবং চৈতক্সদেব
  তাহাই আত্মাদন করিয়াছিলেন —এইরুপ মনে করাই যুক্তিস্কৃত।
- (গ) চণ্ডীদাস-নামান্ধিত শ্রেষ্ঠ ১পদগুলির মধ্যে কতকগুলি বড়ু -চণ্ডীদাদের রচনা, বাকীগুলির মধ্যে করেকটি অক্সান্ত কবির রচনা, এখন চণ্ডীদাদের নামে চলিয়া গিয়াছে। অবশিষ্ট শ্রেষ্ঠ পদগুলি 'বিজ চণ্ডীদাস' নামক একজন চৈতন্ত্র-পরবর্তী কবির রচনা।
- (খ) চৈতন্ত্র-পরবর্তী কালের কবি "দীন চণ্ডীদাস"—"বড়ু চণ্ডীদাস" ও
  "বিজ্ব চণ্ডীদাস" হইতে খতত্র ব্যক্তি। কোন কোন গবেষক মনে করেন, দীন
  চণ্ডীদাসই চণ্ডীদাস-নামাহিত প্রেষ্ঠ পদগুলির রচয়িতা। কিন্তু ইহা সন্তব নহে ;
  কারণ—প্রথমত, দীন চণ্ডীদাসের অসন্দিশ্ব রচনাগুলি অতাপ্ত নিকৃষ্ট শ্রেনীর ;
  বিতীয়ত, তাঁহার কুক্সীলা বিষয়ক আধ্যানকাব্যে বহু পদ পাকিলেও শ্রেষ্ঠ

শহওলির একটিও তাহার মধ্যে মিলে নাই; ভৃতীয়ত, শ্রেষ্ঠ পদগুলির মধ্যে কোষাও দ্বীন চঙীদাস" তণিতা মিলে নাই।

- (ও) চণ্ডীদাস-নামান্ধিত সহজিয়া পদওলির মধ্যে অধিকাংশই চণ্ডীদাসের নাম দিরা অল্প সহজিয়া কবিরা লিখিয়াছেন; চণ্ডীদাসকে সহজিয়ারা নিজেদের গুরু মনে করিতেন, তাঁহাকে তাঁহারা "রসিক" আখ্যা দিয়াছেন এবং তাঁহারাই তাঁহার নামে সহজিয়া পদ লিখিয়া নিজেদের কৌলীক্ত বৃদ্ধি করিয়াছেন। অবশ্য সহজিয়াদের মধ্যে চণ্ডীদাস নামক পৃথক কবিও কেহ কেই ছিলেন বলিয়া মনে হয়। তয়ণীরমণ নামক একজন সহজিয়া কবির নামান্তর ছিল চণ্ডীদাস।
  - (চ) চণ্ডীদাস নামে আরও তুই একজন অর্বাচীন ও নগণ্য কবি ছিলেন।

'পদকল্পতরু'তে সদ্বলিত তুইটি পদে বলা ছইয়াছে যে, চণ্ডীদান ও বিদ্যাপতি পরস্পাবের সমসাময়িক ছিলেন, তাঁহারা পরস্পারকে গীত লিথিয়া প্রেবণ কবিতেন এবং উভয়ের মধ্যে সাক্ষাং হইযাছিল। আবও তুইটি পদে বলা হইয়াছে যে, সাক্ষাতের পব উভয়ের মধ্যে সহজিয়া তত্ত্ব সন্থকে আলোচনা হইয়াছিল। কোন কোন গবেষকেব মতে প্রথম তুইটি পদের উক্তি সত্যা, অর্থাং বড়ু চণ্ডীদান ও মৈথিল বিদ্যাপতিব সমসাময়িকত্ব, পবস্পাবের সহিত যোগাযোগত্থাপন ও মিলন ইতিহাসিক ঘটনা, কিন্তু শেষ তুইটি পদের উক্তি, অর্থাং কবিদেব সহজিয়া তত্ত্ব লইয়া আলোচনা কবাব কথা সত্য নহে। আবার কোন কোন গবেষক মনে কবেন, চারিটি পদের উক্তিই কবিকল্পনা মাত্র। তৃতীয় একদল গবেষকের মতে পদগুলির কথা সত্যা, কিন্তু চৈতক্ত-পূর্ববতী চণ্ডীদান ও বিদ্যাপতির কথা ভাহাদেব মধ্যে বলা হয় নাই, চৈতক্ত-পববর্তী দিতীয় চণ্ডীদান ও বিদ্যাপতির কথা ইহাদেব মধ্যে বলা হইয়াছে এবং ই হাদেব মধ্যেই মিলন ঘটিয়াছিল , কিন্তু এই মৃত গত্য হইতে পারে না, কাবণ পদগুলির মধ্যে "লছিমা"র উল্লেখ হইতে বুঝা যায় যে, ইহাদের মধ্যে 'বিদ্যাপতি' বলিতে চৈতক্ত-পূর্ববর্তী বিদ্যাপতিকে বুঝানো হইয়াছে।

বামী নামে চণ্ডীদাসের একজন রজকজাতীয়া পরকীয়া প্রেমিকা ছিলেন বলিয়া প্রবাদ আছে। এই প্রবাদ অম্পক এবং সহজিয়াদের বানানো বলিয়া মনে হব। প্রাচীন সহজ-পদ্মী সাধকেরা আধ্যাত্মিক শক্তির তারতম্য অস্থ্যারে ভোষী, নটা, রজকী, চণ্ডালী ও আন্ধনী—এই পাঁচটি কুলে বিভক্ত হইভেন। চণ্ডীদাস হয়ত "রজকী" কুলের অভত্ম কি ছিলেন, এই ব্যাপারটিই পরে পরবিত ইইছাজাঁছার " রঞ্জকিনী-প্রেমের উপাধ্যানে পর্যবসিত হইরাছে—এইরপ হইতে পারে। চণ্ডীদানের বাসভূমি হিসাবে কোন কোন কিংবদন্তীতে বাঁকুড়া জেলার ছাডনা এবং কোন কোন কিংবদন্তীতে বাঁরভূম জেলার নাছরের নাম পাওয়া যায়। বিভিন্ন পারি-পার্শিক বিষয় হইতে মনে হয়, বড়ু চণ্ডীদান বাঁকুডা অঞ্চলের এবং দ্বিক্ল চণ্ডীদান বাঁরভূম অঞ্চলের লোক। তবে এ সম্বন্ধে জোর করিয়া কিছু বলা যায় না।

বড় চণ্ডীদাদের 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যে অনেক অন্ধীল ও ক্রচিবিগর্হিত উপাদান থাকিলেও কাব্যটি শক্তিশালী কবির রচনা। কবি সংক্ষিপ্ত ও শাণিত উদ্ধিপরক্ষ-রার মধ্য দিয়া এবং লৌকিক জীবনের উপমার মধ্য দিয়া যেরূপে ভাব প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা বিশেষ প্রশংসনীয়। এই কাব্যের 'বংশীথ ও' ও 'রাধাবিরহ' নামক থও তুইটি উচ্চন্তবের রচনা, ইহাদের মধ্যে স্থলতা বা অপ্লীলতা বিশেষ নাই; এই তুইটি থণ্ডে গভীর প্রেমের হানয়গ্রাহী অভিব্যক্তি দেখিতে পাওয়া যায়। 'শ্রীক্লফ-কীর্তন' কাব্যে তিনটি প্রধান চরিত্র—রাধা, রুঞ্চ ও বড়াই (রুদ্ধা দৃতী) ; জীবস্ত, উজ্জ্বল ও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ছইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। রাধার চরিত্র একটি স্থন্দব ক্রমবিকাশের মধ্য দিয়া রূপায়িত হইয়াছে। 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে'র আরু একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, কাব্যটি প্রায় আগাগোড়াই নাটকীয় বীতিতে, অর্থাৎ বিভিন্ন পাত্র-পাত্রীর উক্তিপ্রত্যুক্তির মধ্য দিয়া রচিত; তাহার ফলে ইহাব মধ্যে মধেষ্ট পরিমাণে নাটারস স্থাষ্টি হইয়াছে। 'শ্রীরুফ্ফীর্তনে' সে যুগের সমা<del>জ সম্বন্ধে</del> অজন্র তথ্য পাওয়া যায়: তথনকার লোকদের জীবনযাত্রা, আচার-ব্যবহার, খাষ্ট-পরিধেয়, এমন কি কুসংস্থার—সব কিছুর পরিচয় এই গ্রন্থ হইতে মিলে। 'শ্রীকৃষ্ণ-কীর্তন' কাব্যে স্থল লালদার বর্ণনা হইতে মনে হয়, দে যুগে বাঙালী বিশেষভাবে দেহদচেতন ও ভোগাসক্ত হইয়া উঠিয়াছিল।

চণ্ডীদাদ-নামান্ধিত রাধাকৃষ্ণবিষয়ক পদগুলি বাংলা সাহিত্যের অন্ততম শ্রেষ্ঠ দম্পদ। এই পদগুলিতে ভাবের যে গভীরতা দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার তৃলনা বিরল। ইহাদের মধ্যে বিশেষভাবে প্রেমের বেদনাকে মর্মশ্রমী-ভাবে দ্ধপান্থিত করা হইয়াছে। এই পদগুলিতে একটি অপার্থিব আখ্যাত্মিকতা ব্যঞ্জিত হইয়াছে। চণ্ডীদাদের পদে বে রাধার দেখা পাওয়া যায়, তিনি বাহত প্রেমিকা হইলেও প্রকৃতপক্ষে সাধিকা, হুদয়ে প্রেমের উদ্মেষ ভাহাকে জীবনের সমন্ত ভোগ ও হথের মোহ ভূলাইয়া দিয়া তপন্থিনীতে পরিণত করিয়াছে। চণ্ডীদাদ-নামান্থিত পদ্ধানিত গাড়ীরতম ভাব অভিযুক্ত হইলেও পদগুলির ভাষা অত্যন্ত সরণ; ইছাদের

মধ্যে দর্শজনবোধ্য উপমার মধ্য দিয়া ভাব প্রকাশ করা হইরাছে। এই বৈশিষ্ট্যের জন্মই অপেক্ষারুত পরবর্তীকানের একজন কবি চণ্ডীদানের পদ শহছে মন্তব্য করিয়া-ছিলেন, "সরল তরল রচনা প্রাঞ্জল প্রসাদগুণেতে ভরা"। এই মন্তব্য সম্পূর্ণ সার্থক। চণ্ডীদাস-নামান্ধিত পদগুলির মধ্যে বিশেষভাবে পূর্বরাগ, আক্ষেণামূরাগ, রদোদ্গার, আত্মনিবেদন, বিরহ ও ভাবসন্মিলনের পদগুলি উৎক্রই।

# ্ঙা কুন্তিবাস

কৈত্তিবাদ সর্বপ্রথম বাংলা ভাষায় রামায়ণ রচনা করেন। তাঁহার মত জনপ্রিয় কবি বাংলাদেশে বোধ হয় আর কেহই জন্মগ্রহণ করেন নাই। তাঁহার আবির্ভাব-কালের পরে কত শতাব্দী পার হইয়া গিয়াছে, অথচ তাঁহার জনপ্রিয়তা এখনও জন্মান।

কিছ এই জনপ্রিয়তা একদিক দিয়া ক্ষতির কারণ হইয়াছে। কুত্তিবাদের রামায়ণ বিপুল প্রচার লাভ করিবার ফলে লোকমুখে এত পরিবর্তিত হইয়াছে এবং তাহাতে এত প্রকিপ্ত অংশ প্রবেশ করিয়াছে যে কৃত্তিবাস-রচিত মূল রামায়ণের বিশেষ কিছুই আজ বর্তমানপ্রচলিত কুত্তিবাসী রামায়ণ"-এর মধ্যে অবশিষ্ট নাই।

কৃত্রিবাদের রামায়ণকে বাঙালীর জাতীয় কাব্য বলা ঘাইতে পারে। কারণ—প্রথমত, দমগ্র জাতিই এই কাব্যকে দাদরে ববণ করিয়াছে, কোটিপতির প্রাদাদ হইতে দীনদরিজের পর্ণ-কৃটির পর্যন্ত, দেশের এ প্রান্ত হইতে ও প্রান্ত পর্যন্ত একাব্যের দমান জনপ্রিয়তা; বিতীয়ত, কৃত্তিবাদের রামায়ণ বর্তমানে যে রূপ লাভ করিয়াছে, তাহা আর ব্যক্তিবিশেষের রচনা নাই, তাহার উপরে দমগ্র জাতির হাতের ছাপ আছে; তৃতীয়ত, কৃত্তিবাদের রামায়ণের চরিত্রগুলি ও তাহাদের জীবনধালা অবিকল বাঙালীর চরিত্র ও জীবনধালার ছাচে ঢালা; চতুর্বত, কৃত্তিবাদী রামায়ণে বাঙালীর জাতীয় ইতিহাদের বিভিন্ন গুরের স্বাক্ষর সংরক্ষিত হিয়াছে,—যে গুরে বৈষ্ণবরা প্রাধান্ত লাভ করিয়াছিল, দেই গুরের স্বাক্ষর রহিয়াছে রামচন্ত্রের বিক্ষতে যুদ্ধত রাক্ষনদের রামভক্তি প্রদর্শন মূলক অংশ প্রক্ষেশ করার মধ্যে; আবার শাক্ষেরা যে গুরে প্রাধান্ত লাভ করিয়াছিল, তাহার স্বাক্ষর রাইয়াছে রামচন্ত্র কর্তৃক শক্তিপূলা করার অংশ প্রক্ষেণের মধ্যে।)

কৃত্তিবাদের ব্যক্তিগত পরিচর সহজে ধ্রুবানন্দের 'ষহাবংশাবলী' প্রভাত কুলজী-গ্রন্থ এবং কৃত্তিবাদী বামায়ণের করেকটি পূঁথি হইতে কিছু কিছু দংবাদ পাওয়া যায়। কিন্তু সর্বাপেক্ষা অধিক সংবাদ পাওয়া যায় "কৃত্তিবাদের আত্মকাহিনী" হইতে। এই আত্মকাহিনী বদনগঞ্জনিবাদী হায়াধন দত্তের একটি পূঁথিতে সর্বপ্রথম আবিকৃত হয় এবং দীনেশচন্দ্র সেনের 'বল্লভাষা ও দাহিত্য' গ্রন্থের প্রথম সংস্করণে (১৮৯৬ খ্রীঃ) সর্বপ্রথম প্রকাশিত হয়। হায়াধন দত্তের যে পূঁথিতে এই আত্মকাহিনী পাওয়া গিয়াছিল, সেটি সাধারণের দৃষ্টিগোচ না হওয়াতে কেহ কেহ এই আত্মকাহিনীর অক্রত্রমতা সহজে সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছিলেন। কিন্তু পরে তঃ নলিনীকান্ত ভট্টশালী আর একটি পূঁথিতে এই আত্মকাহিনী পাইয়াছেন; আত্মকাহিনীর অনেকগুলি থণ্ডাংশ অক্যান্ত কৃত্তিবাদী রামায়ণের পূঁথিতে পাওয়া গিয়াছে এবং আত্মকাহিনীতে প্রান্ত প্রান্ত সমস্ত সংবাদের সমর্থন অন্ত কোন না কোন সত্ত্রে মিলিয়াছে। স্নতরাং আত্মকাহিনীটি যে কৃত্তিবাদের নিজেবই রচনা, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। ইহার প্রচার বেশী না হওয়ার দক্ল ইহার মূল রূপটি প্রান্ত অবিকৃতভাবেই বক্ষিত হইয়াছে, তবে ভাবা থানিকটা আধুনিক হইয়া গিয়াছে।

কিন্তিবাদেব আত্মকাহিনী হইতে জানা যায় যে, কন্তিবাদের বৃদ্ধ প্রাপিতামহ—
"বেদাস্থল মহারাজা'র পাত্র (পাঠাস্তরে—'পুত্র')—নার্নিংহ ওঝার আদি নিবাদ
পূর্ববেল, দেখানে কোন বিপদ উপস্থিত হওয়াতে তিনি পশ্চিমবঙ্গে চলিয়া
আদিয়া গলাতীরে ফুলিয়া প্রামে বদত্তি স্থাপন করেন; নার্নিংহের পুত্র গর্ভেশ্বর,
গর্ভেশ্বরের অক্যতম পুত্র ম্রারি; ম্রাবির অক্যতম পুত্র বনমালী; বনমালীর হয়
পুত্র—তন্মধ্যে দর্বজ্যেষ্ঠ কন্তিবাদ। গর্ভেশবের বংশে আরও অনেক বিশিষ্ট ও
রাজাস্থাহীত ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। কন্তিবাদ মাঘ মাদে শ্রীপঞ্চমী
তিথিতে রবিবারে ("আদিত্যবার শ্রীপঞ্চমী পুণ্য মাঘ মাদ") জন্মগ্রহণ করেন।
বারো বংসর বয়দে পদার্পন করিয়া তিনি গুরুগৃহে পড়িতে যান এবং নানা দেশে
নানা গুরুর কাছে অধ্যয়ন করিয়া অবশেষে উত্তরবঙ্গের একজন গুরুর কাছে পাঠ
সাল করিয়া সর্বশান্ত-বিশারণ হইয়া ঘরে কেরেন।) অতঃপর কন্তিবাদ "গৌড়েশ্বর"
অর্থাৎ বাংলার রাজার সহিত দেখা করিতে যান। সভান্তজ্বে অরক্ষণ পূর্বে
রাজসভায় প্রবেশ করিয়া কবি দেখেন যে গৌড়েশ্বর সভায় বসিয়া আছেন, তাহার
চন্তুর্দিকে জন্মনন্দৰ, স্থনন্দ, কেলার শাঁ, কেলার রায়, নারায়ণ, তরণী, গর্মবি রাহু,

স্থার, শ্রীবংশু, মুকুল পণ্ডিত প্রভৃতি সভাসদের। বসিরা আছেন; ইহা ভির আরও বহু লোক বসিরা ও দাড়াইরা আছে। রালার প্রানাদ কোলাহল ও নৃত্যাসীতে ভরপুর। কুতিবাসকে রালা সক্ষেতে আহ্বান করিলে কুতিবাস তাঁহার কাছে গিয়া সাতটি শ্লোক পড়িলেন। ইহাতে রালা খূলী হইয়া কৃতিবাসকে ফুলের মালা ও পাটের পাছড়া দিলেন এবং রাজসভাসদ কেদার খাঁ কবির মাথায় চন্দনের ছড়া ঢালিয়া দিলেন; রালা কৃতিবাসের ইচ্ছামত যে কোন বন্ধ দান করিতে চাহিলেন, কিছ কৃত্তিবাস তাহা প্রত্যাখ্যান করিয়া বলিলেন যে কাহারও নিকট হইতে তিনি অর্থ চাহেন না, গৌরব ভিন্ন তাঁহার আর কিছু কাম্য নাই। অতঃপর কৃত্তিবাস রালপ্রাসাদ হইতে বাহির হইয়া আসিলেন। তথন প্রাসাদের বাহিবে সমবেত বিরাট জনতা কৃত্তিবাসকে বিপুল সংবর্ধনা জানাইল এবং কৃত্তিবাসের রামায়ণ রচনার উল্লেখ করিয়া তাহারা বাল্মীকির সহিত কৃত্তিবাসের তুলনা কবিল।

(কৃত্তিবাদ কোন্ সময়ে আবিভূতি হইয়াছিলেন, দে সহদ্ধে বিভিন্ন স্ত্র হইতে কিছু কিছু ইশিত পাওয়া যায়। ধ্রুবানন্দের 'মহাবংশাবলী' প্রভৃতি কুলজী-গ্রন্থে কৃত্তিবাদ ও তাঁহার পূর্বপুরুষদের এবং তাঁহার অনেক আত্মীয়ের নাম পাওয়া যায়; কৃত্তিবাদের পূর্বপুরুষ ও আত্মীয়দের মধ্যে অনেকে কুলীন ব্রাহ্মণদের 'দ্মীকরণ', 'মেল-বদ্ধন' প্রভৃতি সামাজিক অনুষ্ঠানগুলিতে অংশগ্রহণ করিয়াছিলেন। এই দ্ব সামাজিক অনুষ্ঠানের সময় সহদ্ধে মোটাম্টি যে আভাস পাওয়া যায়, তাহা হইতে কৃত্তিবাদের আবিভাব কাল সম্বন্ধে এইটুকু মাত্র অনুমান করা যায় যে, কৃত্তিবাদ প্রকাশ শতাকীর কোন এক সময়ে বর্তমান ছিলেন।

কৃত্তিবাদের আত্মকাহিনী হইতেও তাঁহার আবির্ভাবকাল নির্ণয়ের চেষ্টা হইয়াছে। আত্মকাহিনীর প্রথম ছত্রে উদ্লিখিত "বেদাফুল মহারালা"কে কেহ জ্যোদশ শতান্দীর রাজা দুফুলমাধবের সহিত, আবার কেহ পঞ্চনশ শতান্দীর রাজা দুফুলমর্দনের সহিত অভির ধরিয়াছেন এবং তাহা হইতে কৃত্তিবাদের সময় নির্ধারণের চেষ্টা করিয়াছেন। আবার কেহ কেহ কৃত্তিবাদের জন্ম-তিথি "আদিত্যবার শ্রীপঞ্চমী পূণ্য মাঘ মাদ" (এবং তাহার প্রান্ত পাঠান্তর "আদিত্যবার শ্রীপঞ্চমী পূর্ণ মাঘ মাদ" এর উপর নির্ভর করিয়াছেন এবং কতক কল্পনা, কতক জ্যোতিব-স্বনার আশ্রয় লাইয়া কৃত্তিবাদের একটা "জন্মদাল" দ্বির করিয়াছেন। এই সমন্ত দিদ্ধান্ত কল্পনা-ভিত্তিক বলিয়া ইহাদের কোন মূল্য নাই।

কৃত্তিবাদ বে গৌড়েবরের সভায় গিয়াছিলেন, তাঁহার নাম ভিনি উল্লেখ করেন্

नार्टे ; ना कर्तारे चांडाविक, कांत्रन चामदा এখনও পर्यस्त ममनामश्रिक तांडात्मत कथा বলিবার সময় তাঁহার রাজপদবীরই উল্লেখ করি, নামের উল্লেখ করি না। বাহা হউক, পরোক্ষ প্রমাণের সাহায্যে ক্তিবাদের সংবর্ধনাকারীর পরিচয় আবিষ্কারের অনেকে চেষ্টা করিয়াছেন। কোন কোন পশুতের মতে এই গৌড়েশ্বর রাজা গণেশ; ই হাদের যুক্তি এই যে, কুত্তিবাদ গৌড়েখরের যে দমত্ত দভাদদের উল্লেখ করিয়া-ছেন, তাঁহাদের সকলেই হিন্দু; স্মতরাং গৌড়েবরও হিন্দু; যেহেতু চতুর্দশ-পঞ্চদশ শতকে রাজা গণেশ ভিন্ন অন্ত কোন হিন্দু গৌড়েশ্বরকে পাওয়া যাইতেছে না, অতএব ইনি রাজা গণেশ।) কিন্তু কুত্তিবাদ গৌড়েশ্ববেব মাত্র ৮।৯ জন সভাসদের নাম করিয়াছেন; গৌড়েখরের সভায় অস্তত ৬০। ৭০ জন সভাসদ উপস্থিত ছিলেন; কুত্তিবাদ মাত্র কয়েকজন স্বধর্মী রাজসভাসদের উল্লেখ করিয়াছেন বলিয়া গৌড়ে-খরের সমস্ত সভাসদই যে হিন্দু ছিলেন, তাহা বলার কোন অর্থ হয় না; স্থতরাং ইহা হইতে গৌড়েশরের হিন্দু হওয়াও প্রমাণিত হয় না। তাহার পর, কোন কোন পণ্ডিতের মতে কুন্তিবাস-ব্ণিত গোড়েশ্বর তাহিবপুরের ভূস্বামী রাজা কংস-নারায়ণ ; তিনি প্রকৃত গৌড়েশ্বর না হইলেও কুবিবাস তাঁহাকে স্তাবকতা ক্রিয়া গৌড়েশ্বর বলিয়াছেন। ই হাদের যুক্তি এই-কুম্বিবাস গৌড়েশ্বরের যে সমস্ত সভাসদের উল্লেখ করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে মুকুন্দ, জগদানন্দ ও নারায়ণ-এই তিনটি নাম পাওয়া যায়; এদিকে কুলজী-গ্রন্থে মৃকুন্দ, জগদানন্দ ও নারায়ণ নামে কংসনারান্নণের তিনজন আত্মীয়ের উল্লেখ পাওয়া যাইতেছে, স্থতরাং কংসনারান্নণ্রই ক্রন্তিবাস-উল্লিখিত গৌডেশ্বর। কিন্তু এই মত সমর্থন করা কঠিন; কারণ, প্রথমত, আত্মকাহিনীর মধ্যে কুন্তিবাদের যে নির্লোভ ও তেজম্বী মনের পরিচয় পাওয়া ষায়, তাহাতে তিনি একজন সাধাবণ ভূষামাকে "গৌড়েৰর" বলিবেন, ইহা সম্ভব-পর বলিয়া মনে হয়, না; দিতীয়ত, কংসনারায়ণের সময় সম্বন্ধে কিছুই জানা নাই ; ভৃতীয়ত, কংসনারায়ণের আত্মীয় মৃকুন্দ জগদানন্দের পিতামহ ছিলেন বলিয়া কুলজী-গ্রন্থে উক্ত হইয়াছে, কিন্তু কুন্তিবাদের আত্মকাহিনীতে উল্লিখিত রাজসভাদদ মুকুন্দ জগদানন্দের পুত্র ("মুকুন্দ রাজার পণ্ডিত প্রধান স্থন্দর। জগদানন্দ বায় মহাপাত্রের কোঙর ॥")। স্থতরাং আলোচ্য মতের ভিস্তি অত্য**ন্ত চুর্বল**।•

কু জিবাদের সংবর্ধনাকারী গৌড়েশ্বরকে হিন্দু বলিবার কোন কারণ নাই। তিনি বে মুসলমান নহেন, সে কথা জোর করিয়া বলিবারও কোন হেতু নাই। জাসলে এই গৌড়েশ্বর যে ক্লকফুদীন বারবক শাহ, সে সম্বন্ধে অনেক প্রমাণ আছে। প্রথম প্রমাণ, কৃত্তিবাসের আত্মকাহিনীতে গৌড়েশ্বরের কেদার রায় ও নারায়প নামে তৃইজন সভাসদের উল্লেখ পাওয়া বায়; ক্লকছন্দীন বারবক শাহের অধীনে এই তৃই নামের তৃইজন রাজপুরুষ ছিলেন; নারায়ণ ছিলেন বারবক শাহের চিকিৎস্ক; ইনি চৈতজ্ঞদেবের পার্বদ মৃকুন্দের পিতা; ইঁহার নাম চ্ডামণিদাসের 'গৌরাক্বিজ্ম' ও ভরত মল্লিকের 'চন্দ্রপ্রভা'তে পাওয়া বায়; কেদার রায় ছিলেন বারবক শাহের অত্যন্ত বিশ্বন্ত রাজপুরুষ, ইনি মিথিলা বা ত্রিছতে বারবক শাহের প্রতিনিধি নিযুক্ত হইয়াছিলেন; বর্ধমান উপাধ্যায়ের 'দগুবিবেক' ও মূলা তকিয়ায় 'বয়াজে' ইঁহার নাম পাওয়া বায়।

দিতীয় প্রমাণ, জয়ানন্দের চৈতন্তমন্ধল হইতে জানা যায় যে, হরিদাস ঠাকুর যথন ফুলিয়া হইতে নীলাচলে যান, তথন মুরারি, হুর্গাবর ও মনোহরের বংশে জাত কুলীননন্দন অ্ষেণ পণ্ডিত হরিদাসকে বিদায় দিয়াছিলেন; এই ঘটনা আফুনাণিক ১৫১৬ খ্রীষ্টান্দের। এদিকে প্রধানন্দের 'মহাবংশাবলী'র মতে কুলিবাসের হ্রেণে নামে এক সম্পর্কিত পৌত্র (কুলিবাসের পিতৃত্য অনিক্রন্ধের প্রপৌত্র) ছিলেন; এই স্থাবেণর বৃদ্ধপ্রপিতামহ, জ্যেষ্ঠতাত ও পিতার নাম যথাক্রমে মুরারি, হুর্গাবর ও মনোহর; ইনিও ফুলিয়ানিবাসী কুলীন ব্রান্ধণ। স্থতরাং এই স্থাবেণ ও জয়ানন্দ-উল্লিখিত অ্যেণ পণ্ডিত যে অভিন্ন, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। স্থাবণ পণ্ডিত যথন ১৫১৬ খ্রীঃর মত সময়ে জীবিত ছিলেন, তথন তাহার পিতামহম্মানীয় কুলিবাস গড়পড়তা হিসাবে তাহার পঞ্চাশ বংসর পূর্বে, অর্থাৎ ১৪৬৬ খ্রীঃর মত সময়ে জীবিত ছিলেন বলিয়া ধরা যায়; ১৪৬৬ খ্রীষ্টান্দে ক্রকছ্দ্দীন বারবক শাহই গৌডেশ্বর ছিলেন।

তৃতীয় প্রমাণ, ক্লকফুদ্দীন বারবক শাহ বিছা ও সাহিত্যের একজন বিখ্যাত পৃষ্ঠপোষক। 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়'-কার মালাধর বস্থ, অমরকোষটীকা 'পদচক্রিকা'র রচয়িতা রায়মূকুট বৃহস্পতি মিশ্র, ফার্সী শব্দকোষ 'শর্ফ্ নামা'র সঙ্কলয়িতা ইবাহিম কায়্য ফারুকী প্রভৃতি তাঁহার নিকট পৃষ্ঠপোষণ লাভ করিয়াছিলেন। স্ত্তরাং অন্ত পৌড়েশ্বর অপেক্ষা তাঁহারই নিকটে কৃত্তিবাসের সংবর্ধনা লাভ করা বেশী শ্বাভাবিক।

অতএব কৃষ্ণিবাস যে কক্ষুদীন বারবক শাহেরই সভায় গিয়াছিলেন ও তাঁহারই নিকট সংবর্ধনা লাভ করিয়াছিলেন, এইরপ সিদ্ধান্ত থবই যুক্তিসভত ) এ সম্বন্ধে গৌণ প্রমাণ্ড কতকগুলি আছে, বাহুল্যবোধে সেগুলি উল্লেখ করা হুইলনা। মহাকবি ক্রন্তিবাদের নাম বাঙালীর অমূল্য সম্পত্তি। তাঁহার রচিত মূল বামায়ণ আজ অবিকৃতভাবে পাওয়া যাইতেছে না, ইহা অত্যন্ত ছঃখের বিষয়। কিন্তু আর এক দিক দিয়া ইহা কবির পক্ষে অত্যন্ত গৌরবের বিষয়, কারণ ক্রিবাদের কাব্যের জনপ্রিয়তা ও প্রচার যে কত অসাধারণ হইয়াছিল, তাহাঃইহা হইতেই বুঝা যায়; সাধারণ কবির বা জনপ্রিয়তাহীন কবির রচনা এইভাবে যুগে ফুগে লোকহন্তে পরিবর্তন লাভ কবে না। অসামান্ত জনপ্রিয়তা ভিন্ন ক্রন্তিবাদের পক্ষে আর একটি গর্বের বিষয় এই যে, তিনি ভূধ বাংলা রামায়ণের প্রথম রচ্মিতা নহেন, প্রেষ্ঠ রচ্মিতাও। সাধারণত সাহিত্যের কোন ধারার প্রবর্তক ঐ ধারার প্রেষ্ঠ প্রহা হন না। ক্রন্তিবাদ ইহার উজ্জ্ব ব্যতিক্রম।

কৃতিবাসের রচিত মূল রামায়ণ কীরকম ছিল, সে সম্বন্ধে নিশ্চিত করিয়া কিছু বলা যায় না। তবে এইটুকু স্বছলে বলা যাইতে পারে যে, তিনি বাল্মীকির রামায়ণকে অবিকলভাবে অফ্লম্প করেন নাই। বাল্মীকি-রামায়ণ বহিভ্তি রামলীলা বিষয়ক অনেক কাহিনী বহু পূর্ব হইতে বাংলাদেশে প্রচলিত ছিল, কৃতিবাস নিঃসন্দেহে তাহাদের অনেকগুলিকে তাঁহার রামায়ণের মধ্যে স্থান দিয়াছিলেন। কৃতিবাসী বামায়ণেব বর্তমানপ্রচলিত সংস্করণে রাম, সীতা, লক্ষ্মণ প্রভৃতি চরিত্রের মধ্যে যে বাঙালীফ্লভ কোমলতা দেখিতে পাওয়া যায়, কৃত্তিবাসের মূল রচনার মধ্যেও চরিত্রগুলির এই বৈশিষ্ট্য ছিল বলিয়া অক্সমান করা যাইতে পারে।) বর্তমানপ্রচলিত সংস্করণেব তুলনায় কৃত্তিবাসের মূল রচনা যে কতকটা সংক্ষিপ্ত ছিল তাহাতে কোন সন্দেহ নাই, কারণ ইহার বিভিন্ন সময়ে লিপিকত প্রথিগুলির তুলনা করিলে দেখা যায় প্রাচীনতর পুর্থিগুলির তুলনায় অর্বাচীন পুর্থিগুলি অপেক্ষাকৃত বিপুল্কলেবর; যতই দিন গিয়াছে, ততই ইহার মধ্যে উত্রোত্তর প্রক্ষিপ্ত উপাদান প্রবেশ করিয়াছে এবং বর্ণনাগুলি প্রাবিত হইয়াছে।

#### ৪.৷ মালাধর বস্থ

মালাধর বস্থ 'শ্রীকৃষ্ণবিধ্বয়' নামক কাব্য রচনা করিয়া খ্যাতি অর্জন করিয়াছেন; কাবাটির মধ্যে শ্রীমন্তাগবতের অন্ত্সরণে শ্রীকৃষ্ণের কুম্পাবনলীলা বর্ণিত হইয়াছে। এই কাব্যের অনেক স্থানে শ্রীমন্তাগবতের অংশবিশেষের ব্দমুবাদ দেখিতে পাওয়া বায়, 'হরিবংশে'র প্রভাবও কোথাও কোথাও দেখা বায়। কিন্তু কাব্যটির মধ্যে কবির স্বাধীন রচনার নিদর্শনও যথেষ্ঠ পরিমাণে মিলে।

'শ্রীকৃষ্ণবিজয়'-এর প্রাচীন পুঁথিতে ইহার যে রচনাকালবাচক লোক পাওয়া 
যায়, তাহা হইতে জানা যায় যে, এই কান্যের রচনা ১৩৯৫ শকান্দে (১৪৭৩
18 ঞ্রীঃ ) আরম্ভ হয় এবং ১৪০২ শকান্দে (১৪৮০-৮১ ঞ্রীঃ ) শেষ হয়। মালাধর 
বহু গৌড়েখরের নিকট 'গুণরাজ খান' উপাধি লাভ কবিয়াছিলেন। স্থনাম অপেকা 
এই উপাধি ঘারাই তিনি বিশেষভাবে পবিচিত। 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়ে'র স্থক হইতে 
শেষ পর্যন্ত মালাধর 'গুণরাজ খান' নামে ভণিতা দিয়াছেন। স্থতরাং কান্যের বচনা 
আরম্ভ করিবার পূর্বে তিনি 'গুণবাজ খান' উপাধি লাভ করিয়াছিলেন, তাহাতে 
কোন সন্দেহ নাই। ১৩৯৫ শকান্দে (১৪৭৩-৭৪ খ্রীঃ) গৌড়েখর ছিলেন ক্লকমুদ্দীন 
বারবক শাহ। অতএব মালাধর বাববক শাহেব কাছেই যে 'গুণবাজ খান' উপাধি 
লাভ করিয়াছিলেন, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

মালাধর বহুর নিবাদ ছিল কাটোযাব কুলীনগ্রামে। তিনি জাতিতে কায়স্থ ছিলেন। তাঁহার পিতার নাম ভগীবথ, মাতাব নাম ইন্দুমতী। মালাধর বহুর সত্যরাজ থান ও রামানন্দ নামে চুই পুত্র ছিল। ইহারা পরে চৈত্ত্যদেবের বিশিষ্ট পার্বদ হইযাছিলেন এবং প্রতিবংসর বথষাত্রাব সময় নীলাচলে গিয়া ইহাবা চৈত্ত্য-দেবকে দর্শন করিয়া আসিতেন।

মালাধর বছর 'শ্রীক্রফনিজয়' অত্যন্ত সবল ও স্থথপাঠ্য রচনা। মালাধর প্রপুর্কনি ছিলেন না, ভক্তও ছিলেন। 'শ্রীক্রফনিজয়'-এব অনেক স্থানে তাঁহার ভক্ত স্থান্যের ছাপ পডিয়াছে। বাংলার চৈতন্তপূর্বগতী যুগের বৈষ্ণব ভক্তির স্বরূপ সম্বন্ধে থানিকটা আভাদ 'শ্রীক্রফনিজয়' হইতে পাওয়া যায়। 'শ্রীক্রফনিজয়'-এর আর একটি প্রশংসনীয় বিষয় এই যে, ইহাব মধ্যে অনেক স্থানে ভারতীয় অধ্যাত্মতন্তের সার কথাগুলি অত্যন্ত সংক্ষেপে সবল ভাষায় বণিত হইয়াছে।

'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' কাব্যে কিছু কিছু অভিনৰ বিষয়ের নিদর্শন পাওয়া যায়। রাধার দখী ও কৃষ্ণের সথাদের যে সমস্ত নাম বাংলাদেশে প্রচলিত ( যেমন বৃন্দা, ললিতা, অনুরাধা, বিশাথা, শ্রীদাম, স্থাম, স্থবল প্রভৃতি ), তাহাদের তুই একটি ভিন্ন অন্তগুলি বাংলার বাহিরে পরিচিত নহে; প্রাচীন পুরাণে বা কাব্যেও সেগুলি মিলে না; এই সমস্ত নামের অধিকাংশেরই উল্লেখ মালাধর বস্থর 'শ্রীকৃষ্ণবিভয়ে' স্বপ্রথম পাওয়া যায়।

চৈতক্তদেব মালাধর বহুর 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' কাব্য আস্থাদন করিয়া মুগ্ধ ছইয়াছিলেন। নীলাচলে তিনি মালাধর বহুর পুত্র সত্যরাজ খান ও রামানদের কাছে
'শ্রীকৃষ্ণবিজয়ে'র একটি চরণ ("নন্দের নন্দন কৃষ্ণ মোব প্রাণনার্থ") আবৃত্তি করিয়া
বলেন যে এই বাক্যটি রচনার জন্ম তিনি গুণরাজ খানের বংশের কাছে বিক্রীক্র
হইয়া থাকিবেন; তিনি আরও বলিয়াছিলেন যে, মালাধর বহুর গ্রামের কুকুরও
তাঁহার নিকট অন্য লোকের অপেক্ষা প্রিয়। চৈতন্মদেবের এই প্রশংসার জন্মই
মালাধব বাংলার বৈষ্ণবদেব হুনয়ে শ্রন্ধাব সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইয়াছেন।

#### ৫। চৈতক্সদেব

চৈতল্যদেব ১৪৮৬ খ্রীষ্টাব্দেব ১৮ই ফেব্রুয়াবী তারিথে নবদ্বীপে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম জগন্নাথ মিশ্র, মাতার নাম শচী দেবী। চৈতল্যদেবের পূর্বপুরুষদের নিবাস ছিল খ্রীষ্ট্টে। চৈতল্যদেবের পূর্ব-নাম বিশ্বস্তর, ডাক-নাম নিমাই।

শৈশবে নিমাই অত্যক্ত ত্বক্ত প্রকৃতির ছিলেন। ছাত্র হিসাবে তিনি অত্যক্ত মেধাবী ছিলেন। অল্প বয়সেই পণ্ডিত হইয়া তিনি নবদ্বীপে টোল খুলিয়া বসেন এবং সেধানে ব্যাকরণ পড়াইতে থাকেন। তিনি প্রথমে লক্ষ্মী দেবীকে বিবাহ করেন, কিন্তু বিবাহের কিছুদিন পরে লক্ষ্মী দেবীর মৃত্যু হওয়াতে তিনি বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর পাণিগ্রহণ করেন।

তেইশ বংসর বয়সে গয়ায় পিতার পিও দিতে গিয়া নিমাই পণ্ডিত বিষ্ণুৰ পাদপদ্ম দর্শন করেন এবং তাহাতেই তাহার ভাবান্তর উপস্থিত হয়। এখন হইডে তিনি হরিভজ্জিতে বিভোর হইয়া পড়েন। ইহার পর নবছীপে ফিরিয়া তিনি এক বংসর বন্ধু ও ভক্তদের লইয়া হরিনাম সন্ধীর্তন করেন। বছ বিশিষ্ট ব্যক্তি তাহার পার্যদেশেশিভূক্ত হন। ইহাদের মধ্যে ছিলেন শান্তিপুরনিবাদী প্রবীণ বৈষ্ণব আচার্য অবৈত, বীরভূমের একচাকা গ্রামের হাড়াই প্রবার পুত্র অবধৃত নিত্যানন্দ, বৈষ্ণবধর্মান্তরিত মুসলমান হরিদাদ ঠাকুর, নিমাই পণ্ডিতের সহপাঠী ও চরিতকার মুরারি গুপ্ত প্রভৃতি। এইসব ভক্তরা নিমাইকে ইশ্বর বিদয়া গ্রহণ করেন।

এক বংসর সমীর্তন করার পর নিমাই সন্থাস গ্রহণ করিলেন এবং 'শ্রীকৃষ্ণ-কৈডক্ত' (সংক্ষেপে শ্রীচৈতক্ত বা চৈতক্তদেব) নাম গ্রহণ করিলেন। ইহার পর ডিনি নীলাচল বা পুরীতে চলিয়া গেলেন। পরবর্তী ছয় বংসর ডিনি ভীর্থপ্রমণ করেন এবং ভাছার পর একাদিক্রমে আঠারো বংসর নীলাচলে শ্রীকৃষ্ণের ধ্যান করিয়া অভিবাহিত করিবার পর সাতচল্লিশ বংসর ছয় মাস বয়সে—১৫৩৩ খ্রীষ্টাব্বের ১০ই আগস্ট তারিথে ডিনি পরলোকগমন করেন। তাঁহার জীবংকালে সহস্র সহস্র লোক তাঁহার ভক্তশ্রেণীভূক হইয়াছিলেন; প্রতি বংসর রথযাত্রার সময়ে ভক্তেরা নীলাচলে যাইডেন তাঁহাকে দর্শন করিবার জন্ত।

বৈষ্ণব ধর্মকৈ এক নৃত্তন হল বিষ্ণব বিষণ্ ধর্ম 'গৌডীয় বৈষ্ণব ধর্ম' নামে পরিচিত। এই ধর্মের মূল কথা সংক্ষেপে এই। শ্রীকৃষ্ণই একমাত্র ক্রম্বর ও আরাধা; কিন্তু তিনি প্রেমময়, তাঁহাকে লাভ কবিতে হইলে তিনি যে ক্রম্বর, সে কথা ভূলিয়া তাঁহাকে ভালবাদিতে হইবে। এই ভালবাদার প্রাথমিক স্তর ভক্তি, তাহার অপেক্ষাও উৎকৃষ্ট লাল্যপ্রেম, তাহার অপেক্ষাও উৎকৃষ্ট লাল্যপ্রেম, তাহার অপেক্ষাও উৎকৃষ্ট বাংসল্যপ্রেম এবং স্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট কান্তাপ্রেম। কান্তা প্রেমের মধ্যে আবার স্বকীয়া প্রেমের তুলনায় পরকীয়া প্রেমে আবার স্বকীয়া প্রেমের নায়িকা গোপীদের স্থান পরকীয়া প্রেমের নায়িকা গোপীদের স্থান সর্বোচেন, গোপীদের স্থান সর্বোচেন, গোপীদের মধ্যে আবার রাগাই শ্রেষ্ঠা, কারণ কৃষ্ণে তাঁহাব প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট। তত্ত্বেব দিক দিয়া— বাধা সর্বশক্তিমান কৃষ্ণেব লোদিনী অর্থাৎ আনন্দায়িনী শক্তি; শক্তি ও শক্তিমান অভির, স্তবাং বাধা ও কৃষ্ণেও অভিয়, কিন্তু লীলারস আস্থাদনের জন্ম তুই হল ধারণ করিয়াছেন। রাধা-কৃ:ফ্বর লীলা নিত্য, ভক্তেরা এই লীলা শ্রবণ-কীর্তন-স্বরণ-বন্দন করিবে, ইহাই তাহাদের সাধনাব মৃধ্য অদ্ব।)

গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের তত্ত্বের পরিকল্পনা চৈতক্সদেবের, অবশ্র উপরে বর্ণিভ ভত্ত্বগুলির স্বতীই চৈতক্সদেবের দান বলিয়া মনে হয় না। 'চৈতক্সভাগবভ প্রভৃতি প্রাচীন চৈতক্সচরিতগ্রন্থে রাধার কোন উল্লেখ নাই। যাহা হউক, এই ধর্মকে বিস্তৃত ভাল্কের মধ্য দিয়া চূড়াস্ত রূপ দান করিয়াছেন বৃন্দাবনের গোস্বামীরা; ইহাদের মধ্যে রূপ-স্নাভন ভ্রাতৃষ্পুল ও তাঁহাদের ভ্রাতৃপুত্র জীব প্রধান।

চৈতক্তদেব কর্ত্বক প্রবর্তিত ও বৃন্দাবনের গোস্বামিগণ কর্ত্বক ব্যাখ্যাত বৈষ্ণবধর্ম অচিরেই বাংলাদেশে বিপূল জনপ্রিয়তা লাভ করিল। ইহার ফলে বাংলা সাহিত্যও বিশেষভাবে সমৃদ্ধি লাভ করিল। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মে ভক্তের সাধনার মৃথ্য অভ রাধা-ক্বফ-লীলা ভাবণ-কীর্তন-শ্বরণ-বন্দন, এই ভাবণ-কীর্তন-শ্বরণ-বন্দন—গানের মধ্য দিরা ঘতটা স্বষ্ট্ ভাবে করা সম্ভব, অন্ত কোন ভাবে ততথানি করা সম্ভব নহে; তাই বৈফব ভক্তদের মধ্যে ঘাহারা কবি ছিলেন, তাঁহারা ক্রফলীলা অবলঘনে অসংখ্য গান বা পদ লিখিতে লাগিলেন; বহু পদই খুব উৎক্রপ্ত হইল; এইভাবে বাংলাব বিলাল ও সমৃদ্ধ পদাবলী-লাহিত্য গড়িয়া উঠিল। চৈতক্তদেবের জীবন-চরিত অবলখনেও অনেকগুলি বৃহৎ.ও স্থান্দর গ্রন্থ রচিত হইল; এইভাবে বাংলা সাহিত্যের এক নৃতন শাখা—চরিত-সাহিত্য স্বষ্ট হইল। ইহা ভিন্ন ক্রফলীলা অবলঘনে অনেক আখ্যানকাব্য রচিত হইল এবং গৌড়ীয় বৈফব ধর্মের তত্ব ব্যাখ্যা করিয়া, বৈফব ভক্তদের গুরু-শিশ্ব-পরম্পরা বর্ণনা করিয়া অনেকগুলি কৃদ্ধ বৃহৎ গ্রন্থ লিখিত হইল। চৈতক্তদেব আবির্ভূত না হইলে এইসব রচনাগুলির কোনটিই রচিত হইত না। অথচ এইসব বচনাগুলিই প্রাচীন বাংলা সাহিত্যেব শ্রেষ্ঠ কলেন খ্রং বাংলা ভাষায় কিছু না লিখিলেও তিনি বাংলা দাহিত্যের স্বর্ণযুগ স্বষ্টি করিয়া গিয়াছেন।

বাংলার বৈষ্ণব সাহিত্যের সমৃদ্ধি বাংলা সাহিত্যের অক্সান্ত শাথাকেও প্রভাবিত করিয়াছিল, তাই ঐ সমস্ত শাথাতেও চৈতন্ত-পরবর্তী কালে উন্নততর স্থাষ্টর অক্সম্র ফসল ফলিয়াছিল।

মোটের উপর, বোড়শ শতান্ধী হইতে বাংলা দাহিত্যে বে স্টের বান ডাকিয়াছিল, চৈতন্ত্রদেবই তাহার প্রধান কারণ। এই কারণে দাহিত্যপ্রষ্টা না হইয়াও
চৈতন্ত্রদেব বাংলা দাহিত্যের ইতিহাদে একটি বিশিপ্ত আসন অধিকার কবিয়া
আছেন।

# ৬। পদাবলী-সাহিত্য

পদবিলী-সাহিত্য প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ সম্পন। বৈষ্ণব পদগুলির মধ্যে প্রেমের বে অপূর্ব মধুর ভক্তিরসমণ্ডিত রূপায়ণ দেখা যায়, তাহার তুলনা বিরল। এ কথা সত্য বে, চৈতন্তুদেবের আবির্ভাবের পূর্বেও বাংলাদেশে রুষ্ণলীলা বিষয়ক পদ রচিত হইয়াছে। কিন্তু চৈতন্তু-পূর্ববর্তী কবিরা পদ লিখিয়াছেন নিজেদের আধীন কবি-প্রেরণার বশবর্তী হইয়া এবং তাঁহাদের রচিত পদের সংখ্যা খুব বেনী

নহে। কিন্ধ চৈত্য্য-পরবর্তী পদকর্তাদের অধিকাংশই বৈশ্বব সাধক ছিলেন তাঁহাদের পদের উপরে তাঁহাদের সাধনার প্রভাব পড়াতে তাহা একটি অভিনব বৈশিষ্ট্য লাভ করিয়াছে এবং পদ-রচনাও তাঁহাদেব সাধনার অক্স্তব্ধপ বলিয়া তাঁহারা স্বতই অনেক বেশী পদ রচনা করিয়াছেন। এই জন্ম বাংলার চৈতন্ত্র-পরবর্তী যুগের পদাবলী-সাহিত্য অন্যানাধারণ বিশালতা লাভ করিয়াছে।

বিষয়বন্ত ও বনের দিক দিয়া পদাবলী-দাহিত্যে বৈচিত্রা অপরিদীম। শাস্ত, দাস্ত, দথ্য, বাংসল্য, মধুর প্রভৃতি বিভিন্ন রদের অসংখ্য পদাবলী বাংলাদেশে রচিত হুইয়াছিল। ইহাদের মধ্যে মধুর রদের ও রাধাকুফবিষয়ক পদই সংখ্যায় সর্বাধিক। রাধাকুফবিষয়ক পদগুলির মধ্যে সম্ভোগ ও বিপ্রলম্ভ উভয় পর্যায়েরই রচনা পাওয়া যায়। সম্ভোগ পর্যায়ের পদগুলিতে অভিসাব, মিলন, মান প্রভৃতি এবং বিপ্রালম্ভ পর্যায়েব পদগুলিতে পূর্বরাগ, বিবহ, মাধুব প্রভৃতি ন্তর বর্ণিত হুইয়াছে।

ৰাঙালী কবিদের লেখা বৈষ্ণৰ পদগুলির সমস্তই অবিমিশ্র বাংলা ভাষায় রচিত নহে। অনেক পদ "ব্ৰঙ্গবূলী" নামে পবিচিত এক কুত্ৰিম সাহিত্যিক ভাষায় লেখা। বিভাপতিব পদের, বিশেষভাবে তাঁহার যে সব পদ বাংলাদেশে প্রচলিত, ভাহাদের ভাষার দহিত এই এজবুলী ভাষার মিল খুব বেলী। 🕻 এজবুলী ভাষার উদ্ভব কীভাবে হইয়াছিল, সে প্রশ্ন রহস্তাবত। অনেকেব মতে বিভাপতিই এই ব্রজবুলী ভাষার স্বষ্টিকর্তা। কিন্তু এই মত গ্রহণযোগ্য নহে, কারণ, প্রথমত, পৃথিবীর ইতিহাসে কোথাও এরকম দৃষ্টাস্ত দেখা যায় না ষে একজন মাত্র লোক একা একটি ভাষা সৃষ্টি করিলেন এবং সেই ভাষায় শত শত লোক পরবর্তী কালে শাহিত্য সৃষ্টি করিল, দ্বিতীয়ত, বিভাপতির পূর্বেও কোন কোন কবি ব্রহ্মবুলী ভাষায় পদ লিথিয়াছিলেন মনে করিবার সঞ্চ কারণ আছে। আবার কেছ কেহ মনে কবেন বিভাপতির থাঁটি মৈথিল ভাষায় লেখা পদগুলির ভাষা বিকৃত করিয়া মিথিলা হইতে প্রভাগেত বাঙালী ছাত্তেরা বাংলাদেশে প্রচার করিয়াছিলেন এবং এই বিক্বত ভাষাই একবুলী; কিন্তু এই মতও গ্রহণ করা যায় না; কারণ---এথমত, বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ কবিরা একটি বিক্বত ভাষায় পদ লিখিবেন, ইহা বিশ্বাস-বোগ্য নছে; দিভীয়ত, পঞ্চল শভাষীর শেষদিক হইতে একই সঙ্গে বাংলা, আসাম, ত্রিপুরা ও উড়িয়ায় ব্রক্তবৃদী ভাষায় পদ রচনার নিদর্শন পাওয়া ঘাইতেছে। সৰ জায়গান্তেই বিধিলা হইজে প্রত্যাগত ছাজের৷ একই ভাবে বিশ্বাপভিত্র পরের

ভাষাকে বিকৃত করিয়াছে বলিয়া কল্পনা করা যায় না। ব্রজ্বলীর উদ্ভব সহছে ভূতীয় মত এই যে, আধুনিক ভারতীয় ভাষাসমূহ উদ্ভূত হইবার পরেও কেবল সাহিত্যস্থীর মাধ্যম হিসাবে যে "অর্বাচীন অপভ্রংশ" ভাষাব প্রচলন ছিল, সেই ভাষাই ক্রমবিবর্তনেব ফলে অবহট্ট ভাষায় এবং অবহট্ট ভাষা আবার ক্রমবিবর্তনের ফলে ব্ৰহ্মৰী ভাষায় পবিণত হইয়াছে। এই মত যুক্তিসম্বত বলিয়া মনে হয়। ৈ চৈতল্পপরবর্তী যুগের পদকর্তাদেব মধ্যে কয়েকজনেব নাম বিশেষভাবে উল্লেখবোগা। ইহাদের মধ্যে সময়ের দিক দিয়া দিয়া প্রথম হইতেছেন যশোরাজ খান, মুরারি গুপ্ত, নরহরি সরকার, বাস্থদেব ঘোষ ও কবিশেখর।) যশোরাল খান হোসেন শাহের অন্যতম কর্মচাবী ছিলেন এবং ঐ স্থলতানেব নাম উল্লেখ করিয়া ব্ৰহ্ণবুলী ভাষায় একটি পদ লিখিয়াছিলেন; বাংলাদেশে প্ৰাপ্ত ব্ৰজবুলী ভাষায় লেখা প্রাচীনতম পদ এইটিই। মুরারি গুপ্ত চৈতক্তদেবের সহপাঠী ছিলেন, পরে তাঁহার ভক্ত হন, তাঁহার লেখা কয়েকটি উৎকৃষ্ট পদ পাওয়া গিয়াছে। নরহরি সরকার চৈত্তমুদেবের বিশিষ্ট পার্যদ ছিলেন, তিনি প্রথম জীবনে ব্রজনীলা অবলয়নে পদ রচনা করিতেন, কিন্তু চৈতন্তাদেবের অভাদয়েব পবে তিনি কেবল চৈতন্তাদেব সম্বন্ধেই পদ রচনা কবিয়া অবশিষ্ট ভীবন অতিবাহিত কবেন। বাস্তদেব ঘোষও চৈতন্ত্রদেবের অন্তত্তম পার্ষদ ছিলেন, তিনি চৈতন্তদেবের লীলা সম্বন্ধে বছসংখাক পদ বচনা কবিয়াছিলেন।

বির্শেখন সম্বন্ধে তাঁহাব লেখা পদ ও এক হইতে যেটুকু তথ্য পাওয়া যায়, তাহা হইতে জানা যায় যে, তাঁহাব প্রকৃত নাম দৈবকীনন্দন সিংহ, তাঁহাব পিতার নাম চতুর্জ, মাতার নাম হীবাবতী, কবিশেখন, শেখন, রায়শেখন, কবিষ্ণন, বিদ্যাপতি প্রভৃতি নানা ভণিতায় ইনি পদ রচনা করিতেন; পদ বচনায় ইহাব উৎকর্বের জন্ম সকলে ইহাকে 'ছাট বিদ্যাপতি' বর্দিত। কবিশেখন প্রথম জীবনে হোসেন শাহ, নসবৎ শাহ, গিয়াহজীন মাহ্মৃদ শাহ প্রভৃতি হালতানের কর্মচারী ছিলেন, ঐ সমন্ত হালতানের নাম উল্লেখ কবিয়া তিনি করেকটি পদ লিখিয়াছিলেন। পবে তিনি বৈষ্ণব হন এবং শ্রীবণ্ডের রঘুনন্দন গোলামীর শিক্ষত্ব গ্রহণ করেন। তিনি 'গোপালের কীর্তন অমুত্ত'ও 'গোপীনাথবিজয় নাটক' নামে হুইখানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন, এই ছুইটি গ্রন্থ পাওয়া যার নাই।? ইহা ভিন্ন তিনি কৃষ্ণলীলা বিষয়ক একটি বৃহৎ শ্রাধানকাব্য লিখিয়াছিলেন, তাহার নাম 'গোপালবিজয়'; শ্রীকৃক্ষের শাইকালীন

লীলা বর্ণনা করিয়া 'দেখাজ্মিকা পদাবলী' নামে একটি পদসমষ্টি-গ্রন্থও তিনি রচনা করিয়াছিলেন; এই ফুইটি গ্রন্থ পাওয়া গিয়াছে। কবিশেখর বাংলা ও ব্রজ্বলী উভয় ভাষায় বহু সংখ্যক পদ রচনা করিয়াছিলেন। তয়ধ্যে ব্রজ্বলী ভাষায় রচিত পদগুলিই উৎকৃষ্ট। কতকগুলি পদে কবিশেখর বর্ধার রাজির এবং রাধার অভিসার ও বিরহের বর্ণনা দিয়াছেন। এই পদগুলি খুব উচ্চালের রচনা। কবিশেখরের কোন কোন পদ (বেমন 'ভরা বাদব মাহ ভাদর') ভ্রমবশত মৈথিল বিশ্বাপতির রচনা বলিয়া মনে করা হইয়া থাকে।)

🕻 পদাবলী-সাহিত্যের আর একজন শ্রেষ্ঠ কবি জ্ঞানদাস। ইনি ১৫২০ এী:র মত শমরে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি নিত্যানন্দের গোষ্ঠাভূক্ত। 'ভক্তিরত্বাকর' নামক গ্রন্থের মতে জ্ঞানদাদ নিত্যানন্দের স্ত্রী জাহ্নবা দেবীর শিষ্য ছিলেন, তাঁহাব নিবাস ছিল বর্তমান বর্থমান জেলার অন্তর্গত কাঁদড়া গ্রামে এবং তাঁহাব আরও তুইটি নাম ছিল- 'মঙ্গল' ও 'মনোহর'। জ্ঞানদাস বাংলা ও ব্রজবুলী তুই ভাষাতেই পদ লিখিয়াছিলেন, তবে তাঁহার বাংলা পদগুলিই উৎকৃষ্টতর। জ্ঞানদাস বিশেষভাবে 'পূর্বরাগ' ও 'আক্ষেপাত্রবাগ' বিষয় ৯ পদ বচনাতেই দক্ষতার পরিচয় দিয়াছেন। পূর্ববাগের পদে তিনি **প্রে**মাস্পদের জন্ত বাধার অন্তরের তীব্র আতি ও ব্যাকুলতা অপরূপভাবে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। আক্ষেপামুরাগের পদে প্রেমের কন্টাকাকীর্ণ পথে পদার্পণ করার দরুণ রাধার আকেপকে জ্ঞানদাস স্থন্দরভাবে রূপান্থিত করিয়াছেন। জ্ঞান্দাসে<u>ব পদগু</u>লি রচনা-বৈশিষ্ট্যের দিক দিয়া চণ্ডীদাস-নামাত্মিত পদগুলির সমধর্মী; ইহাদের ভাব অত্যন্ত গভীর হইলেও ভাষা অত্যন্ত সরল ও প্রসাদগুণমণ্ডিত। জ্ঞানদাদ নাবীর হৃদয়েব কথাকে নারীর বাচনভঙ্গীর মধ্য দিয়া নিখু তভাবে রূপায়িত করিয়াছেন। জ্ঞানদাদ একজন বিশিষ্ট বৈষ্ণব সাধক ছিলেন, চৈতক্সদেব ছিলেন তাঁহাব উপাস্ত দেবতা। এইজন্ত চৈত্রেদেবের প্রভাব তাঁহাব রচনার মধ্যে থব বেশী পডিয়াছে। জ্ঞানদাস তাঁহার পদের মধ্যে রাধার যে চিত্র আঁকিয়াছেন, তাহার উপরে বছ স্থানেই চৈতন্ত্রদেবের মৃতিব ছায়া পড়িয়াছে। জ্ঞানদাদের বহু উৎকৃষ্ট পদ পরবর্তী কালে চণ্ডীদাসের নামে চলিয়া গিয়াছে।)

আর একজন শ্রেষ্ঠ পদকর্তা—আনেকের মতে সর্বশ্রেষ্ঠ পদকর্তা—<u>গোবিন্দদা</u>দ কবিরাজ। ইহার জীবংকাল আহুমানিক ১৫৩০-১৬২০ গ্রীঃ। ইনি শ্রীথণ্ডের বৈশ্ব বংশে জয়গ্রহণ করেন। ইহার পিতা চিরঞ্জীব সেন হোদেন শাহের "অধিপাত্র" এবং হৈত গুলেবের অন্ততম পার্বদ ছিলেন। অল্প বরুসে পিতৃবিয়োগ হওরার ফলে গোবিন্দদাস এবং তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভাতা রামচন্দ্র শাক্তধর্ম বিহুণ করেন। কিন্তু পরিণত বয়সে শ্রীনিবাস আচার্বের প্রভাবে নিজেরাও শাক্তধর্ম গ্রহণ করেন। কিন্তু পরিণত বয়সে শ্রীনিবাস আচার্বের কাছে তাঁহারা বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করেন। অতঃপর গোবিন্দদাস পদাবলী রচনায় ব্রতী হন। তাঁহার অপূর্ব স্থন্দর পদ আস্থাদন করিয়া বৃন্দাবনের মহান্তরা তাঁহাকে 'কবিরাক্র' উপাধি দেন। জীব গোস্থামীও তাঁহার পদের প্রশংসা করিয়া তাঁহাকে পত্র লিখিয়াছিলেন।

গোবিন্দদাস কবিরাক্ত প্রধানত ব্রজ্বলী ভাষায় পদ রচনা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার পদগুলির কাব্যমাধুর্য অতুলনীয়। পূর্বরাগ এবং অস্থরাগের বর্ণনায় তিনি প্রেমের স্ক্র ভাববৈচিত্র্য অপূর্বভাবে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। কিন্তু গোবিন্দদাস সর্বাপেকা দক্ষতার পরিচয় দিয়াছেন অভিসার বিষয়ক পদে। বিশেষত তাঁহার বর্গাভিসার সম্বন্ধীয় পদগুলির তুলনা হয় না, এই সব পদের শন্ধকারের মধ্য দিয়া বর্ষার ছন্দ আশ্চর্যভাবে ঝক্বত হইয়া উঠিয়াছে। গোবিন্দদাস অভিসারের বহু নৃতন নৃতন পরিবেশ স্পৃত্তি করিয়া মৌলিকতা দেখাইয়াছেন। গোবিন্দদাস 'গৌর-চন্দ্রিকা' পদ রচনাতেও অপূর্ব দক্ষতার পরিচয় দিয়াছেন; বিভিন্ন পর্যায়ের পদাবলী গাহিবার পূর্বে গায়কেরা চৈত্ত্যদেবের ঐ পর্যায়ের ভাবে ভাবিত হওয়া বিষয়ক একটি পদ গাহিয়া লন; এই পদগুলিকেই 'গৌরচন্দ্রিকা' বলা হয়; 'গৌরচন্দ্রিকা' পদের শ্রেষ্ঠ কবি গোবিন্দদাস। গোবিন্দদাস ভাষা, শন্ধপ্রয়োগ, ছন্দ ও অলক্ষারের ক্ষেত্রে অসামান্ত নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়াছেন; বাণী-সৌষ্ঠব ও আলিক-পারিপাট্যের দিক দিয়া তাঁহার পদগুলি তুলনারহিত বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

গোবিন্দদাদের সমসাময়িক অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তি তাঁহার গুণগ্রাহী ছিলেন। ইহাদের মধ্যে অক্সতম উড়িয়ারাজের সেনাপতি রায় চম্পতি, যশোহরের রাজা প্রভাপাদিত্য এবং পরুপল্লীর (পাইকপাড়া) রাজা হরিনারায়ণ।

গোবিন্দদাদের সমসাময়িক আর একজন বিশিষ্ট পদকর্তা নরোন্তম দাস। ইনি উত্তরবঙ্গের জনৈক ধনী ভূষামীর পূত্র। যৌবনে সন্ধ্যাসগ্রহণ করিয়া ইনি বৃন্দাবনে গিয়া লোকনাথ গোস্বামীর শিক্তম গ্রহণ করেন। পরে ইনি শ্রীনিবাস আচার্বের সজে বাংলা দেশে প্রত্যাবর্তন করেন এবং এ দেশে বৈফব ধর্ম প্রচার করিতে থাকেন। নরোভম বাঙালীর একাস্ত পরিচিত ঘরোয়া ভাষায় পদ রচনা করিতেন; পদগুলি অনাড্যর সৌন্দর্বের জন্ত আমাদের মনোহরণ করে। প্রার্থনা বিষয়ক

পদে নরোত্তম সর্বাপেক্ষা দক্ষতার পরিচয় দিয়াছেন। এই পদশুলির মধ্যে ভক্ত-হানম্বের আকৃতি মর্মস্পর্নী অভিব্যক্তি লাভ করিয়াছে। নরোত্তম কয়েকটি গ্রন্থও রচনা করিয়াছিলেন। তাহাদের মধ্যে 'প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা' সর্বাপেক্ষা বিখ্যাত।

বোড়শ শতকের আর একজন বিখ্যাত পদকর্তা বলরাম দাস। ইনি ব্রজবুলী ও বাংলা উভয় ভাষাতেই পদ রচনা করিতেন, কিন্তু ইহার বাংলা পদগুলিই উৎকৃষ্ট। বলরাম দাস বিশেষভাবে বাংসলা রসাত্মক পদ রচনায় দক্ষতার পরিচয় দিয়াছেন। এই পদগুলিতে শিশু কুফের জন্ম যশোদাব মাতৃত্বদয়ের আতিকে বলরাম দাস অপূর্বভাবে রপায়িত করিয়াছেন।

সপ্তদশ শতকের পদকর্জাদের মধ্যে রামগোপালদান বা গোপালদানের নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে। ইহার পদগুলি ভাষার সাবল্য ও ভাবের গভীরতার দিক দিয়া চণ্ডীদানের পদকে শ্বরণ করায়। গোপালদানের কোন কোন পদ চণ্ডীদানের নামেই চলিয়া গিয়াছে। গোপালদান 'বসকল্পবল্লী' নামে একটি বৈষ্ণব রসভত্ব বিষয়ক গ্রন্থ এবং বৈষ্ণবদের 'শাখানির্ণয়' অর্থাৎ গুরুশিয়াপরম্পরা-বর্ণন-গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন।

অন্তাদশ শতকেব পদকর্তাদের মধ্যে তৃইজনেব নাম উল্লেখযোগ্য—নরহরি
চক্রবর্তী এবং জগদানন্দ। নরহরি চক্রবর্তীর নামান্তর ঘনশ্রাম। ইনি 'ভক্তিরত্মাকর'
প্রভৃতি বিখ্যাত চরিতগ্রন্থের রচয়িতা। নরহরির পদে ভাষা ও ছন্দের ঝন্ধার
প্রাধান্ত লাভ করিলেও ভাবগভীরতাব পরিচয়ও স্থানে স্থানে পাওয়া ষায়ঃ।
জগদানন্দ একজন অসাধারণ শক্ষ্শুলী কবি। উচাব পদগুলি শক্ষের ঝন্ধার এবং
অন্থ্যাদের চমৎকারিত্বেব জন্ম মনোহরণ করে। জগদানন্দের অধিকাংশ পদই
ব্রজ্বুলী ভাষায় রচিত।

যাহাদের কথা বলা হইন, ইহারা ভিন্ন আরও অসংখ্য কবি পদাবলী রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে অনস্তদাস, বংশীবদন, যাদবেক্স, দীনবন্ধুদাস, বহুনন্দনদাস, গোবিন্দদাস চক্রবর্তী প্রভৃতি কবিদের রচনায় বৈশিষ্ট্যের পরিচয় পাওয়া যায়।

সপ্তদৰ শতকের শেষভাগ হইতে পদাবলী চয়ন-গ্রন্থের মধ্যে স্থলিত হইতে থাকে। চারিটি পদ স্থলন-গ্রন্থের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য—(১) বিশ্বনাথ কবিরাজের 'কণদাস্থিতিটিস্থামিনি' (স্থলনকাল সপ্তদেশ শতান্ধীর শেষ দশক), (২) নরহরি চক্রবর্তীর 'গীতেচজ্রোদয়' ( স্থলনকাল অষ্টাদশ শতান্ধীর প্রথম পাদ ),

(৩) বাধামোহন ঠাকুবেব 'পদসমূদ্র' এবং (৪) বৈফবদাদ অর্থাং গোকুলানন্দ সেনের পদকল্পতক (সকলনকাল অষ্টাদশ শতাব্দীব মধাভাগ )। ইহাদেব মধ্যে 'পদকল্পতক' সর্বাপেক্ষা বৃহং ও গুকত্বপূর্ণ সকলনগ্রন্থ।

অষ্টাদশ শতান্ধী হইতেই পদাবঙ্গী-সাহিত্যের অবনতি দেখা দেয়। তার এবং আন্ধিক উভয ক্ষেত্রে ক্রমাগত পুনবাবৃত্তি হইতে থাকায় এই শতকের শেষে পদাবলী-সাহিত্য একেবাবে নিজ্ঞাণ ও কৃত্রিম হইয়া পড়ে।

পদাবলী-সাহিত্য বাংলা সাহিত্যে অপুর গৌররের সামগ্রী। ইহার মধ্যে মানব জীবনের প্রেম ও বেদনার ক্ষর ক্ষর বৈশিষ্ট্যগুলি অপ্যার্থির আধ্যাত্মিকতাম মণ্ডিত হইয়া যেতাতে অপুর শিল্পস্থার মধ্য দিয়া অভিব্যক্তি লাভ কবিয়াছে, তাহার তুলনা বিবল । শতাক্ষীর পর শতাক্ষী চলিয়া গিয়াছে, কিন্তু এই অমুত-নিংস্তাকী পদগুলির আকর্ষণ প্রথম বচনার স্মান্ যেমন ছিল, আজও প্রায় তেমনই আছে।

# ৭। চবিত-সাহিত্য

চৈত্রস্থানেবের জাবন-চণিত বণনা কার্যা সংস্কৃত ও বাংলা ভাষা। প্রেকগুলি প্রন্থ বচিত হইয়ছিল। এই প্রন্থগুলি এনেপ্র সাহিত্যে এক নৃত্র দিগন্ত উদ্ঘাটন কবিল। কেবল দেবদেবাকৈ লইযা নহে, মান্ত্রেব বাস্তব ভাবনকাহিনী লইয়াও যে প্রস্থ বচনা কবা ষাইতে পাবে, হছাদেব মধ্য দিয়া লাগাই প্রমাণিত হইল। অবশ্র জাবন-চবিত হিসাবে এই প্রন্থগুলি আদর্শস্থানীয় নহে। কাব্র ইহাদেব লেখকেবা সকলেই ভক্ত ছিলেন, চৈত্রস্থানেকে তাহাবা মান্ত্রম হিসাবে দেখেন নাই, দেখিয়াছেন ভগ্রান হিসাবে। তাহার ফলে চৈত্রস্থাবের মানবতা ইহাদের মধ্যে পরিপূর্বভাবে ফোটে নাই। এই সব প্রন্থেব মধ্যে স্থানে স্থানে অলৌকিক বর্ণনাম নিদর্শন পাওয়া যায়, তাহাব ফলে বান্তবতাব মর্যাদা ক্ষ্ম হইয়া পাডিয়াছে। তবে সে যুগের কবিদেব বচনায়, নিশেষত ভক্ত কবিদের বচনায় এই সমস্ত বৈশিষ্ট্য থাকা অপরিহার্য। এগুলি উপেক্ষা কবিষা বিশ্লেষণী দৃষ্টি লইয়া প্রপ্রস্র ইইলে ইহাদেব মধ্যে হইতে অক্বজিম তথ্য আবিদ্ধাব করা তুরহ নয়।

চৈতন্তদেবেব দর্বপ্রথম জীবনচরিত-গ্রন্থ ম্বাবি গুপু বচিত 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্ত্র-চরিতামতম্'। সংস্কৃতভাষায় লেখা এই বইটি দাধাবণেব কাছে 'ম্বাবি গুপ্তের কডচা' নামে পরিচিত। ম্বাবি গুপ্ত প্রথম জীবনে চৈতল্পদেবের সহপাঠা ছিলেন, পরে তাঁহার পার্বদ হন। স্থতরাং তাঁহার লেখা এই চৈতল্পজীবনী-গ্রন্থটির মূল্য স্বাতা-বিকভাবেই খুব বেশী। ম্বারি গুপ্তের পরে যিনি চৈতল্পচরিত অবলম্বনে গ্রন্থ লেখেন—তাঁহার নাম পরমানন্দ দেন, উপাধি 'কবিকর্ণপূর'; কবিকর্ণপূরের প্রথম গ্রন্থ 'চৈতল্পচরিতাম্ভ মহাকাব্যে' প্রধানত ম্বারি গুপ্তেব গ্রন্থ অন্থসরল করিয়া চৈতল্প-জীবনী (শেষ কয়েক বংদর বাদে অবশিষ্টাংশ) বর্ণিত হইয়াছে; এই গ্রন্থের রচনাকাল ১৫৪২ খ্রীঃ। দিতীয় গ্রন্থের নাম 'চৈতল্পচল্রোদয় নাটক'—এই গ্রন্থে নাটকের আকাবে চৈতল্পদেবের জীবনের একাংশ বর্ণিত হইয়াছে; ইহার বচনাকাল ১৫৭২-৭৩ খ্রীঃ। তৃতীয় গ্রন্থটির নাম 'গৌরগণোদ্দেশদীপিকা'—এই গ্রন্থে ম্বান ক্ষনীলার সময়ে চৈতল্পদেবেব (মিনি ক্ষেরের সহিত অভিন্ন) পার্বদরা কে কী ছিলেন, দেই "তত্ব নিরূপণ" কবা হইয়াছে।

বাংলা ভাষায় বচিত চৈতভাদেবেৰ দৰ্বপ্ৰথম জীৰনচরিতগ্রন্থের নাম 'হৈচতভা-ভাগবত'। ইহার লেথক বুন্দাবনদাদ নিত্যানন্দের শিষা; তিনি চৈত্সপ্রদেবের কুপাধকা নারী নারায়ণীর পুত্র ছিলেন। বুন্দাবনদাস ১৫৩৮ হইতে ১৫৫০ খ্রী:র মধ্যে 'ঠৈতন্ত্রভাগৰত' বচনা করিয়াছিলেন। এই গ্রন্থের উপকরণ তিনি অধিকাংশই নিতাানন্দের নিকট হইতে সংগ্রহ করিয়াছিলেন। 'চৈতক্তভাগৰত' তিনটি থণ্ডে বিভক্ত—আদিখণ্ড, মধাখণ্ড ও অস্তাখণ্ড। আদিখণ্ডে চৈতলাদেবের প্রথম জীবন – সন্মাসমন পর্যন্ত বণিত হইয়াছে, মধ্যথণ্ডে চৈতক্তদেবের পরা হইতে প্রত্যা-বর্তন ও সন্ন্যাসগ্রহণের মধ্যবতী ঘটনাবলী বর্ণিত হইয়াছে, অস্ত্যথণ্ডে চৈতন্তদেবের সন্মানগ্রহণের পরবর্তী কয় বংসর বর্ণিত হইয়াছে, তাহার পর আকন্মিকভাবে গ্রন্থ অসম্পূর্ণ অবস্থায় শেষ হইয়াছে। 'চৈতক্তভাগবতে' চৈতক্তদেবের জীবনের অজস্র খুঁ টিনাটি তথা বৰ্ণিত হইয়াছে এবং ইহার মধ্যে মাতুষ চৈতন্তের একটি জীবস্ত মৃষ্ডি ফুটিয়া উঠিয়াছে। 'চৈতন্তভাগবতে'র আর একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, সে যুগের সমাজ সহজে অজল তথ্য ইহার মধ্যে পাওয়া যায়। তবে ইহার মধ্যে লেখক বিক্লমতাবলমী লোকদের প্রতি কিছু অসহিষ্ণু মনোভাব প্রদর্শন করিয়াছেন। এরপ হওয়া থুব স্বাভাবিক, কারণ এই গ্রন্থ রচনাব সময়ে বুন্দাবনদাস যুবক ছিলেন। ভক্ত বৈষ্ণবদের কাছে 'চৈতক্সভাগবত' দবিশেষ ভাষার দামগ্রী এবং এই গ্রন্থ রচনার জন্ম ওাঁহারা বুন্দাবনদাসকে 'বেদব্যাস' আখ্যা দিয়াছেন।

ইহার পরবর্তী বাংলা চৈতস্কচরিতগ্রন্থ জয়ানন্দের 'চৈতন্তমঙ্গল'। জয়ানন্দ

১৫১০ খ্রীরে মত সময়ে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং অতি শৈশবে চৈতক্তমেবের দর্শন ও আশীর্বাদ লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার 'জয়ানন্দ' নামও চৈতক্তমেবের দেওয়া। ১৫৪৮ হইতে ১৫৬০ খ্রীরে মধ্যে জয়ানন্দ 'চৈতক্তমন্দল' রচনা করেন। জয়ানন্দের 'চৈতক্তমন্দলে' চৈতক্তমেব সম্বন্ধে অনেক নৃতন নৃতন তথ্য পাওয়া য়য়। চৈতক্তমেবের তিরোধান সম্বন্ধে অক্ত চরিতগ্রন্থগুলি হয় নীরব না হয় অলোকিক উজিতে পূর্ণ; কেবল জয়ানন্দই এ সম্বন্ধে বিশাসগ্রাহ্থ বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন; তিনি লিথিয়াছেন যে চৈতক্তমেবের মৃত্যুর মৃল কারণ কীর্তনের সময় পায়ে ইট লাগিয়া আহত হওয়া। অবশ্র জয়ানন্দ যে তাঁহার গ্রন্থে চৈতক্তমেব সম্বন্ধে অনেক ভুল সংবাদ দিয়াছেন, তাহাও অস্বীকার করা চলে না। জয়ানন্দের 'চৈতক্তমন্ধলে'ও সেম্ব্রের সমাজ সম্বন্ধে অনেক তথ্য পাওয়া যায়।

জয়ানন্দের প্রায় সমসাময়িক কালেই লোচনদাস নামে জনৈক গ্রন্থকার 'চৈতক্তমঙ্গল' নামে আর একটি বাংলা চরিতগ্রন্থ রচনা করেন। লোচনদাস ছিলেন
চৈতক্তদেবের পার্বদ নরহরি সরকারের 'শিয়া। নরহরি সরকার 'গৌরনাগরবাদ'
নামে একটি ন্তন মতবাদ প্রচার করিয়াছিলেন, এই মতবাদ অফুসারে চৈতক্তদেব
শ্রীক্ষেত্র অন্তান্ত তাবের মত নাগরভাবেও ভাবিত হইতেন। লোচনদাসের
'চৈতক্তমঙ্গলে' এই গৌরনাগরবাদের প্রতিফলন দেখা যায়। লোচনদাস প্রধানত
মুরারি গুপ্তের গ্রন্থ অফুসরণ করিয়া চৈতক্তচরিত বর্ণনা করিয়াছেন। মুরারি
গুপ্তের গ্রন্থের বহির্ভূতি যে সমস্ত সংবাদ লোচনদাস তাঁহার গ্রন্থে দিয়াছেন, সে-গুলির ঐতিহাসিক মূল্য সহল্পে নিশ্চিত হওয়া যায় না। লোচনদাস প্রথম
শ্রেণীর কবি ছিলেন, সেই জন্ম তাঁহার 'চৈতক্তমঙ্গলে'র কাব্যমূল্য অসামান্য।

ষোড়শ শতানীতে চ্ড়ামনিদাস নামে আর একজন গ্রন্থকার 'গৌরাশ্বিজ্বর' নামে একথানি বাংলা চরিতগ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। এই গ্রন্থে তথ্যের তুলনায় কল্পনা প্রাধান্ত লাভ করিয়াছে। বইটির মধ্যে অলৌকিক বর্ণনার থ্ব বেশী নিদর্শন পাওয়া যায়।

এইসব গ্রন্থকারের পরে কৃষ্ণনাস কবিরাজ 'চৈতক্সচরিতামৃত' নামক বিখ্যাত বাংলা চরিতগ্রন্থ রচনা করেন। কৃষ্ণনাস কবিরাজের নিবাস ছিল কাটোয়ার নিকটবর্তী ঝামটপুর গ্রামে। যৌবনে তিনি সংসার ত্যাগ করিয়া বুন্দাবনে চলিয়া যান এবং ছয় গোস্বামী—স্বর্থাৎ রূপ, সনাতন, জীব, রঘুনাথ লাস, রঘুনাথ ভট্ট ও গোপাল ভট্টের নিকটে শিক্ষা গ্রহণ করেন। কৃষ্ণনাস সংস্কৃত ভাষায় কৃষ্ণলীলা

অবলম্বনে 'গোবিন্দলীলামুত' নামক মহাকাব্য এবং বিৰমন্ধলের 'কুফক্র্কামুতে'র টীকা 'সাবঙ্গবন্ধনা' বচনা কবেন। বুদ্ধ বয়দে তিনি বুন্দাবনের মহাস্তদেব অমুরোধে 'চৈতগ্রহবিতামূভ' রচনা কবেন। 'চৈতগ্রহরিতামূত' ভিনটি খণ্ডে विख्क-चारिनीना, प्रधानीना ও अञ्चानीना; हेशद म्राथ 'बारिनीना'म देहज्ज-দেবেব সন্নাসগ্রহণ অবধি ভীবনকাহিনী, 'মধ্যুদীলা'য় সন্নাসগ্রহণের পরবর্তী ছয বংসবেব ভীর্থপর্যটন এবং 'অস্তালীলা'য় অবশিষ্ট জীবন বর্ণিত হইয়াছে, ভবে চৈতক্তদেবের মৃত্যুব বর্ণনা ইহাতে নাই। কৃষ্ণদাস কবিরাক্ত মুবাবি গুপ্তের কডচা, স্বরূপদামোদবের কডচা ( বর্তমানে পাওয়া যায় না ) এবং বুন্দাবনদাদের 'চৈতন্তু-ভাগৰত' হইতে তাঁহাব গ্রন্থেৰ উপকরণ সংগ্রন্থ কবিয়াছেন। বুন্দাবনদানের 'চৈতন্তভাগৰতে' যে সমস্ত বিষয় বিস্তাবিতভাবে বর্ণিত হইষাছে, ভাহাদেব অধিকাংশই রুফ্যনাস সংক্ষেপে উল্লেখ কবিয়া কর্তব্য শেষ করিয়াছেন। অন্ত বিষমগুলি তিনি বিশদভাবে বর্ণনা কবিষাছেন। 'চৈতক্সচরিতামতে'ব আর একটি বৈশিষ্ট্য এই যে .গাভীয় বৈক্ষ্যবৰ্ধেৰ সমস্ত মূল তত্ত্ব ইহাৰ মধ্যে সংক্ষেপে বৰ্ণিত হইয়াছে। এইজন্য এই গ্রন্থ চৈতন্মদেবেব জীবনচবিত-গ্রন্থ হিসাবেই উল্লেখযোগ্য নতে, দর্শন-গ্রন্থ হিদাবেও ইহার একটি বিশিষ্ট মূল্য আছে। এই গ্রন্থের কার্যমূল্য ও অপবিসীম . নীলাচলে বাদের সমযে চৈত্রুদেবের 'দিবোনাদ' অবস্থাব যে বর্ণনা কৃষ্ণদাস দিয়াছেন, তাহা প্রথম শ্রেণীব কাব্য। 'চৈতন্ত্র-চৰিতামূত' গ্ৰপ্তেৰ আব একটি বৈশিষ্টা এই যে, ইহাৰ মধ্যে লেখক অত্যস্ত সহজ পুরুল ভাষায় অত্যন্ত জটিল দার্শনিক তত্তকে অবলীলাক্রমে বর্ণনা কবিয়াছেন। ইহা তাঁহাব অদামান্ত কুতিত্বেব পরিচয়। 'চৈতন্যচবিতামতে'ব ভাষায় স্থানে স্থানে হিন্দী ভাষাব প্রভাব দেখা যায়, লেখক দীর্ঘকাল বুন্দাবনে বাদ করিয়াছিলেন বলিযাই এইনপ হইযাছে। কৃষ্ণাস কবিরাজ অসাধাবণ বিনয়ী লোক ছিলেন. 'চৈতগ্রচরিতামূত' গ্রন্থে নানাভাবে তিনি নিজেব দৈন্য প্রকাশ কবিয়াছেন। হৈতক্যচবিতগ্রন্থগুলিব মধো 'চৈতক্যচবিতামৃত' নানা দিক দিয়াই শ্রেষ্ঠত্ব দাবী করিতে পারে। তবে ইহাব একমাত্র ক্রটি এই যে, ইহাব মধ্যে জলৌকিক বর্ণনাব কিছু আধিকা দেখা যায।

'চৈতন্তচরিতামুতে'ব পবেও আবও কয়েকটি চৈতন্তচবিতগ্রন্থ রচিত হইন্না-ছিল, কিন্তু দেগুলি তেমন উল্লেখযোগ্য নহে। তবে নিত্যানন্দদাদের 'প্রেম-বিলাদ', মনোহব দাদেব 'অমুবাগবন্ধী', নরহরি চক্রবর্তীব 'ভক্তিরত্বাকব' ও 'নরোভ্রমবিলান' প্রভৃতি গ্রন্থের নাম এই প্রসন্থে উল্লেখ কবা ঘাইতে পারে। এই वहेक्जित मर्सा व्यत्नक देवकव महारक्षत्र कीवनी अवः देवकव मध्यमारव्यत्र हेर्जिहाम বর্ণিত হইন্নাছে। 'প্রেমবিলাগ'-রচন্নিতা নিজ্যানন্দ্রণাদ ছিলেন নিজ্যানন্দের স্ত্রী জাহুবা দেবীর শিষ্তা; এই বইটি সপ্তদশ শতকের গোড়ার দিকেই রচিত হইরাছিল, **उ**द्ध हेशांत्र मस्या भावत्वी कात्म व्यक्तिक ध्विमक खेलाना ध्वद्धम कवित्राह्य। মনোহর দাদের 'অফুরাগবলী' ১৬৯৬ খ্রীষ্টাব্দে রচিত হয়, ইহাব মধ্যে মুখ্যত শ্রীনিবাদ আচার্বের জীবনী বর্ণিত হইয়াছে। নবহরি চক্রবর্তীর 'ভক্কিরত্বাকব' स्विमान श्रष्ट, हेश्व मर्था अमान महर्यात श्रीनिवाम बाहार्व अमून देवस्व আচার্বদের জীবনী ও বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের ইতিহাস বণিত হইয়াছে, অধুনালুপ্ত কয়েকটি গ্রন্থ সমেত বহু গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃতি দেওবা হইয়াছে, জীব গোস্বামী ও নিত্যানন্দেব পুত্র বীবভক্র গোপ্বামীব লেখা কয়েকটি পত্র অবিকলভাবে উদ্ধৃত করা হইয়াছে এবং নবদ্বীপ ও বুন্দাবনেব বিশদ ও উচ্ছল বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে। এই সমস্ত কাবণে 'ভক্তিরপ্লাকব'-এব মূল্য অপবিদীম; নবহরি চক্রবর্তীর অপর গ্রন্থ 'নরোত্তমবিলাদ' ক্ষুদ্রতব গ্রন্থ, ইহার মধ্যে নবোত্তম দাদেব জীবনী বর্ণিত হইয়াছে। নবহবি চক্রবর্তীব ছুইটি গ্রন্থই অপ্তাদশ শতাব্দীব প্রথম ভাগে রচিত হইসাছিল। তিনি 'শ্রীনিবাসচরিত্র' নামে অধুনালুপ্ত আব একটি গ্রন্থও লিখিয়া-ছিলেন।

## ৮। বৈষ্ণব নিবন্ধ-সাহিত্য

বাংলাব বৈঞ্চব সাহিত্যের একটি গৌন শাখা নিবন্ধ-সাহিত্য। বৈঞ্চবদেব পক্ষে প্রয়োজনীয় নানা বিষয় আলোচনা কবিয়া ছোট বড অনেকগুলি নিবন্ধ-গ্রন্থ বাংলায় রচিত হইয়াছিল।

ইহাদের মধ্যে এক শ্রেণীর নিবন্ধ-গ্রন্থে বৈষ্ণব ধর্ম, দর্শন ও রসশাত্র সম্বন্ধীয় বিভিন্ন তত্ত্ব আলোচিত হইয়াছে। এই শ্রেণীর গ্রন্থগুলি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কুন্দাবনের গোস্বামীদের রচনাবলী ও 'চৈতক্তচিরিতামৃত'কে অফুলবণ কবিয়াছে, মাত্র অল্প কয়েকটি ক্ষেত্রে রচয়িতারা নিজেদের স্বাতন্ত্র্য দেখাইয়াছেন। এই শ্রেণীর নিবন্ধ-গ্রন্থের মধ্যে প্রধান কবিবল্লভের 'রসকদ্ব' ( রচনাকাল ১৫৯০ খ্রীঃ ), রামগোপাল দাসের 'রসকল্লবলী' (রচনাকাল ১৬৭৩ খ্রীঃ) এবং রামগোপাল দাসের

পুত্র পীতাম্বর দানের 'রসমঞ্জরী' ও 'অষ্টরসব্যাখ্যা' ( রচনাকাল সপ্তদশ শতকের শেষ ভাগ )।

আর এক শ্রেণীর নিবন্ধ-গ্রন্থে বৈশ্বব ভক্তদের নামের তালিকা এবং গুরুশিস্ত-পরস্পরা বর্ণিত হইয়াছে। এই জাতীয় রচনাব মধ্যে দৈবকীনন্দনের 'বৈষ্ণব-বন্দনা' (রচনাকাল বোডশ শতকেব দ্বিতীয়ার্ধ) এবং রামগোপালদাস ও রিকিদাসের 'শাখানির্ণয়' (রচনাকাল সপ্তদশ শতকেব দ্বিতীয়ার্ধ) উল্লেখ কবা ঘাইতে পারে।

#### ৯। কুফামঙ্গল

কৃষ্ণলীলা অবলম্বনে যে সমন্ত আখ্যানকাব্য রচিত ইইয়াছিল সেগুলিও বৈষ্ণব সাহিত্যেব অন্তর্গত। এই আখ্যানকাব্যগুলিকে 'কৃষ্ণমঙ্গল' বলা হয়।

চৈতন্ত্য-পরবর্তী যুগের সর্বপ্রথম ও সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় রুফ্ণমঙ্গল কাব্যের বচয়িতা মাধবাচার্য। ইনি সম্ভবত চৈতন্তাদেবেব সমসাময়িক ছিলেন। কাহারও কাহারও মতে ইনি চৈতন্তাদেবের শ্রালক ছিলেন; কিন্ত এই মতের সত্যতা সম্বন্ধে কোন প্রমাণ নাই।

মাধবাচার্যেব শিশ্ব কৃষ্ণদাসও একথানি 'কৃষ্ণমঙ্গন' বচনা করিয়াছিলেন।
ইহার মধ্যে দানথণ্ড, নৌকাথণ্ড প্রভৃতি ভাগবতবহিভূতি লীলা বর্ণিত হইয়াছে।
কৃষ্ণদাস বলিয়াছেন যে তিনি 'হরিবংশ' হইতে এগুলি সংগ্রহ কবিয়াছেন। কিছ 'হরিবংশ'-প্রাণেব বর্তমানপ্রচলিত সংস্করণে এগুলি পাওয়া যায় না। সম্ভবত সেযুগে 'হরিবংশ' নামে অন্ত কোন সংস্কৃত গ্রন্থ ছিল এবং তাহার মধ্যে দানথণ্ড প্রভৃতি লীলা বর্ণিত ছিল।

কবিশেখরেব 'গোপালবিজয়'-ও কৃষ্ণমঙ্গল কাব্য। এই ব**ইটি ১৬০০ খ্রীঃর** কাছাকাচি সময়ে রচিত হইয়াছিল। 'গোপালবিজয়' বুহদায়তন গ্রন্থ এবং শক্তিশালী বচনা।

সপ্তনশ শতান্ধীর মধ্যভাগে ভবানন্দ নামক জনৈক পূর্ববদ্ধীয় কবি 'হরিবংশ' নামে একথানি ক্লফমন্দল কাব্য রচনা করিয়াছিলেন। এই কাব্যটিতেও দানধণ্ড, নৌকাথণ্ড প্রভৃতি বণিত হইয়াছে এবং ক্লফদাসের মত ভবানন্দও বলিয়াছেন ধে তিনি ব্যাসের 'হরিবংশ' হইতে এগুলি সংগ্রহ করিয়াছেন। কাব্যটি

রচনা হিদাবে প্রশংসনীয়, তবে ইহাতে আদিরসের কিছু আধিক্য দেখা যায়।

এইসব 'কৃষ্ণমঙ্গল' ব্যতীত গোবিন্দ আচার্য, পরমানন্দ এবং দুঃবী শ্রামদাস রচিত 'কৃষ্ণমঙ্গল' প্রস্থগুলিও উল্লেখযোগ্য। এই বইগুলি ষোড়শ শতান্দীর রচনা। সপ্রদশ শতান্দীর কৃষ্ণমঙ্গল কাব্যগুলির মধ্যে পরশুরাম চক্রবর্তী রচিত 'কৃষ্ণমঙ্গল' ও পরশুরাম রায় রচিত 'মাধবসঙ্গীত'-এর নামও উল্লেখ করা যাইতে পারে। অষ্টাদশ শতান্দীর বিশিষ্টতম কৃষ্ণমঙ্গল-রচিত্রতা হইতেছেন "কবিচন্দ্র" উপাধিধারী শহুব চক্রবর্তী; ইনি বিষ্ণুপুরের মল্লবংশীয় রাজা গোপালিসিংহের (রাজত্বকাল ১৭১২-৪৮ খ্রীঃ) সভাকবি ছিলেন; ইহার কৃষ্ণমঙ্গল কাব্য অনেকগুলি অংগু বিভক্ত; প্রতি থণ্ডের অজ্বন্র পুঁথি পাওয়া গিয়াছে; শহুর চক্রবর্তী কবিচন্দ্র রামায়ণ, মহাভারত, ধর্মমঙ্গল ও শিবায়নও বচনা করিয়াছিলেন; ইহার লেখা কাব্যগুলিব যত পুঁথি এ পর্যস্ত পাওয়া গিয়াছে, তত পুঁথি আর কোন বাংলা গ্রন্থের মিলে নাই।

## ১০। সহজিয়া সাহিত্য

"সহজিয়া" নামে (নামটি আধুনিক কালের সৃষ্টি) পরিচিত সম্প্রদায়ের লোকেরা বাহত বৈক্ষব ছিলেন, কিন্তু ইহাদের দার্শনিক মত ও সাধন-পদ্ধতি তুইই গৌড়ীয় বৈক্ষবদের তুলনায় স্বতন্ত্র। ইহারা বিশ্বাস করিতেন যাহা কিছু তত্ব ও দর্শন স্বই মান্থবের দেহে আছে। গৌড়ীয় বৈক্ষবেরা পরকীয়া প্রেমকে সাধনার রূপক হিসাবে গ্রহণ করিয়াছেন, বাস্তব জীবনে গ্রহণ করেন নাই। কিন্তু সহজিয়া সাধকেরা বাস্তব জীবনেও পরকীয়া প্রেমের চর্চা করিতেন, ইহাদের বিশ্বাস ছিল যে ইহারই মধ্য দিয়া সাধনায় সিদ্ধি লাভ করা সম্ভব। সহজিয়ারা মনে করিতেন যে, বিশ্বন্দল, জন্মদেব, বিভাপতি, চুঙীদাস, রূপ, সনাতন, কৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রভৃতি প্রাচীন সাধক ও কবিরা সকলেই পরকীয়া-সাধন করিতেন।

সহজিয়াদেরও একটি নিজম্ব সাহিত্য ছিল এবং তাহার পরিমাণ স্থবিশাল। সহজিয়া-সাহিত্যকে তৃইভাগে ভাগ করা ষাইতে পারে—পদাবলী ও নিবন্ধ-সাহিত্য। এ পর্যন্ত বহু সহজিয়া পদ ও সহজিয়া নিবন্ধ পাওয়া গিয়াছে। ইহাদের মধ্যে কিছু উৎকট রচনা থাকিলেও অধিকাংশই নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর রচনা। অনেক রচনার

আল্লীল ও ক্লচিবিগর্হিত উপাদানও দেখিতে পাওয়া যায়। সহজিয়া লেখকেরা নিজেদের রচনায় প্রায়ই রচয়িতা হিসাবে নিজেদের নাম না দিয়া বিভাপতি, চণ্ডীদাস, নরহরি সরকার, রঘুনাথ দাস, ক্লফদাস কবিবাজ, নরোত্তম দাস প্রভৃতি প্রাচীন কবি ও গ্রন্থকারদের নাম দিতেন। নিজেদের নামে যাঁহারা সহজিয়া পদ ও নিবন্ধ লিথিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে মৃকুন্দদাস, তক্লণীব্মণ, বংশীদাস প্রভৃতির নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে।

#### ১১। অনুবাদ-সাহিত্য

রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবত এবং অন্যান্ত বহু সংস্কৃত গ্রন্থ বাংলায় অন্দিত হইয়াছিল। কিছু কিছু ফার্সী এবং হিন্দী বইও অন্দিত হইয়াছিল। তবে এই অন্থাদ প্রায়ই আক্ষরিক অন্থবাদ নয়, ভাবান্থবাদ। ইহাদেব মধ্যে কবিব স্বাধীন রচনা এবং বাংলা দেশের ঐতিহ্য-অন্থবাবী মূলাতিরিক্ত বিষয় প্রায়ই দেখিতে পাওয়া বায়।

# (ক) রামায়ণ

বাংলাব অন্থবাদ-সাহিত্যেব বিভিন্ন শাখাব মধ্যে বামায়ণেব কথাই প্রথমে বলিতে হয়। প্রথম বাংলা রামায়ণ-রচয়িতা কন্তিবাদ সম্বন্ধে পূর্বেই আলোচনা করা হইয়াছে। ইহার পবে বোডণ শতকে বচিত শহুবদেব ও মাধ্ব কললীর রামায়ণের নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে। শহুরদেব আদামের বিখ্যাত বৈষ্ণব ধর্মপ্রচারক। শুদ্র হইয়াও তিনি ব্রাহ্মণদেব দীক্ষা দিতেন, এই অপবাধে তাঁহাকে স্বদেশে নিগৃহীত হইতে হয়। তথন তিনি কামতা (কোচবিহার) রাজ্যে পলাইয়া আসেন এবং কামতা-রাজ্যে আপ্রয়ে অবশিষ্ট জীবন কাটাইয়া পরলোকগমন করেন। মাধ্ব কললী শহুরদেবের পূর্ববর্তী কবি। "শ্রীমহামানিক্য বরাহ রাজার অন্থরোধে" ইনি ছয় কাশু রামায়ণ রচনা করেন। উত্তরকাশুটি লেখেন শহুরদেব। প্রাচীন বাংলা ও প্রাচীন অসমীয়া ভাষার মধ্যে প্রায় কিছুই পার্থক্য ছিল না। এই কারণে, মাধ্ব কন্দলী ও শহুরদেব আদামের অধিবাদী হইলেও ইহাদের ব্রচিত রামায়ণকে প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত করা হাইতে পারে।

সপ্তদেশ শতাব্দীর বাংলা বামায়ণ-বচয়িতাদেব মধ্যে "অভুত আচার্য" নামে পরিচিত জনৈক কবির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ইহাব প্রকৃত নাম নিত্যানন। প্রবাদ এই যে, দাত বংদব ব্যদে অক্ষরপরিচয়হীন অবস্থায় ইনি মুখে মুখে বামায়ণ বচনা কবিষাছিলেন, এই অন্তত কাল করিয়াছিলেন বলিষা ইনি "অদুত আচার্য" নাম পাইষাছিলেন, মতাস্থবে, ইনি সংস্কৃত অভুত-বামাষণ অবলম্বনে বাংলা বামাষণ লিথিষাছিলেন বলিষা ইহাব নাম "অন্তত-আচার্য" হইযাছিল, আব একটি মত এই ষে, ইহাব নাম "অত্তুত-আচার্য আদপে ছিল না, লিপিকব-প্রমানে ''মভুত আশ্চধ বামাষণ'' কথাটিই ''অভুত আচার্ধ বামায়**ণ''-এ** াবিণত হইণাছে এবং তাহা হইতেই সকলে ধবিয়া লইষাছে যে কবির নাম 'অভ্ত আচাৰ্য"। শৃং। ১উক, ''অভত আচাৰ্য'' বচিত বামায়ণটি বেশ প্রশংসনায বচনা। ইহাতে সপত্রী স্থমিত্রাব সম্বাধিনী স্লেহম্মী কৌশল্যাব চবিত্রটি থেরপ জীবস্ত হইয়াছে, তাহাব তুলনা বিবল। "অদ্ভুত **আচার্য"ব রামাবণ এক** সময়ে উত্তববঙ্গের খুব জনপ্রিয় চিল, ঐ অঞ্চলে তথন কুত্তিবাদী বামাযণের তেমন প্রচাব ছিল না। বর্তমানে "মন্ত্র আচার্য"ব বামাণণ ভাহাব **জনপ্রিয়তা** হাবাইয়াছে নটে, তবে ইহাৰ অনেক অংশ কুত্তিবাসী বামায়ণেৰ মধ্যে প্ৰবেশ করিয়া এখন ক্বন্তিবাদেবই নামে চলিয়া যাইতেছে।

ইহাবা ভিন্ন আবত্ত অনেক বাঙালী কবি বামায়ণ বচনা করিয়াছিলেন। ক্ষেকজনেব নাম এখানে উল্লিপিত হইল—দ্বিঙ্গ লক্ষ্মণ, কৈলাস বস্কু, ভবানী দাস, কলিচক্র চক্রনতী, মহানন্দ চক্রনতী, গঙ্গাবাম দত্ত, কৃষ্ফ্রনাম। ১৭৬২ প্রীষ্টাব্দে বচিত বামানন্দ ঘোষেব রামায়ণের কিছু বৈশিষ্ট্য আছে, এই বামায়ণে বামানন্দ নিজেকে বুদ্ধদেবেব অবতার বলিয়াছেন। ১৭৯০ খ্রীষ্টাব্দে আব একটি বাংলা বামায়ণেব বচনা সম্পূর্ণ হইষাছিল। এটি বাক্ডা-নিবাসী জগংবাম বন্দ্যোপাধ্যায় ও ভাহাব পুত্র বামপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় তুইজনে মিলিয়া বচনা কবেন।

#### (খ) মহাভারত—কাশীবাম দাস

বাংলা মহাভারত রচনা স্থক্ন হয় আলাউদ্দীন হোসেন শাহের বা**জস্থকালে** (১৪৯৩-১৫১৯ খ্রীঃ)। হোসেন শাহ কর্তৃক নিযুক্ত চট্টগ্রামের শাসনকর্তা পরান্তল ধান মহাভারত শুনিতে খুব ভালবাসিতেন, কিন্তু সংস্কৃত মহাভারতের মর্ম ভাল-

ভাবে গ্রহণ করিতে পারিতেন না। তাই তিনি তাঁহার সভাকবি কবীক্স পরমেশ্বরকে দিয়া একথানি বাংলা মহাভারত রচনা করান। এইটিই প্রথম বাংলা মহাভারত এবং সম্ভবত উত্তর ভারতে প্রচলিত কোন আধুনিক ভারতীয় ভাষায় লেখা প্রথম মহাভারত। কবীক্স পরমেশ্বরেব মহাভাবতথানি স্থপাঠা, তবে সংক্ষিপ্ত।

পরাগল থানের পূত্র ছুটি থান (প্রক্লন্ত নাম নসরৎ থান) দ্রিপুরার বিরুদ্ধে অভিযানে অংশগ্রহণ কবিয়াছিলেন এবং তিনি দক্ষিণ-পূর্ব বঙ্গে হোসেন শাহের অধিক্লন্ত অঞ্চলবিশেষের শাসনকর্তা নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তিনি জৈমিনি রচিত মহাভারতের অশ্বমেধ-পর্বের বিশেষ অহ্বরাগী ছিলেন। তাই তিনি তাঁহার সভাকবি শ্রীকব নন্দীকে দিয়া জৈমিনির অশ্বমেধ-পর্বকে বাংলায় ভাবাহ্নবাদ করান। শ্রীকর নন্দীর এই মহাভারত হোসেন শাহেব বাজত্বের শেষ দিকে অথবা নসবং শাহেব রাজত্বকালে বচিত হয়।

পূর্ববেশ্বর যে মহাভারতটির প্রচার সর্বাপেক্ষা অধিক ছিল, সেটির প্রায় আগাগোড়ায়ই সঞ্জয়ের ভণিতা পাওয়া যায়। ইহা হইতে অনেকে মনে করেন এই
মহাভারতের রচয়িতার নাম সঞ্জয়। কিন্তু অক্যান্ত পণ্ডিতদের মতে এই সঞ্জয়
মহাভারতের অন্ততম চরিত্র সঞ্জয় ভিন্ন আব কেহই নহে, তাহাবই নামে ইহাতে
কবি ভণিতা দিয়াছেন। শেবোক্ত মতই সত্য বলিয়া মনে হয়। কোন কোন
পূঁথিতে লেখা আছে যে, হরিনারায়ণ দের নামে জনৈক ভরদ্বান্ধ-বংশীয় ব্রাহ্মণ
'সঞ্জয়' নামের অন্তরালে নিজেকে গোপন বাথিয়া এই মহাভারত রচনা করিয়াছিলেন। দীনেশচক্র সেনের মতে সঞ্জয়ের মহাভারত কবীক্র পরমেশ্বের মহাভারতের পূর্বে রচিত হয় এবং ইহাই প্রথম বাংলা মহাভারত। কিন্তু এই মতের
সমর্থনে বিশেষ কোন যুক্তি নাই। কবীক্র পরমেশ্বের মহাভারতে উহার রচনার
যে ইতিহাস পাওয়া যায়, তাহা হইতে স্পষ্ট বুঝিতে পারা য়ায় যে উহার পূর্বে
অন্তত্ত পূর্ববন্ধে কোন বাংলা মহাভারত বচিত হয় নাই।

আর একজন বিশিষ্ট মহাভাবত-রচয়িতা নিত্যানন্দ ঘোষ। ইনি সম্ভবত বোড়শ শতাব্দীর লোক। ইহার মহাভাবত আকাবে বৃহৎ এবং ইহার প্রচার পশ্চিম বন্ধেই সমধিক ছিল।

ষোড়শ শতাব্দীতে বচিত অক্সান্ত বাংলা মহাভারতের মধ্যে উডিয়ার শেষ স্বাধীন হিন্দু রাজা মৃকুন্দদেবের বাঙালী সভাকবি দিজ রঘুনাথ রচিত 'অখ্যেধপর্ব', উত্তর রাঢ়ের কবি রামচক্র খান রচিত 'অখ্যেধপর্ব' এবং কোচবিহারের রাজসভার আল্রিড ছুইজন কবির রচনা—রামদরম্বতীর 'বনপর্ব' ও পীডাম্বর দাসের 'নল- 'দমম্বতী-উপাধ্যান'-এর উল্লেখ করা যাইতে পারে। \*

ইহাদের পরে কাশীরাম দাদ আবিভূতি হন। কাশী রামের পুরা নাম কাশীরামদাদ দেব। তাঁহার পিতার নাম কমলাকান্ত দেব। তাঁহাব তিন পুত্র—ক্ষেষ্ঠ কৃষ্ণদাদ, মধ্যম কাশীরামদাদ, কনিষ্ঠ গদাধরদাদ। ইহাদের আদি নিবাদ ছিল বর্ধমান জেলার কাটোয়া মহকুমার অন্তর্গত ইন্দ্রাবনী বা ইন্দ্রাণী পরগনার কোন এক গ্রামে। গ্রামটির নাম কোন পূঁথিতে 'সিন্ধি', কোন পূঁথিতে 'সিন্ধি' পাওয়া যায়। তবে কমলাকান্ত দেব দেশত্যাগ করিয়া উড়িয়্রায় বদতি স্থাপন করিয়াছিলেন। সেথানেই কাশীরামদাদেব মহাভারত রচিত হয়।

বর্তমানে যে অষ্টাদশ-পর্ব মহাভাবত কাশীরামদাসের নামে প্রচলিত, তাহার সবথানিই কাশীরামদাসের রচনা নহে। ইহার সমগ্র আদিপর্ব, সভাপর্ব ও বিরাটপর্ব এবং বনপর্বেব কিয়দংশ ক্শীরামের লেখনীনিঃস্ত। এই সাড়ে তিনটি পর্ব রচনা করিয়া কাশীরামদাস পবলোকগমন করেন, মৃত্যুকালে তাঁহার সম্পর্কিত আতৃপুত্র নন্দরামদাসকে তিনি অস্থরোধ জানান তাঁহার আরক্ষ কার্য শেষ করিবার জন্ম। নন্দরাম ইহার পর আর কয়েকটি পর্ব রচনা করেন, কিছু তিনিও মহাভারত শেষ করিতে পারেন নাই। অন্য বহু কবি মিলিয়া কিছু কিছু লিখিয়া এই মহাভারত শেষ করেন। যে সমস্ত পর্ব কাশীরামদাস লিখেন নাই, সেগুলিতে তাহাদের প্রকৃত রচয়িতাদেরই ভণিতা আদিতে ছিল, কিছু পরবর্তীকালে এই মহাভারতের লিপিকর, গায়ন ও প্রকাশকরা ঐসব কবির ভণিতা তৃলিয়া দিয়া সর্বত্র কাশীরামদাসের ভণিতা বসাইয়া দিয়াছেন। ফলে এখন সমগ্র মহাভারত-খানিই কাশীরামদাসের নামে চলিয়া যাইতেছে।

কাশীরামদাসের মহাভারতের বিরাটপর্বের কোন কোন পুঁথিতে যে রচনাকাল-বাচক লোক পাওয়া যায়, তাহা হইতে জানা যায় যে ঐ পর্বের রচনা ১৬০৪-০৫ প্রীষ্টাব্দে সম্পূর্ণ হয়। কাশীরামদাসের লেখা অক্সান্ত পর্বগুলি ইহার কিছু আগে বা পবে রচিত হইয়াছিল বলিয়া ধরিয়া লওঘা যাইতে পারে। কাশীরামদাসের অফুজ গদাধরদাস ১৬৪২ খ্রীষ্টাব্দে 'জগল্লাথমঙ্গল' নামে একটি কাব্য লিখিয়াছিলেন, এই কাব্যে তিনি কাশীরামদাসের মহাভারত রচনার উল্লেখ করিয়াছেন। স্লতরাং কাশীরামদাসের রচিত পর্বগুলির রচনাকালেব অধন্তন সীমা ১৬৪২ খ্রীঃ।

কাশীরামদাদের রচিত পর্বগুলি হইতে বুঝা বায় যে, কাশীরাম একজন শ্রেষ্ঠ

কবি ছিলেন। বিফ্র মোহিনী-রপ ধারণ, দ্রৌপদীর স্বয়ংবর-সভা প্রভৃতি বিধরের বর্ণনায় কাশীরাম অতৃলনীয় দক্ষতার পরিচয় দিয়াছেন। কাশীরামের মহাভারত বাংলাদেশে অদাশাগ্র জনপ্রিয়তা লাভ করিয়াছিল, এক ক্বন্তিবাস ছাড়া আর কোন কবিব রচনা অফুরূপ জনপ্রিয়তা লাভ করিতে পারে নাই। ক্বন্তিবাসের রামায়ণের মত কাশীরামদাসের মহাভারতও বাঙ্গালীর জাতীয় কাব্য। কিন্তু ক্বন্তিবাস ভ্রু বাংলা বামায়ণের শ্রেষ্ঠ রচয়িতা নহেন, সেই সঙ্গে আদি রচয়িতাও। পক্ষান্তরে কাশীবামদাসের প্রেই অনেক কবি বাংলা মহাভারত রচনা করিয়া কাশীরামকে পথ প্রদর্শন করিয়াছিলেন। এই কাবণে কাশীরামদাসের অপেক্ষা ক্রন্তিবাসের ক্রতিত্ব অধিক।

কাশীরামদাদের মহাভারত অভ্তপূর্ব জনপ্রিয়ত। লাভ করার ফলে তাঁহার পূর্ববর্তী কবিদেব বচিত বাংলা মহাভারতগুলি অচিবে বিশ্বতির জগতে চলিয়া গেল। কাশীরামদাদেব পরে সপ্তদশ শতকে ঘনশ্রাম দাস, অনস্ত মিশ্র, রাজেন্দ্র দাস, রামনাবায়ণ দত্ত, বামকৃষ্ণ কবিশেখব, শ্রীনাথ ব্রান্ধণ প্রভৃতি কবিগণ এবং অষ্টাদশ শতকে কবিচন্দ্র চক্রবর্তী, ষ্ট্রীবর সেন, তৎপূত্র গঙ্গাদাস সেন, "জ্যোতিষ ব্রান্ধণ" বাহ্মদেব, ত্রিলোচন চক্রবর্তী, দৈবকীনন্দন, কৃষ্ণবাম, বামনাবায়ণ ঘোষ, লোকনাথ দত্ত প্রভৃতি কবিরা বাংলা মহাভাবত বচনা কবেন। অবশ্র সম্পূর্ণ মহাভারত খ্ব কম কবিই বচনা করিয়াছিলেন, অধিকাংশই মহাভাবতের অংশবিশেষকে বাংলা কপ দিয়া ক্ষান্ত ইইয়াছেন। ই হাদের কাহারও বচনা বিশেষ জনপ্রিয় হইতে পারে নাই।

#### (গ) ভাগবত

বামায়ণ ও মহাভাবতের মত তাগবতেবও বাংলা অহ্বাদ হইয়াছিল, তবে খ্ব বেশী হয় নাই। চৈতন্তদেবের সমসাময়িক এবং চৈতন্তদেবের দারা 'ভাগবতাচার' উপাধিতে ভূষিত বরাহনগর-নিবাসী কবি রঘুনাথ পণ্ডিত 'রুফপ্রেমতরন্ধিনী' নাম দিয়া ভাগবতের অন্থবাদ করেন; কিন্ত ভাগবতেব বারটি ক্ষেরে মধ্যে প্রথম নয়টি ক্ষেরে তিনি সংক্ষিপ্ত ভাবাহ্বাদ করিয়াছিলেন এবং শেব তিনটি ক্ষেরে আক্ষরিক অহ্বাদ করিয়াছিলেন। ইহার পর আসামের ধর্মপ্রচারক শহরদেব কামতারাজের আপ্রয়ে থাকিয়া ভাগবতের কয়েকটি ক্ষেরে অহ্বাদ করিয়াছিলেন। সপ্তদশ শতকের মধ্যভাগে সনাতন চক্রবর্তী নামে একজন্ কবি সমগ্র ভাগবতের বন্ধান্থবাদ করেন—১৬৫৯ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার অন্থবাদ সম্পূর্ণ হয়। সপ্তদশ শতকের শেষ দশকে সনাতন ঘোষাল বিভাবাগীশ নামে আর একজন কবি কটকে বসিয়া ভাগবতের প্রথম নয়টি স্বন্ধের আক্ষবিক অন্থবাদ কবেন; ইনি ছিলেন "কলিকাতা ঘোষাল বংশের" সস্তান।

#### (ঘ) অক্সাম্য অনুবাদ-গ্রন্থ

নামায়ণ, মহাভারত এবং ভাগবত ভিন্ন অক্যান্ত কোন কোন সংস্কৃত গ্রন্থও বাংলায় অনুদিত হইগাছিল। তবে দেগুলি সাহিত্যস্থি হিদাবে উল্লেখযোগ্য কিছু হয় নাই। হিন্দী এবং ফার্সী ভাষাব যে সমন্ত গ্রন্থ বাংলায় অনুদিত হইয়াছিল, ভাহাদের অধিকাংশেবই অন্ত্বাদক মুসলমান। পববর্তী প্রসঙ্গে সেগুলি সম্প্রে আলোচনা কবা হইতেছে।

# ১২। বাংলা সাহিত্যে মুসলমানের দান

বাংলা দাহিত্যের মুদলমান লেথকেবা হিন্দু লেথকদের তুলনায় অপেক্ষাক্তত পরে অংশগ্রহণ কবিতে আবন্ধ কবেন। কাবন, বাঙালী মুদলমানদের মাতৃভাষা যে আববী বা ফার্সী নংহ—বাংলা, ইহা উপলব্ধি কবিতে তাঁহাদের কয়েক শতান্দী লাগিয়াছিল।

বাংলা সাহিত্যে মৃসলমান লেথকেবা এমন একটি নৃতন বস্তু দিয়াছেন, যাহা হিন্দু লেখকেবা দিতে পারেন নাই। ধর্মনিবপেক্ষ বা লৌকিক কাব্য এবং বিশুদ্ধ প্রণায়মূলক কাব্য প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে তাঁহারাই প্রবর্তন করিয়াছেন। হিন্দুরা প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের যে সমস্ত ধারায় আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন, তাহাদের প্রায় সবই ধর্মমূলক, কারণ হিন্দুরা সাহিত্যকে ধর্মচর্চার মাধ্যম হিসাবে ব্যবহার করিতেন। কিন্তু মৃদলমানরা সাহিত্যচর্চার মধ্য দিয়া ধর্মচর্চার কোন প্রয়োজন অফুভব করেন নাই; এইজন্ম তাঁহারা ধর্মনিরপেক্ষ বা বিশুদ্ধ প্রণায়মূলক বিষয় অবলম্বনেও তাঁহারা ক্রিয়াছেন।

ষোডশ শতান্দী হইতে মুসলমান লেথকদেব বাংলা বচনার সাক্ষাৎ পাই। এই শতান্দীতে সাবিবিদ খান নামে একজন মুসলমান কবি একখানি 'বিছাম্বন্দর' কাব্য বচনা করেন। ইহার ভাষা বেশ প্রাচীন। কবিকল্পনাতেও স্থানে স্থানে অভিননতের পরিচয় পাওযা যায়। লেথকের সংস্কৃত-জ্ঞানেব পবিচয়ও কাব্যেব মধ্যে মিলে।

ষোডশ শতান্দীব আব একজন বিশিষ্ট বাঙালী মুদলমান কবি চট্টগ্রামেব পরাগলপুর-নিবাদী কবি দৈয়দ স্থলভান। ইনি 'জ্ঞানপ্রদীপ', 'নবীবংশ' এবং 'শবে মেঘেবাজ' নামে তিনথানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন, প্রথম গ্রন্থটিতে বোগসাধনাব তত্ত্ব, দ্বিতীয়টিতে বাবজন নবীর জীবনকাহিনী এবং তৃতীয়টিতে হজবং মুহম্মদের জীবনকাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। 'নবীবংশ' বইথানি আয়তনে খুব বিবাট।

জৈকুদীন নামে আব একজন কবি 'রম্বলবিজয' নাম দিয়া হজবৎ মৃহদ্মদেব জীবনকাহিনী বর্ণনা করিয়া একটি কাব্য লিথিয়াছিলেন। ইনি সম্ভবত যোডশ শতাকীব লোক। "ইছপ থান" অর্থাং গল্পফ থান নামে একজন ব্যক্তি জৈন্ত্ৰ-দ্বীনেব পৃষ্ঠপোষক ছিলেন।

সৈয়দ স্থলতানেব শিষ্য মোহাম্মদ থান একজন শ্রেষ্ঠ কবি ছিলেন। ইনি ১০৫৬ হিজারা বা ১৬৪৫ খ্রীষ্টাব্দে 'মজ্কুল হোদেন' নামে একখানি কাব্য লিখিয়াছিলেন। এই কাব্যটিতে কাববালাব করুল কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। মোহাম্মদ থান সংস্কৃত ভাষা যে খুব ভাল জানিতেন এবং হিন্দু পুবাণসমূহ যে তাঁহাব ভাল কবিয়া পড়াছিল, তাহাব পরিচয় তাঁহাব এই কাব্য হইতে পাওয়া যায়। তাঁহাব বচনা বীতি অভ্যন্ত পবিভন্ধ।মোহাম্মদ থান 'সত্য-কলি-বিবাদ-সংবাদ' বা 'যুগ-সংবাদ' নামে আব একটি কাব্য লিখিয়াছিলেন, ইহাতে সত্যযুগ ও কলিয়ুগেব কাল্পনিক বিবাদেব বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে। 'মক্তুল-হোদেন' কাব্যে মোহাম্মদ থান নিজেব মাতৃকুল ও পিতৃকুলেব যে পরিচয় দিয়াছেন, তাহা হইতে দেখা যায় যে, উভয় কুলেই অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তি জন্মগ্রহণ কবিয়াছিলেন, তাহাত পিতৃকুলেব লোকেরা বহু পুক্ষ ধবিষা চট্টগ্রামের শাসনকর্ভার পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

সপ্তদশ শতান্দীতে বাংলা সাহিত্যেব সর্বশ্রেষ্ঠ মুসলমান কবিষয—দৌলত কাজী ও আলাওল আবিভূতি হন। ই হারা আবাকানেব রাজধানী বোসান্দ নগরে বসতি স্থাপন করিয়াছিলেন এবং আরাকানরাজের অমাত্যদের কাছে পৃষ্ঠপোষণ লাভ কবিষা কাব্য রচনা কবিয়াছিলেন। দৌলত কাজী আরাকানরাজ শ্রীস্থধাব রোজস্বকাল ১৬২২-৩৮ ব্রীঃ) সেনাপতি লক্ষর-উজীর আশরম খানের পৃষ্ঠপোষণ লাভ কবিয়াছিলেন এবং তাঁহাব আদেশে 'দতী ময়নামতী' নামে একথানি কাব্য রচনা কবিয়াছিলেন। কাব্যটি দাধন নামে একজন উত্তর-ভাবতীয় কবিব লেখা 'মৈনা দং' নামে একটি ছোট হিন্দী কাব্যেব আধাবে বচিত। এই কাব্যেব নামিকা দতী ময়নামতী স্বামী লোব বর্ত্তক পবিত্যক্ত হইষা যে বিবহ-যন্ত্রণা ভোগ করিয়াছিলেন, তাহার বর্ণনায় দৌলত কাজী অপকপ দক্ষতাব পরিচ্য দিয়াছেন। সংহত স্বল্পবিমিত ভাবঘন উক্তিসমূহের মধ্য দিয়া কাব্যরদ স্পষ্টি কবা দৌলত কাজীব প্রধান বৈশিষ্ট্য। এই কাব্যে ময়নামতাব বাবমাস্থা অত্যন্ত মর্মস্পনী ও কাব্যবদপ্র বিচনা। তবে দৌলত কাজীব আক্ষিকে মৃত্যু হওয়াব ফলে 'দতী ময়নামতী' কাব্য অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। দীর্ঘকাল পবে আলাওল এই কাব্যকে সম্পূর্ণ কর্পন।

আলাওল তাঁহাৰ বিভিন্ন কাৰো নিজেৰ জীবনকাহিনী বিস্ততভাবে লিপিম্প কবিষা গিষাছেন। তিনি ১৬০ খ্রীঃব কাছাকাছি সমযে জন্মগ্রহণ কবেন। তাঁছাব পিতা ফ'তহাবাদেব (আধ্নিক ফবিদপুব অঞ্চল) স্বাবীন ভস্বামী মঞ্জলিস কুতুবেব অমাত্য ছিলেন। একদিন জলপথ দিয়া যাইবাব সময় আলাওন ও তাঁহাৰ পিতা পর্তু গীক্ত জলদহাগণ কর্তৃক আক্রাস্ত হন। আলাগুলব পিতা পর্তু গীজদের সহিত যুদ্ধ কবিষা প্রাণ দেন। আলাওল কোনক্র-ম অব্যাহতি লাভ করিয়া সাঁত্রাইয়া আবাকানের ২লে থাসিয়া উচ্চেন। ইহার পর আলাওল আবাকান-বাজ্যের অশ্বাবোহী-বাহিনীতে নিযুক্ত লইলেন। আলাওলের উচ্চ কুল, পাণ্ডিডা ও সঞ্চীতনৈপুণ্যের জন্ম তাঁহার খ্যাতি চাবিদিকে ছড়াইযা পড়িল। বাজ্যের প্রধান কর্তা মুখ্য অমাত্য মাগন ঠাকুব আনা ওলকে নিজেব গুরুপদে অভিষিক্ত কবিষা তাঁহার পৃষ্ঠপোষণ কবিতে লাগিলেন। মাগনেব অন্তরোধে মালাওল 'পদ্মাবতী' নামে একটি কাব্য লিখিলেন, কাব্যটি জাযদী নামক উত্তব ভাবতীয় স্ফী মুদল-মান কৰিব লেখা 'পদমাৰং' নামক কাব্যেব' (বচনাকাল ষোডণ শতকেব মধ্যভাগ) স্বাধীন অমুবাদ। 'পদ্মাবতী' আরাকানবাজ থদো-মিনভাবেব রাজত্বকালে (১৬৪৫-৫১ খ্রী:) বচিত হয়। 'পদাবতী'ব মধ্যে বোমাণ্টিক উপাদান এবং অধ্যাত্ম-অমুভৃতির আক্রয় সমন্বয় সাধিত হওযায় কাব্যটি অভিনবত্ব ও উৎকর্ষ লাভ কবিয়াছে। হিন্দু পুরাণ এবং সংস্কৃত সাহিত্য সম্বন্ধে আলাওলের প্রাপাঢ় জ্ঞানের নিম্পনিও এই কাব্যে পাই। বৈষ্ণব পদাবলীর প্রভাবও এই কাব্যে দেখা যায়। মোটের উপর 'পদ্মাবতী' কাব্য হিসাবে সম্পূর্ণ দার্থক এবং এইটিই আলাওলের শ্রেষ্ঠ বচনা।

'পদাবতী'র পরে আলাওল মাগন ঠাকুরের অন্থরাধে 'লৈফুলমূল্ক্বদি-উজ্জামাল' নামে একটি কাব্য লিখিতে আবস্তু করেন। এটি ঐ নামেব একটি কার্সী কাব্যের বন্ধান্থবাদ। মাগন ঠাকুরের আকস্মিক মৃত্যুর কলে এই কাব্যেব রচনায় ছেদ পড়ে। কয়েক বংসর পবে দৈয়দ মুসা নামে একজন সদাশয় ব্যক্তিব আজ্ঞায় আলাওল কাব্যটি শেষ করেন। আলাওল আরাকানরাজের মহাপাত্র সোলেমানেরও পৃষ্ঠপোষণ লাভ করিয়াছিলেন। সোলেমানের অন্থরোধে আলাওল দৌলত কাজীব অসম্পূর্ণ কাব্য 'সভী ময়নামতী' সম্পূর্ণ করিয়া দিয়াছিলেন। কবি হিসাবে দৌলত কাজী আলাওলেব তুলনায় শ্রেষ্ঠ ছিলেন; তাহাব উপর ফবমায়েসী রচনার মধ্যে আলাওলেব নিজস্ব কবিত্বাক্তিও তেমন ফুতি পায় নাই; সেইজল্ল এই কাব্যে আলাওল-রচিত অংশ দৌলত কাজীর রচনার তুলনায় নিক্নন্ত হইয়াছে। সোলেমানের অন্থবোধে আলাওল যুসুফ গদাব আববী গ্রন্থ 'তোহ্ফা'ব বন্ধান্থবাদ করেন; এই বইটি ইসলাম ধর্মেব অন্থবান ও ক্বত্য বিষয়ক নিবন্ধ। আলাওলের 'তোহ ফা'র বচনা ১৬৬৩ গ্রীষ্টাব্যে আবস্তু ও ১৬৩৫ গ্রীষ্টাব্যে শেব হয়।

কিন্তু ঘটনাচক্রে আলাওল এক বিপদে পড়েন: শাহজাহানেব দ্বিতীয় পুত্র শুজা ঔবঙ্গজেবের নিকট পরাজিত হইয়া আরাকানরাজেব নিকট আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। ১৬৬১ খ্রীষ্টাব্দে তিনি আরাকানরাজ শ্রীচন্দ্রস্থর্ধার সহিত বিবাদ করিতে গিয়া আবাকানরাজের আজ্ঞায় সপরিজনে নিহত হন। শুজার সহিত আলাওলের মেলামেশা ছিল। তাই আলাওলের জনৈক শক্র আলাওলের নামে রাজার মন বিষাক্ত করিয়া দিয়া আলাওলকে কাবাগারে নিক্ষিপ্ত করাইলণ পঞ্চাশ দিন পরে রাজা আলাওলেব নির্দোষিতার প্রমাণ পাইয়া তাঁহাকে মৃক্তি দিলেন এবং তাঁহার শক্রর প্রাণদগু বিধান কবিলেন। কিন্তু মৃক্তি পাইয়া আলাওল অপরিনীম দারিক্রা ও তৃঃথকষ্টের সম্মুখীন হইলেন। এগারো বংসর এইভাবে কাটিবার পর আলাওল মজলিস নবরাজ নামে একজন রাজ-অমাত্যের পৃষ্ঠপোষণ লাভ করিলেন। ইহাব আদেশে আলাওল 'সেকেন্দারনামা' নামে একটি কাব্য রচনা করিলেন; এটি নিজামীর লেখা ফার্সী কাব্য 'সেকেন্দারনামা'র বলাহ্বাদ। আলাওল আরাকানরাজের সেনাপতি সৈয়দ মোহাম্মদের পৃষ্ঠপোষণও লাভ করিয়া-ছিলেন এবং তাঁহার অন্তরোধে 'সপ্তশয়কর' নামে একটি কাব্য লেখেনঃ

বইটি নিজামীর 'হপ্তপন্নকর' নামক সপ্ত-কাহিনী বর্ণনামূলক ফার্সী কাব্যেব অহুবাদ।

আলাওল 'বাগনামা' নামা একটি সঙ্গাতশান্ত্র বিষয়ক গ্রন্থও লিখিয়াছিলেন।
কিছু বাধাক্লফ-বিষয়ক পদও তিনি বচনা করিয়াছিলেন।

'পদ্মাবতী' ভিন্ন অন্য কোন বচনায় আলাওল উল্লেখযোগ্য দক্ষভাব পরিচয় দিতে পাবেন নাই।

অক্সান্ত মুদলমান কবিরা নানা ধাবা অবলম্বনে কাব্য বচনা কবিয়াছিলেন। এথানে ক্ষেক্টি প্রধান ধাবা এবং ঐ দ্ব ধাবাব প্রধান প্রধান কবিদেব নাম উল্লিখিত হইল।

## (ক) হিন্দী বোমান্টিক কাব্যের অনুবাদ বা অনুসবণ

অন্তত ত্ইটি হিন্দী বোমাণ্টিক কাব্য বাংলায় একাধিক কবি কর্তৃক অন্দিত বা অন্তত্ত হইয়াছিল। প্রথম—কুংবনেব 'মৃগাবতী' (বচনাকাল ৯০৯ হিজরা বা ১৫০৩ খ্রীঃ), এই কাব্য অবলম্বনে কয়েকজন মৃদলমান কবি বাংলা কাব্য রচনা কবিয়াছিলেন; তাঁহাদেব মধ্যে মৃহম্মদ থাতেব ও কবিমুল্লার নাম উল্লেখযোগ্য। তাবপব, মনোহর ও মধুমালতীব প্রাণয়কাহিনী অবলম্বনে হিন্দীতে কয়েকটি কাব্য বচিত হইযাছিল। এই দব কাব্য অবলম্বনে বাংলা কাব্য বচনা কবিয়াছিলেন মৃহম্মদ কবীর, দৈয়দ হামজা ও সাকেব মামৃদ।

# (খ) ফার্সী বোমান্টিক কাব্যের অনুবাদ বা অনুসরণ

ফার্সী ভাষায় রচিত বেমোণ্টিক কাব্যগুলিব এক বৃহদংশই 'লায়লি-মজ্জু' এবং 'ইউস্ফ-জোলেখা'ব প্রেমোণাখ্যান অবলম্বনে রচিত হইয়াছিল। কয়েকজন ম্সলমান কবি এইসব কাব্যের অহ্বাদ বা অস্থসবন কবিয়া বাংলা কাব্য রচনা করিয়াছিলেন। বাংলা 'লায়লি-মজ্জু'-রচিয়তাদেব মধ্যে সর্বপ্রেষ্ঠ চট্টগ্রাম-নিবাসী কবি বাহবাম থান। ইনি "নিজাম শাহ" উপাধিধারী আবাকান ও চট্টগ্রামেব অধিপতি শ্রীচন্দ্রস্থর্মার "দৌলত-উজীর" ছিলেন এবং ঔরঙ্গজ্বেব রাজত্বকালে (১৬৫৮১৭০৭ ব্রীঃ) কাব্য রচনা করিয়াছিলেন। বাংলা 'ইউস্ফ্রফ-জোলেখা'র

রচয়িতাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ শাহ মোহাম্মন সগীর (বা "সগিরি")। ইহার কাব্যের ভাষা হইতে এবং কাব্যের উপর জামীর (১৪১৪-৯২ খ্রীঃ) ফার্সী 'ইউহ্বফ্-জোনেথা'র প্রভাব হইতে মনে হয়, ইনি যোড়শ শতান্ধীর শেষার্ধের লোক। কেহ কেহ শাহ মোহাম্মন সগীরকে বাংলাব স্থলভান গিয়াস্থন্দীন আজম শাহের (রাজজ্কাল ১৯২০-১৪১০ খ্রীঃ) সমসাময়িক মনে কবেন, কিন্দু এই মত কোনমতেই সমর্থন করা যায় না।

# (গ) নবীবংশ, রমুলবিজয় ও জঙ্গনামা

'নবীবংশ' পয়গম্বনেবে কাহিনী, 'রস্থলবিজয়' হজবত মৃহ্মদের কাহিনী ও 'জঙ্গনামা' যুদ্ধেব (বিশেষত ইসলাম-ধর্ম-প্রচারকদের ধর্যুদ্ধেব ) কাহিনী অবলম্বনে লেখা কাব্য। এই শ্রেণীব কাব্যগুলি হবিবংশ ও মহাভাবতের অসুসরণে রচিত। বাহারা এই জাতীয় কাব্য বচনা কবিয়াছিলেন, তাহাদের মধ্যে কয়েকজনের কথা পূর্বেই বলা হইয়াছে। অক্যান্ত বচরিতাদেব মধ্যে হায়াৎ মাম্দ, শাহা বদিউদ্দীন, শেখ চাঁদ, নসক্ষমা থান ও মনস্থরের নাম উল্লেখ করা ঘাইতে পারে। ইহাদেব মধ্যে অস্তাদশ শতান্ধীব কবি হায়াং মাম্দই শ্রেষ্ঠ। ইনি 'মহ্বমপর্ব' নামে যে বইটি লিথিয়াছিলেন, তাহাব মধ্যে কারবালা-কাহিনীর সঙ্গে মহাভারতের মিল দেখানোর চেষ্টা করা হইয়াছে। ইহা ভিন্ন হায়াং মাম্দ 'চিত্ত-উত্থান', 'হিতজ্ঞান বাণী' ও 'আম্ব্যা–বাণী' নামে তিনটি কাব্য বচনা করিয়াছিলেন; তন্মধ্যে 'চিত্ত-উত্থান' কাব্য হিতোপদেশের ফাস্যা অম্ব্যাদ অবলম্বনে রচিত।

# (ঘ) পীর ও গাজীর মাহাত্ম্যবর্ণনামূলক কাহিনী

'পীব' অর্থাং অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন ধর্মগুক এবং 'গাজী' অর্থাৎ ধর্মযুদ্ধের বৈশিদ্ধাদের লইয়া বঙ্গায় মুসলমান কবিবা অনেক কাব্য লিখিয়াছিলেন। এই শ্রেণীর কাব্যেব মধ্যে ''গবীব ফকীব"-এব 'মাণিকপীরের গীত' এবং ফয়জুল্লার 'গাজীবিজয়' বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

 পার-মাহাত্মামৃশক কাব্যগুলির মধ্যে 'সত্যপীরেব পাঁচালী'র নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তবে ইহার মধ্যে একটু বৈশিষ্ট্য আছে বলিয়া পরবর্তী প্রদক্ষে ইহার সম্বন্ধে স্বতম্বভাবে আলোচনা করা হইবে।

## (ঙ) পদাবলী

বাংলার মুদলমান কবিরা হিন্দু কৰিদের অম্পরণে ক্বফলীলা বিষয়ক অনেক পদ রচনা করিয়াছেন। তন্মধ্যে বলা বাহুল্য, রাধাক্ষকের প্রেম সম্বন্ধীয় পদই সংখ্যায় অধিক। রাধাক্ষকের প্রেমের মাধুর্য ইহাদের কবি-অম্ভৃতিকে দোলা দিয়াছিল বলিয়াই ইহারা এই সমস্ত পদ রচনা করিয়াছিলেন, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। অবশু তুই একজনের পদে তাবের যে আম্বরিকতা দেখা যায়, তাহা হইতে মনে হয় ইহাদের অম্বরে প্রকৃত ভক্তিও ছিল। যে সমস্ত মুদলমান কবি পদাবলী রচনা করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে দৈয়দ মুর্জনার নাম সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। ইহার একটি পদে ('শ্রাম বঁধু আমার পরাণ তুমি') ভাবের যে গভীরতা দেখা যায়, তাহা চণ্ডীদাস ও জ্ঞানদাসের পদকে শ্বরণ করায়। অস্তান্থ মুদলমান পদকর্তাদের মধ্যে নাসির মামুদ, শাহা আকবর, গরীবুল্লা, গরীব খাঁ, আলী রাজা প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। চৈতন্তদেবের রূপ ও মাহাত্ম্য বর্ণনা করিয়ান্ত কোন বাঙালী মুদলমান কবি পদ রচনা করিয়াছিলেন।

# (চ) গাথা

বাংলার ম্নলমান কনিলের লেখা গাখা-কাবা বেশ কয়েকখানি পাওয়া গিয়াছে। এই গাখা-কাবাগুলির অবিকাংশই প্রণয়বিষয়ক। ইহাদের মধ্যে সক্রফের 'বামিনী-চরিত্র', কোরেশী মাগনের 'চক্রাবতী' এবং খলিলের 'চক্রম্থী-প্র্থি'র উল্লেখ করা যাইতে পারে। এই দব গাখা-কাবোর কাহিনী এ দেশে লোকমুখে প্রচলিত ছিল বলিয়া মনে হয়।

# (ছ) সাধনতত্ত্ব-সম্বন্ধীয় নিবন্ধ

কোন কোন বন্ধীয় মুসলমান কবি সাধনতত্ব বিষয়ক নিবন্ধও রচনা করিয়া-ছিলেন। এই জাতীয় গ্রন্থের মধ্যে কয়েকটি বাউল-দরবেশী সাধনতত্ব সম্বন্ধীয় গ্রন্থ উল্লেখযোগ্য; যেমন, আলী রাজা বিরচিত 'জ্ঞানসাগর' ও 'সিরাজকুলুপ'।

## ১৩। সভ্যনারায়ণ ও সভ্যপীরের পাঁচালী

বছ শতাকী ধরিয়া বাংলার হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায় পাশাপাশি বাস করিয়া আসিলেও ধর্ম ও সংস্কৃতির দিক দিয়া উভয় সম্প্রদায়ের মিলন-সেতু রচনার প্রচেষ্টা খুব বেশী হয় নাই। সভ্যনারায়ণ বা সভ্যপীরের উপাসনা উভয় সম্প্রানায়ের মধ্যে প্রচলিত হওয়া এ দিক দিয়া একটি উজ্জ্বল ও বলিষ্ঠ ব্যতিক্রম। 'সভ্যপীর' ও 'সভ্যনারায়ণ' আসলে একই উপাস্থের তুইটি রূপ। এই তুইটি রূপের মধ্যে কোন্টি প্রাচীনতর, তাহা বলা তুরহ। 'সভ্যনারায়ণ' প্রাচীনতর হইলে বলিতে হইবে হিন্দু দেবতা পরবর্তী কালে মুসলমানী প্রভাবে 'পীর'-এ পরিণত হইয়াছেন, 'সভ্যপীর' প্রাচীনতর হইলে বলিতে হইবে 'পীর' হিন্দু প্রভাবে দেবতা বনিয়াছেন। বাহা হউক, 'সভ্যনারায়ণ-এব পূজা কেবলমাত্র হিন্দুদের মধ্যে প্রচলিত, 'সভ্যপীর'- এর উপাসনা হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রানায়ের মধ্যেই প্রচলিত। 'সভ্যপীরে'র উপাসনার সময়ে মুসলমানী রীতি অমুষায়ী 'সির্নি' নিবেদন করা হইয়া থাকে। 'সভ্যনারায়ণ'-এর হিন্দুমতে পূজাব সময়েও 'সির্নি' নিবেদন করা হয়।

'সত্যনারায়ণের 'পাঁচালী' ব্রতক্থা এবং পূজার সময়ে ইহা পঠিত হয়। ইহাব কাহিনী ছুইটি—প্রথমটি ধর্মসঙ্গলেব ধর্মসক্ষেব আবির্ভাবেব কাহিনীর মত, দ্বিতীয়টি চণ্ডীমণ্ডলের ধনপতির কাহিনীর মত। 'সত্যনারায়ণের পাঁচালী'-রচিয়িতাদেব মধ্যে ঘনবাম চক্রবতী, বামেশ্বব, বায়গুণাকব ভাবতচন্দ্র, কবিবল্লভ, জ্মনারায়ণ দেন, দৈবকীনন্দন, গঙ্গারাম প্রভৃতি কবির নাম উল্লেখযোগ্য। আরও বছ কবি এই পাঁচালী লিখিয়াছিলেন।

'সত্যপীরের পাঁচালা'-ও অনেকগুলি রচিত হইয়াছিল। বিভিন্ন পাঁচালীতে বিভিন্ন ধরনের কাহিনী দেখা যায়। কোন কাহিনীতে দেখা যায় যে, সত্যপীর "আলা বাদশাহ" নামক জনৈক নূপতির কল্যাব কানীন-পুত্ররূপে অবতীর্ণ, কোন কাহিনীতে দেখি তিনি নারীক্ষপে "হোদেন শাহা বাদশা"ব কামনা নিবৃত্ত করিতে-ছেন, আবার কোন কাহিনীতে অক্ত কিছু। সবগুলি কাহিনীতেই দেখা যায় সত্যপীর তাঁহার কুপান্তাজন ব্যক্তিদের দিয়া পৃথিবীতে তাঁহার উপাসনা প্রবর্তন করাইতেছেন। 'সত্যপীরের পাঁচালা'-রচম্বিতাদের মধ্যে কৃষ্ণহরি দাস, শহর, কবি কর্ণ, নাম্বেক ময়াজ গাজী, আরিফ, কয়ভুলা প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য।

এখানে উল্লেখযোগ্য, 'সভ্যপীর' ভিন্ন আরও ক্রেকটি উপাস্থের উপাসনা হিন্দ্ ও মুদলমান উভন্ন ক্ষান্ত্রের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়। হিন্দ্রা বন্তুর্গা, ঠাকুব গোরাচাদ, কালু রায় (কুমীরের দেবতা), সিদ্ধা মংস্ক্রেনাথের পূজা করে, এই সর দেবতাই মুদলমানদের কাছে যথাক্রমে বনবিবি, পীর গোরাচাদ, কালু শাহ এবং মোছরা পীর রূপে উপাসিত হইয়াছেন। এই সব উপাস্থের প্রশক্তি-বর্ণনামূলক

পাঁচালীও উভয় সম্প্রধায়ের কবিরাই রচনা করিয়াছেন। তবে দেগুলির সাহিত্যিক মূল্য বেশী নয়।

## ১৪ ৷ নাথ-সাহিত্য

বাংলার নাথ সম্প্রনায়ের ধর্ম ও সাধনতত্ব এবং ঐ সম্প্রনায়ের আদি গুরুদের কাহিনী অবলয়নে বাংলা ভাষায় কয়েকটি গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল। নাথ সম্প্রদায়ের সাধন-প্রণালী অত্যন্ত বিচিত্র। অত্য সমন্ত সম্প্রদায়ে সাধনা করেন মৃত্যুর পরে মৃক্তিলাভর জন্ম; আর নাথদের সাধনাব লক্ষ্য নরদেহেন অমরত্ব অজন করিয়া জাবদশাতেই মৃক্তিলাভ করা, এই সাধনার মূল অঙ্গ সংখ্যা, ব্রন্ধচর্য এবং 'কায়া-সাধন' নামক যৌগিক প্রক্রিয়া; নাথদের মতে প্রতি মান্ত্রের মন্ত্রকে অমৃতক্ষরণকারী চক্ত্র এবং নাভিদেশে অমৃতগ্রাসী স্থাপাকে, 'কায়া-সাধন' নামক যৌগিক প্রক্রিয়ার দ্বারা চক্রের অমৃতকে ক্ষরিত হইতে না দিয়া স্থের প্রাস হইতে রক্ষা করা যায় এবং তাহা করিলেই অমরত্ব লাভ করা যায়। নাথদের আদি গুরু বা আদি সিদ্ধা চারজন—মীননাথ, গোরক্ষনাথ, হাডিপা ও কায়্পা। গোরক্ষনাথ মীননাথের শিল্প এবং কায়্পা হাডিপার শিল্প। ইহারা সকলেই ঐতিহাসিক ব্যক্তি বলিয়া মনে হয়, তবে ইহাদের সম্বন্ধ যে কাহিনীগুলি প্রচলিত আছে, সেগুলির মধ্যে অলৌকিক উপাদান এত অধিক যে, তাহা হইতে সত্য নির্ধারণের কোন উপায় নাই।

বাংলাব নাথ-সাহিত্যের কাহিনী মূলত ছুইটি— গোরক্ষনাথ-মীননাথের কাহিনী এবং হাড়িপা-কাম্বপা-ময়নামতী-গোপীচাঁদের কাহিনী। প্রথম কাহিনীতে দেবী গৌরীর ছলনায় গোরক্ষনাথ ব্যতীত আর তিনজন আদি সিদ্ধা অর্থাৎ মীননাথ, হাড়িপা ও কাম্বপার প্রবঞ্চিত ও শাপগ্রস্ত হওয়া, শাপগ্রস্ত মীননাথের কদলী দেশে নারীদের রাজ্যে রাজা হওয়া এবং গোরক্ষনাথের নর্ভকী-বেশে মীননাথের দভায় গমন করিয়া তত্ত্বোপদেশ দারা তাহার হৈত্ত্ত্য-দম্পাদন বর্ণিত হইয়াছে। দিতীয় কাহিনীতে শাপগ্রস্ত হাড়িপার হাডি (মেথর) হইয়া রানী ময়নামতীর রাজ্যে যাওয়া, তাহার পরিচয় পাইয়া রানী ময়নামতীর নিজ প্রা গোবিন্দচন্দ্র বা গোপীটাদকে তাঁহার নিকট দীক্ষা লওয়াইবার চেষ্টা, গোপীটাদের দীক্ষা লইতে অনিচ্ছা, তাহাকে ধরে রাথিতে তাহার রানীদের

প্রয়াস, গোপীটাদ কর্তৃক, হাড়িপাকে মাটির নীচে পুঁতিয়া রাখা, কাহুপা কর্তৃক হাড়িপার উদ্ধার সাধন এবং শেষ পর্যস্ত হাড়িপার কাছে গোপী-চাঁদের দীক্ষাগ্রহণ বর্ণিত হইয়াছে। এই ছুইটি কাহিনী অবলম্বনে ষেসব লেখক গ্রন্থ বচনা করিয়াছিলেন জাঁহাদেব সকলেই নাথ সম্প্রদায়ের সোক নহেন, এমন্কি সকলে হিন্দুও নহেন। কেহ কেহ মুসলমান সম্প্রদায়ের লোক। তবে ইহাদেব রচনাগুলি নাথ সম্প্রদায়ের মধ্যেই বিশেষভাবে পঠিত ও আদৃত হইত। প্রথম কাহিনী লইয়া একটিমাত্র কাব্য রচিত হইয়াছিল, তাহার নাম 'গোরক্ষবিজয়'। 'গোরক্ষবিজয়' কাব্যের বিভিন্ন পুঁথিতে ফয়জুল্লা, কবীন্দ্র দাস, শ্রামদাস সেন, ভীমদাস, ভীমসেন বায় প্রভৃতির ভণিতা পাওয়া যায়। তবে অধিকাংশ পুঁথিতেই ফয়জুল্লার ভণিতা পাওয়া যায় বলিয়া এবং আরও কয়েকটি বিষয় হইতে মনে হয়, ফয়জুলাই 'গোরক্ষবিজয়' কাব্যের রচয়িতা। 'গোরক্ষবি**জয়'** কাব্যের রচনাকাল ১৭০০ খ্রীরে কাছাকাছি বলিয়া মনে হয়। অবশু, এই কাব্যের কাহিনীটি সংক্ষিপ্ত আকারে কোন কোন প্রাচীনত্তব বাংলা বচনার মধ্যে পাওয়া ষায়। মিথিলাতে বহু পূৰ্বে—পঞ্চন শতান্দীব প্ৰথম দিকে—বিছাপতি এই কাহিনী অবলম্বনে 'গোরক্ষবিজয়' নাটক বচনা করিয়াছিলেন। 'গোরক্ষবিজয়' কাব্যের মধ্যে নাথ ধর্মের সাধনতত সম্বন্ধীয় কথা প্রাধান্ত প্রাপ্ত হওয়ায় ইহার কাব্যরস কতকটা মন্দীভূত হইয়াছে। তবে এই কাব্যে গোরক্ষনাথ তাঁহার উন্নত চরিত্র, দৃপ্ত পুরুষকাব, অটল অধ্যবসায় ও অবিচলিত গুরুভক্তির মধ্য দিয়া এবং মীননাথ ভোগলিপ্সা ও রুজুসাধন-বিমুখতার মধ্য দিয়া জীবস্ত চরিত্র হইয়া উঠিয়াছেন। কাব্যটির মধ্যে শিশ্ব কর্তৃক গুরুর উদ্ধাব বণিত হইয়াছে—বিষয়বস্ত হিসাবে ইহা গুবই অভিনব ও মধুর। এই কাবোর ভাষা ও প্রকাশভ**দীতে** একটা প্রশংসনীয় সংযমের পবিচয় পাওয়া যায়। 'গোরক্ষবিভয়ে' নারী জাতিকে খুব হেয় করিয়া দেখানো হইয়াছে।

নাথ সাহিত্যের দিতীয় কাহিনীটি অর্থাৎ গোপীচাঁদ-ময়নামতীর কাহিনী লইয়া অনেক গ্রন্থ রচিত হইয়াছে। সংগ্রদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে নেপালে এই কাহিনী অবলম্বনে একটি নাটক বচিত হয়, তাহার সংলাপ নেওয়ারী ভাষায় রচিত হইসেও গানগুলি বাংলায় রচিত; রচনা হিসাবে ইহার অভিনবত্ব থাকিলেও ইহার সাহিত্যিক মূল্য থ্ব বেশী নয়। এই কাহিনী অবলম্বনে রচিত ভিনটি বাংলা কাব্য পাওয়া গিয়াছে —ইহাদের রচয়িতাদের নাম তুর্লভ মিল্লক, ভবানী দাস ও

স্থকুর মৃহত্মদ। তুর্লভ মলিকের কাব্য অস্তাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের রচনা, ভবানী-দাস ও স্থকুরের কাব্যও অষ্টাদশ শতাব্দীতে রচিত বলিয়া মনে হয়। তিনটি কাবোর মধ্যে তুর্লভ মল্লিকের রচনাটিই শ্রেষ্ঠ; ভবানীলাসের রচনা কতকটা বৈষ্ণ্ব-পদাবলী-প্রভাবিত ও মধ্যে মধ্যে কৌতুকবদোদ্দীপক; স্থকুরের রচনা স্থানে স্থানে বেশ স্থপাঠা, তবে ইহাতে ময়নামতী, হাডিপা, গোরক্ষনাথ প্রভৃতি চরিত্তগুলিকে কতকটা হেম্ব করিয়া দেখানো হইমাছে। ইহা ভিন্ন গোপীটাদ-ময়নামভীর কাহিনী শইয়া একটি ছড়াও রচিত হইয়াছিল, সেটি রংপুব অঞ্চলে লোকের মুখে মুখে প্রচনিত ছিল; এই ছডাটির সংক্ষিপ্ত ও বিস্তৃত উভয় রূপই পাওয়া নিয়াছে; ছডাটি বাংলার লোক-দাহিতোর একটি বিশিষ্ট নিদর্শন; এটির পরিণতি মিলনাস্ত। ্গাপীচাঁদ-ময়নামতীব কাহিনী অবলম্বনে বচিত সমস্ত রচনাতেই মানবিক রদের অধিক্য দেখিতে পাওয়া যায় এবং গোপীচাঁদেব সন্ন্যাসে তাহার রানীদের বিরহ-.বদনা সব বচনাতেই মর্মম্পর্শিরপে বর্ণিত হইয়াছে। গোপীটাদ-ময়নাম**তীর** কাহিনীৰ উদ্ধৰ সম্ভবত বাংলাদেশেই, কারণ সর্বত্রই গোপীচাদকে বঙ্গের রাজা বলা হইয়াছে। কিন্তু এই কাহিনী বঙ্গেব বাহিবেও ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে— বিহাব, উডিয়া, উত্তব প্রদেশ, পাঞ্জাব, এমন কি স্থাব মহাবাষ্টেও প্রচলিত ছিল ও আছে, এইসব বাজ্যের মধ্যে কোন কোনটিতে বাংলা দেশের রচনাগুলির তুলনায় প্রাচীনতর গোপীচাঁদ-বিষয়ক রচনা পাওয়া গিয়াছে, এথনও এইদব স্থানে যোগী সন্নাসীরা গোপীটাদের গাথা গান গাহিয়া ভিক্ষা করে; কিছু বাংলা দেশে এক উত্তর বন্ধ ভিন্ন আর কোথাও জনসমাজে এই কাহিনীর প্রচলন নাই। গোপীচাঁদ-ময়নামতীর কাহিনীর মত বাংলার আর কোন বাহিনীই বাংলার বাহিরে এতথানি ব্যাপ্তি লাভ করিতে পাবে নাই।

### ১৫। মঙ্গলকাব্য

'মঙ্গলকাবা' প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের একটি বিশিষ্ট শাথা। 'মঙ্গলকাবা' বলিতে দেবদেবীর মাহাত্মাবর্ণনামূলক আখ্যানকাব্য ব্ঝায়। বাংলাদেশে অসংখ্য লৌকিক ও পৌরাণিক দেবদেবীর পূজা প্রচলিত ছিল। মূসলমান আমলে হিন্দুদের মধ্যে এইসব দেবদেবীর জনপ্রিয়তা সবিশেষ বৃদ্ধি পাইয়াছিল। বিধর্মী রাজশক্তি হিন্দুদের উপর অনেক সমন্ন উৎপীড়ন করিত; ইহা ভিন্ন সর্প, ব্যান্ত্র,

বক্সা, ছুভিক্ষ, মহামারী প্রভৃতি বিপদও দে যুগে খুব বেশী মাজায় ছিল। এই সমন্ত' সহুট হুইতে পরিজ্ঞান পাইবার জন্ত কোন উপায় না দেখিয়া বাঙালী হিন্দুরা দেব-দেবীদের শরণাপন্ন হুইত। এইভাবে ঘেমন ঐদব দেবদেবীর জনপ্রিয়তা বাড়িতে খাকে, তেমনি কবিরা তাহাদের মাহাত্ম্য বর্ণনা করিয়া মঙ্গলকাব্যও রচনা করিতে খাকেন।

মঙ্গলকাব্যের ধারায় তিন শ্রেণীর মঙ্গলকাব্যকে প্রধান বলা যাইতে পারে—
মনসামঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল ও ধর্মমঙ্গল। ইহা ব্যতীত শিবমঙ্গল বা শিবায়ন, কালিকামঙ্গল, রায়মঙ্গল, শীতলামঙ্গল, ষণ্ডীমঙ্গল, লন্দ্রীমঙ্গল, সাবদামঙ্গল, স্থ্মঙ্গল, গঙ্গামঙ্গল প্রভৃতি অক্যান্ত বহু মঙ্গলকাব্য বিভিন্ন কবি কর্তৃক রচিত হইয়াছিল।

মঙ্গলকাব্যগুলি বিপুল জনপ্রিয়তা অর্জন করিয়াছিল। দর্বদাধারণের মধ্যে এগুলি দমাদর লাভ করিয়াছিল। ইহাদের মধ্যে দেযুগের বাঙালী সমাজের আলেখ্য লাভ কর যায় এবং বাঙালীব জাতীয় চরিত্রের প্রতিফলন দেখিতে পাওয়া যায়। এইজন্ম মঙ্গলকাব্যগুলিকে বাঙালীর জাতীয় কাব্য বলা যাইতে পাবে।

প্রতি মঙ্গলকাব্যের মধ্যে কতকগুলি বিশেষ বিশেষ বিষয়েব অবতারণা দেখা যায়। যেমন, কাব্যের স্টনায় বিভিন্ন দেবদেবীর বন্দনা, শাপজ্ঞ দেবদেবীর কাব্যের নায়ক-নায়িকারপে জন্মগ্রহণ করা, নারীদের পতিনিন্দা, অভঃদ্বা বমণীদেব ক্তির বর্ণনা, থাত্যের বর্ণনা, বিবাহের বর্ণনা, চিত্রলিথিত কাচুলীর বর্ণনা, 'বারমান্ডা' অর্থাং বার মাসের স্থুখ বা তুঃথের বর্ণনা। মঙ্গলকাব্যগুলির গান এক মঙ্গলবার রাজিতে ক্ষু ইইয়া প্রের মঙ্গলবার রাজিতে ক্ষু ইইয়া প্রের মঙ্গলবার রাজিতে ক্ষু ইউত।

### (ক) মনসামঙ্গল

সমস্ত মঙ্গলকাব্যের মধ্যে মনসামঙ্গলের ধারাতেই এ পর্যন্ত সর্বাপেক্ষা প্রাচীন রচনার নিদর্শন মিলিয়াছে। মনসামঙ্গল কাব্যে সর্পের অধিষ্ঠাত্রী দেবী মনসাব মাহাত্ম্য বণিত হইয়াছে। মনসার পূজা করিলে সপের কবল হইতে রক্ষা পাওয়: যায় বলিয়া লোকের বিশ্বাস। এই মনসা দেবীর ঐতিহ্ খুব প্রাচীন। কোন কোন পণ্ডিতের মতে ঋর্থেদে মনসার প্রচ্ছন্ন উল্লেখ আছে। লৌকিক ঐতিহ্-মতে মনসা শিবের কন্তা, চণ্ডী ইহার বিমাতা; ইব্যার বশে চণ্ডী ইহার এক চক্ষ্ নষ্ট কবিয়া দিয়াছিলেন; এইজন্ম ইহাকে অভজেরা "কাণী" বলিয়া অভিহিত কবিত। ইহা ভিন্ন লৌকিক ঐতিহে মনসা আন্তিক-জননী জরৎকারুর সহিত অভিনা।

মনসামন্ত্রল কাব্যেব কাহিনী সংক্ষেপে এই। মনসা বণিক চক্রধর বা চাঁদ সদাগবকে দিয়া তাঁহাব পূজা কবাইবাব জক্ত অনেক চেষ্টা করেন, কিছ টাদ সদাগব শিবেব ভক্ত বলিয়া তাহাতে রাজী হন নাই, ইহাতে কুন্ধ হইয়া মনসা টাদ সদাগবেব ছয় পুত্রেব জীবন নাশ কবেন। টাদেব হতাবশিষ্ট একমাত্র পূত্রে লবিন্দবেব বিবাহেব বাত্রে মনসাব প্রবিতা সর্দিণী কালনাগিনী লবিন্দরকে দংশন কবিয়া সংহাব কবে। লথিন্দবেব সংজ্ঞাপবিণীতা স্থী বেছলা স্বামীব শব লইয়া একটি ভেলায় চিডিয়া ভাসিয়া সায় এবং স্বর্গে পৌছিয়া নৃত্যুগীত প্রভৃতির স্বাবা দেবতাদেব সন্ত্র্যুগ কবিয়া— শ্র পর্যন্ত মনসাব ও ক্রার শান্ত করিয়া স্বামীব ও মৃত ভাশুরদেব প্রাণ কিবাইমা আনে। অতঃপব দেশে ফিবিয়া বেছলা টাদসদাগবকে দনির্বন্ধ অন্ত্রোধ কবিয়া তাঁছাবে নিয়া মনসাব পূজা কবায়।

মনসামন্থল কাব্যেব প্রথম বচ্যিতা কানা হবি দন্ত। ইহাব কাব্য সনেকদিন বিলুপ্ত হট্যাছে, ভবে সেই কাব্যেব ছুট একটি পদ প্রবর্তী কোন কোন ক্রির কাব্যেব মধ্যে দেখা যায়।

যাহাদেব লেখা 'মনসামকল' পাওয়া নিষাছে, তাঁহাদের মধ্যে প্রাচীনতম কবি বৈছাজাতীয় বিজয় গুপ্ত। ইহাব নিবাস ছিল বর্তমান বাধবগঞ্জ জেলাব অন্তর্গত ফুল্লন্সী প্রামে। "ঋতু শন্ত বেদ শন্ত্যী" অর্থাৎ ১৪০৬ শাক (১৪৮৪-৮৫ খ্রীঃ) "হোদেন শাহ" অর্থাৎ জলালুদ্দীন ফতেহ শাহেব (ইহাব দ্বিতীয় নাম ছিল 'কোদেন শাহ') রাজত্বকালে বিজয় গুপ্ত মনসামকল রচনা কবেন—এই কথা তাঁহার 'মনসামকলে'ব উপক্রম হইতে জানা যায়। বিজয় গুপ্ত লিখিয়াছেন যে দেবী মনসাম কাহে হরি দত্তেব 'মনসামকল' প্রীতিকব না হওয়াতে এবং ঐ 'মনসামক্ল' কুপ্তপ্রায় হওয়াতে তিনি বিজয় গুপ্তকে স্বপ্নে দেখা দিয়া 'মনসামকল' বচনা করিতে বলিয়াছিলেন। বিজয় গুপ্তকে শ্বপ্নে দেখা দিয়া 'মনসামকল' বচনা করিতে বলিয়াছিলেন। বিজয় গুপ্তের 'মনসামক্ল' শক্তিশালী হাতের বচনা। চাঁদদদাগরের পত্মী সনকাব মমতা-ককল মাতৃম্রিটি ইহাতে ধ্ব উজ্জ্বলভাবে ফুটিয়াছে। বিজয় গুপ্তেব বচনা থ্ব বেশী জনপ্রিয়তা অর্জন করিয়াছিল। এই কারণে ভাহাতে অনেক প্রক্রিপ্ত উপাদান প্রবেশ করিয়াছে এবং ভাহার ভাষাও আধুনিকভাপ্রাপ্ত হিয়াছে।

বিজয় শুপ্তের পরে বর্তমান ২৪ পরগণা জেলার অন্তর্গত বাছড়িয়া গ্রাফ নিবাসী ব্রাহ্মণ কবি বিপ্রদাস পিপিলাই মনসামঙ্গল রচনা করেন—"সিদ্ধু ইন্দু বেদ মহী শক" অর্থাৎ ১৪১৭ শকাব্দে (১৪৯৫-৯৬ খ্রীঃ)। বিপ্রদাসের 'মনসামঙ্গলে' কাহিনী খুব বিজ্ত আকারে মিলিভেছে। এই গ্রন্থে মনসার পূজাপদ্ধতির খুব বিশদ বর্ণনা পাওয়া যায়। তবে বিপ্রদাসের 'মনসামঙ্গলে' অনেকগুলি আধুনিক স্থানের উল্লেখ থাকার জন্ম কেহ কেহ সন্দেহ করেন যে এই কাব্যের স্বটাই প্রাচীন বা অকুত্রিম নয়।

'মনসামন্ধনে'র আর একজন প্রাচীন কবি কায়স্থজাতীয় নারায়ণদেব। ইহাব নিবাস ছিল বর্তমান ময়মনসিংহ জেলার অন্তর্গত বোরপ্রামে। নারায়ণদেব "ক্ষকবি বা "ক্ষকবিবল্লভ" উপাধি লাভ করিয়াছিলেন। ইহার কাবোর ভাষাবেশ প্রাচীন; রচনাকাল সঠিকভাবে জানা যায় না; ভাষা দেখিয়া কাব্যটিকে বোড়শ শতাব্দীর রচনা বলিয়া মনে হয়। নারায়ণদেবের 'মনসামন্ধলে' চাঁদসদাগরের চরিত্রটি অত্যক্ত জীবস্ত। চাঁদের হুর্জয় ব্যক্তিত্ব ও অদ্যা পুরুষকার নারায়ণদেব অত্যক্ত চমংকারভাবে রূপায়িত করিয়াছেন। নারায়ণদেবের চাঁদসদাগর শেষ পর্যন্ত মনসার নিকট নতি স্বাকার করেন নাই—বেহুলার ও ইইদেবতা শিবের অন্তরোধ ঠেলিতে না পারিয়া তিনি পিছন কিরিয়া বাম হাতে মনসার উদ্দেশ্যে একটি ফুল ফেলিয়া নিয়াছেন মাত্র। নারায়ণদেবের 'মনসামন্ধল' প্রত্বিত্ত হুইয়া অসমীয়া হুইয়া গিয়াছে। জাদামে নারায়ণদেব "হুকনারি" ( "ক্ষবিনার্যাণ্ড"-এর অপ্রংশ) নামে পরিচিত।

অপর একজন প্রাচীন ও জনপ্রিয় মনসামঙ্গল-রচয়িতা বংশাদাস। ই হাব নিবাস ছিল বর্তমান ময়মনসিংহ জেলার অন্তর্গত পাটনাড়ী (বা পাতৃয়ারী) গ্রামে।
ইনি সম্ভবত সপ্তদশ শতকের লোক। বংশীদাসের 'মনসামঙ্গল' পূর্ববঙ্গে অত্যক্ত জনপ্রিয় হইয়াছিল। সেথানে নারীদের বিভিন্ন অন্তর্গানে এই 'মনসামঙ্গল' গাওয়া হইত। পূর্ববঙ্গের বহু লোকে এই 'মনসামঙ্গল' আত্যক্ত কঠন্থ করিয়া রাথিয়াছে। বংশীবদনের কল্পা চন্দ্রাবতীও কবি ছিলেন। তিনি একটি বাংলা রামায়ণ এবং কিছু কিছু ছড়া রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার ব্যর্থ প্রণয় সম্বন্ধে একটি কাহিনী.
'ময়মনসিংহ-গীতিকা'র মধ্যে পাওয়া যায়।

মনদামল্লের শ্রেষ্ঠ কবি কেতকাদাস কেমানন্দ। ইহার আত্মকাহিনী

ছইতে জানা যায় যে, পশ্চিম বঙ্গের সেলিমাবাদ পরগণার অন্তর্গত কাঁথড়া গ্রামে ই হার নিবাদ ছিল। দেখানে স্থানীয় শাদনকর্তার মৃত্যুর পরে অরাক্ষকতা দেখা দিলে কবির পিতা তিন পুত্রকে লইয়া দেশ ত্যাগ করেন এবং রাজা বিফুলাদের ভাই ভরামলের কাছে আশ্রয় ও সম্পত্তি লাভ করেন। নৃতন বাসভূমিতে একদিন বর্ধাকালে মাছ ধরিয়া ফিরিবার পথে কেতকালাদ ক্ষেমানন্দ বন্ধবিক্রিয়া ফিরিবার পথে কেতকালাদ ক্ষেমানন্দ বন্ধবিনী মনদার দেখা পাইলেন। মনদা কবিকে মনদামঙ্গল রচনা করিতে বলিয়া অন্তর্হিত হইলেন। সপ্তরশ শতকের মধ্যভাগে কেতকালাদ ক্ষেমানন্দ মনদামঙ্গল রচনা করেন। সম্ভবত ইহাব প্রকৃত নাম 'ক্ষেমানন্দ', 'কেতকালাদ' (অর্প 'মনদার লাদ') উপাবি। ক্ষেমানন্দের 'মনদামঙ্গল' পশ্চিমবঙ্গে বিপুল জনপ্রিয়তা অর্জন কবিয়াছিল। দে জনপ্রিয়তা এখনও অক্ষ্ম আছে। ক্ষেমানন্দের 'মনদামঙ্গলে'র বেহুলা একটি অপুর্ব চরিত্র; কবিত্বপ্রতিভার দিক্ দিয়া বাল্মাকির সহিত ক্ষেমানন্দের তুলনা হয় না। কিন্তু ক্ষেমানন্দের বেহুলা বাল্মীকির সহিত ক্ষেমানন্দের তুলনা হয় না। কিন্তু ক্ষেমানন্দের বেহুলা বাল্মীকির সহিত্ব ক্ষেণ্ড হে মর্মপশ্রী।

কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ ব্যতীত ক্ষেমানন্দ নামক আরও তুইজন পশ্চিমবঙ্গীয় কবি মনসামঙ্গুল রচনা করিয়াছিলেন। পশ্চিমবঙ্গের অক্যান্ত মনসামঙ্গুলরচয়িতাদের মধ্যে সীতারাম দাস, দ্বিঞ্ব রসিক, দ্বিজ বাণেশ্বব, কবিচন্দ্র, কালিনাস ও বিষ্ণুপালেব নাম উল্লেখযোগ্য। ইংকার মধ্যে কেহ সপ্তর্কণ শতকের, কেহ অষ্টাদৃশ শতকের লোক।

উত্তর বজের অনেক কবিও মনসামঙ্গল রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে তুর্গাবর, বিভূতি, জগজ্জীবন ঘোষাল, জীবনকৃষ্ণ নৈত্র প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। তুর্গাবর যোড়ণ শতাকার, অক্তেরা সপ্তরণ বা অস্তাদণ শতাকীর লোক। ই হাদের মধ্যে জগজ্জীবন ঘোষালের কাবাই প্রেষ্ঠ — যদিও এই কাবো মাঝে মাঝে গ্রাম্যতার নিদর্শন শাওয়া যায়।

## (খ) চণ্ডীমঙ্গল কাব্য--মুকুন্দরাম চক্রবতী

মনসার মত চণ্ডীর ঐতিহ্নও খুব প্রাচীন। ওয়ে ও পুরাণে চণ্ডীদেবীর উল্লেখ পাওয়া যায়। তবে বাংলাদেশের চণ্ডীমন্বলে যে চণ্ডীদেবীর মাহাত্মা বর্ণিড হইরাছে, তাঁহার পৌরাণিক স্বরূপটি সম্পূর্ণ অন্ধুল্ল নাই, তাহার সহিত লৌকিক ঐতিহ্ন মিলিয়া দেবীকে এক নৃতন রূপ দিয়াছে।

চণ্ডীমক্ল গুলির মধ্যে তুইটি কাহিনী দেখিতে পাওয়া যায়। প্রথমটি ব্যাধ-দম্পতি কালকেতু-ফুল্লরার কাহিনী; কালকেতু অপূর্ব শক্তিধর পুরুষ এবং তাঁহাব খ্রী ফুলরা সাধ্বী নাবী; ইহারা চণ্ডীর ক্বপা লাভ করে এবং চণ্ডীর দেওয়া মর্থে বন কাটাইয়া এক নৃতন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে; ইহার পর কলিজ্রাজের আক্রমণের কলে তাহাদের সৌভাগ্য-সূর্য দাময়িক ভাবে বাছগ্রন্ত হয়, কিন্তু চণ্ডীর রূপায় অচিরেই বিপদ কাটিয়া যায়। দ্বিতীয়টি এক বণিক-পরিবারের—ধনপতি-লহনা-খুলনা-শ্রীম েন্তর কাহিনী। প্রথমা স্ত্রী লহনা থাকা সত্ত্বে বলিক ধনপতি খুলনাকে বিবাহ করিয়াছিল; এই খুলনা সপত্নীর হাতে নানারূপ নির্যাতন সহু করিয়া মবংশ্বে চণ্ডীর কুপা লাভ করে; কিন্তু শিবভক্ত ধনপতি চণ্ডীর অমর্যাদা করিয়া-ছিল বলিয়া ভাহাকে শান্তি ভোগ করিতে ২য়; সিংহলে যাইবার সময় সে পদ্ম মুলের উপর দণ্ডায়মানা নারীর হন্তী গলাধঃকরণ করার এক অলৌকিক দুখ দেখিতে পায়, কিন্তু সিংহলের বাজাকে তাহা দেখাইতে না পারায় ভাহাকে ষাণজ্জীবন কারাদণ্ড ভোগ করিতে হয়; খুল্লনার পুত্র শ্রীমন্ত বড় হইয়া পিতার সন্ধানে সিংহলে যায়, সেও সেই একই দুখা দেখে এবং সিংহলরাজকে তাহা দেখাইতে না পারায় তাহাব প্রাণদণ্ডের আদেশ হয়, অবশেষে চণ্ডীর কুপায় সমস্ত বিপদ কাটিয়া যায়, ধনপতি মুক্ত হয়, শ্রীমস্ত সিংহলেব বাজকন্তাকে বিবাহ করিয়া ন্ত্রী ও পিতাকে লইয়া দেশে ফিরে।

মনসামশ্বলের মত চণ্ডীমঙ্গলের বচনাও চৈতক্ত-পূর্ববর্তী যুগেই আরম্ভ হইয়া-ছিল,—কারণ 'চৈতক্তভাগবতে' 'মঙ্গলচণ্ডীর গীত' (ধাহা চ্ঞীমঙ্গলের নামান্তর) এব উল্লেখ পাওয়া যায়। কিন্তু চৈতক্ত-পূর্ববর্তীকালে রচিত কোন চণ্ডীমঙ্গলের এপথস্ত নিদর্শন পাওয়া যায় নাই।

প্রথম চণ্ডীমঙ্গল রচনা করেন মাণিক দত্ত। ইহার রচিত কাব্য এ পর্যন্ত মিলে নাই, পরবর্তী কবিদেব উক্তি হইতে তাহার অন্তিম্বের কথা মাত্র জানিতে পারা যায়। এক মাণিক দত্তের লেখা চণ্ডীমঙ্গল পাওয়া গিয়াছে, কিন্তু ইনি বিভীয় মাণিক দত্ত—পরবর্তী কালের লোক।

ষোড়শ শতাব্দীতে যাঁহারা চণ্ডীমঙ্গল রচনা করিয়াছিলেন (বা অন্তত করিষ্টাছিলেন বলিয়া বলা হয়), তাঁহাদের মধ্যে দ্বিজ মৃকুন্দ কবিচন্ত্র, বলরাম কবিকঙ্কণ এবং দ্বিজ মাধব বা মাধবাচার্যের নাম উল্লেখযোগ্য। দ্বিজ মৃকুন্দের কাব্যের বিশিষ্ট নাম 'বাগুলীমঙ্গল', ইহা 'শিকে রস রস বেদ" অর্থাৎ

় ১৪৬৬ শকান্দে ( ১৫৪৪-৪৫ গ্রী: ) রচিত হয় বলিয়া গ্রন্থমধ্যে উল্লিখিত হইয়াছে। কিন্তু এই কাবোর ভাষা অতান্ত আধুনিক। বলরাম কবিক্রণের কাবা যে যোড়শ শতাস্বীতে রচিত হইয়াছিল, ভাহার কোন প্রমাণ নাই, তবে মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গলে কবির "গীতের গুরু ঐকবিকরণ"-এর উল্লেখ আছে, অনেকে মনে করেন বলরামই এই শ্রীকবিকঙ্কণ। বলরাম মেদিনীপুর অঞ্চলেব লোক ছিলেন, তাঁহার কাব্য উডিয়ায় জনপ্রিয় হইয়াছিল ও উড়িয়া ক্পান্তর লাভ কবিয়াছিল। দ্বিজ মাধব বা মাধবাচার্য "ইন্দু বিন্দু বাব ধাত! এক" অর্থাৎ ১৫০১ শকান্দে (১৫৭১-৮০ খ্রী: ) তাহার কাব্য রচনা করেন। কাব্যের ফুচনায় কবি "পঞ্চলৌড"-এর রাজা "একাক্ষব" **অধা**ং ভারতসম্রাট **আ**ক্ষবের নাম উল্লেখ করিয়াছেন। দ্বিজ মাধবের নিবাদ ছিল দপ্তগ্রামে, ইহার পিতার নাম পরাশর। দ্বিজ মাধবের 'চণ্ডীমঙ্গলে' অল্লস্কল গ্রাম্যতা থাকিলেও কাব্যটি স্থলিথিত, ভাঁড়ু দত্তের চরিত্র অঙ্কনে কবি,দক্ষভার পরিচয় দিয়াছেন। তাঁহার ভাষা ও বর্ণনা-ভঙ্গী অত্যন্ত সবল ও অনাড়ম্বর। দ্বিজ মাধরের কাব্যে কালকেতৃ ও ফুলবার উপাখ্যানটি বিস্তৃতভাবে বণিত হইয়াচে, অপব উপাখ্যানটির বর্ণনা থুবই সংক্ষিপ্ত। মাশ্চর্যের বিষয়, দ্বিজ মাধব পশ্চিমবন্ধীয় কবি হইলেও চটুগ্রাম ব্যতীত বাংলার অন্ত কোন অঞ্চলে তাহার কাব্যেব প্রচারের কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না, সম্ভবত মৃকুন্দরামের কাব্যেব অত্যধিক ভনপ্রিয়তার ফলে অন্ত দব অঞ্চলে দ্বিজ মাধবের কাবোর প্রচার লোপ পাইয়াছিল। দ্বিজ মাধ্ব চণ্ডীমঙ্গল ব্যতীত কুফ্মঙ্গল ও গঙ্গামঙ্গল কাব্যও রচনা করিয়াছিলেন।

চণ্ডীমন্ধলের শ্রেষ্ঠ রচয়িতা এবং প্রাচীন বাংনা সাহিত্যের অক্সতম শ্রেষ্ঠ কবি কবিকন্ধণ মৃক্লরাম চক্রবর্তী হোডেশ শতকের শেষভাগে আবিভৃতি হন। তিনি যে স্থলর আত্মকাহিনীটি লিখিয়া গিয়াছেন, ভাহা হইতে জানা যায় যে, তাঁহাব নিবাস ছিল বর্তমান বর্ধমান জেলার অন্তর্গত দাম্ছা বা দামিছা গ্রামে, এখানকার ভিহিদার মামৃদ (বা মৃহ্মদ) সরিফ প্রজাদের উপর অত্যাচার করিতে থাকেন এবং মৃক্লরামের প্রভৃ ভৃত্থামী গোপীনাথ নলীকে বন্দী করেন; তথন মৃক্লরাম হিতৈবীদের সহিত পরামর্শ করিয়া দেশত্যাগ করেন; অনেক তৃঃথকষ্ট সহ্থ করিয়া এবং ঠিকমত স্থানাহার করিতে না পাইয়া তাঁহাকে পথ চলিতে হয়; পথে এক জায়গায় চণ্ডী তাঁহাকে স্থপে দেখা দিয়া চণ্ডীমন্ধল রচনা করিতে বলেন; ইহার পর মৃক্লরাম বর্তমান মেদিনীপুর

জেলার অন্তর্গত আরড়া। গ্রামে উপনীত হন; দেখানে ব্রাহ্মণভূমির রাজা বাঁকুডা রায় বাদ করিতেন; বাঁকুড়া বায় কবিব দকল হৃঃথ দূব করিয়া দিয়া নিজেব পুত্রকে পড়াইবার কাজে কবিকে নিযুক্ত করেন; বাঁকুড়া রায়েব মৃত্যুর পরে—তাঁহার পুত্র বঘুনাথ রায়ের বাজস্বকালে মৃকুন্দবাম চণ্ডীমঙ্গল বচনা করেন এবং বঘুনাথের কাছে তিনি পুরস্কার লাভ করেন। মৃকুন্দবামেব আন্ফাহিনী হইতে জানা যায় যে মানসিংহ যথন গৌড, বঙ্গ ও উৎকলেব শাসনকর্তা (১৫৯৪-১৬০৬ খ্রীঃ), তথন মৃকুন্দরাম জীবিত ছিলেন।

মৃকলরামেব চণ্ডীমঙ্গল কাব্য হিদাবে উচ্চাঙ্গেব। ইহাব মধ্যে যে মানবিক বদ আছে, তাহা তুলনারহিত। এই কাব্যেব মধ্যে মানুষেব জীবন, মানুষেব স্থপত্বংথ, মানুষেব স্থান্থের কথা যেমন নিখুতভাবে ক্রপায়িত হইযাছে, ভেম্নি ইহার চবিজ্ঞালি পবিপূর্ণভাবে বক্তমাংদেব মানুষ হইযা ফুটিয়া উঠিয়াছে।

মুকুলরামের চণ্ডীমন্থলেব ভাষা সবল, বর্ণনা অনাড়খন, কিন্তু তাহাবই মধ্যে অপূর্ব কবিত্বশক্তিব নিদর্শন পাওয়া খায। এই কান্যে নাবীচবিত্র—বিশেষভাবে ফুল্লরা ও খুল্লনার চরিত্র অঙ্গনে মুকুলবাম নৈপুনার পরিচয় দিয়াছেন। কুটিল স্বার্থায়েষী প্রতারকেব চবিত্র স্পষ্টতে মুকুলরাম এই কাব্যে অপরূপ দক্ষতা দেখাইয়াছেন। মুবাবি শীল, ভাঁড়ু দত্ত ও চুর্বলা দাসী এই শ্রেণীর চরিত্র। ইহাদেব মধ্যে ভাঁড়ু দত্তেব চরিত্রটি অতুলনীয়। শঠতাব এমন জীবস্ত প্রতিমৃতি প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে আব দ্বিতীয় একটিও মিলেনা।

জীবন দম্বন্ধে মুকুন্দরামেব যে ব্যাপক ও গভীব অভিজ্ঞতা ছিল, তাহাবই রূপায়ণ এই কাব্যে দেখা যায়। মুকুন্দরাম বিশেষভাবে তৃ:থেব অভিজ্ঞতাই লাভ কবিয়াছিলেন, তাই এই কাব্যে তৃ:থেব চিত্রগুলিই জীবন্ত ও উজ্জ্ঞল হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। কবির আত্মকাহিনী হইতে হাক করিয়া কালকেতৃর শবে জর্জন পশুদেব থেদোক্তি, ফুল্লরাব বারমান্তা, খুল্লনাব ক্লিই জীবনযাত্তা প্রভৃতি বর্ণনাগুলিতে দর্বত্রই তৃ:থের তীব্র নগ্ন কপ দেখিতে পাই। এই জন্ত কেহ কেহ মুকুন্দরামকে 'তৃ:খবাদী কবি' বলিয়া অভিহিত কবেন। কিন্তু ইহাদেব মত সমর্থন করা যায় না। কারণ মুকুন্দবাম তৃ:খকেই ভীবনেব সার কথা বলেন নাই, তৃ:খের পিছনে যে আশা আছে, দে কথাও তিনি শুনাইয়াছেন।

মুকুন্দরামের চণ্ডীমন্দলের আর একটি বৈশিষ্ট্য এই বে, কাব্যটি নাটকীয় রীতিতে বচিত। কবির নিজের উক্তি ইহাতে খুব কমই আছে, বেশীর ভাগই বিভিন্ন পাত্রপাত্তীর উজিপ্রত্যুক্তির মাধ্যমে রচিত। এই কাব্যের জাগরণ-পালার মধ্যে নাটকীয় দহুট-মূহুর্ভ অর্থাৎ ক্লাইম্যাক্স স্পষ্টির প্রকৃষ্ট নিদর্শন দেখা যায়। এই কারণে মৃকুন্দরামের চণ্ডীমন্দলকে নাট্যধমী কাব্যও বলা যায়।

আর একটি কারণে মুক্সরামের চণ্ডীমঙ্গল বিশেষভাবে মূল্যবান। এই কাব্য হইতে সে বুগের সমাজ সম্বন্ধে অজ্ঞ তথ্য পাওয়া যায়। বিশেষত, কালকেতুর নগরপত্তন-সংক্রোস্ত অংশটি অত্যস্ত তথ্যপূর্ণ। এই গ্রন্থ বোড়শ-সপ্তদশ শতাকীক্র সন্ধিকণের বাঙালী-সমাজের দর্পণস্করপ।

মৃকুন্দরামের পরেও আরও অনেক কবি চণ্ডীমঙ্গল রচনা করিয়াছিলেন। সপ্তদশ শতাব্দীর কবিদের মধ্যে রামদেব, ছিল্ল জনার্দন ও ছিঙ্গ কমললোচন এবং অষ্টাদশ শতাব্দীর কবিদের মধ্যে মৃক্তারাম দেন, জয়নাবায়ণ পেন ও রামানন্দ গতিব নাম উল্লেখযোগ্য। রামানন্দ যতিব 'চণ্ডীমঙ্গলে'র মধ্যে কিছু অভিনবত্ত আছে; এই কাব্যে তিনি অলৌকিক ব্যাপারে নিজের অনান্তার পরিচয় দিয়াছেন এবং মৃকুন্দরামের চণ্ডীমঞ্চল সম্বন্ধে বিরূপ মন্তব্য লিপিবদ্ধ কবিয়াছেন।

## (গ) ধর্মকল ও ধর্মপুরাণ

চণ্ডী ও মনসার মত ধর্মঠাকুরকে কেন্দ্র করিয়াও বাংলাদেশে এক বিরাট সাহিত্য গড়িয়া উঠিয়াছিল। ধর্মঠাকুর সম্পূর্ণভাবে লৌকিক দেবতা। তবে ইহার পরিকল্পনার উপরে বৃদ্ধ, স্থ, বরুণ, যম প্রভৃতির পরিকল্পনার প্রভাব আছে বলিয়াকেহ কেহ কেহ মনে করেন। ধর্মঠাকুরের পূজা কেবলমাত্র রাঢ় অঞ্চলে সীমাবদ্ধ। হিন্দু সমাজের তথাকথিত নিম্নশ্রেণীর লোকেরা—ডোম, বাগ্দী, হাড়ি প্রভৃতি জাতির লোকেরাই বিশেষভাবে ধর্মঠাকুরের উপাসক। এইজন্ম ধর্মমন্তল কাব্যও রাঢ় ভিন্ন অন্ধ্য কোন অঞ্চলের লোকেরা রচনা করেন নাই এবং ধর্মমন্তল কাব্যেও জনপ্রিয়তা পূর্বোক্ত জাতিসমূহের লোকদের মধ্যেই অধিক ছিল। ইহাদের রচয়িতা অবশ্য তথাকথিত উচ্চবর্ণের লোকেরাই হইতেন; কিন্তু ধর্মমন্তল রচনার 'অপরাধে' বিশেষ করিয়া আসরে গান করার 'অপরাধে' ইহারা অনেক সময়ে নিজেদের সমাজে পত্তিত হইতেন।

ধর্মস্থল কাব্যের কাহিনী সংক্ষেপে এই। জনৈক গৌড়েশ্বর (ইনি ধর্মপালের পুত্র বলিয়া অভিহিত, ইহার নাম কোথাও উল্লিখিত নাই) তাঁহার খ্যালক মহাপাত্র মহামদকে না জানাইয়া তরুণী শ্রালিকা রঞ্জাবতীর সহিত ময়নাগড়ের বৃদ্ধ সামস্তরাঙ্গ কর্ণদেনের বিবাহ দেন। মহামদ পরে এ কথা জানিয়া খুব কুদ্ধ হয়। এদিকে বঞ্জাবতী ধর্মঠাকুরের পূজা এবং ততুপলক্ষে কঠোর আত্মনিপীড়ন করার পরে ধর্মেব অন্থপ্রহে লাউদেন নামক পূত্রকে লাভ করে। মহামদ শিশু লাউদেনকে বধ করিবার চেষ্টা করিয়া বার্থ হয়। বড় হইয়া লাউদেন মহাবীর হয় এবং শিতামাতার আপত্তি সত্ত্বেও কর্প্রধবল (রঞ্জাবতীব পালিত পূত্র)-কে সঙ্গে লইয়া গোডেশরের নিকটে যায়। ইহার পর লাউদেন বহুলার অলৌকিক বীবড় দেখায়, অনেকবার বিপদেও পড়ে, কিন্তু ধর্মঠাকুরেক ক্রপ্তাহ কবিয়া পশ্চিমদিকে স্বোদয় দেখাইতেও সমর্থ হয়। মহামদ লাউদেনকে বিনষ্ট কবিবার জন্ম অনেক বড়বন্ধ কবিয়াছিল, কিন্তু কিছুই কবিতে পাবে নাই; অবশেষে একবার লাউদেনের মহুপম্বিতির স্বাোগ লইয়া মহামদ ময়নাগড় আক্রমণ করিদ এবং লাউদেনের স্থী কলিস্বা ও অনেক অনুচবকে বধ কবিল, লাউদেন ফিবিয়া আদিয়া ধর্মেব শুব করিল এবং ধর্মের রূপায় স্বাইকে পূন্কজ্লীবিত কবিয়া ময়নায় নিক্রেগে রাজত্ব কবিতে লাগিল; ধর্মঠাকুরের অভিশাপে মহামদ কুঠরোগগুন্ত হইল।

ধর্মসঙ্গল কাব্য অনেক গুলি বচিত হইয়াছিল। সবগুলির সাহিত্যিক উৎকর্ষ সমান নয়। তবে চবিত্রগুলি (এক নায়ক লাউদেন ছাড়া) প্রায় সব ধর্মসঙ্গলেই জীবস্ত হইয়াছে। বজ্ঞাবতী পুত্রম্নেহে অন্ধা; কর্পনেন ভীক্র ও হর্বল প্রকৃতির; গৌড়েশ্বর ব্যক্তিত্বহীন; মহামদ খল ও জিঘাংস্থ; কপূর্ধবল কাপুরুষ ও ভাঁড়; লাউদেনের হুই স্বী কলিঙ্গা ও কানড়া মহীয়দী বীরাঙ্গনা; কালুভোম, কাল্র স্থী, ধুমদী, হরিহর বাইতি প্রভৃতি চরিত্রগুলি ক্যায়ের জন্ম আত্মোংসর্গের মধ্য দিয়া আমাদেব হৃদয়ে স্থান লাভ করে। এই সব চরিত্রেব বৈশিষ্ট্য সব ধর্মসঙ্গলেই জীবস্ত হইয়াছে; ধর্মসঙ্গলগুলিতে তথাক্ষিত উচ্চবর্ণের লোকদের চাইতে নিম্বর্ণের লোকদের চবিত্রগুলিই বেশী জীবস্ত হইয়াছে। তবে নায়ক লাউদেনেব চরিত্র — ভাহার বীরত্ব বাস্তবভার দীমা ছাড়াইয়া যাওয়ার জন্ম এবং প্রতিপদেই ভাহার ধর্মসন্থাকর বাস্তবভার দীমা ছাড়াইয়া যাওয়ার জন্ম এবং প্রতিপদেই ভাহার ধর্মসন্থাকর বিভিন্ন করা ও ধর্মসন্থাকর কণায় বিপন্মক্র হওয়ার ফলে জীবস্ত হইছাছে। ধর্মমন্ত্রন্থ উন্তর্গাছে।

প্রথম ধর্মস্থল কাব্য রচনা করিয়াছিলেন ময়ওভট্ট; পরবতী ধর্মস্থল-কাব্য-রচয়িতারা ইহার নাম করিয়াছেন; কিন্তু ময়ুরভটের কাব্য পাওয়া যায় নাই। বন্দীয় সাহিত্য পরিষ্থ হইতে 'মঘূরভট্ট বিরচিত শ্রীধ্মপুরাণ' নাম দিয়া যাহা বাহির হইয়া-ছিল, তাহা জাল। থেলারাম নামক জনৈক ধর্মমঙ্গল-কাব্যরচয়িতাকে কেহ কেহ যোডশ শতাব্দীর লোক বলেন, কিন্তু এই মতের যাথার্থ্যে গভীর সংশয় আছে ; থেলারামের কাব্যের কয়েকটি পংক্তি মাত্র পাওয়া গিয়াছে: এগুলি হইতে তাঁহাকে সপ্তৰণ শতালীৰ দ্বিতীয়াৰ্বেৰ লোক বলিয়া মনে হয়। প্ৰীশ্ৰাম পণ্ডিত সম্ভবত সপ্তদশ শতকের প্রথমার্থের লোক, কিন্তু তাঁহার রচিত ধর্মমঙ্গল কাব্যও সম্পূর্ণ মিলে নাই। যাঁহালের কেখা ধর্মমন্ত্র পানিয়া গিয়াছে, তাঁহানের মধ্যে রূপরাম চক্রবর্তী, রামনাস আদক, সাভারাম দাস, ঘনবাম চক্রবর্তী ও মাণিকবাম গাঙ্গুদীর নাম উল্লেখযোগ্য। কপবামেৰ নিবাদ ছিল বৰ্তমান বৰ্ণমান জিলাব শ্ৰীবামপুৰ প্রামে। শুজা যে সময় বাংলার শাসনকর্তা (১৮০৯-৫৯ খ্রী), সে সময়ে রূপরাম ধর্মের গান গাহিতে শুক করেন এবং শুজার শাসন অবসানের কিছু পরে ধর্মমঞ্চল রচনা করেন; রূপরামের ধর্মফালেব চরিত্রগুলি বেশ জীবস্ত; ইংার মধ্যে দেযুলের যুদ্ধবাত্রাব লান্তব ও উজ্জ্বল বর্ণনা পাওয়া ধায়, রূপরামের আাত্মকাহিনী স্ববচিত ও তথাপূর্ণ। বামলান ১৬৬৬ খ্রীষ্টাব্দে ধর্মকল রচন। করেন, ইনি কপরামকেই **অনু**দ্রণ করিয়াছেন। সাতারাম ১৬১ - গ্রীষ্টান্দে ধ্<mark>মমঙ্গল সম্পূর্ণ</mark> কবেন; ইহার আত্মকাহিনী বেশ কবিত্বপূর্ণ; ইনি একটি মনদামঞ্চলত লিখিয়া-ছিলেন। ঘনরাম ১৭১১ গ্রীষ্টাবে ধর্মসক্ষর বচনা শেষ কবিয়াছিলেন। ইনি বর্ধমানের রাজা কীতিচন্দ্রের আন্ত্রিভ ভিলেন। ঘনবাম পণ্ডিত লোক ছিলেন, তাঁহার কাব্যেও পাণ্ডিতোর পরিচয় আছে; হহার ধর্মক লখানে আয়তনে অত্যস্ত বুহৎ; কিন্তু কাব্য হিদ'বে ভাহাব বিশিষ্ট মূল্য বহিয়াছে, ১ন্দ ও অলন্ধার---বিশেষত অনুপ্রাদের ক্ষেত্রে ঘনবাম এই কাব্যে স্বিশেষ নৈপুণ্য প্রদর্শন ক্রিয়াছেন। ঘনরাম একটি 'সত্যনারায়ণের পাঁচালী'ও রচনা করিয়াছিলেন। মাণিকরাম ১৭১১ হইতে ১৭৬৪ গ্রীষ্টাব্দের মধ্যে কোন এক সময়ে ধর্মমঙ্গল রচনা করিয়াছিলেন, ইহার রচিত ধর্মসঙ্গল আয়তনে কৃত্র হইলেও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ; তাহার মধ্যে উপভোগ্য হাক্তরদের নিদর্শন পাওয়া যায়। মাণিকরাম একটি শীতলামকল কাব্যও রচনা করিয়াছিলেন। এই কয়জন কবি ব্যতীত নিধিরাম চক্রবর্তী, প্রভুরাম মুখটি, রামচন্দ্র বাঁডুজ্ব্যা, রামকান্ত রায়, নরসিংহ বস্থ, ভবানন্দ রায়, দ্বিজ রাজীব প্রভৃতি

কবিরাও ধর্মান্দল রচনা করিয়াছিলেন। ইহাদেব অধিকাংশই অষ্টাদশ শতাুনীব লোক।

ধর্মঠাকুরের ব্যাপার অবলম্বনে ধর্মফল কাব্যগুলি ব্যতীত আরও এক ধরনেক প্রন্থ বচিত হইয়াছিল। এগুলিকে 'ধর্মপুরাণ' বলা হয়। ইহাদের মধ্যে বিশ্বস্থাষ্টিব কাহিনী (ধর্মঠাকুরের উপাসকদের মভামুঘায়ী), ধর্মপুজা প্রবর্তনের কাহিনী এবং ধর্মপুজার পদ্ধতি বর্ণিত হইয়াছে। বিশ্বস্থায়ির কাহিনীটি বেশ বিচিত্র। এই কাহিনী অম্পারে ধর্মই বিশ্বের স্থান্তিকর্তা; ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব তাহার পুত্র; ধর্ম পুত্রেরেকে পরীক্ষা করিবার জন্ম ছয় মাদের শব হইয়া তাহাদের সন্মুথ দিয়া তাসিয়া যান; ইহাদের মধ্যে শিবই পিতাকে চিনিতে পারেন; অতঃপর শিবের জার্মর উপরে বিষ্ণুকে কান্ঠ কবিয়া ব্রহ্মাব নিঃখাদে আগুন ধরাইয়া ধর্মকে সংকার করা হয়; ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শিবের জননী কেতকা অমুমূতা হন। ধর্মপুজা-প্রবর্তনের কাহিনীতে সদা নামক ডোম কর্তৃক ধর্মঠাকুরকে প্রথম পূজা করা এবং রামাই পণ্ডিত (আদিত্যের অবতার) কর্তৃক ধর্মপুজা হপ্রতিষ্ঠিত করা বণিত হইয়াছে। বর্মপুজার পদ্ধতির মধ্যে নানা ধরনেব জিনিস দেখা যায়; বেমন, ধর্মঠাকুরেব নিত্যপূজার প্রণালী, ধর্মের "ঘবভবা" নামক গাজনের বিধি, স্থ্রের হডা, ধর্মের চাষ ও শিবের চাষ প্রভৃতির কাহিনী।

ধর্মপুরাণ প্রথম রামাই পণ্ডিত রচনা করিয়াছিলেন বলিয়া পরবতী গ্রন্থ-গুলিতে উদ্ধিথিত হইয়াছে। কিন্তু বামাই পণ্ডিতের 'ধর্মপুরাণ' পাওয়া বায় নাই। যাত্নাথ, সহদেব চক্রবর্তী, লক্ষ্মণ, রামচন্দ্র বাডুজ্জ্যা প্রভৃতি কবির লেখা ধর্মপুরাণ পাওয়া গিয়াছে। যাত্নাথের গ্রন্থ সপ্তদেশ শতান্দার শেষ দশকের এবং অন্তদের গ্রন্থ অপ্তাদশ শতান্দার রচনা। বন্ধীয় সাহিত্য পরিষং হইতে "শৃন্তপুরাণ" নামে একটি গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছিল; ইহা ধর্মের পূজাপদ্ধতির সংকলন। এই বইটিকে প্রথম প্রকাশের সময়ে থ্ব প্রাচীন রচনা বলিয়া মনে করা হইয়াছিল, কিন্তু ইহার রচনা অস্তাদশ শতান্দীর পূর্ববর্তী নয়।

## শিবমঙ্গল বা শিবায়ন

শিবের সম্বন্ধে বাংলাদেশে বহু প্রাচীনকাল হইতে কাব্য রচনা হইয়া জ্মাসিতেছে। বাংলাদেশে শিবের বিশুদ্ধ পৌরাণিক রুপটি অকুল ছিল না। ভাহাব সহিত বছ লৌকিক ঐতিহ্ মিশিষা গিয়াছিল। এইসব লৌকিক ঐতিহ্ অন্তুসাবে শিব চাষ কবেন, গাঁজা-ভাঙ খান, এমন কি নীচজাতীয় লোকদের পাডায গিষা নীচজাতীয়া স্বীলোকদেব সহিত অবৈধ সংসর্গ পর্যস্ত কবেন। শিবেব গৃহস্থালীব চিত্রও বাঙালীব পবিচিত, কিন্তু সে গৃহস্থালী দরিদ্রেব গৃহস্থালী।

শিবেব চবিত্র ও তাঁহাব গৃহস্থালীর বর্ণনা চণ্ডীমঙ্গল ও মনসামঙ্গল কাব্যে পাওযা যায়। সপ্তদশ শতাব্দীব মধ্যভাগ হইতে শিব সম্বন্ধে স্বতন্ত্র মঞ্চলকাব্যও বচিত হইতে থাকে। এইগুলিব নাম 'শিবমঙ্গল' বা 'শিবাঘন'।

ধাহাদে<u>ৰ বচিত 'শিবাৰন' পা</u>ওষা গি্মাছে, তাঁহাদেৰ মধ্যে প্ৰাচীনতম বামকৃষ্ণ বাব। ইহাৰ উপাধি ছিল ক্বিচন্দ্ৰ। ইহাৰ নিবাস ছিল বৰ্ডমান হাওডা জেলাৰ অন্তৰ্গত বস্পুৰ-কলিকাতা গ্ৰামে। বামকৃষ্ণেৰ 'শিবাৰন' সপ্তদশ শভাকীৰ মধ্যভাগে বচিত হয়। ইহাৰ ম্ধ্যে প্ৰধানত পৌবাণিক শিবেৰ কাহিনী বণিত হইমাছে।

'কবিচন্দ্ৰ' উপাধিধাবী আব একজন কবি আব একথানি 'শিবাযন' বচনা কবিগাছিলেন। ই হাব প্ৰকৃত নাম শঙ্কব চক্ৰবতী। প্ৰস্থেব মধ্যে কবি লিথিয়াছেন যে, বিষ্ণুপুৰেব বাজা বীবিদিংহেব বাজস্বকালে (১৬৬৯-৮২ গ্রীঃ) তিনি কাব্য রচনা করিয়াছিলেন।

দিজ বতিদেব নামক জনৈক কবি ১৫৯৬ শকান্ধ বা ১৬৭৪ খ্রীষ্টান্ধে 'মুগলুর' নামে একটি ক্ষুদ্র শিনমাহান্যা-বর্ণনামূলক আখ্যানকাব্য বচনা কবেন। এই কবি সম্ভবত চট্টগ্রামেব লোক ছিলেন।

'শিবাযন' কাব্যেব শ্রেষ্ঠ বচয়িতা বামেশ্ব ভটাচার্য। ইহাব নিবাস ছিল বর্তমান মেদিনীপুব জেলাব ঘাটাল মহকুমাব যতুপুব গ্রামে। পবে ইনি কর্ণপড়েব বাজা বামসিংহেব আশ্রম ও পৃষ্ঠপোষণ লাভ করেন এবং বামসিংহের পুত্র যশমস্ত সিংহের রাজত্বকালে 'শিবাযন' বচনা কবেন। এই গ্রন্থেব বচনাসমাপ্তিকাল বিষয়ক যে শ্লোক কবি লিপিবদ্ধ কবিষাছেন, তাহার অর্থ সম্বন্ধে পণ্ডিতেবা একমন্ত না হইলেও তিনি যে অষ্টানশ শতান্ধীর প্রথমার্মে কাব্য বচনা কবিষাছিলেন, ইহা নিশ্চিত করিয়া বলা চলে। বামেশ্বেব 'শিবায়ন' অত্যন্ত স্থপপাঠ্য রচনা। ইহার ভাষাও খুব সবল। এই কাব্যে কবি গ্রাম্য কাহিনীকে ভেন্ত রূপ দিয়া সাহিত্যে প্রবেশ কবাইয়াছেন, ইহা অত্যন্ত কৃতিত্বেব বিষয়। কাব্যটিতে স্থানে স্থানে অন্ধ্রম্ম

গ্রাম্যতা থাকিলেও মোটাম্টিভাবে অধিকাংশ স্থানে স্থকচিরই পরিচয় পাওয়া যায়। রামেশ্বরের শিবায়নে সমসাময়িক সমাজের নিথুঁত প্রতিফলন পাওয়া যায়। সেযুগে লোকেরা এত দরিদ্র হইয়া পড়িয়াছিল যে কোনক্রমে থাইয়া-পরিয়া বাঁচিয়া থাকাই চরম কাম্য মনে করিত—ইহা এই কাব্য হইতে জানা যায়। এই কাব্যের চায-পালাতে রামেশ্বর ধান-চাবের অত্যন্ত বিশদ ও স্থনিপূল বর্ণনা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। রামেশ্বর একটি 'সত্যনারায়ণের পাঁচালী'-ও লিথিয়াছিলেন।

## কালিকামঙ্গল

কালিকামন্দল কাব্যে বাংলাব সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় দেবী কালীব মাহায়্ম বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, কালিকামন্দল কাব্যে বিভাগ ও স্থন্দরের রোমাণ্টিক প্রেম-কাহিনী প্রধান স্থান লাভ কবিয়াছে। সংস্কৃত সাহিত্যে রাজশেথর প্রী, বরক্ষচি প্রভৃতি লেথকেরা বিভাস্থন্দরের কাহিনী লইয়া কাব্য রচনা করিয়াছেন। কিন্তু সে কাহিনী লৌকিক কাহিনী, তাহাব সহিত কালী দেবীব কোন সম্পর্ক নাই। বাংলাদেশেব 'কালিকামন্দল' কাব্যে বলা হইয়াছে স্থন্দ্বের উপাত্যা দেবী কালী এবং তিনি স্থন্দবকে প্রাণদণ্ড হইতে বন্ধা কবিয়াছিলন। এইভাবে কালীব মাহায়েয়ব সহিত বিভাস্থন্দ বৈ প্রেম-কাহিনী এক প্রে প্রথিত হইয়াছে।

বাঁহাদেব লেখা 'কালিকামন্ধল' বা 'বিভাস্থন্দব' কাব্য পাওঘা গিয়াছে, তাঁহাদের মধ্যে সময়ের দিক দিয়া সর্বাপেক্ষা প্রাচীন দ্বিজ প্রীধ্ব কবিরাভ। ইনি নসবং শাহের বাজত্বকালে (১৫১৯-০২ খ্রী:) তাঁহাব পুত্র ফিরোজ শাহের পৃষ্ঠ-পোষণ ও আদেশ লাভ করিছা এই বইটি লিখিয়াছিলেন, ইহাব একটি খণ্ডিত পূঁথি পাওয়া গিয়াছে। সাবিরিদ খান নামক একজন ম্গলমান কবির লেখা একটি 'বিভাস্থন্দর' কাব্যের ও খণ্ডিত পূঁথি পাওয়া গিয়াছে, ইহার ভাষা বেশ প্রাচীন; কাব্যটি সম্ভবত বোড়শ শতাব্দীতে রচিত হইয়াছিল। গোবিন্দদাস নামক একজন চট্ট্রাম-নিবাসী কৃবি ১৫২৭ শকাব্দে (১৬০৫-০৬ খ্রী:) একটি 'কালিকামন্ধল' রচনা করিয়াছিলেন। সপ্তদশ শতাব্দীব আব একজন 'কালিকামন্ধল'-রচ্মিতা প্রাণরাম চক্রবর্তী; ইহার কাব্যরচনাকাল ১৫৮৮ শকাব্দ (১৬৬৬ খ্রী:)। ইহা ভিন্ন কলিকাতার নিকটবর্তী নিমতার অধিবাসী কৃষ্ণরাম

ধাদ ঔরক্ষকেবের রাজত্বকালে ও শায়েন্ডা থার বন্ধশাসনকালে—১৫৯৮ শকাব্দে (১৬৭৬-৭৭ খ্রীঃ) মাত্র কুড়ি বংসর বন্ধসে একথানি 'কালিকামক্ল' রচনা করেন। ইহাদের কাহারও রচনা অসাধারণ নয়, এবং সকলের রচনাতেই অল্পনিতা আছে। কৃষ্ণরামের কাব্যে এ দোষ সর্বাপেকা বেদী।

অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম দিকে বলরাম চক্রবর্তী 'কালিকামক্ল' রচনা করেন।
ইহার পর ১৬৭৪ শকান্দে (১৭৫২-৫০ খ্রীঃ) রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র 'আরদামক্ল' রচনা করেন, ইহার অন্যতম থগু 'বিভাস্থন্দর' এবং দমন্ত 'বিভাস্থন্দর' কাব্যের মধ্যে ইহাই শ্রেষ্ঠ। ভারতচন্দ্রের কিছু পরে কবিরঞ্জন রামপ্রদাদ দেন আর একথানি 'বিভাস্থন্দর' রচনা করেন। ভারতচন্দ্র ও রামপ্রদাদ দমন্দ্র পরে আমরা স্বতন্ত্রভাবে আলোচনা করিব। ই হারা ভিন্ন নিধিরাম আচার্য ১৬৭৮ শকান্দে (১৭৫৬-৫৭ খ্রীঃ) এবং কলিকাতা-নিবাদী রাধাকান্ত মিশ্র ১৬৮৯ শকান্দে (১৯৬৭-৬৮ খ্রীঃ) 'কালিকা-মক্ল' রচনা করিয়াছিলেন। কবীন্দ্র চক্রবর্তী নামে এক ব্যক্তিও অন্তাদশ শতানীতে একথানি 'কালিকামক্লন' লিথিয়াছিলেন। ইহাদের রচনা গতান্থগতিক শ্রেণীর, তবে রাধাকান্ত মিশ্র অন্ত কবিদের দেবতার প্রত্যাদেশ-প্রাপ্তিতে আংশিক আনান্থা প্রকাণ করিয়া দৃষ্টিভঙ্কীর অভিনবত্বর পরিচয় দিয়াছেন।

#### রায়মঙ্গল

মনসা যেমন সাপের দেবতা, তেমনি বাঘের দেবতা দক্ষিণরায়। তাঁহাকে উপাসনা করিলে বাঘের কবল হইতে রক্ষা পাওয়া যায় বলিয়া বাংলাদেশের লোকেরা বিশাস করিত। 'রায়মঙ্কল' কাব্যে এই দক্ষিণরায়ের মাহাত্ম্য বর্ণনা করা হইয়াছে। এই কাব্যের মধ্যে আরও তুইজন উপাত্মের সাক্ষাং পাওয়া যায়। একজন কুমীরের দেবতা কানুরায়, অপর জন মুসলমানদের পীর বড় থা গাজী। 'রায়মঙ্কল' কাব্যে এই তুইজনের মাহাত্মাও বর্ণিত হইয়াছে। দক্ষিণরায়, কালুনরায় ও বড় থা গাজী, তিনজনেরই পূজা ক্ষম্বরন অঞ্লে অধিক প্রচলিত। 'রায়মঙ্কলে'র মধ্যে দক্ষিণরায় ও বড় থা গাজীর যুদ্ধ এবং ইশ্বরের অর্থ-শিক্ষ্ণ অর্থ-পিয়গছর বেশে অবতীর্ণ হইয়া উভয়ের মধ্যে দক্ষিত্যপন করার বর্ণনা পাওয়া যায়।

'রায়মন্বলে'র প্রথম রচয়িতার নাম মাধব আচার্ব। ইনি কৃষ্ণমন্বল, চণ্ডীমন্বল

শুও গৃদ্ধানদলের রচয়িতা শাধব আচার্বের দলে অভিন্ন হইতে পারেন।
ই হার নাম কৃষ্ণরামের 'রারমজলে' উল্লিখিত হইরাছে, কিন্তু ই হার কাব্য
শাশুয়া যায় নাই। যে কয়টি রায়মজল পারুয়া বিয়াছে, ভাহার মধ্যে নিমতা গ্রাম
নিবাসী কৃষ্ণরাম দালের রচনাটিই প্রাচীনতম। ই হার নেখা 'কালিকামজলে'র
নাম পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। কৃষ্ণরামের 'য়য়মজল' ১৬০৮ শকান্দে
(১৬৮৬-৮৭ খ্রীষ্টাজে) রচিত হয়। এই কাব্যখানি অঞ্জীলতাদোহে তৃষ্ট হইলেও
শক্তিশালী হাতের রচনা; ইহার একটি উল্লেগ্যোগ্য বিষয় এই যে, ইলার মধ্যে
অনেক রকমের বাহের নাম ও বর্ণনা পাওয়া যায়।

কৃষ্ণরামের পর আবও চুইজন কবি 'রায়মঙ্গল' লিথিয়াছিলেন। একজনের নাম হরিদেব। ই হাব কাব্যের থণ্ডিত পুঁথি মিলিয়াছে। ইনি সম্ভবত অষ্টাদশ শতাব্দীর গোড়ার দিকের লোক ছিলেন। ছিতীয় জনের নাম হরিদেব। ১৬৫০ শকাব্দে (১৭২৮ খ্রীঃ) ই হার 'রায়মঙ্গল' সম্পূর্ণ হয়।

#### অ্যাস মঙ্গলকাবা

ধে সমস্ত মঙ্গলকাব্য দম্বন্ধে আমরা আলোচনা করিলাম, দেগুলি ভিন্ন আংও অনেক মঙ্গলকাব্য রচিত হইয়াছিল। ইহাদেব সংক্ষিপ্ত পরিচয় ও প্রধান প্রধান রচয়িতাদের নাম নিম্নে উল্লেখ করা হইল।

শীতলামপ্ল—ইহাতে বসস্ত বোগের দেবী শীতলার মাহাত্ম্য বর্ণিত হইয়াছে।
মাণিকবাম গাঙ্গুলী, নিত্যানন্দ বল্লভ, দয়াল, অকিঞ্চন চক্রবর্তী, দ্বিন্ধ গোপাল,
শক্ষর এবং পূর্বোল্লিখিত নিমতাবাসী রুঞ্জরাম দাস প্রভৃতি কবিগণ শীতলামঙ্গল
বচনা করিয়াছিলেন।

ষষ্ঠীমন্দল—বঞ্চী শিশুদের রক্ষরিত্তী দেবী। ই হাঁর মাহাম্ম্য 'ষষ্ঠীমন্দল' কাব্যে বর্ণিত হইয়াছে। নিমতার কৃষ্ণরাম 'দাস (কাব্যের রচনাকাল ১৬০১ শক বা ১৬৭৯-৮০ থ্রী:) এবং কুদ্ররাম প্রভৃতি কবিগণ ষষ্ঠীমন্দল রচনা করিয়াছিলেন।

সারদামকল—'সারদামক্স.ল' সারদা অর্থাৎ সরস্বতী দেবীর মাহাত্ম্য বণিত হ হইয়াছে। দয়ারাম, বিজ বীরেশ্বর প্রভৃতি কবিগণ ইহার রচয়িতা।

জগন্ধাথমঙ্গল—ইহার মধ্যে 'স্বন্ধপুরাণ' অবসন্ধনে জগন্নাথদেবের মাহাত্ম্য বর্ণিত হইরাছে। ইহার অন্তভ্য লেখক গদাধ্যদাস দেব (কাশীরামণাদের অঞ্জ )। স্থ্যক্ষ — স্থ্দেবতার মাহাস্থাবর্ণনাম্লক কাব্য 'স্থ্যক্ষ । ইহার রচয়িতাকের মধ্যে রামজীবন ও কালিদাসের নাম উল্লেখযোগ্য।

লন্দ্রীমঙ্গল — ধনের দেবী লন্দ্রী বা কমলার মাহান্ত্যান্র্বনামূলক কাব্য 'লন্দ্রীমঙ্গলা ইহার বচন্মিতাদের মধ্যে নিমতার কৃষ্ণরাম দাদ, গুণরাঙ্গ খান এবং ছিঙ্গ
নরোত্তমের নাম উল্লেখ কবা যাইতে পারে। কৃষ্ণরাম দাদ মোট পাঁচখানি মঙ্গলফাব্য লিগিয়াছিলেন — কালিকামঙ্গল, বৃষ্ঠীমঙ্গল, বায়মঙ্গল, শীতলামঙ্গল ও লৃন্ধীমঙ্গল।

গদামকল—'গদামদ্বলে' গদাদেবীর মাহাত্ম্য বর্ণিত। মাধব আচার্য, বিজ গৌরাদ্ধ, জয়বাম দাদ, বিজ কমলাকান্ত, শত্তর আচার্য প্রভৃতি কবিগণ 'গদামদ্বন' বচনা করিয়াছিলেন। তুর্গাপ্রদাদ মৃথ্জ্জার লেখা 'গদাভক্তিতরদ্বিণীও (রচনাকাল অষ্টাদশ শতকের শেষ পাদ) 'গদামদ্বন' কাব্যের শ্রেণীভূক্ত; এই কাব্যে কবির শক্তির পবিচয় আছে; ইহার মধ্যে ভারতচন্ত্রের প্রভাব ও অফুকরণ দেখা যায়। এই কাব্যটি একদময়ে কলিকাতা অঞ্চলে বছলপ্রচারিত ছিল।

কপিলামঙ্গল—ব্রহ্মার কামধেম কপিলাব অপহবণ ও কপিলার মাহান্ম্য কপিলামঙ্গল কাব্যে বর্ণিত হইয়াছে। 'কপিলামঙ্গল'-এর প্রধান রচন্ধিতা শঙ্কর কবিচন্দ্র, কানীনা্থ, ও কেতকাদাস-কুদিরাম দাস।

গোদানীমঙ্গল—এই কাব্যে উত্তর শঙ্গের এক স্থানীয় দেবতার মাহাত্ম্য বর্ণিত হইয়াছে। এ পর্যন্ত একটি মাত্র 'গোদানীমঙ্গন' পাওয়া গিয়াছে, তাহার রচয়িতার নাম রাধাকুঞ্চ দাদ।

বরনামঙ্গল—ইহার মধ্যে ত্রিপুরার বরদাথাত পরগণার অধিষ্ঠাত্রী দেবী বরদেশরীর মাহাত্ম্য বর্ণিত হইয়াছে। এ পধস্ত কেবলমাত্র নন্দকিশোর শর্মার লেখা একথানি 'ববলামঙ্কন' পাওয়া গিয়াছে।

## ঐতিহাসিক কাব্য

আধুনিক পূব যুগে হিন্দুরা ইতিহাদবিম্থ ছিলেন। বাংলা দেশে স্বাবার হিন্দু-ম্দলমান দকলেরই মধ্যে ইতিহাদ দম্ম একটা নিস্পৃহতার তাব ছিল। এইজন্ম ম্দলিম যুগের বাংলাদেশ দম্মদ্ধ কোন প্রামাণিক ইতিহাদ-গ্রন্থ রচিত হয় নাই বলিলেই চলে। এই যুগের বাংলা দাহিত্যেও তাই ঐতিহাদিক রচনা একাস্ত ফুর্ল্ড।

কেবলমাত্র ত্রিপুরার বাংলা ভাষার করেকটি ঐতিহাসিক গ্রন্থ রচিত হট্যা-ছিল। ইহাদের মধ্যে দর্বাত্রে উল্লেখযোগ্য 'রাজমালা'; এই গ্রন্থে আদিকাল হুইতে হুত্র করিয়া অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত ত্তিপুরা রাজ্যের ধারাবাহিক ও বিশদ ইতিহাস লিপিবদ্ধ হইয়াছে। বইটি চারি থণ্ডে বিভক্ত; প্রথম থণ্ড পঞ্চদশ শতকে ধর্মমাণিক্যের রাজত্বকালে, বিতীয় থণ্ড বোড়শ শতকে অমরমাণিক্যের রাজত্ব-কালে, তৃতীয় খণ্ড নপ্তদশ শতকে গোবিন্দমাণিক্যের রাজছকালে এবং চতুর্থ খণ্ড অষ্টাদশ শতকে কৃষ্ণমাণিক্যের রাজত্বকালে রচিত হইয়াছিল। 'রাজমালা'তে ন্থানে স্থানে অলৌকিক উপাদান ও একদেশদর্শিতা-দোষ থাকিলেও মোটের উপব বইটির মধ্যে প্রামাণিক বিবরণই লিপিবন্ধ হইয়াছে। উনবিংশ শতকের প্রথমে তুর্গামণি উজীর নামে ত্রিপুরার একজন রাজকর্মচারী 'রাজমালা'র স্বেচ্ছাতুষায়ী পরিবর্তন সাধন করেন, সেই পরিবর্তিত রূপটিই পরে মৃদ্রিত হইয়াছে। এই মুদ্রিত সংস্করণটির তুলনায় তুর্গামণি উজীরের আবিতাবের পূর্বে লিপিকৃত পুঁ থিগুলি অধিকতর নির্ভরযোগ্য। 'রাজমালা' ব্যতীত ত্রিপুরায় রচিত 'চম্পকবিজয়', 'কুষ্ণমালা' ও 'বরদামঙ্গল' প্রভৃতি ঐতিহাসিক গ্রন্থগুলিও বিশেষভাবে উল্লেখ-যোগ্য। 'চম্পকবিজয়' গ্রন্থে ত্রিপুবাবাজ দিতীয় রত্নমাণিক্যের (১৬৮৫-১৭১০ খ্রী:) নরেজ্বমাণিক্যের বিদ্রোহ এবং রত্মাণিক্যের সাময়িক রাজ্য-চ্যুতি বর্ণিত হইয়াছে। 'রুফমালা'য় ত্রিপুরাবান্ধ রুফমাণিক্যের (রাজত্বকাল ১৭৬০-৮৩ এ:) জীবনেতিহাস বর্ণিত হইয়াছে। 'বরদামল্পল' গ্রন্থ বাহত বরদেশরী দেবীর মাহাত্ম্যবর্ণনামূলক মন্দলকাব্য হইলেও ইহার মধ্যে ত্রিপুরার অক্ততম পরগণা বরুনা-থাতের ইতিহাস বিশদভাবে বর্ণিত হইয়াছে।

অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগে রচিত 'মহারাষ্ট্রপুরাণ' নামক গ্রান্থটিকেও ঐতিহাসিক সাহিত্যের অস্কর্ভুক্ত করা যাইতে পারে। ইহার লেথকের নাম গঙ্গারামু। ইহার 'ভাস্কর-পরাভব' নামক প্রথম কাগুটি পাওয়া গিয়াছে, অক্যান্ত কাগু রচিত হইয়াছিল কিনা জানা যায় না। অষ্টাদশ শতকের পঞ্চম দশকে বর্গাদের পশ্চিমবন্ধ আক্রমণ ও লুঠন, নবাব আলীবর্দীর সাময়িক পরাজয়, অবশেষে জনসাধারণেব বিরোধিতায় বর্গী- সনাপতি ভাস্করের পরাভব এবং আলীবর্দীর চক্রান্তে ভাস্করের নিধন এই গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে, ইহার মধ্যে লেথকের প্রত্যক্ষদৃষ্ট "বর্গীর হাজামা"র জীবন্ধ ও উজ্জল বর্ণনা পাওয়া যায়; এই গ্রন্থের রচনাকাল ১১৫৮বঙ্গান্ধ (১৭৫১-৫২ খ্রাঃ)।

অষ্টাদশ শতকের ভৃতীর পাদে বিজয়রাম নামক জনৈক বৈশুজাতীর লেখক 'তীর্থমক্ল' নামে একথানি অমণকাহিনী রচনা করিয়াছিলেন। বিদিরপ্রের রক্ষচন্দ্র ঘোষাল নামে একজন ধনী ব্যক্তি নৌকাবোগে নবৰীপ, হাঁড়রা, বিম্নুক্র্যাটা, টুলীবালী, জললী, রাজমহল, মৃদ্দের, গরা, রামনগর, কাশী, প্রয়াগ, বিদ্ধাগিরি প্রভৃতি স্থানে অমণ ও তীর্থদর্শন করিয়াছিলেন; বিজয়রামও তাঁহার দলের সহিত্ত গিয়াছিলেন। এই অমণের অভিজ্ঞতাই গ্রন্থটিতে বর্ণিত। ১৭৭০ গ্রীষ্টাব্দে কৃষ্ণচন্দ্র দেশে ফিরেন এবং তাহার কিছু পরে 'তীর্থমঞ্চল' রচিত হয়। বইথানির যথেষ্ট ঐতিহাসিক মৃল্য আছে।

# ময়মনসিংহ-গীতিক। ও পূর্ববঙ্গ-গীতিক।

পূর্ব বঙ্গের ময়মনিসিংহ জিলা ও তংশন্ধিহিত অঞ্চলের গ্রামাঞ্চলে অনেকগুলি গীতিকা অর্থাৎ কাহিনীবর্ণনাত্মক গাথা লোকম্থে প্রচলিত আছে। এইগুলিই আধুনিক কালে দক্ষলিত হইয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্ত্ক 'ময়মনিসিংহ-গীতিকা' ও 'পূর্ববঙ্গ-গীতিকা' নামে প্রকাশিত হইয়াছে।

এই গীতিকাগুলি যেভাবে সংকলিত ও প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার মধ্যে ইহাদের প্রাচীন রূপটি অক্র নাই; সংগ্রাহকদের হস্তক্ষেপের ফলে ইহাদের কলেবর অনেকাংশে রূপায়িত হইয়াছে এবং ভাষা আধুনিকতাপ্রাপ্ত হইয়াছে। ছই একটি গীতিকার প্রাচীনতর রূপ অন্ত হততে পাওয়া যায়; যেমন মেওয়া ( নামাস্তর মছয়া ) স্বলরী, ভেল্যা স্বলরী ও জয়ানন্দের বিবাহ প্রভৃতি সম্বন্ধীয় গীতিকাগুলি; এগুলি উনবিংশ শতাব্দীতেই সংগৃহীত ও মৃদ্রিত হইয়াছিল। তবে ইহাদের আদি রচনাকাল সঠিকভাবে নির্ণয় করা যায় না।

মোটের উপর, 'ময়মনিদিংহ-গীতিকা' ও 'পূর্ববন্ধ-গীতিকা' প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের গণ্ডীভূক হইতে পারে কিনা দে বিষয়ে কিছু সংশয়ের অবকাশ আছে। তবে এগুলি যে সাহিত্যস্টি হিসাবে খুব উল্লেখযোগ্য ভাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

এই গীতিকাগুলির অধিকাংশই প্রণয়মূলক। ইহাদের মধ্যে প্রাম্য প্রেমেরই বর্ণনা পাই, কিন্তু তাহা একটি অপূর্ব রোমান্টিকতার মণ্ডিত। কাঞ্চনমালা, কাঞ্চলরেখা, মেওয়া (মহয়া), তেলুয়া, মলুয়া, মদিনা, লীলা, চক্রাবতী প্রভৃতি

নায়িকাদের প্রেম বেভাবে কৃদ্ধুদাধন ও ত্যাগের মধ্য দিয়া মহিমান্থিত হইয়া কৃটিয়া উঠিয়াছে, তাহা আমাদের মনকে গভীরভাবে স্পর্শ করে। চুই একটি গীতিকা প্রণয়মূলক নহে, যেমন দহ্য কেনারামের পালা; এই পালাটিতে একজন নরহন্তা দহ্যর ভক্ত ও হুগায়কে পরিণত হওয়ার জীবন্ত চিত্র পাই; এগুলিও কাফণ্যরদমণ্ডিত ও মর্মস্পর্শী।

এই গীতিকাগুলির মধ্যে পুরাণের প্রভাব খুবই অল্প। প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের অক্সান্ত শাখা বেমন ধর্মাশ্রিত, এই শাখাটি তাহার আশ্চর্য ব্যতিক্রম। এই শাখাটিতে হিন্দু-সংস্কৃতি ও মুগলিম-সংস্কৃতির সন্মিলনেরও নিদর্শন পাওয়া যায়। হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রনায়ের নায়কনায়িকার প্রানয়কাহিনীই এই গীতিকা-গুলির মধ্যে সমান দক্ষতা ও সহামুভৃতির সহিত ব্লিত হইয়াছে।

ইহাদের মধ্যে পূর্ব বঙ্গের পদ্ধীজীবনের যে আলেথ্য ফুটিয়াছে, ভাহাও অপরূপ।
এই পদ্ধীজীবনের পটভূমিতে নায়কনায়িকাদের প্রেম মনোহর বর্ণচ্ছটায় রঞ্জিত
হইয়াছে এবং ভাহার রূপায়ণে একটি নবতর লাবেণ্য ফুটিয়া উঠিয়াছে। এই
গীতিকাগুলিতে যেন প্রাকৃতি ও মানবহাদয় একাত্ম হইয়া গিয়াছে, কবিরা প্রাকৃতিবর্ণনার মধ্য দিয়া আশ্চর্য কৌশলে মাহুষের িগ্যুত হুদমুরহস্তাকে উদ্ঘাটিত
করিয়াছেন।

মাহ্বের নানা অহভৃতি এই গীতিকাগুলির মধ্যে দার্থক অভিব্যক্তি লাভ করিয়াছে। রূপমোহ, অন্তরের আলোড়ন, নিননের আকৃতি, বিরহের জ্বালা এবং বিদায়ের হাহাকার—সমস্ত কিছুকেই কবিরা আশ্চর্য কুশলতার সহিত্ত জীবস্ত করিয়া তুলিয়াছেন। এই সমস্ত ভাবের বর্ণনায় যেমন তাঁহাদের কবিত্ব-শক্তির নিদর্শন মিলে, অপরদিকে তেমনি জীবন সম্বন্ধে তাঁহাদের গভীর ও বিস্তীর্ণ অভিজ্ঞতারও পরিচয় পাওয়া যায়।

এই গীতিকাগুলির ভাষা অমাজিত ও গ্রাম্য পূর্ববঙ্গীয় কথ্যভাষা। কিন্তু ইহারই মধ্য দিয়: অপরিসীম কাব্যসৌন্দর্য ক্তৃত হইয়াছে। এই ভাষার মধ্য দিয়া ধেন আমরা রূপকথার জগতে উত্তীর্ণ হই। ইহার মধ্যে ব্যবহৃত শব্দ ও বাক্যাংশগুলি বেন রূপকথার মায়াঞ্জনজড়িত; অথচ সেগুলি বেমনই স্বাভাবিক, ভেমনই প্রাণবস্ত।

মোটের উপর, 'ময়মনসিংহগীতিকা' ও 'পূর্ববঞ্গীতিকা' বাংলা সাহিত্যের সম্পদ্ব সিয়া গণ্য হইবার যোগ্য। ইহাদের মধ্যে মাছ্যের ভ্রদরামুভ্তি, মা<u>মুবে</u>ক সৌন্দর্য এবং প্রাকৃতিব সৌন্দর্য এই তিন উপাদানের সমন্বয়ে এক সঙ্গীব বাঞ্চনাময় কবিল্ব-মর্গ বচিত হইয়াছে। এই স্বর্গ বাহাবা রচনা ক্রিয়াছিলেন, তাঁহাবা যে পণ্ডিছ, সংস্কৃতিবান্ নাগবিক কবিগোটি নহেন, স্বদ্ব গ্রামাকলের অশিক্ষিত কবি-সম্প্রশাস —ইহা ভাবিষা আমবা বিশ্বয় অনুভব করি।

#### ভারতচন্দ্র

ভাবতচন্দ্র প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের অক্সভম শ্রেষ্ঠ কবি। শুণু তাহাই নয়, জন-প্রিণতাব দিক দিয়া ঠাহাব সমকক কবি এপর্যস্ত বাংলাদেশে খুব কমই আবিভুতি হুট্যাছেন। ১৭১০ ঞ্জীণ মত সুমুষে তিনি **জন্ম গ্রহণ ক**রেন। তাঁহাব আদি নিবাদ চিল বর্তমান হুণলী জেলাব অন্তর্গত ভুবন্তট পরগ্ণাব পাঞ্জা বা পেঁড়ো <u>গ্রামে। ভাবতচন্দ্র মৃথ্যেলা-কাশীয় আন্ধা। তাঁহার কাশ রাজবংশ</u> হইলেও वर्गभात्मव भगवाका की किन्तु के दिव भिजा नत्वन्तावाम् बायव निकेष्ठ इट्टेंट বাঙ্গ্য কাডিয়া লওয়াব ফলে তঁ'হাদেব অন্ত থাবাপ হইয়া পডে। ভাবতচন্দ্রেব প্রথম জীবন তুঃথকট্টেই অভিবাহিত হয়। তারা দত্ত্বেও তিনি উচ্চ শিক্ষা লাভ করেন এবং ব্যাক্যণ, অলংকাব, পুরাণ, অ'গ্য প্রভৃতি শাস্ত্রেব বিশাবদ হন। বাংলা ও সংস্কৃত ভিন্ন হিন<u>্ট ডিয়া ও ফার্মী</u> ভাষাতেও তিনি বাংপতি অর্জন করেন। অল্ল বয়দ হইতেই তিনি কবিত্বশক্তিবও পবিচ্য দেন। প্রথম যৌবনে তিনি ঘটনাচক্রে এক সন্ন্যাসীর দলেব সঙ্গে মিশিয়া যান এবং নানা দেশে ভ্রমণ করেন। অবশেষে আয়ীয় ও কুটুথনের নির্বন্ধে তিনি গুহে প্রত্যাবর্তন করেন এবং ফবাদডাঙাৰ (চন্দননগ্ৰেৰ) ফবাদী সৰকাবেৰ দেওয়ান ইন্দ্ৰনাবায়ৰ চৌধুবীৰ মাৰফতে নদীয়াৰ মহাবাজা কৃষ্ণচন্দ্ৰৰ আশ্ৰয়লাভ কৰেন। কৃষ্ণচন্দ্ৰ তাঁহাকে সভাকথিব পদে নিয়োগ করেন, তিনি ভাবত-ক্রকে 'বায়গুণাকর' উপাধিতে ভূষিত করেন এবং অনেক ভূমস্পত্তি দান করিয়া মূলাজোড প্রামে স্থিত কবান। বাজা কৃষ্ণচন্ত্রেরই আদেশে ভাততক্র 'অরদানস্থল' কাব্য বচনা করেন। ১৭৬০ এটিঃস্বে ভাবতচন্দ্রেব মৃত্যু হয়।

জ্মদামক্লই ভাবতচন্দ্রেব রচিত শ্রেষ্ঠ কারা। ১৬৬৪ শবাবে ( ১ ৪২-৪৩ খ্রী:) কালোব নবাব জালীবর্দী রাজা কৃষ্ণচাল্লর কাছে বার লক্ষ্টাকা নজরানা চাদ এবং কৃষ্ণচন্দ্র ভাহা না দিতে পারায় তাঁহাকে বনী করেন। ক্রোগারে

দেবী অন্নপূর্ণা তাঁহাকে ব্যপ্নে দেখা দিয়া বলেন যে তিনি বেন তাঁহার সভাকবি ভারতচক্রকে তাঁহার মাহাত্ম্যবর্ণনমূলক কাব্য রচনা করিছে বলেন। মুক্ত হইয়া রাজা কৃষ্ণচক্র ভারতচক্রকে ঐ কাব্য রচনা করিতে বলেন এবং তদমুদারে ভারতচক্র 'অরদামদল' লেখেন; ১৬1৪ শকাবে ( ১৭৫২-৫৩ খ্রী: ) এই কাব্য সম্পূর্ণ হয়। এই কাব্য জিনটি থণ্ডে বিভক্ত; প্রথম থণ্ডে ক্লফ্টন্সের বিপন্মক্তি অবলম্বনে অল্লদার মাহাত্ম্য বর্ণনা, কাব্য রচনার **উপলক वर्गना, शिरवब উপাशान वर्गना धवः इक्ष्राटका भूवंभूका छवानम** মন্ত্রুমণারের বাসভবনে অরণার আগমনের বর্ণনা লিপিবন্ধ হইয়াছে। বিভীয় খণ্ডে পাই কালিকামঙ্গল অর্থাৎ বিদ্যাস্থন্তর উপাখ্যান। তৃতীয় থণ্ডে ভবানন্দ মজুমনারের প্রশন্তি উপলক্ষে মানসিংহ কর্তৃক প্রতাপাদিত্যকে পরাজিত করার কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। প্রথম থণ্ডের বর্ণনা অভ্যন্ত প্রাঞ্জল ও হলয়গ্রাহী; এই খণ্ডে শিব, অন্নপূর্ণা, নারদ, মেনকা প্রভৃতি দেবচরিত্রগুলিও মানবভাগুৰে মণ্ডিত হইয়াছে; মানবচরিত্রগুলির মধ্যে ঈশ্বরী পাটনী জীবস্ত ও উপভোগ্য। দিতীয় থণ্ডে বিভাত্মনারের কাহিনী ভারতচক্রের প্রতিভার স্পর্শে অমুপম লাবণ্য লাভ করিয়া রূপায়িত হইয়াছে; ইহার মধ্যে স্থানে স্থানে অশ্লীলতা-দোষ থাকিলেও ইহার বর্ণনাভঙ্গীর মনোহারিত্ব সকলকেই মুগ্ধ করে; ভারতচজ্ঞের 'বিছাক্সম্বরে' বিগতযৌবনা দূতী হীরা মালিনীর ছুষ্ট চরিত্রটি ষেত্রপ জীবস্ত হইয়াছে; তাহার তুলনা বিরল। ভারতচন্দ্রের 'মানসিংহ' বাহত ঐতিহাসিক কাবা হইলেও আদর্শ ঐতিহাসিক কাব্যের লক্ষণ ইহাতে দেখা যায় না, কারণ ইহাতে বর্ণিত কাহিনীটির মধ্যে তথ্যের সহিত কল্পনার নির্বিচার সংমিশ্রণ হইয়াছে এবং ইতিহাসের পরিবেশ ইহার মধ্যে জীবস্ত হয় নাই; তবে এই খণ্ডটি বেশ সরস ও স্থপাঠ্য; ইহাতে বর্ণিত ঘেসেড়ানী, দাস্থ, বাস্থ প্রভৃতি গৌণ-চরিত্রগুলি বেশ জীবস্ত হইয়াছে। ইহার মধ্যে বুদ্ধের যে বর্ণনা পাওয়া যায়, তাহা খুবই উচ্ছল ও প্রাণবস্ত। 'অয়দামঙ্গলে'র ভাষা অত্যন্ত কছে, সাবলীল ও বৈদধ্যপূর্ণ। ভারতচন্দ্র প্রথম শ্রেণীর হাস্তরসিক ছিলেন এবং শ্লেব ও বমক স্বষ্টতে তাঁহার অসামান্ত দক্ষতা ছিল। তাঁহার এই বৈশিষ্ট্যগুলির পরিচয় 'অর্লামঞ্লে' পূর্ণমাত্রায় বর্ডমান। ছন্দের ক্ষেত্রেও ভারতচন্দ্র এই কাব্যে অপরূপ নৈপুণ্য প্রদর্শন করিয়াছেন; বছ সংস্কৃত ছল্মকে তিনি এই কাব্যে বাংলা ভাষায় প্রথম প্রয়োপ করিয়াছেন। মোটের উপর, 'অয়দামদলে'র বহিরাদিকের লাবণ্য অতুলনীয়।

অবক্ট ইহার মধ্যে গভীরতার ধানিকটা অভাব লক্ষিত হয়। তবে ইহার মধ্যে যে গানগুলি বহিয়াছে, তাহাদের মধ্যে মাধুর্য ও ভাবগভীরতার নিদর্শন পাই। 'অল্লদামঙ্গল' তাহার অসামায় গুণগুলির জন্ত শতাধিক বর্ষ ধরিয়া বাংলার অক্সতম জনপ্রিয় কাব্যের আসন অধিকার করিয়াছিল। 'অল্লদামঙ্গল'-এর মধ্যে কিয়ৎ-পরিমাণে আধুনিক যুগের দৃষ্টিভঙ্গী ও চিস্তাভাবনার পূর্বাভাস পাওয়া যায়।

ভারতচন্দ্রের অক্যাক্ত রচনাগুলি আয়তনে কুন্ত। তিনি হুইটি 'সত্যনারায়ণের পাঁচালী' রচনা করিয়াছিলেন; একটি ত্রিপদী ছন্দে, অপরটি চৌপদী ছন্দে লেখা; দ্বিতীয়টি ১১৪৪ সনে ( ১৭৩৭-৩৮ খ্রী: ) রচিত হয়। তাঁহার আর একটি কাব্য 'বসমঞ্জরী', ইহা মৈথিল কবি ভামুদত্তের 'রসমঞ্জরী' নামক নায়ক-নায়িকার লক্ষণ-বর্ণনামূলক গ্রন্থের অন্তবাদ; ইহা ১৭৪৯ খ্রীঃর পূর্বে রচিত হইয়াছিল। তাঁহার 'নাগাষ্টক' কাব্যে আটটি সংস্কৃত শ্লোক ও তাহাদের বলামবাদ রহিয়াছে; ছই-একটি ল্লোক দ্বার্থমূলক; এক্ অর্থে কালীয়নাগের অত্যাচারের বিশ্বন্ধে কালীয়-হুদের জীবজন্তুবা কুফের কাছে অভিযোগ জানাইতেছে, বিতীয় অর্থে মূলাজোড় গ্রামের পত্তনিদার রামদেব নাগের ( বর্ধমানরাক্তের কর্মচারী ) অত্যাচারের বিরুদ্ধে ভারতচন্দ্র কৃষ্ণচন্দ্রের কাছে অভিযোগ জানাইতেছেন : এই কাব্যটি পডিয়া কৃষ্ণচন্দ্র রামদেব নাগের অত্যাচার নিবারণ করিয়াছিলেন। এই বইগুলি ভিন্ন ভারতচক্র সংস্কৃত ভাষায় একটি 'গলাষ্ট্ৰক' লিখিয়াছিলেন এবং হিন্দী, বাংলা ও সংস্কৃত তিন ভাষা মিলাইয়া 'চণ্ডী-নাটক' নামে একটি নাটক লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন: ইহা সম্পূর্ণ হয় নাই। ইহা ব্যতীত ভারতচন্দ্র নিতাম্ভ লৌকিক বিষয়বন্ধ লইয়া 'বসন্তবর্ণনা', 'বর্ষাবর্ণনা' 'বাসনাবর্ণনা' \_'ধেড়ে ও ভেডে' প্রভৃতি কয়েকটি ছোট বাংলা কবিতা রচনা করিয়াছিলেন; তাঁহার পূর্বে এই জাতীয় কবিতা এদেশে আর কেহ লেখেন নাই।

## রামপ্রসাদ ও তাঁহার অমুবর্তী কবিগোষ্ঠা

রামপ্রদাদ দেন ভারতচন্দ্রের সমদাময়িক এবং তিনিও বাংলার শ্রেষ্ঠ ও জন-প্রিয় কবিদের জন্মতম। রামপ্রদাদ ১৭২০ খ্রীংর মত সময়ে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি জাতিতে বৈছ। তাঁহার পিতার নাম রামরাম দেন। বর্তমান ২৪ প্রগ্রপা জেলার জন্তর্গত হালিদহর-কুমারহট্ট গ্রাম রামপ্রদাদের নিবাদ-ভূমি। জন্ম বয়স হইতেই রামপ্রসাদ কবিতা রচনায়, বিশেষত স্থামাসকীত রচনায় দক্ষতার পরিচয় দেন। তিনি প্রথম হইতেই ভাঁহার ইউদেবী কালীর ভক্ত সাধক, বিষয়কর্মে তাঁহাব তেমন মন ছিল না। তাঁহার রচিত গানগুলি অল্প সময়েব মধ্যেই বাংলাদেশে জনপ্রিয় হইয়া উঠে এবং তাঁহার প্রতি রাজা রুফচন্দ্র ও অল্লাক্ত বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মনোযোগ আকর্ষণ করে। রুফচন্দ্র রামপ্রসাদকে 'কবিরঞ্জঃ' উপাধি ও অনেক ভূদম্পত্তি দান কবেন। তিনি রামপ্রসাদকে তাঁহাব সভাক্ষরির পদেও নিয়োগ করিতে চাহেন; বিষয়াসক্তিহীন রামপ্রসাদ তাহাতে সম্মত হন নাই। দীর্ঘকাল সাধনা ও কবিরহার মধ্য দিয়া অতিবাহিত করিবাব পরে রামপ্রদাদ ১৭৮১ প্রাণর মত সময়ে পরলোকগ্যন কবেন।

বামপ্রদাদের রচনাবলীর মধ্যে দেবীবিষাক গানগুলিই দর্বাপেকা শ্রেষ্ঠ।
আধুনিক কালে এই গানগুলিকে "নাক পদাবলী" নাম দেওয়া হইয়াছে। দেবীবিষয়ক গানগুলি-তৃইভাগে বিভক্ত—(১) বাংসল্যরদাত্মক, (২) ভক্তিরদাত্মক।
বাংসল্যরদাত্মক গানগুলিতে শক্তি দেবী হিমালয় ও মেনকার কক্তা হইয়া দেখা
দিয়াছেন এবং ওঁহাের বালালীলা, আগমনী ও বিজ্ঞাা এই গানগুলির মধ্যে বণিত
হইয়াছে। এই গানগুলি অপূর্ব স্থানিধানে ভরপূব। মেনকার মাভ্রদয়ের
ত্বেহ ও ব্যাকুলতা গানগুলিতে খেকপ মর্মম্পর্শিভাবে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার
তুলনা বিরল। আগমনী-গানে তিন দিনের জন্ত উমাব পিতৃগৃহে আগমনে মেনকাব
অপার আনন্দ বনিত হইয়াছে এবং বিজয়া-গানে তিন দিনেব অবদানে উমার
বিদায়ে মেনকাব বেলনা বণিত হইয়ছে। তথনকার দিনে বাঙালী পিতামাতারা
নাববিবাহিতা বালিকা কন্তাদের পিতৃগৃহে আগমন ও শশুবালয়ে প্রত্যাবর্তনের
সময়ে ঠিক এইরূপ আনন্দ ও বেদনা অমুভব কবিত। তাহারই প্রতিধানি আগমনী
ও বিজয়া গানগুলিব মধ্যে শোনা যায়। বামপ্রদানই এই অপূর্ব বাংসল্যরদাত্মক
গানের আদি রচয়িতা এবং তিনিই ইহাদেয় শ্রেষ্ঠ রচয়তা।

রামপ্রদাদেব ভক্তিবসাত্মক দেবী ব্যযক গানগুলিতে শক্তিদেবী কালীর রূপে দেখা দিয়াছেন। এই গানগুলিব মধ্য দিয়া ভক্ত কবি—সন্তান যেমন জননীকে ভালোবাসা জানাই, তেমনিভাবেই দেবীকে মাতৃরূপে কল্পনা করিয়া তাঁহার ভালোবাসা জানাইয়াছেন। এইরূপ জনাবিল জক্তিমে ভালোবাসার মধ্য দিয়া আরাধ্যের প্রতি ভক্তি-নিবেদন বাংলা সাহিত্যে অভ্যন্ত ত্ল'ভ। বৈষ্ণব পদাবলীর রাধার মধ্যেও অবশ্রু আমরা ভালোবাসার ভিতর দিয়া প্রারই নিদর্শন পাই, কিছ

সে প্রেম কান্তাপ্রেম, — শুধু ভাহাই নয়, পরকীয়া প্রেম। এই কারণের জন্ধ এবং সে প্রেম দামাজিক বিধিনিষ্টেরে ছারা বারিত বলিয়া ভাহার আবেদন ভতটা ব্যাপক নহে। কিন্তু রামপ্রদানের গানের মধ্যে যে ভাব অভিব্যক্ত হইয়াছে, ভাহা বেমনই পরিব্যাপ্ত। তাহার আবেদন সর্বদাধারণের মধ্যেই পরিব্যাপ্ত। কতকগুলি গানে রামপ্রসাদ অবাধ শিশুর মত তাঁহার জ্ঞামা-মাতার কাছে আবদার করিয়াছেন, এমনকি কোন কোন গানে তিনি জ্ঞামা-মাতাকে ভংগনা ও গঞ্জনা পর্যন্ত করিয়াছেন। ইগতে তাহার অন্তরের সরলতা ও ভক্তির অকপটতার অত্যন্ত মধ্ব নিদর্শন পাই। রামপ্রসাদের গানগুলির মধ্যে অত্যন্ত গভীর ভাষ একান্ত অবলীলাক্রমে বনিত হইয়াছে। এই গানগুলির ভাষা অত্যন্ত সরল ও প্রাঞ্জন। ইহাদের মধ্যে রামপ্রসাদ আমাদের পরিচিত লৌকিক জীবন হইতে উপমা সংগ্রহ করিয়া ভাহার দ্বরো ভাব পরিক্তা করিয়াছেন, এমনকি নিভান্ত জটিল দার্শনিক তত্তকেও এই সব উপমার মধ্য দিয়াই তিনি রূপায়িত করিয়াছেন। ভক্তির প্রগাঢ়তা, ভাবের মাধ্র ও অহপটতা এবং প্রকাশভ্রীর সরলভার জন্ত রামপ্রসাদের এই গানগুলি সর্বজনপ্রিয় হইয়াছিল এবং এই সমন্ত গুণের জন্তই একাল এমনত আমাদের এই গানগুলি স্বজনপ্রিয় হইয়াছিল এবং এই সমন্ত গুণের জন্তই একাল এমনত আমাদের মুগ্ধ করে।

দেবীবিষয়ক গান ছাড়া রামপ্রশাদ কয়েকথানি গ্রন্থণ রচত রচনা করিয়াছিলেন। তঁ,হার প্রথম গ্রন্থ সভনত 'কালীকীর্তন'; ইগা রাজকিশোর নামে একজন ধনী ব্যক্তির আজ্ঞায় রচিত হইয়াছিল; বইটির মধ্যে আনক মধুব পদ রহিয়াছে; তবে ইহার একটি ক্রাট এই খে, ইহান মধ্যে কালীর লীলাকে কৃষ্ণনীলার ছাচে ঢালিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে এবং কৃষ্ণের মত কালীরও গোষ্ঠনীলা, বাদলীলা প্রভৃতি বর্ণিত হইয়াছে; রামপ্রদাদের এই অভিনব প্রচেষ্টাকে তাঁগের গানের প্যারতি-রচয়িতা আছু গোঁদাই বাদ করিয়া "ক্রটালের আমদ্ব" বলিয়াছিলেন। রামপ্রদাদ 'কৃষ্ণকীর্তন' নামেও একটি কাব্য লিখিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে তিনি কৃষ্ণনীলা বর্ণনা করিয়াছিলেন; ইহার একটি মাত্র শান্ধ পাভয়া গিয়াছে। রামপ্রদাদ শাক্ত হইলেও বৈষ্ণবদের প্রতি যে তাঁহার কোন বিষেধ ছিল না, তাহাব প্রমাণ তাঁহার 'কৃষ্ণকীর্তন' রচনা ছইতে পাওয়া যায়। রামপ্রদাদের অপর গ্রন্থ 'কালিকামন্ধল' বা 'বিত্যাহন্দর' বা 'কবিরঞ্জন'। কেহ কেহ মনে করেন ইহা ভারতচক্রের 'বিত্যাহন্দর'- এর পূর্বে রচিত হইয়াছিল, কিন্তু বিভিন্ন আভ্যন্তরীণ ও বহিরক্ব প্রমাণ হইতে বলা যায় যে রামপ্রসাদের 'বিত্যাহন্দর' ভারতচন্দ্রের মৃত্যুরও পরে রচিত হইয়া

ছিল। কাব্য হিসাবে রামপ্রসাদের 'বিষ্যাস্থন্দর' ভারভচন্দ্রের 'বিষ্যাস্থন্দর'-এর তুলনায় নিকট; ইহার মধ্যে অস্প্রীলভাও ভারতচন্দ্রের 'বিষ্যাস্থন্দর'-এর তুলনায় বেনী; কিন্তু রামপ্রসাদের 'বিষ্যাস্থন্দর'-এর একটি গুল এই যে, ইহার প্রত্যেকটি চরিত্র জীবস্ত হইয়াছে। ইহার মধ্যে কয়েকটি কৌতুকরসাত্মক বর্ণনায়ও রামপ্রবাদ দক্ষতা দেখাইয়াছেন, বেমন ভগু সন্ন্যাসীদের বর্ণনা।

রামপ্রদাদের পরে আরও অনেক কবি তাঁহাকে অনুসরণ করিরা দেবীবিষয়ক গান রচনা করেন। ই হাদের মধ্যে দর্বাব্রে হাহার নাম উল্লেখযোগ্য, তিনি হইতেছেন বর্ধমানের মহারাজা তেজচন্দ্রের দভাকবি এবং 'দাধকরঞ্জন' নামক তান্ত্রিক যোগ নিবন্ধের রচয়িতা কমলাকান্ত ভট্টাচার্য। ই হার রচিত শ্রামাদঙ্গীত-গুলির মধ্যে রামপ্রদাদের গানেরই মত ভক্তির প্রগাঢ়তা, ভাবের গভীরতা ও প্রকাশভঙ্গীর সরলতার নিদর্শন মিলে। অস্তান্ত শ্রামাদঙ্গীত-রচয়িতাদের মধ্যে যুগল বান্ধান, রামানন্দ, ভ্রুরাম দাস, ছিল্ল নরচন্দ্র প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। রামপ্রদাদ দেন ছাড়া রামপ্রদাদ নামক অন্ত কোন কোন শ্রামাদঙ্গীত-রচয়িতাও আবির্ভূত হইরাছিলেন এবং তাঁহাদের মধ্যে 'ছিল্ল রামপ্রদাদ' নামক একজন বান্ধাণ কবি ছিলেন বলিয়া কেহ কেহ মনে করেন। আগমনী-বিজয়া গান রচনায় বামপ্রসাদের পরে সর্বাপেক্ষা দক্ষতা দেখাইয়াছেন কবিওয়ালা রাম বন্ধ। মোটের উপর, রামপ্রসাদ রচিত ভক্তিরসাত্মক ও বাংসল্যরসাত্মক দেবীবিষয়ক গানগুলির অন্ধ্রমন্থান বিচত ভক্তিরসাত্মক ও বাংসল্যরসাত্মক দেবীবিষয়ক গানগুলির অন্ধ্রমন্থ বাংলায় একটি স্থবিশাল ও সমৃদ্ধ গীতি-সাহিত্য গড়িয়া উঠিয়াছিল। এই সাহিত্যের ধারা সমগ্র উনবিংশ শতান্ধী ধরিয়া অপ্রতিহত গতিতে প্রবাহিত হইবার পরে বিংশ শতান্ধীতে উপনীত হইয়াও প্রাণবন্ধ রহিয়াছে।

## **Бजूम म भित्रक्टिएत भित्रमिष्टे**

## প্রাচীন বাংলা গগু

মধ্যযুগে বাংলায় পল সাহিত্যেব ষথেষ্ট উন্নতি হইলেও গল্প সাহিত্যের বিশেষ' কোন পবিচয় পাওয়া যায় না। অবশু নানা বৈষ্দ্মিক ব্যাপারে গল্প লেখা প্রচলিত ছিল এবং লোকে চিবকাল গল্পেই কথাবার্তা বলিত। কিন্তু আশ্চর্বের বিষয় এই যে সাহিত্যেব পর্যাযে পড়ে মধ্যযুগের এমন কোন বাংলা গল্প রচনা এখনও আবিষ্কৃত হয় নাই। গল্পে লেখা যাহা কিছু পাওয়া গিয়াছে তাহা নিম্নলিখিত কয়েকটি প্রেণাতে ভাগ কবা যাহা।

>। সংস্কৃত স্ত্ৰেব ক্ৰায় কতকগুলি ছোট ছোট বাক্য—সনেকগুলিই ছুৰ্বোধ্য প্ৰহেলিকাৰ মত মনে হয়। দুগ্ৰাস্তঃ

"পশ্চিম হুয়াবে কে পণ্ডিভ—্সভাই জে

চাবিদত্র গতি আনি লেখা।"

"েহ কালিন্দিজন বাব ভাই বাব আদিও।

হথে পাতি লহ দেবকব অৰ্ঘ পৃপ্পপাণি। দেবক হব স্থপি আমনি ধীমাং ক্মি"।

এ দুইটি শৃশু পুবাণ হইতে উদ্ধন্ত। কেহ কেহ বলেন এই গ্রন্থ জয়োদশ শতকে বচিত হইন্নাছিল। কিন্তু মনেকেব মতে ইহাব বচনা বাল অষ্ট্রাদশ শতকের পূর্বে নহে।

২। ঐতৈতন্ত দেবের প্রিয় ভক্ত কপ গোস্বামী বিবৃচিত কাবিকা বলিষা কথিত প্রস্থা। রূপ গোস্বামী ধোডণ শতান্ধীব লোক—কিন্ত তিনিই ইহাব রচয়িতা কিনা দে বিষয়ে অনেকে দন্দেহ কবেন। ইহাব ভাষাব নমুনা: "আগে তাবে দেবা। তার ইন্দিতে ভৎপব হইয়া কার্য কবিবে। আপনাকে দাধক অভিমান ভাগ করিবে।"

### ৩। সপ্তদশ শতাব্দীর রচনা

"জ্ঞানাদি সাধনা" একথানি সহজিয়া সম্প্রদায়ের গ্রন্থ। ইহাতে জীবের জন্ম সম্বন্ধে বিস্তৃত বিশ্বরণ আছে। ৺নীনেশ চক্র সেন ১৭৫০ গ্রীষ্টাব্দে লিখিত ইহার একখানি পুঁথি হইতে যে অংশ উদ্ধৃত করিয়াছেন তাহার ভাষার নমুনা:

"পরে সেই সাধু কপা করিয়া সেই অজ্ঞান জনকে চৈত্যু করিয়া তাহার
শরীবের মধ্যে জীবাল্লাকে প্রত্যক্ষ দেখাইয়া পরে তাহার বাম কর্পেতে শ্রীচৈতত্য মন্ত্র
কহিয়া পরে সেই চৈত্যু মন্ত্রের অর্থ জানাইয়া পরে সেই জীব দ্বারাএ দশ ইন্দ্রিয়
আদি যুক্ত নিত্য শরীর দেখাইয়া পরে সাধক অভিসানে শ্রীকফাদির রূপ আরোপ
চিন্তাতে দেখাইয়া পরে সিদ্ধি অভিমান শ্রীকৃষ্ণাদির মৃক্তি পৃথক দেখাইয়া প্রেম
লক্ষণার সমাধি-ভক্তিতে সংস্থাপন করিলেন।" ৮নীনেশচক্রের মতে ইহা সম্ভবত
সপ্তদশ শতাকীর শেষভাগে রচিত।

### ৪। অষ্টাদশ শতাকীর রচনা

অষ্টাদশ শতাকীর মধ্যভাগে কোচবিহারের রাজম্কী জয়নাথ ঘোষের 'রাজোপাথ্যান' গ্রন্থের ভাষার নমুন':

শ্লীশ্রীমহারাজ' ভূপ বাহাত্বের বাল্যকাল অতীত হইয়া কিশোরকাল হইবাই পালী বাজলাতে স্বচ্চন্দ আব থোশথত অক্ষর হইল সকলেই দেখিয়া বাাখ্যা কবেন বরং পালীতে এমত থোষনবিস লিথক সন্নিকট নাহি চিত্রেতে অদ্বিতীয় সোক সকলের এবং পশু পক্ষী বৃক্ষ লত' পূষ্প তংস্কপ চিত্র করিতেন স্বশ্বারোহণে ও গজচালানে অদ্বিতীয়।"

১৭৭৫ খ্রীষ্টাব্দে লিখিত 'ভাষা-পরিচ্ছেদ' নামক সংস্কৃত গ্রন্থের অন্থবাদ : "গোতম ম্নিকে শিক্ত দকলে জিজ্ঞানা করিলেন আমাদিগের মৃক্তি কি প্রকারে হয় তাহা কুপা করিয়া বলহ। তাহাতে গোতম উত্তর করিতেছেন তাবৎ পদার্থ জ্ঞানিলে মৃক্তি হয়।"

ইহার ভাষা প্রাঞ্চল এবং ইহা গছারীতির স্থচনা বলিয়া গ্রহণ করা যায়।

প্রায় সমদাময়িক 'রন্দাবনলীলা' গ্রন্থে গছা ভাষা আরও একটু উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে:

(কৃষ্ণচক্র) "যে দিবস ধেমু লইয়া এই পর্বতে নিয়াছিলেন সে দিবস মুরলির গানে ধমুনা উদ্ধান বহিয়াছিলেন এবং পাষাণ গলিয়াছিলেন"।

## ৫। চিঠিপত্রের ভাষা

ইহা বোড়শ শতাব্দীতেই অনেকটা উন্নত হইয়াছে। দৃষ্টাম্বস্কুপ ১৫৫৫ প্রীষ্টাব্দে

১। বল-নাহিত্য পরিচর বিভীর বঙ্গ, ১৯০০-খণ পৃঃ। ২। ঐ ১৬৭৮ পৃঃ।

ব্দথোম রাজ্যের রাজাকে নিথিত কোচবিধার মহারাজার পত্ত হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি।

"এখা আমার কুশল। ভোমার কুশল নিবস্তবে লাহ্ন' করি। অথন তোমাব আমার সন্তোধ সম্পাদক পত্রাপত্তি গভায়াত চইলে উভয়ান্ত্কৃল প্রীতির বীজ অঙ্কুরিত হইতে রহে।"

১৬৮২ খ্রীষ্টাব্দে লিখিত মার একটি পত্র হইতে কিছু 'ঘংশ উদ্ধৃত করিতেছি, "কএক দিবদ হইল তথাকাব মঙ্গলাদি পাই নাই। মঙ্গলাদি লিখিয়া আপ্যায়িত কবিবেন…মহাশয় মামাব কতা হামি ছাওল আমার লোষদকল 'মাপনকার মাপ করিতে হয়।"

অষ্টাদশ শতানীব শ ষভাগে (১ 19১ ও ১৭৭২ খ্রীঃ) লিখিত মহাবাজা নন্দকুমারের হুইথানি হুলীর্ঘ পত্র পাওয়া গিছাছে। ইহাতে কিছু ফারদী শব্দ ব্যবহৃত হুইয়াছে, কিন্তু মোটের উপব প্রাপ্তল গত ভাষা। শ্রীযুক্ত পঞ্চানন মণ্ডল দম্পানিত 'চিঠিপত্রে সমাজ ডিত্র' নামক পত্রদম্পনন শুষ্টাদশ শতাব্দীর অনেক চিঠি আছে। এইগুলি হুইতে দেখা ষায় যে তথন শংলা গত লিখিবার একটি বীতি ধীরে নীরে গড়িয়া উঠিতেছে।

## ৬। খ্রীষ্টীয় মিশনারীর রচনা

সাধারণ লোকেব ংধ্য গ্রীষ্টধর্ম প্রচাবের জন্ম পতুর্ গীজ ও অন্তান্ত ইউরোপীয় মিশনারীগণ যত্ত্রপূর্বক বাংলা শিখিতেন ও নাংলার ছোট ছাট পুন্তিকা লিথিয়া প্রীষ্টের মাহাত্ম্য প্রচার কবিতেন। সপ্তরণ শহকে পতুর্ গীক্ষ মিশনারীরা বাংলা অভিধান ও ব্যাকরণ রচনা কবিয়াছিলেন। যোড়শ শতকেব শষ্টাগে বাংলা গচ্ছে তুইথানি পুন্তিকা লিথিত হইয়াছিল বলিয়া শোনা যায়। কিন্তু এই সম্পয় পুন্তক এখন আর পাওয়া যায় না। এই শ্রেণীর যে সকল গ্রন্থ পাওয়া গিয়াছে তাহার মধ্যে সর্বপ্রাচীন গ্রন্থ 'রান্ধান রোমান ক্যাথলিক সংবাদ'। ১৭৪৩ খ্রীষ্টাব্দে এই বইথানি রচিত হয়। ইহার রচ্যিতা ভূষণাব (পূর্ব পাকিন্তানে) এক সন্ত্রান্ত বংশে জাত খ্রীষ্টধর্মান্তরিত বাঙালী হিন্দু। বাল্যকালে (১৬৬৩ খ্রীষ্টাব্দে) আরাহানের জলদন্যরা তাহাকে অপহরণ করে। একজন পতুর্বীক্ষ মিশনারী তাহাকে অর্থ দিয়া ক্রন্থ করিয়া খ্রীষ্টানধর্মে দীক্ষিত করেন। তথন ভাষার নাম হয় দোম আন্তোনিও (Dom Antonió)। এই প্রন্থে একজন

ব্রাহ্মণ ও রোমান ক্যাথলিক খ্রীষ্টানের মধ্যে কথাবার্তার, হ্মবতারণা করিয়া তিনি খ্রীষ্টধর্মের মহিমা কীর্তন করিয়াছেন। ইহার ভাষার একটু নমুনা দিভেছি।

"রামের এক স্থী তাহান নাম সীতা, আর ঘৃই পুরো লব আর কুশ তাহান ভাই লকোন। রাজা অযোধ্যা বাপের সত্যো পালিতে বোনবাসী হইয়াছিলেন, তাহাতে তাহান স্থীরে রাবোণে ধরিয়া লিয়াছিলেন, তাহান নাম সীতা, সেই স্থীরে লক্ষাত থাক্যা আনিতে বিশুর যুগো করিলেন"।

আর একধানি মিশনারী গ্রন্থ 'রুপার শান্ত্রের অর্থ-ভেদ'। মনোএল-দা-আস-স্কুশাসাম (Manoel Da Assumpcam) নামক এক পর্তুগীঙ্গ পাদ্রী ১৭৩৪ সালে ঢাকার নিকটবর্তী ভাওয়ালে বসিয়া এই গ্রন্থ রচনা করেন। ইহার ভাষার একটু নমুনা দিতেছি।

"লুসিয়া এত তুংথের মধ্যে একলা হইয়া রোদন করিয়া ঠাকুরাণীর অফুগ্রহ চাহিল: কহিল: ও করুণাময়ী মাতা, আমার ভরসা তুমি কেবল; মৃনিস্থের অলক্ষ্য আছি আমি; তথাচ আশা রাখি যে তুমি আমারে উপায় দিবা। আমার কেহ নাহি, কেবল তুমি আমার, এবং আমি তোমার; আমি তোমার দাসী; তুমি আমার সহায়, আমার লক্ষ্য আমার ভরদা। তোমার আশ্রয়ে বিশুর পাপী অধ্যে, যেমত আমি, উপায় পাইল। তবে এত অধ্যেরে বদি উপায় দিলা, আমারেও উপায় দিবা। ইহা নিবেদন করিল"।

এই ছুই গ্রন্থের ভাষার গুণাগুণ বিচার করিবার পূর্বে শ্বরণ রাখিতে ছুইবে যে এগুলি বাংলা—কিন্তু রোমান হরফে লেথা। স্কুরাং 'লক্ষ্মণ'-এর পরিবর্তে লকোন 'যুদ্ধ'-ব পরিবর্তে যুগো প্রভৃতি ভূল নহে, মূলে হয়ত শুদ্ধই ছিল।

মোটের উপর এই ছুই গ্রন্থ হইতেও প্রমাণিত হয় যে সপ্তরণ শতকের শেষ ও অষ্টাদশ শতকের প্রথম এবং সম্ভবত ইহার পূর্বেই বাংলা গছাভাষার যে একটি সরল প্রাঞ্জল রূপ ছিল তাতা সর্বাংশে সাহিত্যের উপযোগী। দেশীয় প্রবীণ সাহিত্যিকেরা ইচ্ছা করিলে গছে উৎকৃষ্ট রচনা করিতে পারিতেন। কিন্তু যে কোন কারণেই হউক তাহারা কবিতায় লেখা পছন্দ করিতেন। সম্ভবত পাঁচালী প্রভৃতি গানের মধ্য দিয়া কাব্য জনপ্রিয় হইয়াছিল—সহজ কথাবার্তার ভাষায় সাহিত্য রচনার সে যুগে আদর হয় নাই। ষাহাই হউক, উল্লিখিত ছুইখানি মিশনায়ী গ্রন্থের জন্ম বাংলা সাহিত্য পতু গীজদের নিকট ঋণী। পাদরী মনোএলের আরও একখানি প্রন্থ পাওয়া-গিয়াছে। ইহার প্রথমভাগে বাংলা ব্যাক্রণের মূল ক্র

ব্যাপ্যা কবা হইয়াছে এবং বিভীয়ভাগে বাংলা-পর্তু পীঙ্গ ও পর্তু গীঙ্গ-বাংলা শব্দকোষ প্রদন্ত হইয়াছে। এই তিনথানি গ্রন্থই বাংলাভাষার সর্বপ্রাচীন মৃদ্ধিত গ্রন্থের সন্মান দাবী করিতে পাবে। পর্তু গীঙ্গদেব নিকট আমাদেব ঋণ আরও আছে। ভারতে তাহারাই প্রথমে মৃদ্রন-যন্ত্র প্রতিষ্ঠা কবে—,গাযা শহরে ১৫৫৬ খ্রী স্থাকে। পর্তু গীঙ্গেবা যে এমেশে নৃতন নৃতন ফল কুল আমলানি করিয়াছিল তাহা ঘাদশ পরিছেনে বলা হইমাছে।' সাধাবণ ব্যবহাবের মনেক দ্রব্যও বাংলাভাষাম্ম পর্তু গীঙ্গ নামে পবিচিত—যেমন ছবি, ফিতা, আলমাবি, চাবি, বোতাম, বোতল, পিন্তুল, ব্যাম, ব্য়া, মাস্তল, বালতী, পেবেক, সাবান, ভোয়ালে, আলপিন ইত্যাদি। ইস্ত্রি, আয়া, মিয়্রা, নিলাম, দবজা, জানালা, গ্রাদে, কামবা, কেদারা, মেজ প্রভৃতি শব্দও পর্তু গীজ।

আববী ও কাদীভাষাৰ বছ শব্দ যে বাংলাভাষায় গৃহীত হইষাছে তাহাতে আশ্চৰ্য বোধ কবিবাব কিছু নাই, কাবণ ফাদী ছিল মধাযুগে দববাবেব ভাষা ও সন্ত্ৰান্ত মুদলমানগণেৰ কথা ভাষা। স্থতবাং বিভিন্ন প্ৰাদেশিক হিন্দুভাষায়ও ভাহাৰ বছ শব্দ স্থায়ী আদন লাভ কবিষাছে।

অষ্টাদশ শতাব্দী ও তাহাব পবে অনেক ইংবেজী শব্দও বাংলাভাষাব অস্তর্ভুক্ত হইষাছে। এই ভাবে মধাযুগে বাংলাভাষা বিদেশীভাষাব সাহায়ে। সমৃদ্ধিলাভ কবিয়াছে।

<sup>&</sup>gt; 1 40 m-3 981 1

# পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ শ্রিল

## ১। স্থলতানী যুগ

মধ্যযুগে বাংলার স্থাপত্য-শিল্পেব উৎকৃষ্ট নিদর্শন পাওয়া যায় মুসলমান স্থলতানদেব নির্মিত মসজিদ ও সমাধি-ভবনে। এই শিল্পেব কয়েকটি বিশেষত্ব আচে।

প্রথমত, এগুলি প্রধানত ইট্নেনিমিত। স্তম্ভ ও কোন কোন স্থলে প্রাচীরেব বহিবাববণেব জন্ম পাথব শ্বহাব কবা হইয়াছে। কখন কখনও আর্দ্রতা হইতে বক্ষা কবিবাব জন্ম দর্বনিমে একদাবি পাথব বদান হইয়াছে। ইহাব কাবল বাংলাদেশের পশ্চিমপ্রাস্তে বাজমহলেব নিকটবর্তী অঞ্চল ছাড়া আর কোখাও পাহাড নাই। স্কুবনং প্রস্তুব থুবই তুর্গত ছিল। ইটেব গাঁথনি মজবুত কবাব জন্ম চ্প ব্যবহাব কবা হইত। হাহা ছাড়া মুঘল যুণ্গ প্লস্তারাব জন্মও চুণ ব্যবহাব করা হইত।

দ্বিতীয়ত, বাংলাদেশে বেশীবভাগ বাঁশেব খুঁটি ও শতেব চাল দিয়া ঘব তৈয়াবী হইত। দোচালা ও চাবচালা সাধাবণত ছবেব এই চুই শ্রেণী। দবা যায়, কাঠেব ও ইটের বাডীর ছাদ ইহাব অন্ধ্ববণেই নিমিত হইত। অর্থাৎ স্বলবেখাব প্রিবতে খডেব চালের ক্যায় কত্ব টা বাঁকানো হইত। ছবগুলিতে যেমন চাবিকোণে রাঁশেব খুঁটি আডা-আডিহাবে শাল লাগাইয়া মজবৃত কবা হইত, ইটের বাডীতেও তেমনি চাবিকোণে চাবিটি ইট্টক স্থন্থ অট্টালকেব (Tower) আকাবে নির্মিত হইত। তুইটি বাঁশ অল্পন্বে পুঁতিয়া তাহাব

<sup>(</sup>১) এই পরিচেছনে নিয়নিখিত পরিভাষা বাংহ্নত ইটয়াছে , আটানক (Tower) , আশিষ্কান (Basement) , অর্থচিত্র (Bas-relief ,) অনিক্ষ (Corridor) , ককা (Bay) , কুডাতার (P.laster) ; কুলুজি (Niche) ; কেন্দ্রশালা ও পার্যনালা (Nave and Aisle); তর্মান্ত পলকটো (Cusp); পর্চ (Parapet); পলকটো (Fluted) বল্ডি (Turret)।

এই অধায় প্রধানত আংশ্বদ হাসান দানি প্রণীত 'Muslim Architecture in Bengal', মনোমোহন চক্রবর্তী লি (২ও 'Bengali ! emples and their characteristics' (J. A. S. B. 1909, P. 142) ন মক প্রবন্ধ এবং শীক্ষমিংকুমার বন্দ্যোপাধ্যার প্রণীত বাঁকুড়ার মন্দির' আলবনে বচিত ইইংছে।

মাথা নোমাইয়া বাঁধিয়া দিলে বে আকৃতি ধারণ কবে, ইটের ও পাথরের স্তস্কেব উপর গঠিত থিলানগুলিও তাহার অফুকবণ করিত।

ভূতীয়ভ, দেয়ালেব গঠনে অংশ বিশেষ সন্মুখে বাডাইয়া এবং পশ্চাতে হঠাইয়া বৈচিত্র্য স্বস্ট, ইহাব গামে নানারকমেব নক্সা, ও এক খণ্ড প্রস্তরে গঠিত স্বস্ত প্রভূতি প্রথম প্রথম হিন্দুর্গেব অন্তকবণে করা হউত। ক্রুমে ক্রমে ইহার পবিবর্তন হয়। হিন্দুমন্দিরেব গায়ে চতুকোণ প্রস্তার্থব ফলকের উপর মান্ত্রেব মৃতি খোদিত হউত। কিন্তু ইসলাম ধর্মে মন্ত্র্যমৃতি গঠন নিবিদ্ধা হওয়ায় তাহার বনলে নানাকপ লভাপাতা ও জ্ঞামিতিক নক্সা খোদাই কবা ইউত।

চতুর্যত, নতন এক প্রণালীতে থিলান নির্মিত হইত। হিন্দুর্গে সাধাবণত একথানা ইট (বা পাথবেব) উপবে ঠিক সমাস্তবালভাবে আব একথানা ইট (বা পাথব ) বদান হইত, কেবল তাহাব সামাল্ল একটু অংশ নীচেব ইটের (বা পাথবেব) চেযে একটু বাড নে' থাকিত। এইভাবে হুইটি স্তম্ভেব উপব হুই দিক হইতে ইটেব (বা পাথবেব) অংশ বাডিতে বাডিতে যথন হুইথানি ই.টব (বা পাথবেব) মধ্যে ল্যবধান থব সন্ধীৰ্ণ হইত তথন এক শণ্ড বড ইট বা পাথবে এই ব্যবধানেব উপব বসাইয়া খিলান তৈবী হইত। মধার্গে ইট বা পাথবঙলি সমান্তবালভাবে একটিব উপব একটি না বসাইয়া কোনাক্নিভাবে পাশাপাশি সাজাইয়া খিলান তৈবী হইত। ইহার নাম প্রকৃত খিলান (True Arch)। ঠিক এই প্রণালীতেই বড বড গল্প (dome) নির্মিত হইত। এই প্রকাব খিলান ও গল্প মুদলমান শিল্পব প্রধান বিশেষত। হিন্দুর্গে ইহা অজ্ঞাত ছিল না, কিন্তু ইহাব বাবহাব ছিল খবই কম।

পঞ্চমত, নানা বংষেব ও নানা সাকৃতিব মিনা করা কাচেব ন্যায় মস্থপ টাইল ও ইটেব ব্যবহাব। ভিতরেব ও বাহিরেব দেওয়ালে এইগুলিব ব্যবহাবের দ্বাবা সৌন্দর্য বৃদ্ধি করাই ছিল সাধাবণ বিধি।

ষষ্ঠত, ছাদের উপর গম্বুজেব পাশে বাংলাদেশেব থডের চালেব ঘবেব স্থায় ইষ্টকনিমিত কুজ কক্ষেব সমাবেশ। ইহাব দৃষ্টান্ত খুব বেশী নহে।

মৃদলমান আমলেব যে দকল ইমারৎ এখন পর্যন্ত মোটামূটি স্থবক্ষিত অবস্থায় আছে তাহার কোনটিই চতুর্দশ শতকেব পূর্বে নির্মিত নহে। সর্বাণেক্ষা প্রাচীন হর্মোব ধ্বংদাবশেষ দেখা যায় হুগলী জ্বিলাব অক্তঃপাতী ত্রিবেণী ও ছোট পাণ্যা প্রামে। জিবেণীতে জাফরথান গাজিব সমাধি-ভবন জ্বয়োদশ শতকের শেষভাগে প্রাচীন হিন্দুমন্দিব ভাঙ্গিয়া তাহাবই বিভিন্ন অংশ ও থোদিত কারুকায় জোডাভাডা দিয়া নির্মিত হইয়াছিল। জ্বিবেণীতে একটি বিশাল মদজিদের ধ্বংসাবশেষ আছে। ইহাও জাফরথানেব নির্মিত (১২৯৮ খ্রীঃ)। ইহা দৈর্ঘ্যে প্রায় ৭৭ ফুট এবং প্রস্থে প্রায় ৩৫ ফুট ইহাতে থিলানমূক্ত পাঁচটি দরজা ও ছাদে পাঁচটি গমুজ ছিল। এগুলিব ধ্বংসাবশেষ হইতে হিন্দুমন্দিরের কারুকার্যথোদিত ও মৃতিযুক্ত বছদংখ্যক ফলক পাওয়া গিয়াছে। ছোট পাণ্ডুয়াতে একটি মসজিদ ও একটি মিনাব আছে।

স্বাধীন বাংলার মুসলমান স্থলতানদেব বাজধানী ছিল প্রথমে গৌড, পবে ইহাব ১৭ মাইল উন্তবে অবস্থিত পাণ্ড্য়া এবং তাহাব পবে আবার গৌড। স্বতরাং মধ্যযুগের বাংলার স্থাপতোর শ্রেষ্ঠ নিদর্শন এই তুই শহরেই আছে। এই তুই শহরে যে সকল মসজিদ ও সমাধি-ভবন আছে তাহা মোটাম্টি নিম্ন-লিখিত চারি শ্রেণীতে ভাগ কবা যায়।

প্রথম: সমচতুকোণ একটি গম্বজ ওয়ালা কক্ষ-ভিতরে কোন কল্পেব বাবহাব নাই, কার্নিসের উপব চারিকোণে চাবিটি অট্ট-কোণ বলভি এবং সন্মুগে অলিন্দ।

দ্বিতীয়: প্রথমেব অন্তর্মণ, তবে ইহাব তিনদিকে তিনটি অলিন।

ভূতীয়: বেশি লম্বা, কম চওডা একটি বৃহৎ ও উচ্চ কেন্দ্রশালা—ইহার উপবে ধিলানের ছাদ ও তুই পাশে তুইটি কম উচ্ পার্শালা। পার্শনালাব উপবে একাধিক গম্বন্ধ এবং অভ্যস্তরভাগ গুলুপ্রশী দ্বাবা লম্বালম্বি ও পাশাপাশি অনেক-গুলি কক্ষায় বিভক্ত।

চতুর্থ: বেশি লম্বা, কম চওডা একটি বৃহৎ কক্ষ—ইহার ছাদে বহুদংখ্যক গম্বজ এবং ভিতর স্বস্তুশ্রেণী দ্বারা অনেকগুলি কক্ষার বিভক্ত। প্রত্যেকটি লম্বালম্বিকক্ষার পশ্চিমপ্রাস্তে একটি মিহ্বাব এবং পূর্বপ্রাস্তে অর্থাৎ সন্মুখদিকে ঠিক সেই বরাবর একটি থিলান। ছাদের বহুদংখ্যক গম্বুজের থিলানগুলি স্বস্তুশ্রেণীক শীর্বদেশে প্রতিষ্ঠিত।

পাণ্ড্যার আদিনা মদজিদ (চিত্র ১-৫) উল্লিখিত তৃতীয় শ্রেণীভূক্ত এবং স্বর্জিত মসজিদগুলির মধ্যে সর্বাপেকা প্রাচীন।

১৩৬৪ খ্রীষ্টাব্দে স্থলতান সেকন্দর শাহ ইহার নির্মাণ আরম্ভ করিয়াছিলেন। ভারতবর্ষে এত বড় মদজিদ আর কখনও নির্মিত হয় নাই। ৩১৭ ফুট দীর্ঘ এবং ১৫৯ ফুট প্রান্থ একটি মুক্ত অঙ্গনের চারি পালে চারি সারি কক্ষ। পশ্চিমের সারি আবার স্বস্ত্রপ্রেণী ঘারা পাচ ভাগে বিভক্ত এবং ইহার মধ্যেই উপাসনা কক্ষ। অপর তিন দিকের সারিগুলি তিন তিন ভাগে বিভক্ত। পশ্চিম সারিতে মধ্যক্ষলে একটি বিশাল উচ্চ কক্ষ (৬৪ ফুট × ০৪ ফুট) এবং তুই পাশে নীচু আর তুইটি কক্ষ। ইহার প্রত্যেকটি পাচ সারি স্বস্ত দিয়া পাঁচটি কক্ষার বিভক্ত এবং পাঁচটি খিলানের মধ্য দিয়া মধ্যের কক্ষ হইতে ঐ পাঁচটি কক্ষার বিভক্ত এবং পাঁচটি খিলানের মধ্য দিয়া মধ্যের কক্ষ হইতে ঐ পাঁচটি কক্ষার বিভক্ত এবং পাঁচটি খিলানের মধ্য দিয়া মধ্যের কক্ষ হইতে ঐ পাঁচটি কক্ষার বাভয়ার পথ। মধ্যের বিশাল কক্ষটির উপরে একটি প্রকাণ্ড থিলান আরুতি ছাদ ছিল, এখন ভালিয়া গিয়াছে। মধ্য কক্ষের পশ্চাতের দেয়ালে প্রকাণ্ড মিহ্বাব, ইহাব দক্ষিণে অমুরূপ আর একটি ছোই মিহ্বাব এবং উত্তরে বিশাল ভোরণের নিমে অপরূপ কাক্ষকার্য শোভিত কটিশাথর নিমিত উপাসনার বেদী। তুই পার্যকক্ষের প্রত্যেকটিতে পশ্চাদভাগের প্রাচীরগাত্রে আঠারোটি কুলুন্দি এবং ইহাদের বরাবর অপর প্রান্তে সম্মুথের দিকে আঠারোটি উন্মুক্ত থিলান আছে। উত্তরের দিকের পার্যকক্ষের থানিকটা অংশ জুড়িয়া৮ ফুট উঁচু মোটা থাটো ২১টি কাক্ষকার্যণচিত স্তম্ভের উপর বাদশাহ কা তথ্ত অর্থাং রাজপরিবারের বিদিবার জন্ত মঞ্চ তৈরী হইয়াছে। মোট স্তম্ভ সংখ্যা ২৬০।

চারি দিকে চারি সারি কক্ষের উপরের ছাদ মোটামৃটি ৩৭৬টি ছোট ছোট বর্গক্ষেত্রে ভাগ করিয়া প্রত্যেকটির উপর একটি করিয়া ছোট গম্মুজ নির্মিত হইয়াছে। পশ্চিম দিকের কক্ষের সারির ঠিক মাঝখানে যে বহদাকার থিলান আছে তাহা ৩৩ ফুট চওডা এবং ৬০ ফুটের বেশী উঁচু। ইহার ছুই পাশে যে থিলানগুলি আছে তাহাও০৮ ফুট চওড়া। হিন্দু মন্দির হইতে উৎক্ট কাক্ষকার্ব-শোভিত স্তম্ভ খুলিয়া নিয়া মিহ্রাবটি তৈয়ারী হইয়াছে।

আদিনা মন্দিরের ধ্বংদের মধ্যে হিন্দু দেবদেবীর অনেক পাথরের মৃতি পাওয়া গিয়াছে। মিহ্রাব ছইটি উৎকৃষ্ট হিন্দু শিল্পের উপকরণ দিয়া নির্মিত।

গৌড় নগরীর গুণমন্ত এবং দরসবারি মদজিদ আদিনা মদজিদের স্থায় পূর্বোক্ত তৃতীয় শ্রেণীর মদজিদ। এই তুই মদজিদের নিকটে যে তুইটি লেখ পাওয়া গিয়াছে তাহাদের তারিথ ১৪৮৪ এবং ১৪৭৯ গ্রী: এবং অনেকেই মনে করেন যে উক্ত মদজিদ তুইটিরও ঐ তারিথ। কিন্তু আদিনা মদজিদের দহিত দাদৃশ্য বিবেচনা করিলে মনে হয় মদজিদ তুইটি আরও পূর্বেই নির্মিত হইয়াছিল। লেখ তুইটি যে ঐ তুইটি মদজিদেই উৎকীর্ণ হইয়াছিল তাহার কোন নিশ্চয়তা নাই। গুণমন্ত মদজিদের মধ্যবর্তী বহুৎ কক্ষের খিলান আকারের ছাদটি এখনও আছে। আদিনা ও

দর্মবারির ছাদ ধ্বংস হইয়াছে। স্থতরাং গুণমস্ত মসজিদের ছাদের, বিশেষত ইহার নিম্ন অংশের বর্যা ও থিলান-যুক্ত কুলুদ্বিগুলি সম্ভবত অন্ত তুইটি মস্জিদেও চিল।

পাণ্যাব একলাগী (চিত্র নং ৬) পূর্বাক্ত প্রথম শ্রেণীর একটি উৎকৃষ্ট নিদর্শন।
অনেকেই অন্থমান করেন যে ইহা জলালউদ্দীন মৃহত্মদ শাহের সমাধি। বাহিরের
দিকে ইহা দৈর্ঘ্যে ৭৮ ফুট ও প্রস্থে ৭৪ ফুট, স্মতরাং প্রায় সমচতুল্লোণ। কিন্তু
ভিত্তবে ইহা অন্ত কোন, এবং ইহার উপর অর্ধ-বুক্তাকার গল্পুন্ধ। ইহার প্রতি
দিকে একটি করিয়া থিলানযুক্ত ভোরণ। কোনও প্রাচীন হিন্দু মন্দির ধ্বংস
করিয়া ভাহার উপকবণ দিয়া এই সমাধি-ভবন নির্মিত হইয়াছিল। কাবন, ইহাতে
হিন্দু খাপত্যের নিদর্শনযুক্ত বহু প্রস্তব্ধগু দেখিতে পাগুয়া যায় এবং ইহার কিন্তু
পাথরে নির্মিত ভোরণের ভলদেশে হিন্দু দেবভার মৃতি খোদিত আছে। ইহার
কানিস্টি খডেব চালের মন্ত ঈষং বাঁকানো এবং দেয়াল হইতে অনেকটা বাডানো।

গৌড়ের নত্তন বা লক্তন মদজিদ (চিত্র নং ৭-৯) প্রথম শ্রেণীর মদজিদের আব একটি উৎক্ষ্ট নিদর্শন। কানিংহামের মতে ইহা ১৪৭৫ খ্রীষ্টান্দে, কিন্তু কাহারও কাহারও মতে ইহা হোদেন শাহের আমলে অর্থাৎ আবত ৩০।৪০ বংদর পরে নির্মিত হইয়াছিল। প্রবাদ এই যে বাজার কোন প্রিয়্ম নর্তকী ইহা নির্মাণ করে বলিয়াই মদজিদের নাম নন্তন। মদজিদের অভ্যন্তর ৩৪ ফট বর্গাক্ষত্র এ০০ বহিদেশ ৭২ ফুট দীর্ঘ এবং ৫১ ফুট প্রস্ত। পূর্বদিকে ১১ ফ্ট চক্রডা অলিন্দ এবং প্রতি কোলে অষ্টকোল অটালক। পূর্বদিকে বিলামযুক্ত তিনটি প্রবেশ পথ। মধ্যবতী প্যানেলগুলিতে বিচিত্র কাককার্যথিচিত কুলুঙ্গি। কানিসগুলি ইবং বাঁকানো। বারান্দার উপরে তিনটি গমুজ, মধ্যবর্তীটি চৌচালা ঘরের আরু হি। অস্তর্কন্দের উপর বৃহৎ গমুজ, কিন্তু ইহার ভিত্তিবেদী অভিশন্ন নীচু। এককালে সমগ্র মসঙ্গিটির ভিতর ও বাহির নানা রংগ্র মন্থন টালির বিচিত্র জ্যামিতিক নক্ষায় সজ্জিত ছিল। এখন ইহার বাহিবের অংশের সাক্ষসজ্জা নই হইয়া গিয়াতে। কানিংহাম, ফ্রাফলিন প্রভৃতি এই মসজিদের উদ্ধ্য প্রশংসা করিয়াছেন।

গোডের চিকা মদজিদ একলাথীব মত, কিন্তু আয়তনে ছোট। ইহাব মধ্যে মিহ্বাব বা বেদী নাই। কেহ কেহ বলেন, ইহা স্থলতান মামুদের (১৪৩৭-৫৯ খ্রী:) সমাধি-ভবন, কিন্তু ইহার মধ্যে কোন কবর নাই। কাহারও কাহাবও মতে ইহা স্থলতান হোসেন শাহের নিমিত একটি তোবণ (১৫০৪ খ্রী:)— কিন্তু ইহার গঠন প্রণালী অনেক প্রাচীন বলিয়াই মনে হয়।

গোড়ে এবং বাংলাদেশেব নানা স্থানে প্রথম ও দিতীয় শ্রেণীর অনেক মদজিদ আছে। কোন কোনটিতে মদজিদেব দামনে একটি দরদালান আছে এবং ইহাব ছাদে তিনটি গছুজ—মদজিদে বাইবাব তিনটি দবজাব ঠিক উপবিভাগে। কোন কোনটিতে চাবি কোণে চাবিটি মিনাবেব জামগাম ছমটি মিনাব আছে—
অতিরিক্ত তুইটি দবদালানেব তুই প্রান্তে। কোন কোনটিতে ছাদেব উপব বিশাল গছুজ একটি বুৱাকাব স্বভঙ্গ অবিষ্ঠানেব উপব থাকাম দমস্ত হর্মাটি অনেকটা উচ্চ বলিয়া মনে হ্য এবং ইহাব দৌন্দর্য বৃদ্ধি করে। এইকণ অধিষ্ঠানেব অভাবে অবিকাংশ গছুজ পর্বাণ্টতি হওয়াম দমস্য শ্রীবটিব দীন্দর্য ও মহিমা য়াণ হয়।

গৌডেব তাঁতিপাড় (চিত্র না ১০) এবা ছার সানা মদজিন বিবেণীতে জাফব খাব মদজিন এবা বাংলাদে শর নানা স্থানে বছদংখাক মদজিন পূর্ব কি চতুর্থ শ্রেণীব অস্তত্ত্ব েক কহ তাঁতিপাড়া মদজিনকে (মাঃ ১৭৮০ খ্রী) গাঁ এব সর্বোহক্ট হর্ম্য বলিয়া বর্ণনা কবিয়াছেন। ইহাব ছাল ভাঙ্গিয়া গিয়ালে। কিন্তু দেয়ালের উপর পোড়া মাটিব নশক এবং অন্তান্ত খোনিত মাভানগুলিব যে বিচিত্র দৌল্ব্যা এখনও বর্তমান তাহা উক্ত নতেব সমর্থন কবে।

ছো, সোনা মনজিনটিও উংক্ব শিল্পেব নির্পেন। ইহাব হটুক নিনিত
বাহিবেব দেখাল পুবাপুবি এবং ভিত্বেব দেখাল আংশিক ভা.ব প্রস্তবমণ্ডিত।
এই পাথবেব উপব এনেক বকমেব চিত্র ও নকদ, খোদিত আছে। কিন্তু এগুলি
অর্বচিত্র অপেক্ষা আবও কন উচ্চ হওবান তাঁতিপাডাব মসজিদেব ভাস্থেকি
অপেক্ষা নিক্ষ্ট। ছোট সোনা মসজিদেব কোন কোন গম্বুক্তব ভিত্বেব
দিকে সোনাব গিটি কবাব চিহ্ন আছে। সম্ভবত ইহা চইতেই "সোনা
মসজিদ" নামেব উংপত্তি। ছোট সোনা মসজিদে গম্বুজ্ঞানিব মধ্যে এবখানি
চৌচালা গড়েব ঘ্বেব আকৃতি ছাট কুটিব আছে।

গৌডেব বড সোনা মদজিল এবং বাগেবহাটেব সাত গল্প মদজিল এই শ্রেণীব অন্তর্গত। ইহাদেব অভ্যন্তব ভাগ স্তন্তের সাবি দিয়া এগাইটি পাশাপাশি ভাগ কবা হইয়াছে। সাধাবণত তিনটি বা পাঁচটি ভাগ থাকে। কেবলমাত্ত ছোট পাণ্ড্যাব (হুগলী জিলা) বাবলোয়ারি মদজিলে একুণটি ভাগ আছে। বড় সোনা মদজিল (চিত্র নং ১১) স্থলতান নসবং শাহ ১৫২৬ খ্রীষ্টান্দে নির্মাণ কবেন। ইহা দৈর্ঘ্যে ১৬৮ ফুট ও প্রপ্তে ১৬ ফুট। ইহাতে ছ্যটি মিনাব আছে—

চারি কোণে চারিটি এখং সম্বাধের দরদালানের হুই প্রাক্তে হুইটি। দরদালান 🤏 প্রধান কক্ষের মধ্যে দশটি বৃহৎ গুল্প আছে। এই কক্ষের অভ্যন্তরে দশ দশ স্তম্ভের চুইটি সারি লম্বালম্বিভাবে তিন্টি ভাগে ইহাকে বিভক্ত করিয়াছে। দর্ণালান ও কক্ষে এগারটি থিলানযুক্ত প্রবেশদ্বার আছে ও সেই বরাবর পশ্চাৎ ভাগের প্রাচীরে এগারটি মিহুরার আছে ৷ কক্ষের উত্তর-পশ্চিম কোৰে তিনটি পাশাপাশি ভাগ জুড়িয়া একটি উচ্চ মঞ্চ আছে অনেকটা আদিনঃ মদজিদের বাদশাহক। তথ্তের ক্যায়। অন্ত তুএকটি মদজিদেও এরূপ ব্যবস্থা আছে। কক্ষের লম্বালম্বি ভিন ভাগের উপব তিন সারি, দরদালানের উপর এক সাবি এবং এই প্রতি সাবিতে এগাবটি করিয়া মোট ৪৪টি গছুল দিয়া ছাদ করা হইয়াছিল কিন্তু কক্ষেব গমৃজগুলি সবই ধ্বংস হইয়াছে। মসজিদটি ইটের তৈরী কিন্তু বাহিরে পুবাপুবি এবং ভিতবে থিলানের আর**ন্ত পর্যন্ত** দেয়ালের অংশ প্রস্তরমণ্ডিত। ভোট সোনা মসজিদের ক্যায় বড সোনা ম**দজি**দেও সোনার গিণ্টি কবা ছিল। ইহাতে খোদাই করা আভরণের **আধিকা** নাই, কিছু ইহার থিলানমুক্ত দরদালান, আয়তনের বিশানতা এবং পাথরের মজবৃত গঠন ইহাকে একটি অনিবচনীয় গান্তীর্য ও সৌন্দর্য প্রদান করিয়াছে। ফার্গুসন ইহাকে গৌডের দবোৎকট্ট সৌধ বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছেন। এই মসজিদের সম্মুখে একটি মুক্ত সমচতুক্ষোণ অন্ধন আছে, ইহার প্রতি দিক ২০০ ফুট এবং ইহার উত্তব, দক্ষিণ ও পূর্বে তিনটি থিলানযুক্ত ভোরণ আছে।

বাগেরহাটের দাতগস্থুজ মদজিদ দৈর্ঘ্যে ১৬০ ফুট ও প্রস্তুত্ব ১০৮ ফুট। ইহার বৈশিষ্ট্য—অভ্যন্তর ভাগে ছয় সারি সক্ষ শুস্ত দিয়া লম্বালম্বি সাতটি ভাগ, এগারটি মিহ্বাব ও এগাংটি থিলানসুক্ত প্রবেশ দার (ঠিক মাঝেরটি অক্স দশটির চেয়ে বড়) এবং ছাদে সাও সারিতে ৭৭টি গম্বুজ—কতকগুলি গম্বুজ বাংলা দেশের চোলা ঘরের মত। ঠিক মধ্যথানেব দরজার উপর দোচালা ঘরের চালের প্রাস্ত্রের মত একটি ত্রিভূজাক্তি গঠন—ইহা হইতে তৃইধারে কার্নিস নামিয়া কোণের মিনারের দিকে গিয়াছে। কোণের মিনারগুলি গোল, সাধারণ মিনারের মত বছকোগ্রুজ নহে, এবং তুই ভলায় বিভক্ত।

ছোট পাণ্ড্যার বারদোয়ারি মদজিদ দৈর্ঘ্যে ২৩১ ফুট ও প্রান্থে ৪২ ফুট।
বিভিন্ন নকদার ছুই সারি শুস্ত (মোট কুড়িটি) দিয়া লম্বালম্বি তিন ভাগে
বিভক্ত। পশ্চাতে একুশটি মিহ্বাব, সমুখে একুশটি ধিলানযুক্ত প্রবেশদার

এবং প্রতিপাশে আবও তিনটি। মিহুরাবগুলি এবং বেদির উপর একখণ্ড পাথরে নির্মিত একটি ছত্রী নানা কারুকার্যখোদিত। ছাদে তিন সারিতে ২১টি করিয়া ৬৩টি গম্বুজ।

দিতীয় শ্রেণীর হর্ম্যের একমাত্র নিদর্শন ১৫৩১ খ্রীষ্টাব্দে নসরং শাহ কর্তৃক ইষ্টকনিমিত গৌড়ের কদম রক্ষল (চিত্র নং ১২)। ইহার প্রধান কক্ষটি সমচতুদ্ধোণ এবং ভিতরের দিকে ১৯ ফুট বর্গক্ষেত্র। ইহার তিন দিকে তিনটি দরজা। এই কক্ষের উত্তর, দক্ষিণ ও পূর্বে ১৫ ফুট চওড়া তিনটি বারান্দা। প্রবিকের বারান্দাব সন্মুথ ভাগ থোদিত ইষ্টকেব কাক্ষকার্যশোভিত ফলকে সম্পর্ণ ঢাকা। খাটো পাথবেব স্তঃস্তব উপব থিলান্মুক্ত তিনটি প্রবেশ পথ আছে। প্রধান কক্ষের উপব একটি মাত্র গল্পুক্তব ছাদ। গল্পুক্তব উপব পদ্মেব লায় চূড়া। প্রতি শ্বান্দাব ছাদ অর্ধব্রাকাব থিলানেব আকৃতি, চাবি কোণে চাবিটি অন্তকোণ মিনার এবং প্রভেত্তক মিনাবেব উপব একটি শুল্ভ । সাধাবণত মসজিদশ্রেণীব অন্তর্ভুক্ত হইলেও কদম বস্থল মসজিদ নহে। হন্ধবং মহম্মদের পদচিহান্ধিত একথণ্ড কাল মাবেল পাথব এখানে বক্ষিত হইয়াছিল বলিয়া ইহা বদম রম্বল নামে থ্যাত।

পূৰ্বোক্ত মদজিদগুলি ছাড়াও বাংলাদেশেব নানা স্থানে উল্লিখিত শ্ৰেণীর আরও বছ কারুকার্যথচিত মদজিদ আছে। ইহাদের মধ্যে চাবিটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

- ১। শ্রীষ্ট জিলাব শঙ্কবপাশা গ্রামেব মসজিদ।
- ২। বাজশাহীব ২৫ মাইল দক্ষিণ-পূর্বে বাঘা প্রামে নসবং শাহ নির্মিত মসজিদ।
  - ৩। রাজশাহী জিলার কুস্থলা গ্রামেব মদজিদ (১৫৫৮ খ্রীঃ)।
- ৪। পাণ্ডয়ার কুংৰশাহী মদজিদ (১৫৮২ খ্রী:) মুঘল আমলেব প্রথমে নিমিত কিন্তু স্থলতানী আমলের স্থাপত্য রীতি।(চিত্র নং ১৬-১৪)

মসজিদ বাদ দিলে কয়েকটি তোরণ কক্ষ ও মিনার মধ্যযুগে স্থাপত্য শিল্পেব উৎকৃষ্ট নিদর্শন বলিয়া পরিগণিত হইবার যোগ্য।

্ গৌড়ের দাখিল-দরওয়াজা ( চিত্র নং ১৫-১৬ ) অর্থাৎ তুর্গের উত্তর প্রবেশ দার

১। জনেকে কানিংছামের শমুকরণে ইছার দৈর্ঘ্য ২০ কুট ও প্রস্থ ১০ কুট বলিরা বর্ণনা করিয়াছেন। A: H. Dani, Muslim Architecture in Bengal, ১২৭ পু: এইবা।

এই শ্রেণীর সর্বোৎকৃষ্ট নিদর্শন। ইহা ইষ্টকনির্মিত এবং ইহার ৬০ ফুট উচ্চ এবং

1৩ ফুট প্রশস্ত ও কারুকারে শোভিত সমুখ ভাগের মধ্যথানে ৩৪ ফুট উচ্চ থিলান
কুক্ত বিশাল তোরণ। ইহার ছুই ধারে ছুইটি বিশাল কুডান্তম্ভ এবং তাহার

সহিত সংযুক্ত থাদশ-কোল-সমন্বিত ছুইটি অটালক (Tower) ক্রমশং সরু

হইয়া উপরে উঠিয়াছে। প্রতি অটালক পাঁচটি তলায় বিভক্ত। সমুখ ভাগের

ঠক মধ্যক্তলে অবন্ধিত তোরণের প্রবেশদার হইতে অভ্যন্তরে যাইবার পথ
১১৩ ফুট লম্বা এবং ২৪ ফুট উচ্চ থিলানে ঢাকা। ইহার ছুই ধারে রক্ষীদের

কক্ষ। এইটিই ছুর্গের প্রধান তোরণ ছিল এবং সম্ভবত পঞ্চদশ শতকে নিম্তিত

হইয়াহিল।

গৌড়তুগের পূর্বনিকের তোরণ—স্থমতি দবওয়াজা (চিত্র নং ১৭-১৮)
একটি গল্পুকের ছাদে ঢাকা এবং সমচতুদ্দোণ কক্ষ (চিত্র নং ১৭-১৮)। কক্ষের
দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ ৪২ ফুট, প্রবেশপথের থিলান ৫ ফুট চওড়া। ইহার ছুই ধারে
শল কাটা ইটের স্তম্ভ তিন তলায় বিভক্ত। কক্ষের চারিটি মিনার ছিল
সবই ভাঙ্গিয়া গিয়াছে।

গৌডের আলাউদ্দীন হোসেন শাহের সমাধির তোরণও উৎকৃষ্ট কারুকার্যের নিদর্শন।

গৌড়ের ফিরোজা মিনার ( চিত্র নং ১৯ ) এই শ্রেণীর স্থাপত্যের একটি উৎকৃষ্ট নিদর্শন। এটি পাঁচতলায় বিভক্ত এবং ৮৪ ফুট উচ্চ। ইহার সর্বনিম্ন আংশের পরিধি ৬২ ফুট। নীচেব তিনটি তলা ঘাদশ-কোণ-সমন্বিত এবং উপরের ছুই তলা গোলাকৃতি। ইটের তৈরী এই মিনারের উপরিভাগ পোড়ামাটির নানা নকদার এবং নীল ও সাদা রংয়ের মসণ টালি দ্বারা শোভিত। কেহ কেহ মনে কবেন যে হাবদী স্থলতান দৈফুদ্দীন ফিরোজ শাহই ইহা নির্মাণ করেন। ইহা সম্ভবত দিল্লীর কুত্ব মিনারের আদর্শে নিমিত।

ত্বপলী জিলার ছোট পাণ্ড্য়াতে ফিরোজ মিনার নামে আর একটি ইটের মিনার আছে। এটি সম্ভবত চতুর্দশ শতকের প্রথমে নির্মিত হইয়াছিল। ইহা প্রায় ১২০ কুট উচ্চ এবং পাচটি তলায় বিভক্ত। ইহা গোলাকৃতি এবং লম্বালম্বি ভাবে পলকাটা। ইহার উচ্চতা ও নীচের বিশাল ছয় ফুট পরিধির মধ্যে সামঞ্জু না থাকায় এবং কারুকার্থের অভাবে গৌডের ফিরোজ মিনারের সহিত ইহার তুলনা হয় না।

#### २। भूघन यूग

বাজশক্তির সহিত শিল্পের উৎকর্ষের যে একটি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে বাংলার স্থানীন স্থলতানদেব যুগেব শিল্পেব সহিত মুঘল যুগেব শিল্পেব তুলনা করিলেই তাহা বুঝা যায়। মুঘল যুগে সাম্রাজ্যেব কেন্দ্রন্থল দিল্লী ও আগ্রায় মুদলমান শিল্পের চরম উৎকর্য হইয়াছিল। কিন্তু বাংলা দেশে তুখন কোন স্বাধীন বাজশক্তি ছিল না, একজন স্থবাদার শাসন কবিতেন—কার্যাস্তে তিনি বাংলাব বাহিরে স্থদেশে ফিরিয়া যাইতেন। উচ্চ কর্মচাবীদেশ সম্বন্ধেও ঐ কথা বলা যায়, এবং এই অবস্থা অষ্টাদশ শতান্ধাব প্রথম ভাগে মুন্দিক্লি থাব শাসন পর্যস্ত অনাহত ছিল। স্থতবাং বাংলাদেশের প্রতি তাহাদের অন্তবের টান ছিল না। তাহা ছাডা স্থবাদার ও উচ্চপদস্থ কর্মচাবীবা কাটি কোটি টাকা এ দেশ হইতে লইযা যাইতেন এবং কোটি কোটি টাকা বাজস্থ স্থক বাংলা দেশ হইতে আগ্রা ও দিল্লীতে যাইত। বাজশক্তির ইচ্ছা ও উৎসাহ এবং ধন সম্পদের প্রাচুর্য না থাকিলে কোন দেশেই শিল্পের উন্নতি সম্ভবপর হয় না। মুঘল যুগে বাংলাদেশে পূর্ব্,গ্রব তুলনায় এ তুগেবই অভাব ছিল, স্থতবাং শিল্পের উৎকর্ষ বিশেশ কিছুই হয় নাই।

অবশ্য এ যুগোও বহু সংখ্যক মদজিদ, সমাধিভবন, শুদ্ধ ও তোবণ নির্মিত হুইয়াছিল, বিদ্ধ শিল্পেব উংবর্গ হিসাবে তাহা খুব উচ্চছান অধিকাব কবে না। প্রতরাং সংক্ষেপে এই বিভিন্ন শ্রনীব স্থাপতা কলাব বর্ণনা কবিব। এখানে বলা আবশ্যক যে স্থাপতা-শিল্পে ছোটখাট পবিবর্তন ও পবিনর্ধন হুইলেও মুখলমুগে বিশেষ কোন বীতিগত পবিবর্তন দেখা যায় না—স্থলতানী স্থামলেব শিল্পের ধাবা মোটাম্টি অব্যাহতই ছিল। বিশেষ প্রভেদ এই যে ইট, পাথব বা পোড়া মাটিব ফলকে খোলিত ভাস্কর্থেব পবিবর্তে চুণোব পলন্দাবাদাবা বাহিরেব দেয়ালেব শোভাবর্থন কবা হুইত।

#### (ক) মদজিদ

এ যুগের দর্বপ্রাচীন উল্লেখযোগ্য মসজিদ পুবাতন মালদহে অবস্থিত। এই জমি মসজিদ ১৫৯৬ খ্রীষ্টাব্দে নিমিত ধ্য়। ইহা ইটের তৈয়াবী, দৈর্ঘ্য ৭২ ফুট ও প্রান্থে ২৭ ফুট। ইহার তুইটি বিশেষত্ব আছে।

প্রথমত, পূর্বদিকের সন্মুখভাগে মধ্যকাব খানিক অংশ সন্মূণে প্রসারিতঃ

ইহার তুই পাশে তুইটি ছোট মিনার এবং মধ্যধানে থিলানযুক্ত প্রবেশপথের তুইধারে ছোট দেয়াল। এই থিলানের তুলদেশ সমতল নহে—ছোট ছোট তুরদিত পলকাটা (Cusp)।

দ্বিতীয়ত, প্রসারিত অংশের পরট (Parapet) অন্ত তুই অংশের পরট অপেক্ষা উচ্চ। ইহার ছাদ অনেকটা ছোট নৌকা বা গঠ়ব গাড়ীর ছইয়ের আক্তি। তুই পাশের নিয়ত্তব অংশের ছাদ নীচু গম্বুজেব মত। এই তুই অংশের থিলানমৃক্ত প্রবেশ-পথও মধ্যকার প্রবেশ পথ অপেক্ষা নীচু।

ঢাকার অল্পকুরি মসজিদ সম্ভবত সপ্তদশ শতকের শেষভাগে নির্মিত। ইহা ক্ষলতানী আমলের প্রথম শ্রেণীব স্থায় একটি মাত্র গম্বুজে ঢাকা একটি সমচতুকোণ ক্ষুত্র কক্ষ। ইহাব তিনটি বিশেষত্ব। প্রথমত, ইহা একটি উচ্চ ও প্রশস্ত অধিষ্ঠানের উপব প্রতিষ্ঠিত। দ্বিতীয়ত, ইহার চারিদিকেব মধ্যকার অংশই ক্ষমৎ প্রসারিত। তৃতীয়ত, চারিকোণের চাবিটি গুল্কই কক্ষেব দেয়াল ছাড়াইয়া অনেকটা উচ্তে উঠিয়াছে। এগুলি পাঁচটি তলায় বিভক্ত এবং তাহার উপবে একটি ছত্ত্রী।

ঢাকাব লালবাগেব মদজিদে পূর্বোক্ত প্রথম ও তৃতীয় বিশেষস্বটি বর্তমান। তবে ইহার ছাদে তিনটি গম্বুজ এবং গম্বুজগুলির গাত্রে পাতাকাটা নকসা এবং উপরে একটি চূড়া। ইহা দৈর্ঘ্যে ৬৫ ফুট ও প্রস্থে ৩২ ফুট।

ঢাকার নিকটবর্তী সাতগস্থ মসজিদ দৈর্ঘ্যে ৫৮ ফুট ও প্রস্থে ২৭ ফুট। ইহাব চাবি কোণেব শুক্তঞ্জীব ভিতরে ফাঁপা ও মাথায় একটি কবিয়া গস্থা। ছাদের ভিনটি গস্থ লইয়া মোটমাট সাতটি গস্থা।

মন্ত্রমনিশিংহ জিলাব কিশোরগঞ্জ মহকুমাব অধীনে এগারিদিলুর প্রামে ইশাধানের তুর্গ ছিল। এথানে অনেকগুলি স্থানর স্থানর মদজিদ আছে। শাহ মৃহত্মদেব মদজিদ আকাবে ক্ষুত্র (৩২ × ৩২ কুট) এবং দমদামন্ত্রিক ঢাকার পূর্বোক্ত অলকুবি মদজিদের অন্তর্জণ। কিন্তু মদজিদটি ইটের হইলেও ইহার দামুখেব অলন শান বাঁধানো। ইহার প্রধান বিশেবত্ব এই যে ইহার প্রবেশদার ক্রিক একথানি দোচালা ঘবের আকৃতি (২৫ × ১৪ কুট)। মৃশিদাবাদের নিকটে মৃশিদকুলি থা কর্তৃক ১৭২৩ খুটাকো নিমিত কাটরা মদজিদ একটি বৃহৎ সমচতুক্ষোৰ অলনের (১৬৬ কুট) মধ্যস্থলে এক অবিচানের উপর প্রতিষ্ঠিত। ইহা দৈর্ঘ্যে ১৩০ কুট ও প্রত্যে ২৪ কুট। ইহার চারিদ্বিকে প্রায় ২০ গঞ্জ উচ্চ

চারিটি বিশাল অষ্টকোণ মিনার ছিল। অভ্যন্তরস্থিত ৬৭টি খোরান সিঁড়ি দিয়া মিনারেব চূড়াভলে ওঠা যায়। অঙ্গনের চারিপাণে তুই তলায় বহু সংখ্যক কৃদ্র কৃত্র বর। ১৪টি সোপান বাহিয়া অঙ্গনে উঠিতে হয়। এই সোপানের নিয়ে ম্শিদকৃলি থাব সমাধি-কক্ষ। অনেকগুলি হিন্দু মন্দিব ভাজিয়া তাহার উপকরণ দিয়া এই মদজিদ নিমিত হয়।

এই মদজিদগুলি ছাড়া ঢাকায় কর্তনৰ থানের মদজিদ, নারায়ণগঞ্জের বিবি মবিয়মের মদজিদ, ময়মনসিংহ জিলার আতিয়ায জামি মদজিদ ও গুরাইয়ের মদজিদ, এবং চট্টগ্রামেব বায়াজিদ দবগা ও কদম-ই-ম্বাবিক মদজিদ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

#### (খ) সমাধি-ভবন, ভোরণ-কক্ষ ও মিনার

গৌড়ে পূর্বোক্ত কদম রম্মল, নামক সৌধেব পাশে ইষ্টক নিমিত নাতিবৃহৎ একটি গৃহ আছে (৩১×২২ ফুট), ইহা ঠিক একথানি দোচালা ঘরের অত্মকৃতি। কেহ কেহ অত্মান কবেন যে এটি ফং খানেব সমাধি এবং সপ্তদশ শতকের মাঝামাঝি নির্মিত। আবার কেহ বলেন যে ইহা রাজা গণেশের সময়কার একটি হিন্দু মন্দির, কারণ ঘবটি উত্তর-দক্ষিণে লখা এবং ইহার চাল হইতে শিকলে ঘন্টা বাঁখার জন্ম একটি ছকেব চিহ্ন দেখা যায়। ঘরটির ভিনদিকে ভিনটিদরজা আছে।

ঢাকার লালবাগ কিল্লাব মধ্যে পরীবিবির সমাধি-ভবন আছে। বাহিরের গঠনপ্রণালী লালবাগের মসজিদের মত। তবে সমতল ছাদের উপরে তামার একটি কুত্রিম গস্থুজ আছে অর্থাৎ ইহার নীচে কোন খিলান নাই। এককালে ইহা সোনার গিল্টি করা ছিল। অভ্যন্তর ভাগে নয়টি কক্ষ আছে। ঠিক মাঝখানে সমচতুকোল সমাধিককক্ষ (১০ ফুট), চারিকোণে চারিটি সমচতুকোল কক্ষ (১০ ফুট) এবং সমাধিকক্ষেব চারিপাশে চারিটি,প্রবেশ-কক্ষ (২৫ × ১১ ফুট)। কেরলমান্ত্র দক্ষিণবিকের কক্ষই এখনকার প্রবেশ পথ। ইহার চৌকাঠ পাথরের এবং দরজা চন্দন কাঠের। অন্ত তিন দিকের দরজায় ক্ষমর মার্বেলের জালি। সমাধিকক্ষের দেয়াল সানা মার্বেল পাথরের এবং মেজে ছোট ছোট নানা নক্সার কালো মার্বেল পাথরের থক্ত দিয়া মন্তিত। সমাধিকক্ষের মধ্যখানে মার্বেল পাথরের কবর কর্বর শইহার তিনটি থাপের উপর লভাপাতা উৎকীর্ণ। সব ত

কক্ষের দরজাতেই চৌকাঠ, কোন থিলান নাই। ইহা এবং ছাদের অভ্যন্তর ভাগের নির্মাণপ্রণালী হিন্দু শিল্পের প্রভাব স্থচিত করে।

কক্ষের বিশ্বাসপ্রশালী শাগ্রা ও দিল্লীর সৌধের, অন্তর্মণ। মোটের উপর এই সমাধি-সৌধের সৌন্দর্য ও গান্ধীর্য বাংলাদেশের শিল্পে খৃবই অপরিচিত—ইহার গঠন প্রশালীও বাংলাদেশের গঠন প্রণালী হইতে স্বতম্ব। লোকপ্রবাদ এই যে নবাব শায়েন্তা থাঁ তাঁহার কক্সা পরীবিধির এই সমাধি-সৌধ নির্মাণ করেন।

মৃথল যুগেব অনেকগুলি তোরণ কক্ষ বেশ কাক্ষকার্যখনিত। গৌড়ের ছর্গের দক্ষিণ দিকেব তিনতলা বৃহৎ (৬৫ ফুট) তোবণটি শাহ্রজা আছুমানিক ১৬৫৫ খ্রীষ্টাব্দে নির্মাণ করেন। ইহার অল্পকাল পরেই (১৬৭৮-৭৯ খ্রীষ্টাব্দে, নির্মিত ঢাকার লালবাগ তুর্গেব দক্ষিণ তোবণটি এখনও মোটাম্টি ভালভাবেই আছে। ম্শিদাবাদের খুদবাগে বাংলার শেষ স্থানীন নবাব আলিবর্দি ও দিরাজউদ্দৌলাব ক্ষর তিনটি প্রাচীব দিয়া ঘেবা। ইহার প্রবেশ পথে একটি ভোরণ কক্ষ আছে।

মুঘলযুগের একমাত্র উল্লেখযোগ্য শুস্ত নিমানবাই মিনার। ইহা ঠিক গৌড ও পাণ্ডুয়ার মধান্তলে অবস্থিত। একটি উচ্চ অষ্ট কোণ মঞ্চের উপর এই মিনাবটি প্রতিষ্ঠিত। মঞ্চীর প্রতিদিক ১৮ ফুট দীর্ঘ এবং কয়েকটি দিঁডি ভাঙ্গিয়া উঠিতে হয়। মঞ্চের ভিতবে ছোট ছোট থিলানযুক্ত কক্ষ আছে, এগুলি সম্ভবত প্রহবীদের বাসস্থান ছিল। মিনারটি গোল এবং ক্রমশঃ ছোট হইয়া উপবে উঠিয়াছে; ইহাব পাননেশেব ব্যাস প্রায ১৯ ফুট। ইহার চুডা ভাৰিয়া নিয়াছে। এখন যে অংশ আছে তাছার উচ্চতা ৬০ ফুট। মাঝখানে একটি ছজ্জ অর্থাৎ গোল প্রস্তরথণ্ড চারিদিকে একট্ বাডান থাকায় মিনাবটি ছুইভাগে বিভক্ত। ইহার ঠিক উপরেই আলো বাতাস প্রবেশের জন্ম একটি গুবাক্ষ ছিন্ত। অভ্যন্তরে একটি ঘোরান দিঁডি দিয়া চড়ায় ওঠাব বাবস্থা আছে। মিনারের গায়ে গঙ্গদন্তের অমুকারী বহু প্রস্তব-শলাকা বিদ্ধ করা আচে —প্রত্যেকটি প্রায় আড়াই ফুট লম্বা। ইছা সম্ভবত পৰ্যবেক্ষণ অন্তেব কাজ করিত অর্থাৎ কোন বিপদ বা শত্রুর আক্রমণ আদর হইলে ইহার চূড়ায় উঠিয়া আগুন জালাইয়া সঙ্কেত করা হইত। গৌড় বা ছোট পাণ্ডুয়ার ফিরোজ মিনারের সহিত এই মিনারের বিশেষ কোন সাদশ্য নাই। কিন্তু ফতেপুর শিক্রীতে সম্রাট আকবর নির্মিত হিরণ মিনারের সহিত ইহার খুব সাদৃশ্র দেখা যায়। সম্ভবত হিরণ মিনারের অন্তকরণে ুএবং তাহার অল্লঙাল পরেই নিমাদরাই মিনার নিমিত হইন্নাছিল।

### ৩। মধ্যযুগের রাজপ্রাসাদ

মধ্যযুগে স্নভানদেব প্রাদাদ ও ধনীগণের স্বরম্য হর্মের কোন নিদর্শনই নাই। পঞ্চলশ শতকেব প্রথমে লিখিত চীনদেশীয় পর্যটকেব বর্ণনাম্ব রাজধানী পাতৃযায় স্বলভানেব প্রাদাদেব বর্ণনা আছে। দবকাব কক্ষের শিন্তল মণ্ডিত স্বস্ত ওলিতে কুল ও শশুশকীব মৃতি থোদিত ছিল। চুনকাম করা ইটেব তৈরী বাভী থুব উঁচু ও প্রকাণ ছিল। তিনটি দবজা পাব হইয়া গেলে প্রাদাদের অভ্যন্তরে নয়টি অঙ্গন দেখা গাইত।' দববাব কক্ষেব তুই দিকের বারান্দা এত দীর্ঘ ও প্রশন্ত ছিল যে এক সহল্র অস্ত্রশন্ত্রে সন্দিত, বর্মে আচ্চাদিত অধাবোহী এবং ধরুর্বাণ ও তববাবি হন্তে পদাতিকেব সমাবেশ ছইতে পাবিত। অঞ্চনে মযুবপুচ্ছেব তৈবী ছত্র হন্তে লইষা একশত অন্তব দাঁতাইত এবং বিরাট দববাব কক্ষে হস্তীপৃষ্ঠে ১০০ দৈল্য থাকিত। আদিনাব সম্মুণে কয়েক শত হন্তা সাবি দিয়া বাধা হইত।

বিশ্ব প্রলভানী আমলের পর যথন বাংলা দেশ মুখল সাম্রাক্ষ্যের একটি শ্বরায় পরিণত হইল, তথন এ দকল বিছুই ছিল না। ট্যাভাণিয়র ১৬৬৬ খ্রীষ্টাব্দে বাংলার বাজধানী ঢাকায় আদিয়ছিলেন। তিনি লিখিয়াছেন যে শাসনকর্তা উ চুঁ দেখাল দিয়া ঘেরা একটা ছোট কাঠের বাডীতে থাকেন। বেশীব ভাগ ভিনিইহার আদিনায় তাঁবুতে বাস করেন। সমসাম্যিক গ্রন্থে প্রকাণ্ড বাড়ী, রাগান প্রভৃতিবও উল্লেখ আছে —কিছু বিস্তৃত বর্ণনা নাই। বাডীগুলি সাধারণত হুটের, কাঠের বা বাঁণের তৈবী হুইত। কিছু ইহা শ্বনেক সম্য বিচিত্র কাক্ষার্থে গচিত হুইত। আনুল ফজল লিখিয়াছেন যে থগবঘাটার বাদশাহী কর্মচারীয়া ২০০০ টাকা থবচ কবিয়া এক একটি বাংলো তৈরী করিত এবং বাণের তৈবী বাডীতে অনেক সম্য পাঁচ হাজার টাকারও বেশী থরচ হুইত। ভানীনেশচন্দ্র গেন এইরপ একখানি বডের ঘরের বিস্তৃত বিষরণ দিয়াছেন। ভাহাতে ধরচ প্রিয়াছিল ১২,০০০ কাহাবও মতে ৩০,০০০ টাকা।

<sup>&</sup>gt;। বিভিন্ন চীনা পথ্টক আসাদের বর্ণনা করিয়াছেন। একটি বর্ণনায় 'ভিনটি দরতা ও নায়টি অঙ্গনের' উল্লেখ আছে। কিন্তু অস্থানপ আর একটি বর্ণনাথ সেই স্থলে আছে 'ভিঙরের দর নাগুলি ভিনগুণ পুরু এবং প্রত্যেকের নায়টি পাল্লা (panels)'। সম্ভবত শেষের বর্ণনাটিই সভ্য। (Visva-Bharati Annals, I. pp. 130, 121, 126)

२। वृहद क्य. १७०-७३ शृष्टी।

### ৪। নধ্যযুগের হিন্দু শিল্প

#### (क) मिलन

হিন্দু ও মুদলমান উভয়েরই শিল্প ধর্মভাবের উপরই প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া-ছিল। মুদলমানদের মদজিদ ও সমাধি-ভবন তাহাদেব শিল্পের প্রধান ও সর্বোৎকট্ট নিদর্শন। হিন্দু শিল্প মন্দির এবং দেবদেবীর মৃতি ও ছবির মধ্য দিয়াই প্রধানত আত্মপ্রকাশ ও উৎকর্ষলাভ করিয়াছিল। কিন্ধ ইনলামের নির্দেশ অনুনাবে হিন্দু মন্দির ও দেবদেবীর মৃতি ধ্বংস করাই মুদলমানেব কর্তব্য ও পুণ্যার্জনেব অক্ততম উপায়। কাৰ্যত যে মুদলমানেরা ভারতে এই নীতি পালন করিয়াছে তাহার যথেষ্ট প্রমাণ আছে। অষ্টম শতাব্দীর প্রারম্ভে নিরুদেশ বিজয়ী মৃত্যাদ বিন কাশিম হিন্দুর মন্দির ভাঙ্গিয়া মসজিদ তৈরী করেন। সহস্র বৎসব পবে শুরন্ধান্তব ভারতের বুহত্তর পটভূমিতে ঠিক দেই নীতিরই অফুদরণ করিয়া-ছিলেন। বাংলাদেশেও ঠিক ঐ নীতিই অমুসত হইয়াছিল। • অয়োদশ শতকে অর্থাৎ বাংলাদেশে মুদলমান রাজ্য প্রতিষ্ঠাব প্রথম যুগে হিন্দুর প্রদিদ্ধ তীর্থ ত্তিবেনীতে এক বা একাধিক বিচিত্র কাককার্য থচিত হিন্দু মন্দির ভাঙ্গিয়া জাকর খা গাজি তাহার উপকরণ দিয়া মদজিদও সমাধি-ভবন তৈরী করিয়াছিলেন। অপ্তাদশ শতামীতে মুদলমান রাজত্বের অবদানে নবাব মুর্নিদ কুলি থা কয়েকটি হিন্দু यन्तित भरः म कतित्रा ताज्ञधानी पूर्णिलापालत निक्टि कांग्रेता यमान्ति निर्माण कतित्रा-ছিলেন। স্বতরাং বাংলার মধ্যযুগের হিন্দু মন্দির বা দেবদেবীর মৃতির যে বিশেষ কোন নিম্পুন পাওয়া যায় না তাহাতে আশ্চর্যবোধ করিবার কোন কারণ নাই। ভবে ধ্বংস করিবার শক্তিরও একটা সীমা আছে; তাই ঔরংঞ্চেবও ভারতকে একেবারে মন্দিরশৃত্য করিতে পারেন নাই। বাংলাদেশেও অল্পনংখ্যক কল্পেকটি মধাযুগের মন্দির এখনও দেখিতে পাওয়া বায়। কিন্ত হয়ত যাহা ছিল ভাহার এক কুত্র অংশমাত্র এখনও আছে—হতরাং ইহা বারা হিন্দু শিল্পের প্রকৃত हेजिहांत बहना कहा वाह ना। जत हेहां व यूवह मध्य त हिन्दुर्श क करही অর্থ-সম্পদের অভাবে এবং কভকটা মুস্লমানদের হাতে ধ্বংলের আল্ডায়, বিশাল মন্দির গড়িতে উৎসাহ পায় নাই। সেজন্ত মধ্যযুগে খুব বেশী উৎকৃষ্ট হিন্দ मस्मित्र देखताती एव नाहे। अहे कादान हिन्दू निस्त्रत्य व्यवस्थि इहेबाहिन अवः উৎকৃষ্ট নৃতন সন্দিরের সংখ্যাও অনেক কম ছিল। আর বে কয়েকটি ভৈয়ারী



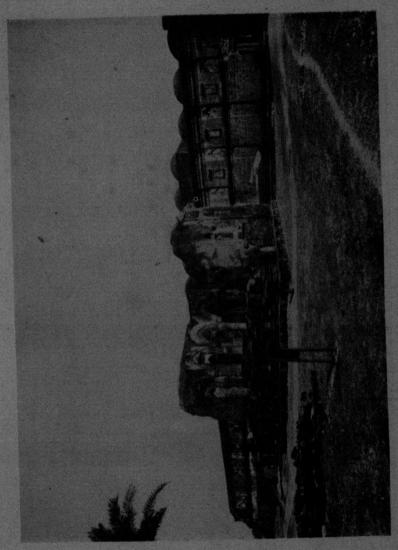



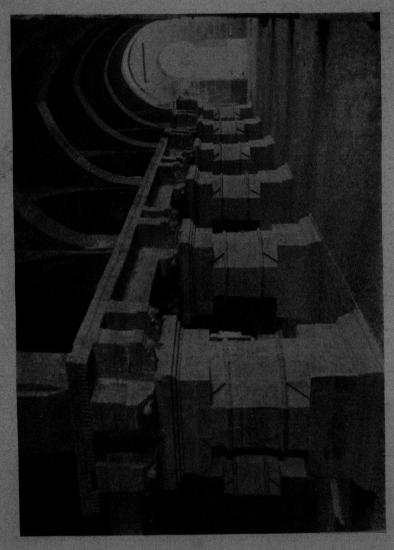

## বাংলা দেশের ইতিহাস—মধ্যয<sub>ু</sub>গ

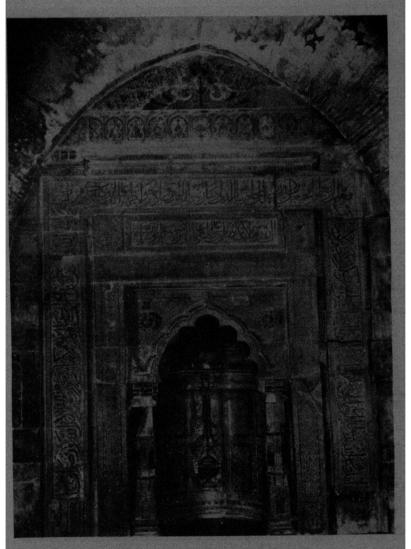

৩। আদিনা মসজিদ—বড় মিহ্রাব

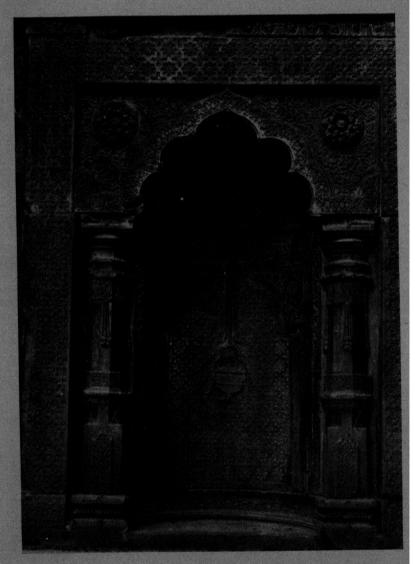

৪। আদিনা মসজিদ—বড় মিহ্রাবের কার্কার্

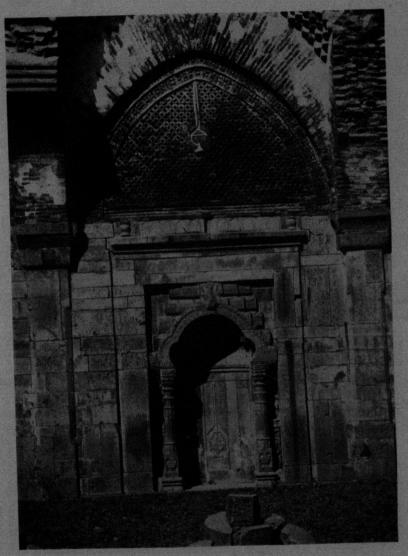

৫। আদিনা মসজিদ—ছোট মিহ্রাবের ইণ্টক নিমিত কার্কার্য

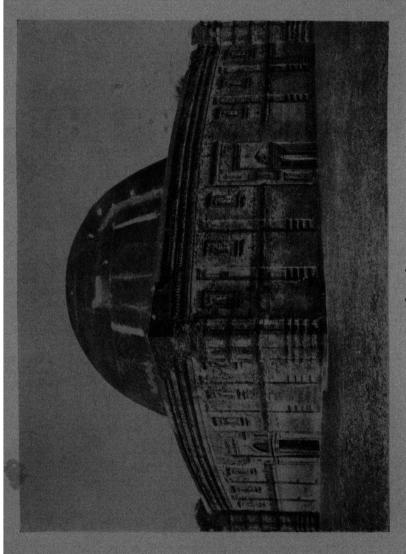

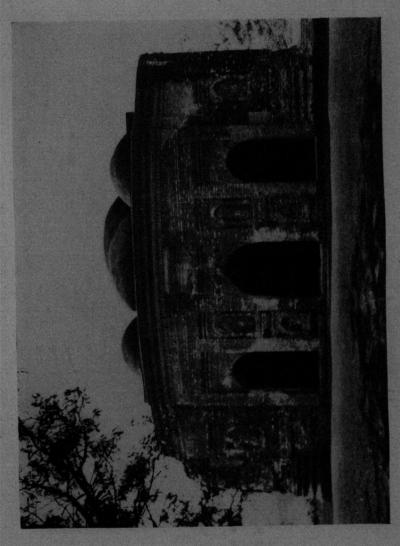

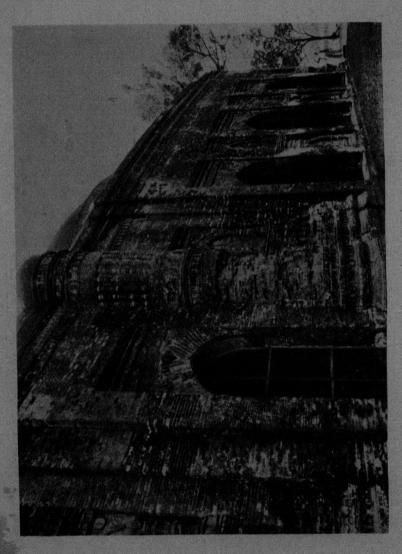

र। नखन बर्माकम (रमों )—भारत्त्रं मृभा

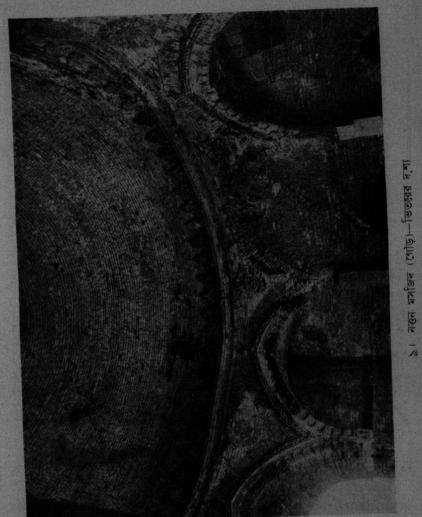

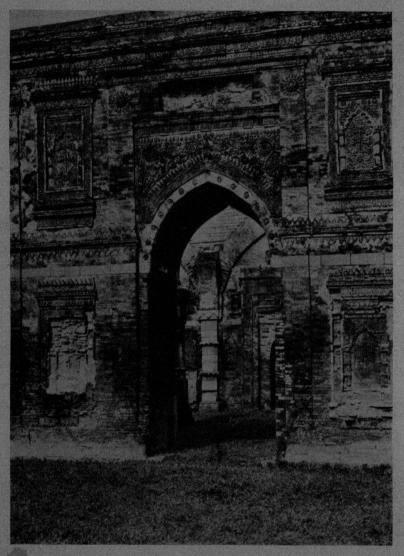

১০। তাঁতিপাড়া মসজিদ (গোড়)







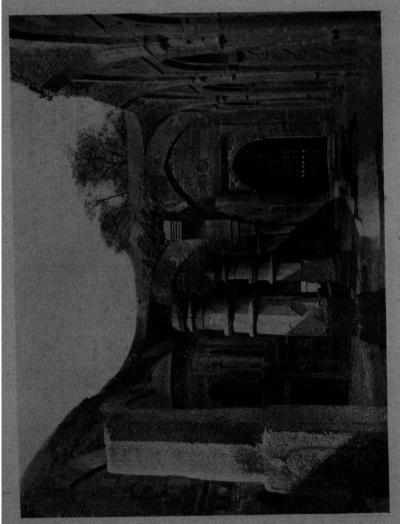

বাংলা দেশের ইতিহাস-মধায

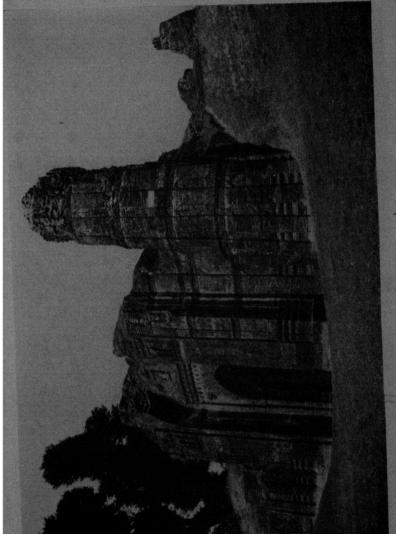

ऽ६। माधिन म्डअशाका (रगोष्ट्)



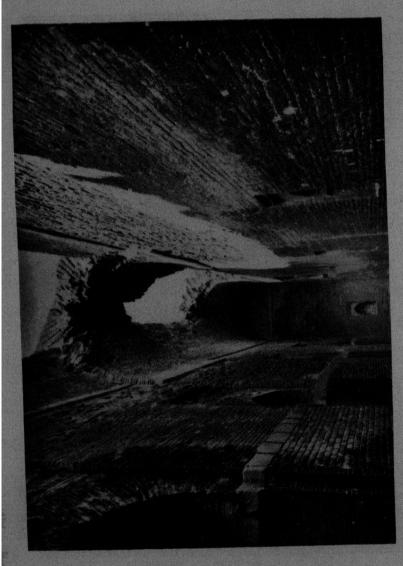

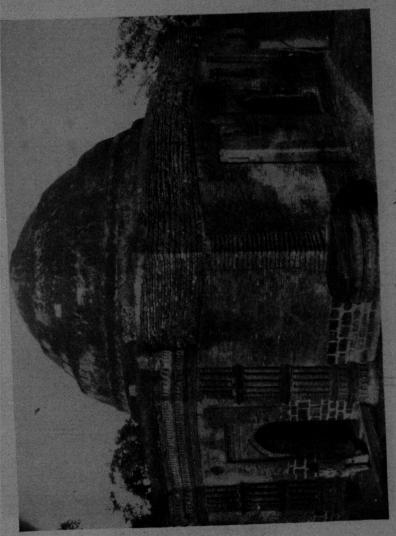

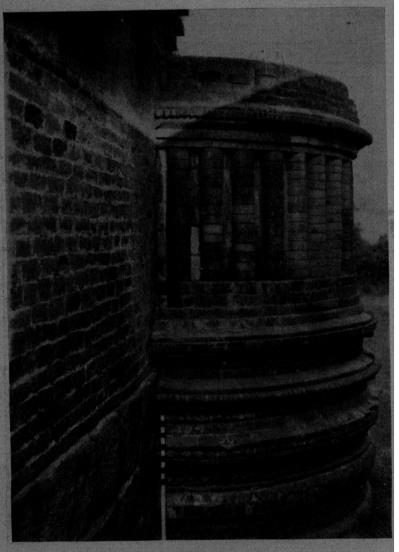

১৮। গ্রমতি দরওয়াজা (গৌড়)

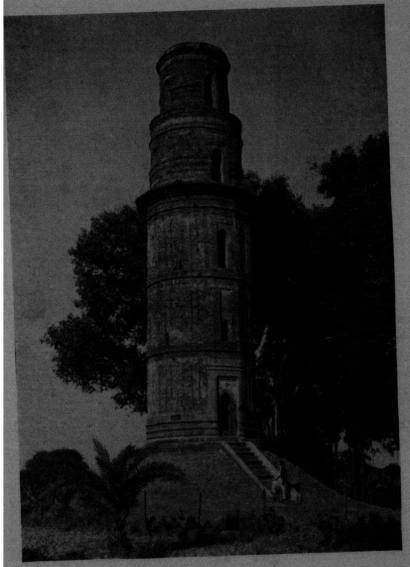

১৯। ফিরোজ মিনার (গোড়)

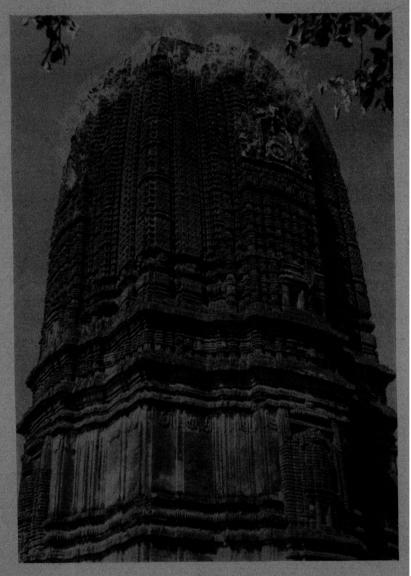

২০। সিদ্দেশ্বর মন্দির (বহুলাড়া)

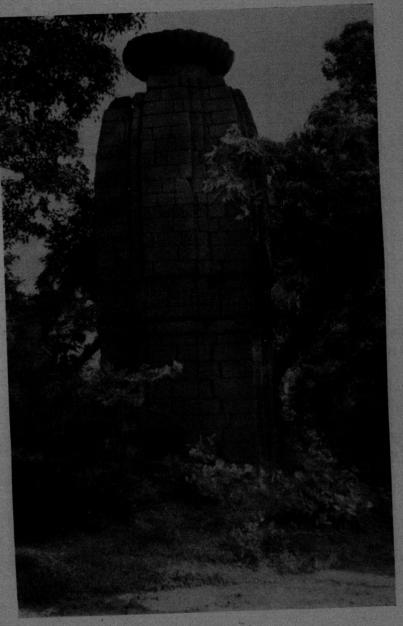

২১। হাড়মাসড়ার মন্দির



২২। ধরাপাটের মন্দির

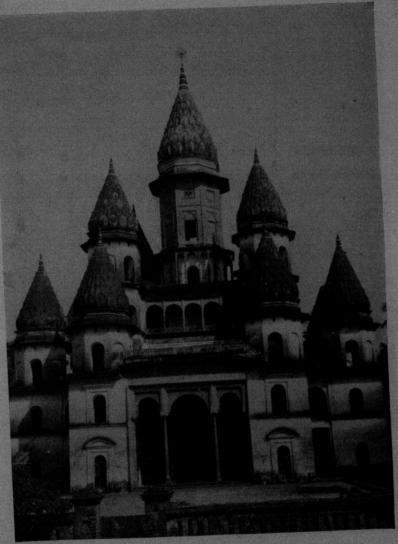

২৩। বাঁশবেড়িয়ার হংদেশ্বরীর মন্দির (১৮৪১ খ্রীণ্টাব্দে নিমিত)



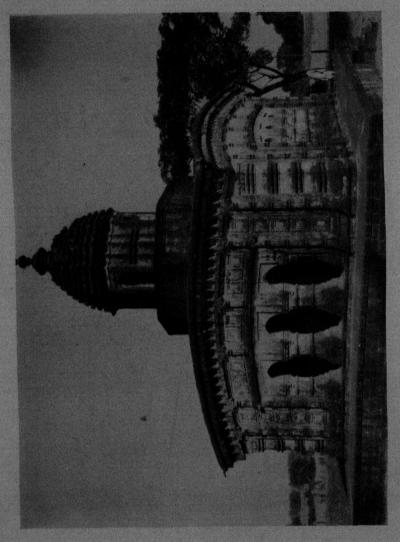



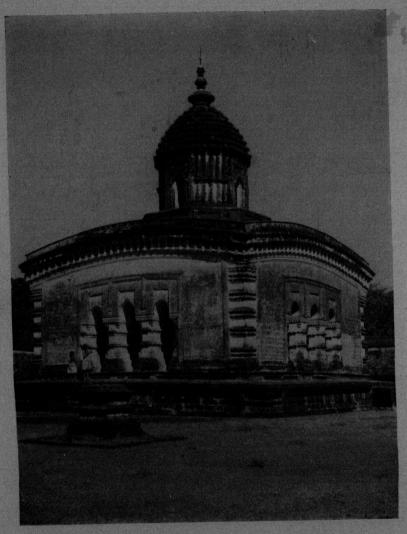

२७। लालकीत मन्पित (विकृप्त्त)

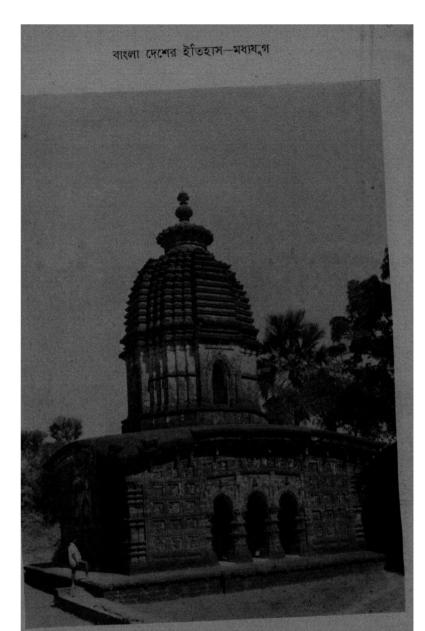

২৭। কালাচাঁদ মন্দির (বিষ্ণুপর্র)

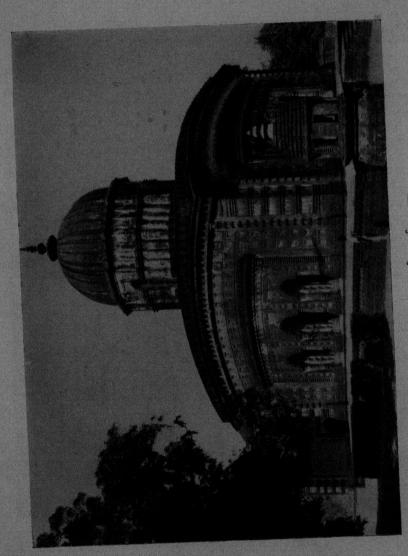

H । ज्ञाथाभगात्मज्ञ मन्मित्र (विक्रुभेद्र)



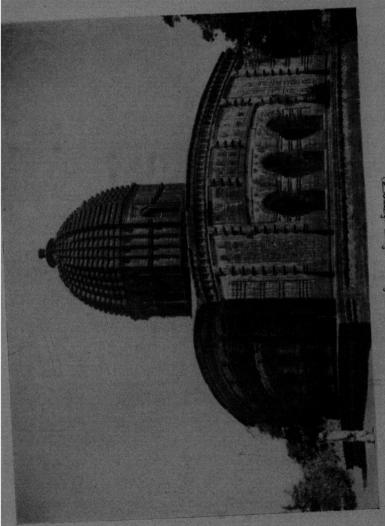

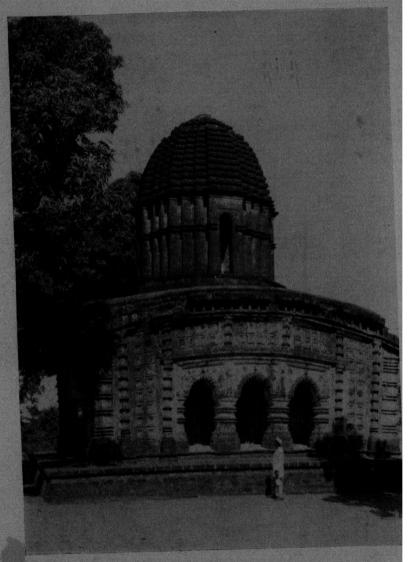

৩০। নন্দদ্রলালের মন্দির (বিষ্ণুপর)

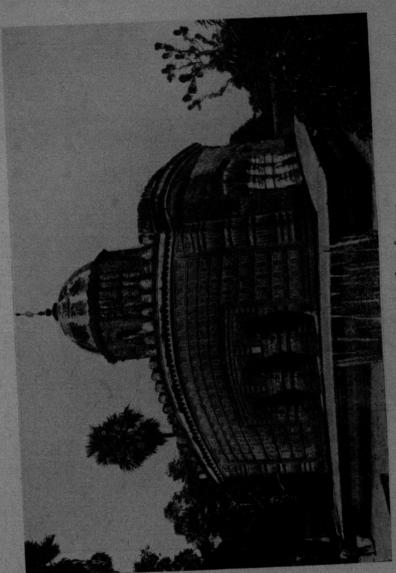

७३। अमनामारन मन्ति (विक्रुभ,त)



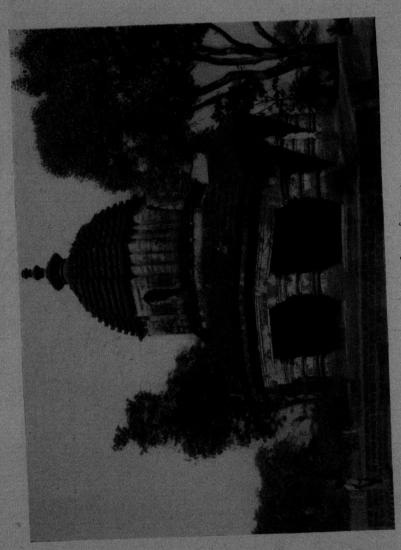



৩৩। জোড় মন্দির (বিষ্ণুপুর)



ाराधाराय्व योग्पंत (विक्रुभ्त)

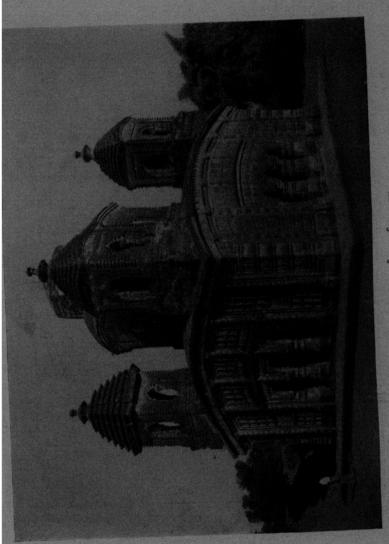

७६। भाग्नदाह्यद भन्मित्र (विक्कुभूत्र)

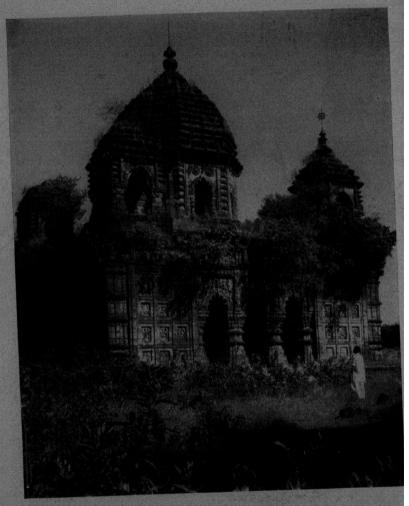

৩৬। গোকুলচাঁদের মণ্দির (সলদা)

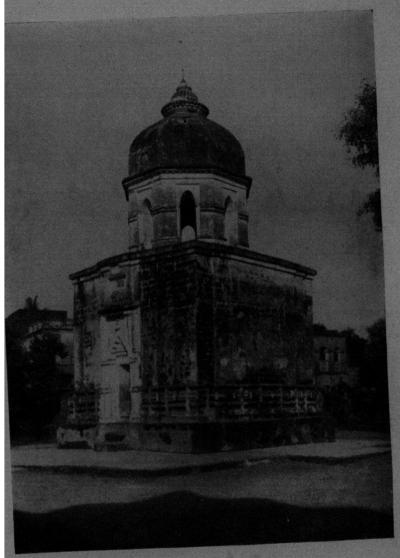

७५। मङ्गश्चरतत मन्नित (विक्रः भारत)



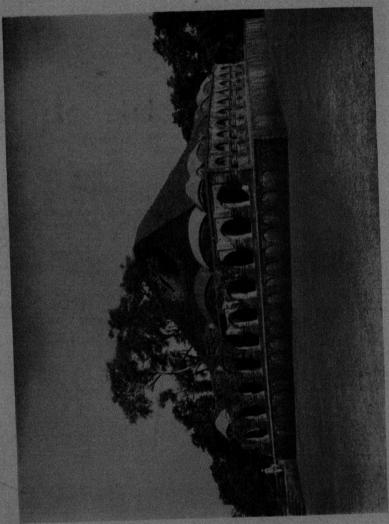

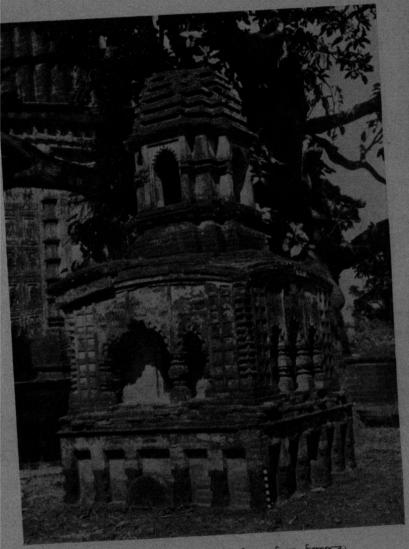

৩৯। ইণ্টকনিমিত রথ (রাধাগোবিন্দ মন্দির, বিষ্ণুপরে)

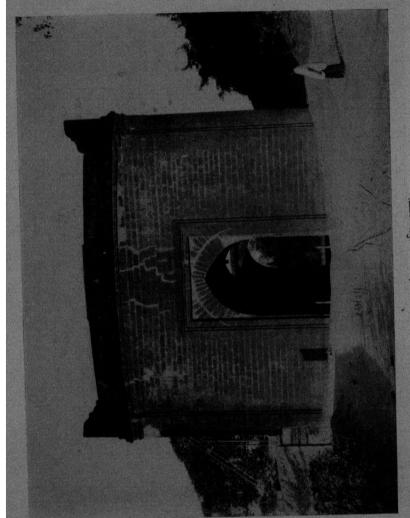

८०। म्नर्जाउन (विक्रुभ्त)



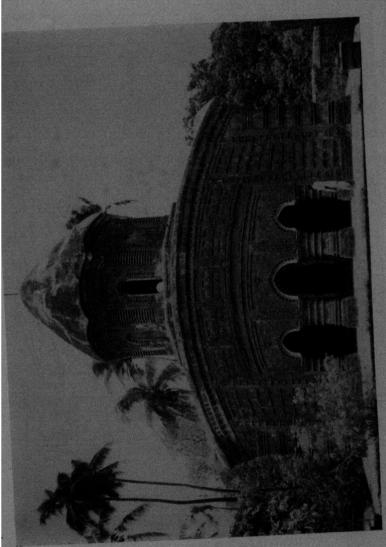



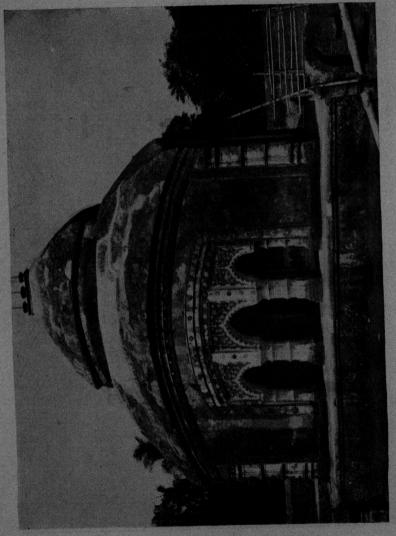

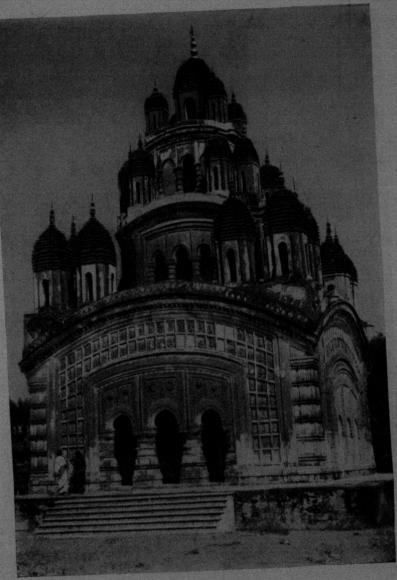

৪৫। আনন্দভৈরবের মন্দির (সোমড়া স্থাড়িয়া)



৪৫ ক। সোমড়া সুখড়িয়ার আনন্দভৈরবীর মন্দিরের ভাষ্ক্র্য

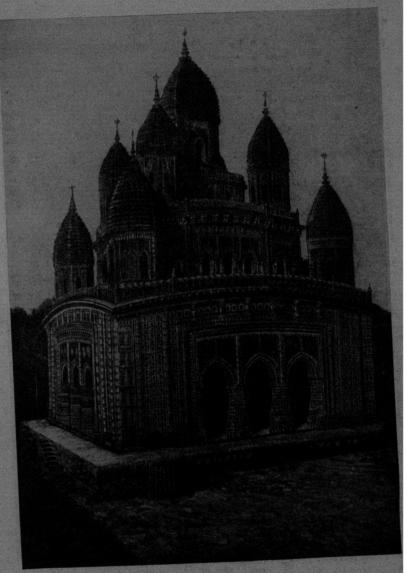

৪৬। কান্তনগরের মন্দির (দিনাজপরে)



৪৭। রেখ দেউল (বান্দা)

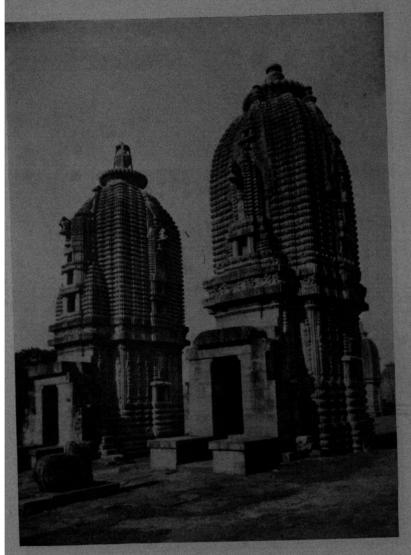

৪৮। ১ ও ২ নং বেগ্রনিয়ার মন্দির (বরাকর)

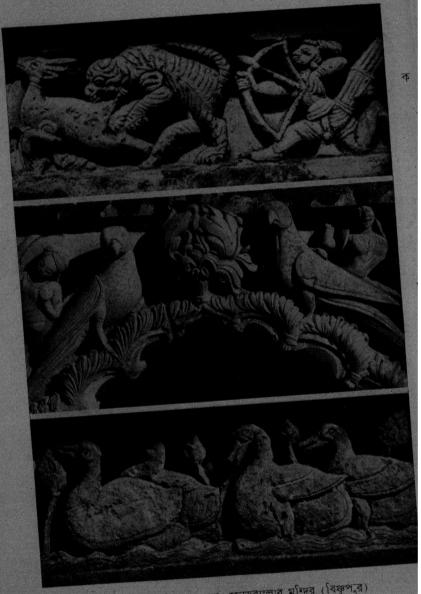

শিকার দৃশা—জোড়বাংলার মণ্দির (বিষ্পুর্র)

টিয়াপার্থী—শ্রীধর মন্দির (সোনাম্থী)

৪৯ গ। হংসলতা মদনমোহন মন্দির (বিষ্ণুপ্র)

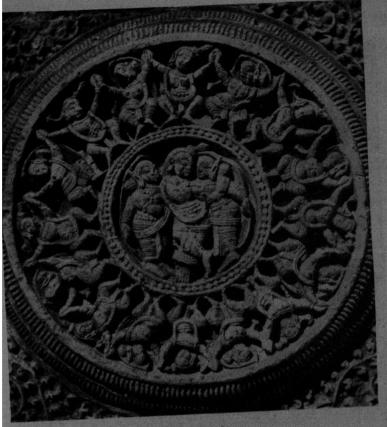

৫০ ক। রাসলীলা [বাঁশবেড়িয়ার বাস,দেব মন্দিরের ভাদকর্যা।



৫০ খ। নৌকাবিলাস—[বাঁকুড়ার মণ্দিরের ভাষ্ক্য']

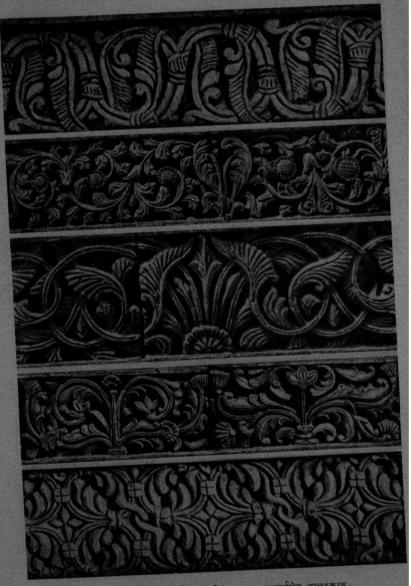

৫১। বাঁকুড়ার বিভিন্ন মন্দিরের পোড়ামাটির অলঙকার



৫২ ক। বাঁকুড়ার মান্দরে পোড়ামাটির ভাস্কর্য



৫২ খ। বাঁকুড়ার মান্দরের ভাস্কর্য



৫०। युक्तित्व-त्काएवाश्ला प्रान्तित (विकृत्युत)



বিবেশী হিন্দ্মনিদরের ফলক। (৪৩২ প্রঃ) ৫৪। সীতাবিবাহঃ।





৫৬। শ্রীরামেণ রাবণবধঃ।



৫৭। গ্রীসীতানির্বাসঃ শ্রীরামাভিষেকঃ।



६४। थ्राप्त्रान्तम् इशामनत्राय्या

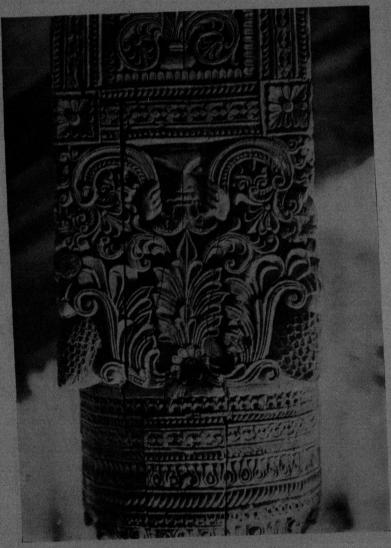

৫৯। कार्ठ-त्थामारेखात निमर्गन (वाँकुफ़ा)

ছইমাছিল তাহারও কতক প্রাকৃতিক কারণে এবং কতক মূললমানদের হাতে ধ্বংল হইমাছে। বাকী যে করটি এই উভয়বিধ ধ্বংলের হাত হইতে রক্ষা পাইয়া এখনও কোন মতে টিকিয়া আছে তাহাদের উপর নির্ভর করিয়াই হিন্দু শিল্পের পরিচয় দিতে হইবে।

মধ্যবুগে বাংলা দেশের মন্দিরও মুদদমান মদন্দিদ ও দমাধি-ভবনের স্থায় প্রধানত ইউক নির্মিত। তবে বাংলার পশ্চিম প্রাক্তে মাকড়া (laterite) ও বেলে পাধর (sandstone) পাওয়া যায়। হতরাং এই ছই প্রকারেব পাধরে নির্মিত মন্দিরও আছে।

বাংলা দেশের মধ্যযুগের মন্দিরগুলি তুইটি বিভিন্ন স্থাপত্যশৈলীতে নিষিত। এই তুইটিকে রেথ-দেউল ও কুটিব-দেউল এই তুই সংজ্ঞা দেওয়া গাইতে পারে।

#### রেখ-দেউল

রেখ-দেউলের বিবরণ এই গ্রন্থের প্রথম ভাগে দেওয়া হইয়াছে। উড়িবারি হুপরিচিত মন্দিরগুলির ন্থায় হুউচ্চ বাঁকানো শিখরই ইহার বৈশিষ্টা। প্রাচীন ছিন্দুর্গের যে কয়টি মন্দির এখনও টিকিয়া আছে তাহার প্রায় সবগুলিই এই শ্রেণীর এবং প্রথম ভাগে তাহাদের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হইয়াছে। কালক্রমে উড়িবার রেখ-দেউল ক্ষুত্রতর ও অলঙারবর্জিত হইয়া অনেকটা সরল ও আড়ম্বর-হীন স্থাপত্যরীতিতে নির্মিত হইত। ময়ুর ভঞ্জের অন্তর্গত থিচিং-য়ের মন্দিরগুলি ইহার দৃষ্টাস্তন্থল। বাংলা দেশের মধ্যুর্গের রেখ-দেউলেও এই পরিবর্তন অর্থাৎ প্রাচীন অলঙ্গত রেখ-দেউলের সরলীকরণ ঘটিয়াছে। হিন্দুর্গে নির্মিত বছলাড়ার দিজেশ্বর মন্দিরের (চিত্র নং ২০) সহিত মধ্যুর্গের ধবাপাট অথবা হাড়মানভার মন্দির (চিত্র নং ২০, ২২) তুলনা করিলেই এই পরিবর্তন বুঝা ঘাইবে। পূর্বোক্ত মন্দিরের বিচিত্র কার্কবার্ধ শেষোক্ত মন্দিরে নাই, কিন্তু উভয়ই যে একই স্থাপত্যানীতিতে নির্মিত তাহা সহজেই বুঝা যায়।

পুক্লিরা জিলার অন্তর্গত চেলিয়ামা নামক বর্ধিষ্ণু প্রামের নিকটবর্তী বান্দা গ্রামে একটি উৎক্ট বেলে পাথরের রেথ-দেউল আছে (চিত্র নং ৪৭)। ইহাতে অনেক কাক্ষকার্য আছে। ইহার তারিধ নিশ্চিতরূপে জানা বায় না—সম্ভবত ত্রেয়াদশ শতকের কিছু পূর্বে বা পরে ইহা নির্মিত হইয়াছিল। এইটি বাদ দিলে বাংলা দেশে মুদ্দমান রাজ:ত্বর প্রথম ছুই শত বংসরে নির্মিত কোন হিন্দু-

মন্দিরের সন্ধান পাওয়া যায় না। পরবর্তী ছুই শত বংসরের মধ্যে নির্মিত মাজ ৪০০টি মন্দির এথনও আছে। ইহার মধ্যে চারিটি বর্ধমান জিলায়। তিনটি বরাকরের বেশুনিয়া মন্দির (চিত্র নং ৪৮), সম্ভবত পঞ্চলশ শতকে, এবং গৌরাজপুরে ইছাই যোমের মন্দির সম্ভবত আরও কিছুকাল পরে নির্মিত। এই সব মন্দির এবং কল্যাণেখবীর মন্দির প্রস্তরনির্মিত রেখ-দেউল। ইহার মধ্যে কেবল খনাকরের একটি মন্দির ১৪৬১ খ্রীষ্টাব্দে নির্মিত হইয়াছিল বলিয়া নিশ্চিতরূপে জানা যায়। অপরগুলি কেহ কেহ হিন্দুর্গের মন্দির বলিয়া মনে করেন। কিছ সম্ভবত এইগুলিও পঞ্চলশ শতকে অথবা তাহার পরে নির্মিত হইয়াছিল ইহাই অধিকাংশ পণ্ডিভগণের মত্ত। পরবর্তীকালে নির্মিত ইইয়াছিল ইহাই অধিকাংশ পণ্ডিভগণের মত্ত। পরবর্তীকালে নির্মিত বার্কুড়ায় বা এলভূমে এই শ্রেণীর যে পাঁচটি মন্দির আছে তাহার বিষয় পরে আলোচনা করিব। ১৭৫৪ খ্রীষ্টাব্দে নির্মিত বীরভূম জিলার ভাগুখিবের প্রস্তর-মন্দিরও একটি রেখ-দেউল। য়োড়ণ শতানীতে নির্মিত পদ্মাতীরবর্তী রাজাবাডীর মঠও এই স্থাপত্য শিল্পের অন্ততম নিদর্শন বলিয়া গ্রহণ কবা যাইতে পারে। স্তবাং নেশা যাইতেছে যে মধ্যযুগের শেষ পর্যস্ত রেখ-দেউলের প্রচলন ছিল।

#### কৃটির-দেউল

মধ্যযুগে বাংলার অস্থান্ত মন্দিরগুলি যে নৃতন স্থাপত্যবীতিতে নির্মিত তাহার বিশেষত্ব এই যে ইহা বাংলাদেশের চির পরিচিত কুটির বা কুঁডে ঘরের—অর্থাৎ দোচালা ও চৌচালা থড়ের ঘরের গঠনপ্রণালী অমুসরণ করিয়া নির্মিত হইয়াছে। ফুতরাং ইহাকে কুটির দেউল এই সংজ্ঞায় অভিহিত করা যায়। এই শ্রেণীর মন্দির ইইক বা প্রস্তরনির্মিত হইলেও চালাগুলির উর্থ্ব মিলনরেথা এবং কার্নিস্গুলি অস্থাভাবিকভাবে থড়ের ঘরের মৃতই বাকানো।

এই মন্দিরগুলি নিমোক্ত পাঁচ শ্রেণীতে ভাগ করা যাইতে পারে।

#### প্রথম শ্রেণী—দোচালা

দোচালা খডের ঘরের অবিকল অনুকৃতি। কেহ কেহ ইহাকে এক-বাংলা মন্দির বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। ইহাকে দোচালা বলাই সঙ্গত মনে হয়।

#### বিভীয় শ্ৰেণী—জোড় বাংলা

পাশাপাশি ছুইটি দোচালা। ইহাকে জোড়দোচালা বা জোড়-বাংলা বলা

১। বিংগ প্রাক্তীতে নদী গর্ছে নিম্বজ্ঞিত।

ৰাইতে পারে। জোড়-দোচালার পার্যবর্তী সংলগ্ন স্থইটি চালার সংযোগরেধার ঠিকা মধ্যস্থলে দেয়ালড্ইটির উপর একটি শিধর স্থাপন করাই সাধারণ বিধি ছিল।
ভিতীয় শ্রেণী—চোচালা

চারচালা খড়ের ঘবের মন্ত চারটি দেওয়ালের উপর ত্রিভুজের স্থায়
আরুতি চারটি সংলগ্ন চালা, উর্ধ্বে একটি বক্ত সংযোগরেখা বা একটি বিন্দৃতে
সংযুক্ত। এখানেও খড়ের চালার কার্নিসের স্থায় প্রতি চালার নিয়াংশ বাঁকানো।
চারিটি চালার ঢাল (slope) অনেকটা কমাইয়া কেন্দ্রন্থলে একটি লিখর স্থাপন
করাই সাধারণ বিধি (চিত্র নং ৩০-৩৪)।

#### চতুৰ্থ শ্ৰেণী—ডবল চৌচালা

নীচের চৌচালার উপর অল্প পরিদর বেদী দারা একটু ব্যবধান করিয়া, কুদতর আকৃতির অন্তর্মপ আর একটি চৌচালা স্থাপন করাই এই শ্রেণীর বৈশিষ্টা। এই দ্বিতল মন্দিরের মাধায় ত্রিশূল এবং (অথবা) এক বা একাধিক চূড়া থাকিত—কথনও বা ক্ষুদ্র দৌধাকৃতি অথবা কার্নিসমৃক্ত শিথর থাকিত।

#### পঞ্চম শ্রেণী-রত্নমন্দির

চৌচালা বা ভবল চৌচালা মন্দিরের মাথায় কেন্দ্রন্থলে একটি বৃহৎ শিথর ব্যতীত প্রতি তলের কানিসেব প্রতি কোণে এক বা একাধিক ক্ষুদ্রতর শিথর স্থাপন করাই এই শ্রেণীব বিশেষত্ব। মন্দিবের তলের পরিমাণ বাডাইয়া এবং প্রতি তলের কানিসের প্রতি কোণের শিথর সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া মন্দিরের মোট শিথরের সংখ্যা পচিশ বা ততোধিক করা ঘাইতে পারে। শিথরের সংখ্যা অন্থ্যারে এই মন্দির-গুলিকে পঞ্চরত্ব, নবরত্ব, পঁচিশ রত্ন ইত্যাদি নামে অভিহিত করা হয়। এই শ্রেণীর মন্দিবের সাধাবণ নাম রত্ব-মন্দির।

#### মন্দিরের সাধারণ প্রকৃতি

বাংলার কৃটির-দেউলের শিখর উড়িয়ার মন্দিরের জগমোহনের ছাদের মত ক্রমহস্বায়মান উপর্যুপরি বিক্তন্ত বহুদংখ্যক সমাস্তরাল কার্নিদের বিক্রাস দারা গঠিত।
এই কার্নিদের সারির উপর আমলক অথবা (এবং) চূড়া স্থাপিত হইত। কার্নিসগুলির সমাস্তরাল রেথার দারা পর্যায়ক্রমে আলোছায়ার সমন্বরে অপরূপ সৌন্দর্বস্থাই
এই গঠনের বৈশিষ্ট্য। উড়িয়ার প্রসিদ্ধ কোণারক মন্দিরের জগমোহন এই
ক্রেণীর স্থাপত্যের সর্বোৎকৃষ্ট দৃষ্টাক্ত। সাধারণত মন্দিরের সম্মুখভাগে তিনটি

শুলাকৃতি (cusped) বিদানবৃক্ত প্রবেশ পথ থাকে। মধ্যে চ্ইটি সুল থবাকৃতি স্বন্ধ এবং চুই পার্বে প্রাচীর গালে অর্ধপ্রোধিত চুইটি কুভাতঃন্তর শীর্বদেশের উপর এই বিদানগুলির নিম্নভাগ অবস্থিত। এই বিদানের থানিকটা উপরে এক বা একাধিক কার্নিস থাকিত। অনেক স্থলে মন্দিরের এই অংশও বিচিত্র কার্ফকার্বে শোভিত হইত।

প্রবেশ পথের ঠিক পরেই অনেক মন্দিরে একটি ঢাকা বারান্দা থাকিত। কথন কথন এই ঢাকা বারান্দা গর্ভগৃহের চারিদিকেই বেষ্টন করিয়া থাকিত। কথনও কথনও এই বারান্দার প্রতি কোণে একটি কক্ষ থাকিত। রত্ব মন্দিরে সন্মুখের বারান্দার কোণের কক্ষ হইতে ছাদে উঠিবার সিঁড়ি থাকিত।

মন্দিরগুলি সাধারণত অন্ধন হইতে তিন চারি হাত উচ্চ চতুকোণ ভিত্তি-বেদীর (platform) উপর স্থাপিত হইত। কোণাও উঠিবার নিঁড়ি আছে (হগলী জিলার বক্সায় রঘুনাথ মন্দিরে)। মন্দিরের গর্ভগৃহ সাধারণত চতুকোণ এবং অভ্যন্তরভাগ প্রায়ই অলম্বারবর্জিত। কিন্তু কোন কোন স্থলে, যেমন গুপ্তিপাড়ার বুন্দাবন-চন্দ্রের মন্দিরে (চিত্র নং ৪৩), দেওয়ালগুলি চিত্রিত।

কতকগুলি মন্দির কারুকার্যথচিত টালি বা পোড়ামাটিব ফলক (terracotta) হারা অলক্ষত হইয়াছে। কোন কোন মন্দিরে এই শ্রেণীব ভারর্য বিশেষ উৎকর্য লাভ করিয়াছে এবং বছল পরিমাণে ব্যবহৃত হইয়াছে। এই ভারুর্যগুলির বৈচিত্র্য বিশেষভাবে লক্ষণীয়। লতা পাতা ফুল প্রভৃতি প্রাকৃতিক দৃশ্য এবং নানারূপ জ্যামিতিক নক্ষা প্রভৃতির সন্দিলনে অপূর্ব দৌন্দর্যের স্পষ্ট হইয়াছে। এই চিত্রগুলি (নং ৪৯-৫৩) হইতে সমসাময়িক জীবনযাত্রা, নরনারীর পোষাক-পরিচ্ছল, অলহার, যানবাহন, তৎকালীন সামাজিক আচারপদ্ধতি, গৃহপালিত নানা পশুপক্ষী প্রভৃতির পরিচয় পাওয়া যায়। তবে সবই শিল্পের প্রথাবদ্ধতার পরিচায়ক। নরনারী জীবজন্ত প্রভৃতির আকৃতি পৃথকভাবে বিশ্লেষণ করিলে ইহাকে থ্ব উচ্চাঙ্কের শিল্প বলা যায় না। অনেকটা বর্তমানকালের সাধারণ পটুয়া, কুষার প্রভৃতি কারিকরের শিল্পের জ্ঞাতি বলিয়াই মনে হয়, নৃতন স্ক্জন-শক্তির বা ক্ষম্ম প্রতিত কারিকরের শিল্পের জ্ঞাতি বলিয়াই মনে হয়, নৃতন স্ক্জন-শক্তির বা ক্ষম্ম দেহিত কারিকরের শিল্পের জ্ঞাতি বলিয়াই মনে হয়, নৃতন স্ক্জন-শক্তির বা ক্ষম্ম দেহিত উচ্চাঙ্কেণীর সাহিত্যের বে সম্বন্ধ এই সমৃদ্য শিল্পের সহিত গুপু, পাল ও সেনমুগের বাংলাশিক্ষের সেই সম্বন্ধ। তবে স্করণ রাথিতে হইবে যে মধ্যযুগে, ভারতের অন্তান্ধ প্রধানের শিল্প শিল্প স্বন্ধেও ঠিক এই মন্তর্য প্রব্যেক্স।

বাংলার কৃটির-দেউলের স্থাপত্য পদ্ধতি বাংলার বাহিরেও প্রচলিত হইয়ছিল।
প্রথম ও বিতীর শ্রেণীর মন্দির উড়িয়ায় গৌড়ীয় বা বাংলারীতি নামে
প্রচলিত। এই চুই শ্রেণীর মন্দির সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দে দিলী, রাজপৃতানা
ও পঞ্চাবেও প্রভাব বিতার করিয়াছিল। অক্তান্ত শ্রেণীর মন্দিরগুলি বাংলার
বাহিরে তেমন আদৃত হয় নাই।

বাংলার কৃটির-দেউলগুলির শিল্পরীতি যে বাংলাদেশের নিজস্ব সম্পদ সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। বাংলায় মুসলমান স্থাতিও বে এই শ্রেণীর দৌধ নির্মাণ করিয়াছে তাহা পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে। কিন্ধ ইহা তাহাদের সাধারণ গুণতারীতির ব্যতিক্রম। নিছক অভিনবত্বের জন্তুই কদাচিং বাংলার মুসলমানেরা এবং বাংলার বাহিরের শিল্পীরা এই রীতির অমুসরণ করিয়াছে এইরূপ দিশ্বাস্তই মুক্তিসঙ্গত বলিয়া মনে হয়। সম্ভবত বাংলায় দোচালা ও চৌচালা থড়ের ধরই প্রথমে দেবালয়রূপে ব্যবহৃত ইইত, যেমন এখনও হয়। পরে বখন ইইক বা প্রস্তর উপকরণম্বরূপ ব্যবহৃত হইল তখনও দেবালয়নির্মাণের পূর্বরীতিই বহাল রহিল।

রত্বমন্দির বা বছ শিথরযুক্ত কৃটির-দেউল বাংলার বাহিরে বড় একটা দেখা যায় না। উড়িয়ার মন্দিরের জগমোহনের দহিত ইহার দাদৃশ্য পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে। কিন্তু এই গ্রন্থের প্রথমভাগে বাংলার ভদ্র দেউলের (৩-৪ নং) যে বর্ণনা আছে ভাহা হইতেই যে কালক্রমে এই প্রেণীর শিথর ও বছ শিথরযুক্ত রত্বমন্দিরের উত্তব হইয়াছে এরপ অহমান অদক্ত নহে। অরপচনের মন্দিরের বৈ অংশ বৌদ্ধ প্রেছের পৃথিতে চিত্রিত হইয়াছে তাহা হইতে বেশ বুঝা যায় ইহার ছাদ কম্মেকটি ক্রম-ক্রম্বায়মান স্তরে গঠিত; প্রতি স্তরের কোণে কোণে একটি শিথর এবং দর্বোপরি একটি বৃহত্তর শিথর। এই কয়টি বৈশিষ্ট্রাই বাংলার রত্বমন্দিরে দেখা যায়। স্প্তরাং অদস্তব নহে যে বাংলার রত্বমন্দির প্রাচীন শিথরযুক্ত ভদ্র-দেউলেরই শেষ বিবর্তন। তবে মাঝখানে পাঁচ ছয় শত বংসরের মধ্যে এরপ কোন মন্দিরের নিদর্শন না থাকায় এ সম্বন্ধে নিশ্চিত কিছু বলা যায় না।

কুটির-দেউপগুলির বে সমৃদর নিদর্শন এখনও বর্জমান আছে তাহা বোড়শ শতকের পরবর্তী। এই শতকে এবং ভাহার পূর্বেই বাংলার মৃসসমান স্থাপত্যরীতি

<sup>&</sup>gt; | A. K. Coomstaswamy, History of Indian and Indonesian Art, Pl. LXXI. Fig. 29

শহবারী বহু সৌধ নির্মিত হইরাছিল; স্বতরাং ইহার কিছু প্রভাব বে কুটির দেউলশুলিতে পরিলক্ষিত হইবে ইহা ধুবই স্বাভাবিক। কিন্তু ইহার প্রাচীনতর দৃষ্টাস্ত
না থাকায় এই প্রভাব কিরপে কতদ্র বিস্তৃত হইরাছে তাহা বলা শক্ত। কেহ
কেহ মনে করেন যে প্রবেশ-পথের পত্রযুক্ত থিলান ও হ্রমাকৃতি স্থল অক্তগুলি,
শোড়ামাটি-ফলকের অলক্ষতি এবং কার্নিসের কোণার শিথরগুলি নিঃসন্দেহে
মুসলমান শিল্পের প্রভাব স্থচিত করে। কিন্তু প্রথম তুইটি সম্বন্ধে এই মত গ্রহণযোগ্য হইলেও অপর তুইটি সম্বন্ধে সন্দেহের যথেষ্ট অবদব আছে। পোড়ামাটির
উৎকীর্থ ফলক এদেশে মুসলমানদের আগমনের পূর্ব হইতেই প্রচলিত। শিথরের
সম্ভাব্য উৎপত্তি সম্বন্ধে পূর্বেই আলোচনা করিয়াছি।

#### মল্লভূমির মন্দির

মধ্যযুগের যে কয়টি উৎকৃষ্ট মন্দির এখনও অভগ্ন আছে তাহার অনেকগুলিই মল্লভূমে অবস্থিত। ইহা একটি আকস্মিক ঘটনানহে—এই অঞ্লে হিন্দুমল্ল-রাজারা কার্যত স্বাধীনভাবে রাজত্ব করিতেন এবং মুদলমান রাজশক্তি কথনও এই মঞ্চলে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। এই কাবণেই হিন্দুরা মন্দির গড়িয়াছে এবং তাহা রক্ষাও পাইয়াছে। থরপ্রোতা দামোদর নদী ও অতি বিস্তৃত শাল গাছের নিবিড় অরণ্য এই ক্ষুদ্র হিন্দু রাজ্যটিকে মুদলমান সম্রাটদের কবল হইতে রক্ষা করিয়াছে। এই অঞ্চলের অধিবাদী দাহদী আদিম বন্সজাতি ও বীর মলরাজাদেরও এ বিষয়ে কৃতিত্ব অস্বীকার করা যায় না। মোটের উপর মাঝে মাঝে দিল্লীর বাদশাহ ও বাংলার স্থলতানদের অধীনতা নামেমাত্র স্বীকার করিলেও আভ্যন্তরিক শাসনকার্যে যে মল্লভূমের হিন্দু রাজারা স্বাধীন ছিলেন সে বিষয়ে সন্দেহ করিবার কোন কারণ নাই। বাংলাদেশের এই এক কোণে স্বাধীন হিন্দু রাজত্ব ছিল বলিয়াই মঙ্গভূমিতে ( বাঁকুড়া জেলা ও পার্যবর্তী স্থানে ), বিশেষত মলরাঞ্চাদের রাজধানী বিষ্ণুপুরে, এই যুগের অর্থাৎ সপ্তদশ এবং অষ্টাদশ শতাব্দের বহু ছিন্দু মন্দির এখনও টিকিয়া আছে। ইহাদের মধ্যে অনেকগুলি মন্দিরের গাত্তে উৎকীর্ণ প্রতিষ্ঠা-ফলক হইতে মন্দির নির্মাণের ভারিপও জানা যায় (১৬২২ হইতে ১৭৪৪ খ্রীঃ); স্কুতরাং মলভূমের মন্দিরগুলির मरिक्श वर्गनाई श्राप्त पित ।

পুকলিয়া জিলার বাক্ষাগ্রামের মন্দিরের কথা পূর্বেই বলা হইয়াছে (৪৬৫ পৃঠা)। বাকুড়া জিলার ঘটগেড়িয়া ও হাড়মালড়া (চিন্দ্র নং ২১) গ্রামে ছুইটি প্রশ্নের নির্মিত রেখ-দেউল আছে। ইহার কোনটিই ৪০ ফুটের বেশী উচ্চ নহে এখং ফুল মন্দিরটি হাড়া উড়িয়্রার রেখ-দেউলের ক্রায় জগমোহন, প্রশন্ত অঙ্গন ও প্রাকার প্রভৃতি কিছুই নাই। এই তুইটি মন্দিরই সম্ভবত সংগ্রদশ শতাবে নির্মিত। ধরাপাট গ্রামেব প্রস্তরনির্মিত রেখ-দেউলটি (চিত্র নং ২২') সম্ভবত ১৭০৪ খ্রীষ্টাব্দে নির্মিত। ইহারও পববর্তী কালে নির্মিত ছুইটি রেখ-দেউল বিষ্ণুপুরে আছে। মন্দিরগুলি কোনপ্রকার বৈশিষ্ট্যবন্ধিত।

পুক্লিয়া জিলায় একাধিক প্রথম শ্রেণীর কুটির-দেউল আছে, কিছু বাঁকুড়ায় একটিও নাই। তবে বিফ্পুবের তুই তিনটি দেবালয়ের ভোগরন্ধনগৃহ ঠিক দোচালা ঘবের মত।

বিষ্ণুপ্রের জোড-বাংলা মন্দিরটি (চিত্র নং ২৫, ৫০) গঠন-সৌকর্ষে এবং শোড়ামাটিব ভাস্কর্যের উৎকর্ষ ও রাহুলো বাংলার মধ্যযুগের শ্রেষ্ঠ মন্দিরসমূহের অক্সভম বলিয় পরিগণিত হয়। সাধাবণ প্রথাগত গঠনবীতি অম্বায়ী হইলেও এই জোড়-বাংলা মন্দিবেব কিছু বৈশিষ্ট্য আছে। ইহাব প্রধান প্রবেশ-পথের বিলান তিনটি পত্রাক্তি নহে। ইহাতে কেবল দক্ষিণ দিকেই একটিমাত্র ঢাকা বারান্দা আছে। গর্ভগৃহে প্রবেশের জন্ম ছিতীয় দোচালাটির পূর্ব দেওয়ালে নীচু বিলানেব একটি পৃথক দরজা আছে। দোচালা তুইটির সংযোগস্থলে তে চতুক্ষোণ চূড়া-সৌধটি আছে তাহা একটি ভিত্তি-বেদীর উপর স্থাপিত এবং এই সৌধের শীবদেশে চোচালা আক্রতির একটি ছাল সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এই মন্দিবের প্রতিষ্ঠাফলকে লিণিত আছে যে শ্রীবাধিকা ও ক্লয়ের আননন্দের জন্ম রাজা শ্রীবীর হান্থিরের পুত্র রাজা শ্রীরঘুনাথ দিংহ কর্তৃক ইহা ৯৬১ মল্লান্ধে (বাংলা সন ১০৬১, ইংবেজী ১৬৫৫ শ্রীষ্টান্ধ) প্রতিষ্ঠিত হইল। স্বতরাং ক্লফ্লীলা-বিষয়ক কাহিনী ভান্ধবের প্রধান বিষয়বন্ধ হইয়াছে। তাহা ছাড়া রামারণ মহাভারতের কাহিনী, পৌরাণিক উপাধ্যান, স্থল ও জলম্ব্র এবং নানাবিধ কার্যে বন্ধ নরনারী ও পশুপক্ষী প্রভৃতির মূর্তি আছে।

বিষ্ণুপুর শহর ও শহরতলীতে এক শিথরযুক্ত চৌচালা মন্দির বারোটি আছে এবং আরও তিনটি এককালে ছিল। ইহার মধ্যে তুইটি পোড়ামাটির ইটে এবং থাকি করটি ল্যাটেরাইট বা মাকড়া পাধরে নির্মিত। ইহাদের মধ্যে লালজীর যদিরটি (চিত্র নং ২৬) মরজুমের এই শ্রেণীর মন্দিরগুলির মধ্যে বৃহত্তম। ভিত্তিবেদীর প্রত্যেক দিকের দৈর্ঘ্য ৫৪ ফুট এবং দক্ষিণমুখী মন্দিরটির সম্পৃধ্যাপ প্রয়েশ প্রায় ৪১ ফুট। ইহার পূর্ব, দক্ষিণ ও পশ্চিম দিকে তিনটি করিয়া তোরণ্যুক্ত প্রবেশপথ ও সংলগ্ন দরদালান আছে। দক্ষিণ দরদালানের দেওয়ালে বহুবর্ধ ফ্রেনকো অন্বিভ ছিল কেহু কেহু এরূপ অন্থ্যান করিয়াছেন। নীচের খাড়া অংশের চারিদিকে চারিটি থিলানযুক্ত অলিন্দ ও সাভটি করিয়া পগ (লখমান উদ্গত অংশ) আছে। উপরের অংশে উচ্চাবচ কার্নিসের সমবায়ে নির্মিত শিধর আছে। ইহাও রাধারুক্তের মন্দির, ১৬৫৮ খ্রীষ্টাব্দে নির্মিত।

লালবাঁধের তীরবর্তী কালার্চাদ মন্দিরে (চিত্র নং ২৭) চারিটি দেওয়ালেই প্রবেশ-তোরণ এবং পূর্বোক্ত মন্দিরের ন্যায় সাভটি পগ ও শিথর আছে। ১৭৫৮ খ্রীষ্টাব্দে নির্মিত রাধাস্থাম মন্দিরটি (চিত্র নং ২৮) সর্বাপেক্ষা অপ্রাচীন। মাকড়া পাধরের "এত নিপুণ ও এত অধিক সংখ্যক প্রস্তর-অলংকরণ বাঁকুড়া জেলার আর কোন মন্দিরে আছে কিনা সন্দেহ"। রাধাবিনোদ মন্দির (চিত্র নং ২৯) এই শ্রেণীর ইটের মন্দিরের মধ্যে প্রাচীনতম। ইপ্রকনির্মিত মদনমোহনের মন্দিরের (চিত্র নং ৬১) স্থাপত্য ও ভাস্কর্য খ্বই উচ্চ ন্তরের। ভিন্তিবেদীর প্রত্যেক দিকের দৈর্ঘ্য ৫২ ফুট ও মন্দিরের সম্মুখভাগের প্রস্থ ৪০ ফুট; স্তরাং লালজীর মন্দির অপেক্ষা কিছু ছোট। বিষ্ণুপুরের আরও কয়েকটি এই শ্রেণীর মন্দির ভাস্কর্য মন্তিত (চিত্র নং ৪৯-৫৩)।

মল্লজ্মের অন্তান্ত অংশেও কয়েকটি এই শ্রেণীর মন্দির আছে। ইহাদের মধ্যে পাজসায়েরের প্রাসিদ্ধ শিবমন্দির ও সাহারজোড়া গ্রামের নন্দহলালের মন্দিরের শীর্ষে রেখ-দেউল-আক্রতির চূড়া আছে। ইহা হইতে কেহ কেহ মনে করেন বে এগুলি পূর্বে রেখ-দেউল ছিল, চৌচালাটি পরে সংযোজিত হইন্নাছে। পুরুলিয়া জিলান্ন একাধিক চৌচালা মন্দির আছে।

মলভূমে অল্পনংখ্যক এবং বিশেষত্ববর্জিত কয়েকটি মাত্র ডবল চৌচালা শ্রেণীর মন্দির আছে। ১৬৭৬ খ্রীষ্টান্দে নিমিত সারাকোনের রামকৃষ্ণমন্দিরটি সহছে বহু কিংবদন্তী প্রচলিত আছে। পাঁচালের এই শ্রেণীর শিবমন্দিরটি অভিশন্ন বিধ্যাত।

রত্বমন্দিরের সর্বশ্রেষ্ঠ নিদর্শন বিষ্ণুপ্রের ভামরায়ের পঞ্চরত্বমন্দির ( চিন্তা নং ৩৫ )। এই মন্দিরটিও শ্রীরাধাক্তফের আনন্দের জন্ত রাজা শ্রীরত্মনাথ বিংহ ১৬৪৩ ব্রীঃ অর্থাৎ জোড়-বাংলা মন্দিরের বারো বংসর পূর্বে প্রতিঠা করেন।

শাক্ষতিতে খুব বড় না হইলেও পোড়ামাটির ফলক বারা অলংকরণের অজ্জ্র নমাবেশে ইহা অপূর্ব শোভায় মণ্ডিত হইরাছে। কেবলমাত্র চালু ছাব ও শিধরগুলি ছাড়া মন্দিরের আর সকল অংশই ভার্ম্বনজ্জিত। ইহার কেব্রীয় চূড়াটি অইকোণাকৃতি ও প্রান্তবর্তী শিধরগুলির প্রস্কুচ্ছের চতুকোন। ইহার আর একটি বৈশিষ্ট্য, ভিন্তি-বেনীর অত্যধিক উচ্চতা। এই মন্দিরটি মধ্যযুগের বাংলার হিন্দুশিরের একটি অমূল্য সম্পান। প্রাচীনত্বে এই মন্দিরটি বিষ্ণুপুরে বিতীয়। মাকড়া পাথরে নির্মিত এবং মদনগোপালের নামে ১৬৬৫ প্রীষ্টান্দে প্রতিত্তিত বিষ্ণুপুরের পঞ্চরত্ব মন্দিরটি আয়তনে মল্লভূমের মন্দিরগুলির মধ্যে দর্বাপেক্ষা বৃহত্তম। সলনা গ্রামের মাকড়া পাথরে নির্মিত গোকুলটানের মন্দির (চিত্র নং ৩৬) পঞ্চরত্ব দেবালয়ের একটি উল্লেখযোগ্য নিদর্শন, কারণ কেই কেই মনে করেন যে এইটিই মল্লভূমের সর্বপ্রাচীন দেবালয়।

বিষ্ণুপুরের বহুপল্লীতে নবরুত্ব শ্রীধর মন্দির বহু-পরিবারের কোন ব্যক্তি সম্ভবত অষ্টাদশ শতাব্দে নির্মাণ করেন।

১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দে নির্মিত দোনামুখীর পঞ্চবিংশতি-চূড় মন্দিরটি প্রতিপন্ন করে বে মল্লভূমের স্থাপত্যশিল্প মধ্যযুগের পরেও একেবারে পুপ্ত হয় নাই।

বাঁকুড়া শহরের চুই মাইল দক্ষিণ-পূর্বে অবস্থিত এক্টেশ্বের শিবমন্দির খুবই প্রাচীন কিন্তু পুন: পুন: সংস্কারের ফলে ইহার আদিম আকৃতি সম্বন্ধে কোন স্পষ্ট ধারণা করা কঠিন। ১৬২২ এটিাকে প্রতিষ্ঠিত বিষ্ণুপুরের প্রাচীনতম মঙ্গেশ্বর মন্দির সম্বন্ধেও একথা থাটে (চিত্র নং ৩৭)। ইহাদের বর্তমান আকৃতি পরিচিত•কোন স্থাপত্যশৈলীর অন্তর্ভুক্ত করা যায় না।

পরম বৈশ্বব রাজা বীর হাম্বির কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত বিশ্বপুরের রাসমঞ্চও (চিত্র নং ৬৮) একটি উল্লেখযোগ্য সৌধ। রাসলীলার সময় বিশ্বপুরের যাবতীয় রাধাক্রফ বিগ্রহ এই সৌধে একত্র করা হইতে। যাহাতে লক্ষ লক্ষ লোক ইহার চতুর্দিকস্থ উন্মুক্ত প্রান্ধন হইতে উৎসব দেখিতে পারে সেই জন্ম চৌচালা ছাদে আবৃত এই সৌধের নিয়াংশ বছ খিলানযুক্ত তিন প্রস্থ দেয়ালে পরিবেষ্টিত। ভিতরের দিক হইতে এই তিনটি দেরালের প্রতিদিকে যথাক্রমে ৫, ৮, ও ১০টি প্রশন্ত খিলান সন্ধিবিষ্ট হইয়াছে। শীর্বদেশের চারিটি ঢালু চাল পিরামিডের আক্রতিতে ক্রমক্রশায়নান ধাপে যাপে উপরে উঠিয়া একটি বিন্ধুতে মিলিত হইয়াছে। খিলানগুলির ঠিক উপরে এবং পিরামিডের ঠিক নিয়প্রান্তের চারি কোণে

চারিটি চারচালা এবং অন্তর্বর্তী স্থানে তিন দিকে চারিটি করিয়া দোচালা নির্মিত হইয়াছিল। এগুলি অলহারমাত্র, কোন স্থাপত্যপ্রয়োজনে গঠিত নহে।

বিষ্ণুপুরের আর তুইটি উল্লেখযোগ্য স্থাপত্য নিদর্শন—ইষ্টকনিমিত রথ (চিত্র নং ৩৯) এবং তুর্গ-তোরণ (চিত্র নং ৪০)।

### মল্লভূমের বাহিরে মন্দির

মল্লভূমের বাহিরেও কুটীব-দেউলের পূর্বোক্ত দকল শ্রেণীর নিদর্শনই পাওয়া যায়।

চন্দননগরের নন্দত্লালের মন্দিব প্রথম শ্রেণীর অর্থাং এনাচালা মন্দিরেব একটি উৎকৃষ্ট নিদর্শন :

বিত্তীয় শ্রেণী অর্থাৎ জোড়-বাংলা মন্দিরের বহু নিদর্শন আছে। তরুধ্যে
নিম্নলিখিত করেকটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

- ১। **হুগলী জিলার গুগু**পাড়ায় চৈতত্ত্যেব মন্দির'—ইহার প্রতি দোচালাব **উপর একটি লোহার শিকের চূড়া, সম্ভ**বত ১৭শ শতাব্বে নির্মিত।
- ২। মুর্শিদাবাদের সন্নিকটে ভাগীবথীব পশ্চিম তীরে বডনগব নামক স্থানে রাণী ভবানী (১৮শ শতাব্দে) বহু মন্দির নির্মাণ করিয়াছিলেন। ইহার মধ্যে একটি পুছরিণীর চারিপাশে চারিটি ইষ্টকনিমিত জোড-বাংলা আছে। অর্ধভগ্ন বিশাল ভবানীশ্বর মন্দিরই এখানকার বহুদংখ্যক মন্দিরের মধ্যে স্বাপেক্ষা বুহুং।
  - ৩। মহানাদে একটি জীর্ণ জোড-বাংলা মন্দির আছে।

ছদেন শাহের সময়কার (ষোড়শ শতাব্দী) একটি জোড়-বাংলা মন্দিব নাটোরের ৩৬ মাইল দক্ষিণ-পূর্বে ভবানীপুর গ্রামে ছিল, কিন্তু ১৮৮৫ গ্রীষ্টাব্দে ভূমিকম্পে ইহা ধ্বংস হয়। রাজা সীভারাম রায় নির্মিত মামুদাবাদেব বলরাম মন্দিরেরও এখন কোন চিহ্ন নাই।

মেদিনীপুর জিলায় আরামবাগের নিকটে বালী দেওয়ানগঞ্চ গ্রামে একটি জোড় -বাংলার উপরে একটি নবরত্ব মন্দির স্থাপিত হইয়াছে।

বর্ধমান জিলার গাঙ্গুই আমে প্রন্তরনিমিত একটি চৌচালা মন্দির আছে?।

- 31 Journal of the Asiatic Society of Bengal, 1909, p. 160, Fig. 9
- e | Ibid, 153, Fig. 1

অষ্টাদশ শভাব্দের শেবে নির্মিত হগলী জিলার গুপ্তিপাড়ায় চৌচালা রামচক্র-সন্দিরের শীর্বদেশের শিখর একটি অষ্টকোণ বাঁকানো কার্নিসযুক্ত হাদওয়ালা সৌধের অস্কৃতি (চিত্র নং ৪১-৪২)। হগণী জিলার বাঁশবেডিয়া গ্রামে ১৬৭৯ গ্রীষ্টাব্দে নির্মিত বিষ্ণুমন্দির' এই শ্রেণীর মন্দিরের অক্সতম নিদর্শন।

চতুর্থ শ্রেণী অর্থাৎ তবল চৌচালা মন্দির বাংলায় সর্বন্ত ও বছ সংখ্যার দেখিতে পাওয়া যায় এবং বর্তমান কালে ইছাই ছিন্দুমন্দিরের আদর্শরূপে গৃহীত হইয়াছে। প্রায় তিন শত বৎসরের পুবাতন কালীঘাটের কালী মন্দির ইছার স্থারিচিত দৃষ্টান্ত। ননীয়া জিলাব শান্তিপুর গ্রামে ১৬২৬-২৭ খ্রীষ্টান্দে নিমিত শ্রামটাদের মন্দির সম্ভবত এই শ্রেণীব মন্দিবের মধ্যে বৃহত্তম'। অক্যান্ত মন্দিরের মধ্যে নিম্নলিখিত কয়টি উল্লেখযোগ্য।

- ১। আমতার (হাওডা) মেলাইচণ্ডীর মন্দিব (১৬৪৯-৫০ খ্রীঃ)
- ২। চক্রকোণার ( ঘাটাল, মেদিনীপুর ) লালজী মন্দির ( ১৬৫৫-৫৬ খ্রী: )।

৩-৮। শান্তিপুরের গোকুলচাঁদ, গুপ্রিপাডাব রন্দাবনচন্দ্র (চিত্র নং ৪৩) এবং ক্লফ্ডন্দ্র (চিত্র নং ৪৪), কালনার বৈভ্যনাথ এবং তারকেশ্বর ও উত্তবপাড়ার শিবমন্দির।

এই শ্রেণীব মন্দিরে সাধারণত কোন ভাস্কর্যেও নিদর্শন থাকে না। শ্রন্থান্দাল শতাকে অনেকগুলি ছোট ছোট মন্দিব একসঙ্গে সাবি সাবি নির্মাণ করার প্রথা দেখা যায়। বাক্সার দ্বানশ মন্দিব ও বর্ধমান জিলাব নবাবহাটনিক্ষে আমবাগানের চতুর্দিকে একটি কেন্দ্রীয় মন্দিবকে বেপ্টন করিয়া নিমিত >০৮টি মন্দির ইহার উৎকৃষ্ট নিদর্শন। বলাবাহল্য সংখ্যাধিক্যহেতু এই সকল মন্দিরে কোনরূপ বিশেষত্ব থাকে না।

রত্বমন্দির-শৈলীটি মল্লভূমে খুব বেশী প্রচলিত ছিল না। ভাগীরথীর তীরবর্তী প্রদেশে ইছা খুব বেশী সংখ্যায় দেখা যায়। তবে মল রাজবংশের পতনের পর বর্ধমান রাজ্যেব সমুদ্ধির দিনে বহুচুড় ভাস্কর্যে অলঙ্গত রত্বমন্দিব-শৈলী প্রবর্তিত হয়।

হুগলী জিলার নোমড়া-স্থড়িয়া গ্রামের পঁচিশ চূড়াবিশিষ্ট আনন্দ-ভৈরবীর মন্দির (চিত্র নং ৪৫) রত্নমন্দিরের একটি উৎকৃষ্ট দৃষ্টাস্ত। এই ত্রিতল মন্দিরের প্রথম তলে প্রতি কোণে তিনটি, দ্বিতীয় তলের প্রতি কোণে তুইটি, ভূতীয় তলের

১। बीरमण চন্দ্র সেন, বৃহৎ বল, বিভীর বভ, ৬৬০ (ব) পৃঠা।

<sup>%+</sup> J. A. S. B. 1909, p. 15≥, Fig. 8.

প্রতি কোনে একটি এবং সর্বোপরি কেন্দ্রীয় শিখরটি লইয়া মোট ২৫টি শিখর পরিবিষ্ট হইয়াছে। বর্ধমান জিলার কালনা গ্রামে পঁচিশ রত্ম লালাজীর মন্দির' ও রুক্ষচন্দ্র মন্দির মধ্যযুগের অনতিকাল পরেই ১৭৬৪ খ্রীষ্টাব্দে নির্মিত হয়।

মেদিনীপুর জিলার অন্তর্গত চন্দ্রকোণার রঘুনাথপুরে বুড়া শিবের মন্দিরটি সভের রম্ব, কিন্তু ইহার নির্মাণকাল সঠিক জানা যায় না।

ষোড়শ শতাব্দীতে মহারাজ প্রতাপাদিত্যের পিতা কর্তৃক নির্মিত নবরত্ব মন্দিরের ভগ্নাবশেষ খুলনা জিলার সাতক্ষীরার নিকট দামরাইল গ্রামে এখনও দেখিতে পাওয়া যায়।

দিনাজপুর হইতে ১২ মাইল দ্রে অবস্থিত ১৭০৪-২২ খ্রীষ্টাব্দে নির্মিত কান্তনগরের বিচিত্র কারুকার্য-পচিত্ত নবরত্ব মন্দির (চিত্র নং ৪৬) দেশীয় ও বিদেশীয় লেথকগণের প্রশংসা অর্জন করিয়াছে। ইটের এই মন্দিরটির গাত্রে পোড়ামাটির ফলকে যে সকল মুর্তি ও দৃশ্য পোদিত আছে তাহাতে অষ্টাদশ শতান্দীর গোড়ায় বাঙালীর জীবনবাত্রা, পোযাক-পরিচ্ছদ ও আচার-ব্যবহার প্রতিফলিত হইয়াছে। শিল্পের দিক হইতে প্রাচীন হিন্দুর্গের শিল্প অপেক্ষা নিরুষ্ট হইলেও ইহার কঠোর শ্রমদাধ্য বছ জীবন্ত আলেখ্য বিশেষ প্রশংশনীয় । ফাগুর্সানের এই মন্তব্য এ র্গের আরও কয়েকটি মন্দির সম্বন্ধেও প্রযোজ্য। পঞ্চরত্ব মন্দিরের অনেক নিদর্শন আছে—যথা, চক্রকোণায় ১৬৫৫-৫৬ খ্রীষ্টান্থে নির্মিত রামেশ্বরের মন্দির, বিক্রমপুরের অন্তর্গত জপসায় লালা রামপ্রসাদ রায় কর্তৃক অষ্টাদশ শতান্ধের প্রথম পাদে নির্মিত মন্দির, এবং প্রায় সমসাময়িক বাজা সীতারাম রায়ের (অধুনা ভগ্ন) ক্রফমন্দির (১৭০৩-৪ খ্রীঃ)।

সাধারণ নিয়মের বহিভূতি ছুইটি মন্দিরের উল্লেখ করিয়া এই প্রসন্ধের উপসংহার করিব—মুর্নিদাবাদ জিলায় বড়নগরে রাণী ভবানীকৃত শিধরযুক্ত অপ্তকোণ মন্দির এবং চারিটি দোচালা মন্দিরের সমবায়ে গঠিত মন্দির

<sup>&</sup>gt;1 J. A. S. B., 1909, P. 158, Fig. 7

<sup>41</sup> James Fergusson, History of Indian and Eastern Architecture, Vol. II, p. 161.

## চিত্ৰ বিভা

মধ্যযুগের অনেক পুঁথিতে এবং তাহাদের কাঠের মলাটে ছবি আছে। ইহাদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য:

- ১। কালচক্রতন্ত্র (১৪৪৩ ব্রীঃ)।
- ২। হরিবংশ (১৪৭৯ খ্রীঃ)। বর্তমানে এদিয়াটিক সোদাইটাতে রক্ষিত।
- ৩। ভাটপাড়ায় প্রাপ্ত ভাগবত পুঁথি (১৬৮১ গ্রী:)।

দ্দীনেশচন্দ্র সেন মন্দির-গাত্র, পুঁথি, পুঁথির মলাটে রঞ্জিত চিত্রপট প্রভৃতি হুইতে বহু বৈষ্ণব চিত্তের প্রতিকৃতি দিয়াছেন (বৃহৎ বন্ধ, ৪৩৮ ও ৪৩৯ এবং ৬৯৬ ও ৬৯৭ পৃষ্ঠার মধ্যে)। তিনি এগুলিকে সপ্তদশ ও অষ্ট্রাদশ শতাব্দীর বলিয়া উল্লেখ করিরাছেন।

এই ছবিগুলি থ্ব উন্নত শিল্পের পরিচায়ক নহে। অনেকটা পটের ছবির মত। ভবে লোক-সংগীতের মত এই সমূদ্য লোক-শিল্পেরও ঐতিহাসিক মূল্য আছে।

## ণরিশিষ্ট

# কোচবিহার ও ত্রিপুরা

### ১। উপক্রমণিকা

বছ প্রাচীনকাল হইভেই বঙ্গদেশেব উত্তর ও পূব প্রান্তে বিভিন্ন মোদ্দল জাতীয় লোক বাদ করিত। তাহাদেব মধ্যে অনেকে ক্রমে ক্রমে হিন্দুধর্ম ও বাংলাভাষা গ্রহণ করে। মধাযুগে ইহাবা যে দমুদ্য স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল তাহাদেব মধ্যে কোচবিহার ও ত্রিপুবাই সর্বপ্রধান এবং ইহাদের কতকটা নিভবযোগ্য ঐতিহাসিক বিবৰণ পাওয়া যায়। বাংলা নেশেব সহিত প্রত্যক্ষভাবে বাঙ্গনীতিক সম্বন্ধ খুব বেশি না থাকিলেও মধ্যযুগের বাংলাব ইতিহাসে কোচবিহাব ও ত্রিপুবাব একটি বিশিষ্ট স্থান আছে। কাবণ প্রায় সমগ্র বন্ধদেশে মুসলমানদেব প্রভূত্ব প্রতিষ্ঠিত হটলেও কোচবিহার ও ত্রিপুবা যথাক্রমে বঙ্গদেশের উত্তব ও পূর্ব অঞ্চলেব বিস্তীর্ণ ভূভাগে বছদিন পর্যস্ত স্বাধীন হিন্দুবাজ্যরূপে বিবাজ করিত এবং শক্তিশালী মুসলমান বাজাদেব বিৰুদ্ধে যুদ্ধ কবিষা স্বাধীনতা বজাষ বাথিতে সমৰ্থ হইযাছিল। এই তুই বাজ্যেই ফার্সীব পবিবর্তে বাংলা ভাষাতেই রাজকার্য নির্বাহ হইত। এই তুই বাজ্যের হিন্দুধর্ম ও বাংলা-সাহিত্য সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা এই গ্রন্থে সম্ভবপব নহে। সংক্ষেপে বলা যাইতে পারে যে মধ্যযুগে বাংলাদেশে শৈব, শান্ত, বৈষ্ণৰ প্ৰভৃতি যে সমূদ্য ধৰ্মত ও পূজাপন্ধতি দেখা যায় তাহা মোটামুটি ভাবে এই তুই বাজ্যেই প্রচলিত ছিল। প্রধানত বাজাদেব পৃষ্ঠপোষক তায় তুই বাজাই বাংলা সাহিত্যেব খুব উন্নতি হইযাছিল। এই বাংলা সাহিত্যের অধিকাংশই সংস্কৃত বামায়ণ, মহাভারত এবং পুরাণাদিব অমুবাদ অথবা তদবলম্বনে বচিত। ইছাদের মধ্যে ঐতিহাসিক আখ্যানও আছে। এ বিষয়ে ত্রিপুরা রাজ্য কোচবিহার অপেকা অধিকতব অঞ্চনর হিল। ত্তিপুবাব রাজমালার ক্রায় ধাবাবাহিক ঐতিহাসিক কাহিনী এবং চম্পকবিজ্ঞরেব ন্তায় ঐতিহাসিক আখ্যানমূলক কাব্য कां विदाय नारे। उत्त बाबनः भावनी चाहि। किन्न और अक विवास कां विदाय বের সাহিত্য ন্যুন হইলেও ধর্মগ্রের অন্থবাদ এই সাহিত্যে অনেক বেশী পরিমাণে পাওয়া যায়। ত্রিপুরায় রামায়ণ মহভারতের অনুবাদ নাই, কোচবিহারে আছে।

পুরাণাদির অন্থাদও সংখ্যাদ্ধ দিক দিয়া কোচবিহারেই বেশি। লোকের মনে
ধর্মভাব জাপ্রত করাই চিল এই সকল অন্থবাদের উদ্বেশ্য। মৌলিক সাহিত্যে
কাষ্টি এই ছই রাজ্যের কোনটিভেই বেশি নাই। এই ছই রাজ্যেই সংস্কৃত সাহিত্যেরও
অন্থশীলন হইত। অনেকে মত প্রকাশ করিয়াছেন যে বাংলার মুসলমান স্থলতান
ও ওমরাহের উৎসাহেই বাংলা সাহিত্য প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছে।
এই প্রন্থের ৩৪৮-৪২পৃষ্ঠায় এ সংক্ষে আলোচনা করা হইয়াছে। কোচবিহার ও
বিপ্রাব বাজসণের অন্থাহে ও পৃষ্ঠপোর্বকভায় বাংলা সাহিত্যের কি উন্নতি
হইয়াছিল তাহার বিববণ জানিলে উল্লিখিত মতবাদের নিরপেক বস্তভান্তিক
আলোচনা কবা সম্ভবণৰ হইবে।

কোচবিহার ও ত্রিপুবার রাজবংশেব উৎপত্তি সম্বন্ধে বছ কাহিনী প্রচলিত আছে। কোচবিহাবেব প্রথম রাজা বিশু অথবা বিশ্বনিংহ চন্দ্রবংশীয় হৈহয় বাজকুলে এবং নিবেব উবসে জন্মগ্রহণ কবেন; এই বংশীয় দ্বাদশ রাজকুমাব পবশুরামের ভয়ে, 'মেচ জাতীর' এই পরিচয়ে আত্মগোপন করিয়াছিলেন। ত্রিপুবার বাজমালাব আবস্ত এইকপ।

"চন্দ্রবংশে মহারাজা যথাতি নুপতি।
সপ্তদ্বীপ জিনিলেক এক বথে গতি॥
তান পঞ্চস্থত বহু গুণযুক্ত গুরু।
যচুজ্যেট তুর্বস্থ যে ক্রন্ডা অনু পুরু॥

ক্রছ্য কিরাত রাজ্যেব বাজা হইলেন। ক্রছার বংশে দৈত্য রাজার পুত্র ত্রিপুর স্বীয় নামামুসাবে বাজ্যের নাম (কিরাত) পরিবর্তন করিয়া ত্রিপুর রাধিলেন।

বলা বাছলা যে এই সম্দয় কাহিনীর কোন ঐতিহাসিক ম্লা নাই। এই ছুইটি রাজ্যের আদিম অধিবাসী ও রাজবংশ যে মজোলীর জাতির শাখা এবং বাঙালী হিন্দুর সংশার্শ আসিয়া ক্রমশ হিন্দু ধর্ম ও সভ্যতা গ্রহণ করেন সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। উভয় বাজ্যের রাজারাই যে বাংলা দেশ হইতে বহু হিন্দুকে নিয়া নিজ রাজ্যে প্রতিষ্ঠা করিয়াই ইছার পথ স্থগম করিয়াছিলেন তাহা এই ছুই রাজ্যের কাহিনীভেই বর্ণিত হইয়াছে।

## ২: কোচবিহার

কোচবিহার নামের উৎপত্তি সহকে বহু কাহিনী প্রচলিত আছে। তর্মধ্য

কোচ শভির বাসন্থান বা বিহারক্ষেত্র হইন্ডে কোচবিহার নামের উৎপত্তি—
ইহাই সন্তবপর বলিযা মনে হয়। প্রাচীন হিন্দুর্গে এই অঞ্চল প্রাপ্ত জেলাভিক্ষ
ত কাষরপ রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। জয়োদশ শতান্ধীতে বাংলার মৃসলমান
রাজগণ, বর্ধতিয়ার থিলজী (পৃঃ ৪), গিয়াক্ষদীন ইউরজ শাহ (পৃঃ ৭), এবং
ইথতিয়াক্ষদীন ব্জবক তুগরল থান (পৃঃ ১২) কামরূপ রাজ্য আক্রমণ করেন
ভাহা পূর্বেই বলা হইয়াছে। এই শতাব্দেই শান জাতীয় আহোমগণ ব্রহ্মপুত্র
নদীর উপত্যকার পূর্বাংশ অধিকার করে এবং ইহার নাম হয় আদাম। এই
সময়েই কামরূপ রাজ্যের পশ্চিমাংশে এক নৃতন রাজ্যেব প্রতিষ্ঠা হয়। বর্তমান
কোচবিহার শহরেব বল্লিকটে কামতা বা কামতাপুর নামক স্থানে ইহার বাজধানী
ছিল এবং এই জন্ম ইহা কামতা রাজ্য নামে পরিচিত। বাংলাব স্থলতান
আলাউদ্দীন হোপেন শাহ ১৪৯৮-১৯ গ্রীষ্টাব্দে কামরূপ ও কামতা জয় করেন
(৭৮ পৃঃ)।

কামতা ও কামরূপ বাজ্য পতনেব পরে ভূঁঞা উপাধিধারী বছ নায়ক এই অঞ্চলে ক্ষ্ম ক্ষম রাজ্যেব প্রতিষ্ঠা কবেন। ইহাদেরই একজন, কোচজাতীয় ছবিয়া মণ্ডলেব পূজ বিশু, অহা নামকদিগকে পবাজিত কবিয়া আহ্মানিক ১৫১৫ (মতান্তরে ১৫৩০) খ্রীষ্টাব্দে কামতায় একটি স্বাধীন বাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। ইহার বাজধানীর নাম হইল কোচবিহার (কুচবিহার)। বিশু রাজা হইয়া 'বিশ্বসিংহ' এই নাম গ্রহণ কবেন এবং ঐ অঞ্চল হইতে ম্ললমান প্রভাব সম্পূর্ণরূপে দূর কবেন। তিনি ব্রহ্মপুত্রেব দক্ষিণ তীব দিয়া অগ্রসর হইয়া পূর্বে গৌহাটি পর্যন্ত রাজ্য বিশুরির কবেন। তাহাব বাজ্যেব পশ্চিম সীমা ছিল করতোয়া নদী। বিশ্বসিংহ ব্রাহ্মণ্য ধর্মেব আচার-ব্যবহাব গ্রহণ করেন এবং ব্রাহ্মণের। তাহাকে ক্ষজিয় বিদ্যা শ্রীক্ষার করেন। ম্ললমানেরা কামতেশ্বরীয় মন্দির ধ্বংস করিয়াছিল, বিশ্বসিংহ উহা পুনরায় নির্মাণ করেন এবং বিদেশ হইতে অনেক ব্রাহ্মণ আনাইয়া শ্রীয় রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করেন।

আতুমানি হ ১৫৪০ (মভাস্করে ১৫৫৫) খ্রীষ্টাব্দৈ বিশ্বসিংহের মৃত্যু ইইলে তাঁহার পুত্র মল্লনেব নবনারায়ণ নাম গ্রহণ করিয়া সিংহাসনে আরোহণ করিলেন এবং আভা শুক্লবজকে মন্ত্রী ও প্রধান সেনাপতিপদে নিমৃক্ত করিলেন। এই সময়ে পূর্বআসামে সৈম্ভ চলাচল করিবার পথ অভি ফুর্গম ছিল। আহোমদিগকে পরাজিত করিবার জন্ধ রাজা তাঁহার আভা গোষ্ঠাই (গোসাই) কমলকে

# वारमा रंगरमञ्जू देशियान-प्रधानत्त्र



লৈক ও বুছনভার প্রেরণের উপধােদী একটি পন প্রস্তুত করিছে আনেশ দিলেন।
তদস্পারে কমন ভূটানের পর্বতমালা ও প্রস্কাপ্রের মধ্যবর্তী ভূতাপের টেপর দিরা
কোচবিহার হইতে ক্দ্র পরশুক্ও (মতাভরে নারায়ণপ্র) পর্যন্ত প্রায় ৩৫০ ছাইল
নীর্ষ বে রাজা নির্মাণ করিয়াছিলেন তাহার কোন কোন জংগ এখনও আহছ
এবং ইহা "গোঁসাই কমন আলী" নামে পরিচিত। নরনারায়ণ ও শুরুদ্ধক প্রক্রপ্রের
উত্তরতীরত্ব এই পথে গোয়ালপাডা ও কামরূপের মধ্য দিয়া অগ্রসর হইলেন।
আহোমদিগকে করেকটি থওগুলে পরাজিত কবিয়া তাহাবা জিক্রাই বা জিহং
নদী পর্যন্ত পৌছিলে এই নদীর তীবে তুই দলে ভীষণ যুদ্ধ হয়। 'দরংরাজবংশাবলী' অহুসাবে সাতদিন যুদ্ধেশ পর আহোমগণ পদায়ন করে এবং নবনারায়ণ
আহোম রাজধানী অধিকাব কবেন। কিন্তু আহোম ব্রন্ধীর মতে কোচ সৈত্ত
প্রথম প্রথম জয় লাভ করিলেও পর পর তুইটি যুদ্ধে হারিয়া পশ্চাংপদ হয়। এই
যুদ্ধে শুরুদ্ধক বিশেষ বীরত্ব প্রদর্শন করায় 'চিলা রায়' নামে প্রাস্থিত লাভ করেন।
চিলেব মত ছোঁ মাবিঘা অকন্মাৎ শক্র দৈক্ত বিপর্যন্ত করার শুক্তই সন্তবত তাহার
এইরপ নামকবণ হয়। কাহাবও কাহাবও মতে তিনি অশ্পুষ্ঠে ভৈববী নদী
পাব হইষাভিলেন বলিয়া 'চিলা রায়' নামে থ্যাত হইয়াভিলেন।

কোচরাক্ত আহোমনিগকে পথাজিত করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই। কাছাড়, মনিপুর, জয়ন্তিরা, ত্রিপুরা, ধয়বাম, দিমকলা, প্রীহট্ট প্রভৃতি দেশেও সামরিক অভিধান করিলাছিলেন এবং এই সমুদল্ম নেশের রাজগণের অনেকেই পরাজিত চইয়া কোচরাজকে কর দিতে স্বীকৃত হইয়াছিলেন। এই প্রকারে বোড়শ শতাজের শেষার্থে কোচবিহার রাজ্য ভারতেব পূর্ব সীমা.ম্ব সর্বাণেকা শক্তিশালী রাজ্যে পরিশত হয়।

এই সময়ে বাংলাদেশের অধিকার লইয়া পাঠান ও মুদলেরা বান্ত থাকায় কোচরান্ত দেদিক ছইতে কোন বাধা পান নাই। কিন্তু করনাণী বংশ বাংলায় স্থপ্রতিষ্ঠিত ছইলে স্থলেমান করনাণী কোচরান্তা আক্রমণ করেন। ইছার বিবরণ পূর্বেই দেওরা ছইয়াছে (১২৪ পৃঃ)। কিন্তু আনতিকাল পরেই বাংলাদেশে পাঠানদের ধ্বংদের উপর ব্বল রাজ্যশক্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। নরনারারণ মুখংশর লহিত বৈজী স্থাপনের অন্ত আনকরের রাজ্যভার বহু উপতৌকনসহ এক মুক্ত পাঠান এবং মুখগরান্ত ও নরনারারণ ছুই সমক্ষ বান্ধার স্থায় সন্ধি ক্ষে আবৃত্ত ক্র (১৯৭৮ ক্রিঃ)। বাংলাবেশে মুন্সবান অধিকার প্রতিষ্ঠার প্রায় কারি শক্ত

বংসর পরে এই অঞ্চলে সর্বপ্রথম হিন্দু ও মুসলমান রাজ্যের মধ্যে শান্তিস্কৃতক সন্ধি স্থাপিত হইল।

কিন্তু শীন্তই কোচবিহার রাজ্যে একটি গুরুতর পরিবর্তন ঘটল। রাজ্যা নরনারায়ণ বৃদ্ধ বয়দে বিবাহ করেন এবং তাঁহার আতৃপুত্র রঘুদেবকে রাজ্যের উত্তরাধিকারী মনোনীত করেন। কিন্তু নরনারায়ণের এক পুত্র হওয়ায় রঘুদেব রাজ্যলাভে নিরাশ হইয়া পূর্বদিকে মানস নদীর অপর পারে এক স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিলেন। আতৃপুত্রকে দমন করিতে না পারিয়া কোচরাজ তাঁহার সহিত আপসে মিটমাট করিলেন। স্থির হইল নরনারায়ণের পুত্র লক্ষ্মীনারায়ণ সংকাশ নদীর পশ্চিম ভূভাগে রাজত্ব করিবেন এবং উক্ত নদীর পূর্ব অংশে রঘুদেব রাজা হইবেন। এইরূপে কোচবিহার রাজ্য তুইভাগে বিভক্ত হইল। পূর্বদিকের রাজ্য সাধারণত প্রাচীন কামরূপ নামেই পবিচিত হইত। এই বিভাগের ফলে কোচবিহার রাজ্য তুর্বল হইয়া পড়িল এবং ইহার খ্যাতি ও প্রতিপত্তি অনেক কমিয়া গেল। আর এই তুই রাজ্যের মধ্যে প্রতিঘদিতাব ফলে উভয়েই মৃঘলের পদানত হইল।

১৫৮৭ প্রীষ্টাব্বে নরনারায়ণের মৃত্যুর পর তাঁহার পূত্র লক্ষ্মীনারায়ণ কোচবিহারের রাজিসিংহাদনে আরোহণ করিলেন। বীরত্ব ও অক্যান্ত রাজোচিত গুণ তাঁহার কিছুমাত্র ছিল না। ওদিকে রঘুদেবও স্বাধীন রাজার ন্তায় নিজের নামে মূজা প্রচলন করিলেন। লক্ষ্মীনারায়ণ স্বয়ং রঘুদেবের সহিত যুদ্ধ করিতে ভরসা না পাইয়া রঘুদেবের পূত্র পরীক্ষিতকে পিতার বিরুদ্ধে বিজোহে উত্তেজিত করিলেন। রঘুদেব কঠোর হত্তে এই বিজোহ দমন করিলে পরীক্ষিত লক্ষ্মীনাবায়ণের আশ্রম্ম লাভ করিল। লক্ষ্মীনারায়ণের সহিত মুঘলরাজের স্বয়তার কথা স্বরণ করিয়া রঘুদেব মুঘলশক্র ঈশার্থার সহিত বন্ধুত্ব করিলেন এবং কোচবিহার রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত বাহিরবন্দ পরগণা জয় করিতে মনস্থ করিলেন। লক্ষ্মীনারায়ণ নিরুপায় হইয়া এই বিপদ হইতে রক্ষা পাইবার জন্ম মূঘল স্মাটের ব্যক্ত বাহিরবন্দ পরগণা জয় করিতে মনস্থ করিলেন। কল্মীনারায়ণ নিরুপায় হইয়া এই বিপদ হইতে রক্ষা পাইবার জন্ম মূঘল স্মাটের ব্যক্ত বাহিরবন্দ পরস্থা নার্বায়ণ করিলেন। এই সময় মানসিংহ বাংলার শাসনকর্তা ছিলেন। লক্ষ্মীনারায়ণ সাহায্য প্রার্থনা করিলে মানসিংহ সৈল্প পাঠাইলেন। রঘুদেব প্রাক্ষিত হইয়া কামরূপে ক্ষিরিয়া গেলেন। বাহিরবন্দ প্ররাহ্ম ক্ষেত্র ক্ষেত্র বিবরণ পূর্বে উরিবিত হইয়াছে (১৯৪-৪ পূঃ)।

ইশলাম থা মুঘল হ্বালাররূপে বাংলালেশে আসিয়া কিরূপে বিজ্ঞোহী হিন্দু জমিদাব ও পাঠান নায়কগণকে পরাজিত করিয়া মূঘল-শাসন দৃত্ভাবে অভিষ্ঠিত করিয়াছিলেন তাহা পূর্বেই বর্ণিত হইয়াছে (১০৯-৪৫ পু:)। কোচবিহার ও কামরূপের পরস্পর বিবাদের স্বংঘারে এই উভন্ন রাজ্যই মৃদলের পদানত হইল। কামকপের রাজা রঘুদেবের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র পরীক্ষিতনারায়ণ রাজা **হইলেন**। তিনিও পিতার ন্তায় কোচবিহারের অধীনস্থ বাহির<del>বন্দ</del> পরগণা অধিকার করিলেন। লন্দ্রীনারায়ণ তাঁহার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া গুরুতরক্সপে পরাজিত হইলেন। লন্ধী-নারারণ আহোম রাজার সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। কিন্তু বিফল-মনোর্থ হইয়া ইদলাম থার শরণাপন্ন হইলেন। লক্ষ্মীনারায়ণ দ**ম্পূর্ণরূপে মুখলের দাদত্ব স্থীকার** কবিলে ইসলাম থাঁ তাঁহাকে সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুতি দিলেন। লন্ধীনারায়ণ অনেক ইতন্তত করিয়া অবশেষে মুঘলের দাসত্ব স্বীকার করিলেন। পরীক্ষিত মুঘল সাম্রাজ্যের সামস্ত স্থসক্ষের রাজা রঘুনাথের পরিবারবর্গকে বন্দী করিয়া-ছিলেন। হতরাং বঘুনাথও লক্ষ্মীনারায়ণের সঙ্গে যোগ দিলেন এবং **তাঁহাকে** সঙ্গে করিয়া ইদলাম থার দরণারে উপস্থিত হইলেন। মুঘল সম্রাটকে করদানে সমত হইয়া লক্ষ্মীনারায়ণ মুঘলের দাসত্ব স্বীকার করিলেন। এইরূপে স্বাধীন কোচবিহার রাজ্যের অবসান হইল।

অতঃপর লক্ষীনারায়ণের প্ররোচনায় ইসলাম থাঁ কামরূপ রাজ্য আক্রমন করিলেন। লক্ষীনারায়ণও পশ্চিমদিক হইতে কামরূপ আক্রমণ করিলেন। পরীক্ষিত সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইয়া বিনা শর্ডে আত্মসমর্পণ করিলেন। (১৬১৩ খ্রীঃ)।

লন্ধীনারায়ণ আশা করিয়াছিলেন যে পরাজিত রাজ্যের এক অংশ তিনি পাইবেন। যুদ্ধ শেষ হইবার পরে কামরূপ রাজ্যের শাসনভার তাঁহাকে দেওয়ায় এই আশা বন্ধমূল হইল; কিন্তু অকন্মাৎ ইসলাম থাঁর মৃত্যু হওয়ায় (১৬১৩ খ্রীঃ) সম্পূর্ণ অবস্থা-বিপর্যয় ঘটিস। লক্ষ্মীনারায়ণ নৃতন স্থবাদার কাশিম থাঁর সঙ্গে ঢাকায় সাক্ষাৎ করিলে তিনি প্রথমে তাঁহাকে সাদরে অভ্যর্থনা করিলেন কিন্তু পরিশেবে তাঁহাকে বন্দী করিয়া রাখিলেন। এই সংবাদে কোচবিহার রাজ্যে বিজ্ঞাহ উপন্থিত হইল. কিন্তু মুখল সৈক্ত সহজেই ইহা দমন করিল। অভংপর লক্ষ্মীনারায়ণের পুত্র কোচবিহারের রাজপদে অভিবিক্ত হইলেন। লক্ষ্মীনারায়ণের বন্দীদশার সংবাদ ঠিক জানা যায় না। সন্তবক্ত এক বৎসর তাঁহাকে ঢাকায় দ্বাধিয়া সম্রাটের দরবারে পাঠানো হয়। ১৬১৭ খ্রীষ্টাব্দে কাশিম থানের পরিবর্জে ইব্রাহিম থান নৃতন স্থবাদার হইয়া বাংলায় আপেন। তাঁহার অন্থরোধে সম্রাট জাহালীর লক্ষ্মীনারয়ণক মৃক্তি দেন (১৬১৭ খ্রীঃ)। কিন্তু কোচবিহারে রাজত্ব করা তাঁহার অদৃষ্টে ছিল না। লক্ষ্মীনারায়ণ বাংলাদেশে ফিরিয়া আদিলে বাংলার স্থবাদার তাঁহাকে কামরূপের মৃত্ল শাসনের সাহায্যার্থে তথায় প্রেবণ করেন। তিনি প্রায় দশ বৎসর কামরূপে অবস্থান করেন এবং সেথানেই তাঁহার মৃত্যু হয় (১৬২৭ খ্রীঃ)। পুত্র বীরনারায়ণ তাঁহার প্রামর্শ অনুসারে কোচবিহারের রাজকার্য চালাইতে থাকেন এবং পিতার মৃত্যুব পর নিজ নামে বাজ্য শাসন কবেন। তিনি মৃঘলদরবাবে রীতিমত কব পাঠাইতেন।

সাত বংসর রাজত্ব কবিয়া বীরনারায়ণের মৃত্যু হইলে তাঁহার পুত্র প্রাণনাবায়ণ রাজা হন এবং ৩৩ বংসর বাজত্ব করেন ( ১৬৩৩-৬৫ খ্রী: )। প্রাণনাবাযণ বাজভক্ত সামস্তের ভার আহোমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে মুঘলদৈয়ের সাহাধ্য করেন। কিন্তু ১৬৫৭ খ্রীষ্টান্দে সম্রাট শাহজাহানের অস্তথের সংবাদ পাইয়া যথন বাংলার স্থবাদাব ওজা দিলীর সিংহাসনের জন্ম ভাতা ঔবস্জেবেব বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা বরিলেন তথন স্বযোগ ৰবিয়া প্রাণনারায়ণ ঘোড়াঘাট অঞ্চল ুঠ কবিলেন এবং স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়া মুঘল সম্রাটকে কব দেওয়া বন্ধ কবিলেন। ইহাতেও সম্বন্ধ না হইয়া প্রাণ-মারায়ণ কামরূপ আক্রমণ করিলেন এবং মুঘল ফৌজনারেব সৈন্তাগণকে পরাজিত করিয়া হাজো পর্যন্ত অধিকাব করিলেন। বিস্তু আহেশমবাজ কোচবিহারের এই জয়লাভে ভীত হইয়া কোচবিহাব রাজ্যেব বিরুদ্ধে অগ্রসর হইলেন। গৌহাটির মুঘল ফৌজদার ছুই দিক হইতে আক্রমণে ভীত হইয়া ঢাকায় পলায়ন ক্থিলেন। আহোমদৈক্স বিনা "আয়াদে গৌহাটি অধিকাব করিল। অতঃপর কামরূপেব অধিকার লইয়া কোচবিহার ও আহোম রাজেব মধ্যে যুদ্ধ হইল। প্রাণনাবায়ণ মুঘলদৈক্ত ভাড়াইয়া ধুবড়ী অধিকার করিলেন। কিন্ত পবিণামে আহোমদেরই জয় হুটুল এবং কোচবিহাররাজ কামরূপেব আশা পরিত্যাগ কবিয়া স্বীয় রাজ্ঞো প্রভাবর্তন করিলেন।

উরংজেব সিংহাদনে আরোহণ করিয়াই মীরজুমলাকে বাংলার স্থবাদার পদে
নিষ্কু করিলেন এবং বাংলার বিদ্রোহী জমিদারদিগকে কঠোর হত্তে দমন করিবার
নির্দেশ দিলেন.। প্রাণনারায়ণ ভীত হইলেন এবং ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া মীরজুমলার
নিকট দৃত পাঠাইলেন। মীরজুমলা দৃতকে বন্দী করিলেন এবং কোচবিহারের

বিক্লতে দৈশ্য পাঠাইলেন। অবশেষে ত্বয়ং সদৈন্তে কোচবিহার শহরের নিকট পৌছিলেন। প্রাণনারায়ণ রাজধানী জাগ করিয়া ভূটানে পলায়ন করিলেন। কোচবিহার মীরজুমলার হস্তগত হইল (১৯শে ভিলেম্বর, ১৬৬১)। মীরজুমলা কোচবিহার মীরজুমলার হস্তগত হইল (১৯শে ভিলেম্বর, ১৬৬১)। মীরজুমলা কোচবিহার মুঘল সাম্রাজ্যের অস্তর্ভুক্ত করিলেন এবং ইহার শাসনের জন্ম ফৌজনার, দিওয়ান প্রভৃতি নিযুক্ত করিলেন। কিন্তু তিনি আলাম অভিযানে যাত্রা করিবার পরেই কোচবিহারে জমির রাজত্ব আলায় সত্ব:ম্ব নৃতন ব্যবস্থা করার ফলে প্রজারা বিজ্ঞোহী হইয়া উঠিল। বর্ষাগমে মীরজুমলার দৈশ্য আলামে বিষম ত্রবস্থায় পড়িল এবং একাচবিহারে মুঘলদৈশ্য আলার কোন সন্থাবনা রহিল না। এই স্থোগেরাজা প্রাণনারায়ণ ফিরিয়া আদিলেন। মুঘল দৈশ্য কোচবিহার জ্যাগ করিতে বাধ্য হইল এবং প্রাণনারায়ণ পুনরায় স্বাধীনভাবে বাজত্ব করিতে আরম্ভ করিলেন (মে, ১৬৬২)।

ইহার অনতিকাল পরেই মীরজুমলার মৃত্যু হইল (১৬ মার্চ, ১৬৬৩) এবং পর বংদর শায়েন্ডা খান বাংলার স্থবাদার নিযুক্ত হইলেন। তিনি রাজমহল পর্যন্ত আদিয়াই বাজধানী যাইবার পথে কোচবিহাব জয় করিতে মনস্থ করিলেন। প্রাণনারায়ণের স্বাস্থ্য তথন ভাঙ্গিয়া পিডয়াছে; রাজ্যের অভ্যন্তরেও নানা গোলযোগ। স্বতরাং হিনি ম্ঘলের বখাতা স্বীকার করাই যুক্তিযুক্ত মনে করিলেন। তিনি এই উদ্দেশ্যে দৃত পাঠাইলেন এবং যুদ্দের ক্ষতিপ্বণস্বরূপ মৃঘল স্থবাদারকে সাড়ে পাঁচ লক্ষ টাকা দিতে স্বীকৃত হইলেন। শায়েন্ডা খান ইহাতে রাজী হইলেন (১৬৬৫ ঞ্রীঃ) এবং কোচবিহারের দীমান্ত হইতে মৃঘল দৈল্ল ফিরাইয়া আনিলেন। ইহার কয়েক মাদ পবেই রাজা প্রাণনাবায়ণের মৃত্যু হইল (১৬৬৬ ঞ্রীঃ)।

প্রাণনারায়ণের মৃত্যুর পর হইতেই কোচবিহারের আভ্যস্তরিক বিশৃন্ধলা ক্রমশ: বাড়িয়া চলিল। তাঁহার পুত্র মোদনারায়ণ ১৫ বংসর রাজত্ব করেন (১৬৬৬৮ জী:), কিন্তু প্রাণনারায়ণের পুল্লতাত নাজীর মহীনারায়ণ এবং তাঁহার পুত্রেরাই প্রকৃত ক্ষমতা পরিচালনা করিতেন। ইহার ফলে গ্রেড্যে নানা গোল-বোগের সৃষ্টি হইল। পরবর্তী রাজা বস্থদেবনারায়ণ মাত্র তুই বংসর রাজত্ব করেন (১৬৮০-৮২ জী:)। অতঃপর প্রাণনারায়ণের প্রপৌত্র মহীক্রনারায়ণ (১৬৮২-৯৩ জী:) পাঁচ বংসর বয়সে রাজা হইলেন কিন্তু নাজীর মহীনারায়ণের তুই পুত্র জগৎনারায়ণ গু যজনারায়ণই রাজ্য চালাইতেন। তাঁহাদের অভ্যাচারে রাজ্যে নানাবিধ

অশান্তির সৃষ্টি হইল। এমন কি চাকলার ভারপ্রাপ্ত বহু কর্মচারী স্বাধীন রাজার জার ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিলেন। কেহ কেহ মূখলের সজে বড়যন্ত্র করিতে লাগিলেন। এই স্থবোগে মূঘল স্থবাদার পুনরায় কোচবিহার রাজ্য হন্তগত করিতে চেষ্টা করিলেন। ১৬৮৫, ১৬৮৭ ও ১৬৮৯ প্রীষ্টান্দে তিনটি সামরিক অভিযানের ফলে কোচবিহারের কতক অংশ মূঘলদের হন্তগত হইল।

অবশেষে কোচবিহাররাজ মুঘলদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন। যজ্ঞনারায়ণ সেনাপতি নিযুক্ত হইলেন এবং ভূটিয়ারাও তাঁহাকে সাহাষ্য করিল। ঘূই বংসর (১৬৯১-৯৩) যাবং যুদ্ধ চলিল। অনেক পরগণার বিশাসঘাতক কর্মচারীরা মুঘল স্থবাদাবকে কর দিয়া জ্ঞমির মালিকানা-স্বন্ধ লাভ করিল। এই ভাবে ক্রমে ক্রমে কোচবিহার বাজ্যের অনেক অংশ মুঘলেব অধিকারে আদিল।

রাজা মহীক্রনারায়ণের মৃত্যুর পর (১৬৯৩ খ্রী:) কিছুদিন পর্যন্ত গোলমাল চলিল। পরে তাঁহার পুত্র রূপনাবায়ণ রাজত্ব করেন (১৭০৪-১৪ খ্রী:)। তিনিও কিছুদিন যুদ্ধ করিলেন। কিন্তু ক্রমে ক্রমে বোদা, পাটগ্রাম ও পূর্বভাগ এই তিনটি প্রধান চাকলাও মৃঘলেরা দখল করিল। ১৭১১ খ্রীষ্টাব্দে সন্ধি হইল। রূপনারায়ণ বর্তমান কোচবিহার রাজ্য পাইলেন এবং স্বাধীনতার চিহ্নস্বরূপ নিজ নামে মুদ্রা প্রচলনের অধিকারও বজায় রহিল। কিন্তু তিনি উল্লিখিত তিনটি চাকলার উপর শুধাত্র নামে বাদশাহের প্রভুত্ব স্বীকার কবিয়া উহা নিজের অধীনে রাধার জন্ত মুঘল বাদশাহকে কর দিতে স্বীকৃত হইলেন। কিন্তু নিজের নামে কর দেওয়া অপমানজনক মনে করায় ছত্রনাজীর কুমাব শান্তনারায়ণেব নামে ইজারাদার হিসাবে কর দেওয়া ছইবে এইরূপ স্থিব হইল।

এই সন্ধি স্থাপনের পরে বাংলাব নবাবের সহিত রূপনারায়ণের মিত্রতা স্থাপিত হুইয়াছিল এবং তিনি মূর্শিদকুলি থার দরবারে উকিল পাঠাইয়াছিলেন।

রূপনারায়ণের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র উপেজনারায়ণ সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং ৫০ বংসর রাজত্ব করেন (১৭১৪-৬৩ এটা:)। তাঁহার দত্তক-পূত্র বিজ্ঞোহী হইয়া রংপুরের ফৌজনারের সাহায্যে কোচবিহার রাজ্য দথল করেন। উপেজনারায়ণ ভূটানের রাজার সাহায্যে মৃত্ব করিয়া মৃত্বল সৈক্ত পরাস্ত করেন এবং পুনরায় সিংহাসন অধিকার করেন (১৭৩৭-৬৮ এটা)। মৃত্বলের সহিত কোচবিহারের ইছাই শেষ মৃত্ব। ভূটান-রাজের সাহায্য গ্রহণের ফলে রাজ্যে ভূটিরাদের প্রভাব ও

## বাংলা দেশের ইতিহাস-মধ্যব্য

# মধ্যবুগে ত্রিপুরা রাজা

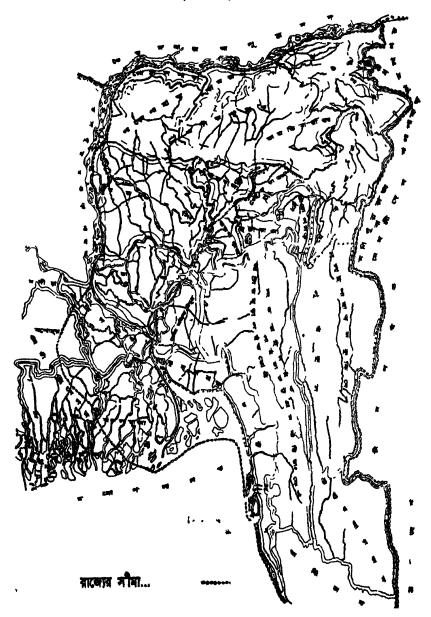

প্রতিপত্তি অনেক বাড়িল এবং পরবর্তীকালে ইহার ফলে নানারূপ অশাস্তিও উপদ্রেবর স্পষ্টি হইয়াছিল।

## ৩। ত্রিপুরা

জিপ্রার রাজবংশ যে খুবই প্রাচীন এবং মধাযুগের পূর্বেও বিভ্নমান ছিল সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। মধাযুগে এই রাজ্যের ও রাজবংশের একখানি ইতিহাস (বাংলা পছে) রচিত হইয়াছিল। এই গ্রন্থের প্রস্তাবনায় উক্ত হইয়াছে যে রাজা ধর্মমাণিক্যের আদেশে বাণেশ্বর ও শুক্রেশ্ব নামক ছইজন প্রধান এবং চন্তাই (প্রধান পূজারী) তুর্লভেন্দ্র কর্তৃক এই গ্রন্থ রচিত হয়। ধর্মমাণিক্য পঞ্চশশ গ্রীষ্টাব্দে রাজত্ব করেন। তাঁহার পরবর্তী রাজাদের সময় পরবর্তী কালের ইতিহাস এই গ্রন্থে সংযোজিত হইয়া ক্রমে ক্রমে ইহা পূর্ণ আকার ধারণ করিয়াছে। এই গ্রন্থের মৃল সংস্করণ এখন আব পাওয়া যায় না। কিন্তু পরবর্তীকালে ইহা পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত আকারে যে কপ ধারণ ক্রে বর্তমানে তাহাই রাজমালা নামে পরিচিত।

রাজমালায় বর্ণিত হইন্নাছে যে চক্সবংশীয় যযাতি স্বীয় পুত্র ক্রন্থাকে কিরাত-দেশে রাজা করিয়া পাঠান এবং এই বংশে ত্রিপুর নামক রাজার জন্ম হয়। ইহার সময় হইতেই রাজ্যের নাম হয় ত্রিপুরা। ইনি দ্বাপরের শেষভাগে জন্মগ্রহণ করেন এবং রাজমালার সম্পাদকের মতে সম্ভবত যুধিষ্টিরের রাজস্যু যজ্ঞে উপস্থিত ছিলেন।

এই সম্পর কাহিনীব যে কোন ঐতিহাসিক ম্লা নাই তাহা বলাই বাছলা।
ত্রিপুরের পরবতী ১০ জন রাজার পরে ছেংথ্য-ফা রাজার নাম পাওয়া যায়।
রাজমালা অমুসারে ইনি গৌড়েশ্বরকে যুদ্ধে পরাজিত করেন এবং এই গৌড়েশ্বর
যে মুদলমান নরপতি ছিলেন তাহা সহজেই অমুমান করা যায়। মুতরাং এই
রাজার সময় হইতেই ত্রিপুরার ঐতিহাসিক যুগের আরম্ভ বলিয়া গণা করা
যাইতে পারে।

বাংলার ম্সলমান স্থলতান গিয়াপ্তদীন ইউয়ন্ত শাহ (১২১২-২৭ খ্রীঃ) পূর্ববন্ধ ও কামরূপ আক্রমণ করিয়াছিলেন, কিন্তু নাগিরুদ্ধীন মাহম্দের আক্রমণ সংবাদ পাইয়া ফিরিয়া বান (१ পৃঃ)। সম্ভবত ইহাই গৌড়াধিপের ত্রিপুরা আক্রমণ ও পরাজয়রূপে বর্ণিত হইয়াছে।

১। ३७७ शृक्षी अष्टेया

ছেংপুম-ফার প্রপৌত্ত ভাঙ্গর-ফার আঠারোটি পুত্ত ছিল। সর্বকনিষ্ঠ রত্ব-ফা গৌড়ের রাজ দরবারে কিছুদিন অবস্থান করেন এবং গৌড়ের্থরেব সৈজ্ঞের সহায়ে ত্তিপুরার রাজসিংহাসন লাভ করেন। সম্ভবত সিকন্দর শাহ্ই এই গৌড়ের্থর (১৫ পৃঃ)। রত্ব-ফা গৌডের্শরকে একটি বছ্মৃল্য রত্ব উপহার দেন। গৌড়ের্থর তাঁহাকে মাণিক্য উপাধি দেন। এতকাল ত্তিপুরার হাজগণ নামের শেষে 'ফা' উপাধি ব্যবহার করিতেন; স্থানীয় ভাষায় 'ফা'-র অর্থ পিতা। অতঃপর 'ফা'-র পরিবর্তে রাজাদের নামের শেষে মাণিক্য ব্যবহৃত হয়। স্মৃতরাং রত্ব-ফা হইলেন রত্বমাণিক্য।

রত্বমাণিক্য সম্বন্ধে রাজমালায় বিস্তৃত বর্ণনা আছে। গৌড়েখরের অন্থমতিক্রমে তিনি দশ হাঙ্গার বাঙালীকে ত্রিপুরায় প্রতিষ্ঠিত করিলেন। রত্বমাণিক্য যে বাংলাদেশীয় হিন্দুদের সংস্কৃতি ও সামাজিক আচার-ব্যবহাব সম্বন্ধে প্রথমে খ্বই অজ্ঞ ছিলেন, কিন্তু কাল পরে তাহার দিকে আকৃষ্ট হন—রাজমালায় তাহার স্পষ্ট উল্লেখ আছে। স্থতরাং বত্বমাণিক্যের সময় হইতেই যে ত্রিপুরাব সহিত্ব বাংলাব ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্থাপিত হয় এবং বাংলার হিন্দুসংস্কৃতি ও সভ্যতা ত্রিপুরায় দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় এরপ অন্থমান কবা যাইতে পাবে। 'ফা'-র পরিবর্তে 'মাণিক্য' উপাধি ধারণও সম্ভবত ইহারই স্বচক। রত্তমাণিক্য সম্ভবত ত্রেরাদশ শতকের শেষে অথবা চতুর্দশ শতকের প্রথমে রাজ্য্ম করিতেন।

রত্বমাণিক্যের প্রপৌত্ত রাজা ধর্মমাণিকা। ত্তিপুরার বাজাদের মধ্যে সর্বপ্রথম ইহার তারিখই সঠিক জানা ঘায়, কারণ তাঁহার একখানি তামশাদনে ১৩৮০ শক অর্থাৎ ১৪৫৮ খ্রীষ্টাব্দেব উল্লেখ আছে। "ত্তিপুর-বংশাবলী" অমুদাবে ধর্মমাণিকা ৮৪১ হইতে ৮৭২ ত্তিপুরাক অর্থাৎ ১৪৩১ হইতে ১৪৬২ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। রাজমালায় ইহার পিতার নাম মহামাণিকা, তামশাদনেও তাহাই আছে। স্বভরাং অম্বত এই সময় হইতে ত্তিপুরার প্রচলিত ঐতিহাদিক বিবরণ মোটাম্টি সভ্য বলিয়া গ্রহণ করা ঘাইতে পারে। ধর্মমাণিকাই যে 'রাজমালা-নামক ত্তিপুরার ঐতিহাদিক প্রস্থ প্রণয়ন করান তাহা পুর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে।

রত্নমাণিক্য ও ধর্মমাণিক্যের রাজস্বকালের মধ্যবর্তী সময়ে বাংলার মূসলমান স্থলতানগণ ত্রিপুরা আক্ষমণ করিয়া ইহার কতকাংশ অধিকার করেন এবং ধর্মমাণিক্য তাহার পুনক্ষার করেন—এই প্রচলিত কাহিনী কতদ্ব সত্য বলা যায় না। তবে শামস্থীন ফিরোজ শাহ (১৯০১-১৩২২ খ্রীঃ) ময়মনসিংহ ও প্রীহট্ট প্রান্থতি তাঁহার রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করিয়াছিলেন (২৫ পৃঃ), ফকক্ষীন মুনারক শাহ চট্টগ্রাম জয় করিনাছিলেন (৩০ পৃঃ), শামস্তদ্ধীন ইলিবাদ শাহ (১৩৪২-৫৮ খ্রীঃ) সোণারগাঁও ও কামরপের কতক অংশ জয় কবিয়াছিলেন (৩৫ পৃঃ), ত্রিপুরার কতক অংশ জালাল্দ্দীন মৃহত্মদ শাহেব (১৪১৮-৩৩ খ্রীঃ) রাজ্যভুক্ত হইয়াছিল (৫৪ পৃঃ)—ইহা প্রেই বলা হইয়াছে এবং ইহাবা সম্ভবত ত্রিপুরার রাজ্যেবও কতক অংশ জয় কবিয়াছিলেন। কিছ শেষোক্ত স্থলভানের মৃত্যুর প্র হইডে ফকছ্দ্দীন বারবক শাহের (১৪৫৫-৭৬ খ্রীঃ) বাজত্বের মধ্যবর্তী ২২ বৎস্ব কাল মধ্যে বাংলাব স্থলতানগণ খ্ব প্রভাবশালী ছিলেন না—আভ্যন্তরিক গোল্যোগও ছিল (৫৫ পৃঃ)। স্কতবাং এই স্থোগে গর্মানিকা সম্ভবত ত্রিপুরার বিজিতাংশ উদ্ধাব করিতে সমর্থ হইমাছিলেন।

ধর্মমাণিক্যেব মৃত্যুব পবে সৈজ্যগণ থব প্রবল হইষা উঠে এবং ধ্বন ধাহাকে ইচ্ছা কবে তাহাকেই সিংহাদনে বৃদায়। বাজা ধল্তমাণিক্য ইহাদেব দমন করেন এবং চ্যচাগ নামক ব্যক্তিকে দেনাপতি নিযুক্ত কবেন। তিনি ত্রিপুরার পূর্বদিকস্থিত ক্কিদিগকে প্রাক্তিত করিষা তাহাদের পার্বতা বাগভূমি ত্রিপুরা রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত কবেন এবং চট্টগ্রাম অধিকাব কবিয়াছিলন। হোদেন শাহ (১৪৯৬-১৫১৯ খ্রীঃ) বাংলা দেশে শান্তি ও শৃঞ্জা আনমন কবিয়া পার্মবন্তী রাজ্যগুলি আক্রমণ কবেন। আদাম ও উডিয়ায় বিফল হইয়া তিনি ত্রিপুরা আক্রমণ করেন। ইহার বিবরণ পূর্বেই দেওযা হইয়াছে (৮২-৮৪ পৃষ্ঠা)।

ধন্তমাণিক্যের পরে উল্লেখযোগ্য বাজা িজয়মাণিক্য আকবরের সমসাময়িক ছিলেন এবং আইন-ই-আকববীতে স্বাধীন ত্রিপুরার বাজা বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছেন। তিনি একদল পাঠান অস্বাবোহী দৈল্ল গঠন করেন এবং শ্রীহট্ট, জযন্তিয়াও থাসিয়ার বাজাদিগকে পরাজিত কবেন। কববাণী রাজগণের সজে ভাঁহার সংঘর্ষের কাহিনী এবং সোণার গাঁও পদ্মানদী পর্যন্ত অভিযানের কাহিনী সমসাময়িক মূল্রাব প্রমাণে সমর্থিত হইয়াছে।

পরবর্তী প্রশিদ্ধ রাজা উদয়মাণিক। রাজবংশে জন্মগ্রহণ করেন নাই। তাঁহার রাজ-জামাতাকে হত্যা করিয়া ত্রিপুরাব সিংহাসন অধিকার করিয়াছিলেন। তিনি রাজধানী রাজামাটিয়ার নাম পরিবর্তন করিয়া নিজেব নামাহসারে উদয়পুর এই নামকরণ করিলেন। কথিত আছে যে মুঘল সৈম্ভ চট্টগ্রাম অধিকার করিতে অগ্রসর হইলে তিনি মুঘল সৈক্তের সঙ্গে জারতর যুদ্ধ করিয়া পরাত্ত হন। উনয়মাণিক্যের পুত্র জয়মাণিক্যকে বধ করিয়া বিজয়মাণিক্যের প্রাতা অমর-মাণিক্য ত্রিপুরার রাজসিংহাসনে আরোহণ করিলেন। এইরূপে ত্রিপুরার পুরাতন রাজবংশ পুন:প্রতিষ্ঠিত হইল। তিনি একদিকে আরাকানরাক্ষ ও অক্সদিকে বাংলার মুসলমান স্থবাদারের আক্রমণ হইতে ত্রিপুরারাজ্য রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন এবং শ্রীহট্ট জয় করিয়াছিলেন।

অমরমাণিক্যের পুরুদের মধ্যে দিংহাদনের জন্ম ঘোরতর বিরোধ হয়।
এই স্থানে আরাকানরাজ ত্রিপুরার রাজধানী উনয়পুর আক্রমণ করিয়া দুর্গন
করিলেন। মনের হৃংধে অমরমাণিক্য বিষ থাইয়া প্রাণত্যাগ করিলেন। তাঁহার
পৌত্র যশোধরমাণিক্যের সময়ে বাংলার স্থবাদার ইবাহিম থান ত্রিপুরা-রাজ্য
আক্রমণ করেন (১৬১৮ খ্রীঃ)। এই সময়ে মৃঘল বাদশাহ জাহাঙ্গীর
আরাকানরাজকে পরান্ত করিবার জন্ম ইবাহিম থানকে আদেশ করেন। সম্ভবত
আরাকান অভিবানের স্থবিধার জন্মই ইবাহিম প্রথমে ত্রিপুরা জয়ের সংকর্ম
করিয়াছিলেন। ইহার জন্ম তিনি বিপুল আয়োজন করেন। উত্তর-পশ্চিম ও
পশ্চিম হইতে হুইদল সৈন্ত স্থলপথে এবং রণতরীগুলি গোমতী নদী দিয়া রাজধানী
উদয়পুরের দিকে অগ্রসর হইল। ত্রিপুরারাজ বীরবিক্রমে বছ যুদ্ধ করিয়াও
মুঘলসৈন্ত বা রণতরীর অগ্রগতি রোধ করিতে পারিলেন না এবং মুঘলেবা
উদয়পুর অধিকার করিল। রাজা আরাকানে পলাইয়া যাইতে চেষ্টা করিলেন
কিন্ত মুঘলদৈন্ত তাঁহার পশ্চাদম্পরণ করিয়া তাঁহাকে সপরিবারে ও বছ ধন-রত্বসহ বন্দী করিল। বিজয়ী মুঘল সেনাপতি কিছু সৈন্ত উদয়পুরে রাথিয়া বছ
হন্তী ও ধনরত্বসহ বন্দী রাজাকে লইয়া স্থবাদারের নিকট উপস্থিত হইলেন।

ত্রিপুরাবাদিগণ অতংপর কল্যাণমাণিক্যকে রাজপদে বরণ করেন। তাঁহার সহিত প্রাচীন রাজবংশের কোন সম্বন্ধ ছিল কিনা তাহা সঠিক জানা যায় না। তাঁহার সময়েও সম্ভবত বাংলার অ্বাদার শাহ, গুজা ত্রিপুরা আক্রমণ করিয়াছিলেন। কল্যাণের মৃত্যুর পর তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র গোবিন্দমাণিক্য দিংহাসনে আরোহণ করিলে কনিষ্ঠ পুত্র নক্ষত্ররায় বাংলার অ্বাদারের সাহায্যে দিংহাসনলাভের জন্ম চেষ্টা করেন। গোবিন্দ আতৃ-বিরোধের অবশুস্তাবী অগুভ ফলের কথা চিস্তা করিয়া অন্তন্ধার রাজ্য ত্যাগ করেন এবং নক্ষত্ররায় ছত্রমাণিক্য নামে দিংহাসনে আরোহণ করেন। এই কাহিনী অবলখনে রবীজ্রনাধ রাজ্যি উপল্যাস ও বিস্কৃন নাটক রচনা করেন।

ভ্রমাণক্যের মৃত্যুর পর গোবিন্দমাণিক্য পুনরায় রাজ্যভার গ্রহণ করেন।
তাঁহার পৌত্র রন্ধমাণিক্য (২র) অল্পরয়দে সিংহাদনে আরোহণ করার রাজ্যে
আনেক গোলবোগ ও অত্যাচার হয়। তিনি শ্রীহট্ট আক্রমণ করিয়াছিলেন বলিয়া
ইহার শান্তিত্বরূপ বাংলার ক্রবাদার শায়েন্তা থান ত্রিপুরা রাজ্য আক্রমণ করেন
(১৬৮২ খ্রীঃ)। রাজমালায় বণিত হইয়াছে বে রাজা রন্ধমাণিক্যের পিতৃব্য-পুত্র
নরেক্রমাণিক্য শায়েন্তা থানকে ত্রিপুরাযুক্ষে সহায়তা করিয়াছিলেন এবং তাহার
পুরস্কারন্বরূপ শায়েন্তা থান তাঁহাকে ত্রিপুরার রাজপদে প্রতিষ্ঠিত করিয়া
রন্ধমাণিক্য ও তাঁহার তিন পুত্রকে বন্দী করিয়া সঙ্গে লইয়া যান। কিন্তু তিন বৎসর
পরে শায়েন্তা থান নরেক্রমাণিক্যকে রাজাচ্যুত করিয়া পুনরায় রন্ধমাণিক্যকে
রাজপদে প্রতিষ্ঠিত করেন। রন্ধমাণিক্য প্রায় ২০ বৎসর রাজত্ব করার পর
তাঁহার প্রাতা মহেক্রমাণিক্য তাঁহাকে বধ করিয়া সিংহাসনে আরোহণ করেন।
মহেক্রমাণিক্যের পর তাঁহার প্রাতা ধর্মমাণিক্য (২য়) সিংহাসনে অধিকার
করেন।

ধর্মমাণিক্যের রাজ্যকালে ছত্তমাণিক্যের বংশধর (প্রপৌত্র ?) জগৎরাম (মতাস্তরে জগৎরাম) রাজ্যলাভের জন্ম ঢাকার নাম্নের নাজিম মীর হবীবের শরণাপন্ন হইলেন। হবীব প্রকাণ্ড একদল দৈন্ত লইয়া ত্রিপুরা আক্রমণ করিলেন এবং জগৎরায়ের প্রদর্শিত পথে অগ্রসর হইয়া সহসা রাজধানী উদয়পুরের নিকট পৌছিলেন। রাজা ধর্মমাণিক্য যুদ্ধে প্রথমে কিছু সাফল্য লাভ করিলেও অবশেষে পরাজিত হইয়া পর্বতে পলায়ন করিলেন (আ: ১৭৩৫ খ্রী:)।

কেবলমাত্র পার্বত্য অঞ্চল ব্যতীত ত্রিপুরা রাজ্যের অবশিষ্ট সমন্ত অংশই
ম্দলমান রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইল। জগংরায় স্বাধীন পার্বত্য-ত্রিপুরারাজ্যের
রাজা হইয়া জগংমাণিক্য নামে বিংহাসনে আরোহণ করিলেন। ম্দলমান
অধিকৃত ত্রিপুরার ২২টি পরগণা—চাকলা রোসনাবাদ—তাঁহাকে জমিদারিস্বরূপ
দেওয়া হইল। ত্রিপুরারাজ্যের যে অংশ ম্দলমান রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইল
তাহা বর্তমান পূর্ব পাকিস্তানের ময়মনসিংহ জিলার চতুর্বাংশ, শ্রহট্টের অধাংশ,
নোয়াধালির ভূতীয়াংশ এবং ঢাকা জিলার কিয়নংশ লইয়া গঠিত ছিল। তল্পধ্যে
জিলা ত্রিপুরার ছয় আনা অংশমাত্র ত্রিপুরাপতিগবের জমিদারি।

<sup>&</sup>gt;। শীংকলাসচন্দ্র সিংহ ধারীত ''লিপুরার ইভিত্তত্ত' ৫৫ পুঠা।

এইরপ রাজ্যলোভী জগৎরায়ের বিশাস্থাতকতায় পাঁচশত বংসরেরও অধিককাল স্বাধীনতা ভোগ করিয়া ত্রিপুরা রাজ্য নামেযাত্র আংশিকভাবে স্বাধীন থাকিলেও প্রকৃতপক্ষে মুসলমানের পদানত হইল।

ধর্মমাণিক্য বাংলার নবাব শুজাউদ্দীনকে সমস্ত অবস্থা নিবেদন করিলে তিনি জগংমাণিক্যকে বিতাড়িত করিয়া ধর্মমাণিক্যকে পুনরায় রাজপদে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। কিছু মার হবীবের অন্তান্ত ব্যবস্থার কোনও পরিবর্তন হইল না। বরং এই সময় হইতে একজন মুসলমান ফৌজদার সদৈন্তে ত্রিপুবায় বাস করিতেন।

অতঃপর ত্রিপ্বাথ রাজনৈতিক ইতিহাসে রাজসিংহাসন লইয়া প্রতিদ্বিতা, মুদলমান কর্তৃপক্ষের সংগয়তায় চক্রান্ত কবিয়া এক রাজাকে সরাইয়া অন্ত রাজার প্রতিষ্ঠা ও কিছুকাল পবে অফুরূপ চক্রান্তের ফলে পূর্ব রাজার পুনঃপ্রতিষ্ঠা, ইত্যাদি ঘটনা ছাড়া আর বিশেষ কিছু নাই।

## ৪। কোচবিহারের মুক্রা'

কোচবিহারের প্রথম বাজা বিশ্বসিংহের মৃদ্রার উল্লেখ থাকিলেও অক্ষাবধি তাহা আবিক্বত হয় নাই । তাঁহাব পুত্র নরনারায়ণের সময় হইতে কোচ রাজারা প্রায় নিয়মিতভাবেই মৃদ্রা তৈয়ার কবিয়াছেন। এই মৃদ্রাগুলি রৌপ্য নির্মিত এবং মৃদলমান স্থলতানদেব তন্থা (টক বা টাকা) মৃদ্রাব রীতিতে প্রায় ১৬৫ গ্রেণ ওজনে এবং গোলাকারে প্রস্তুত হইত। এগুলিতে কোন চিত্রণ (device) নাই; ইহাদের মৃধ্য (obverse) ও গৌণ (reverse) উভয় দিকেই শুধু সংস্কৃত ভাষায় ও বাংলা অক্ষরে লেখন (legend) থাকে। মৃথ্য দিকে রাজার বিরুদ (epithet) এবং গৌণ দিকে রাজার নাম ও শকান্দে তারিথ লেখা হয়। এই ব্যবস্থা নরনারায়ণের পুত্র লক্ষ্মীনারায়ণের রাজত্বের কিছু সময় পর্যন্ত বলবং ছিল। পরে তাঁহার দ্বারা শাসিত প্লিকে' কোচরাজ্য মৃদ্রল বাদশাহের 'মিত্ররাজ্যরূপে' পরিগণিত হয় এবং কোচ

১। থানচৌধুরী আমানভউলা সম্পাদিত 'কোচবিহারের ইতিহান' (কোচ) ১৭ বঙ (বিশেষত ২৭৯-২৯৬ পূঠা) স্তইব্য। এই এবন্ধে উল্লিখিত রাজাদের রাজভ্কালের এবন ও শেষ ভারিবগুলি এই পুঞ্জ হইতে লওরা হইসাছে।

२। द्वर्शायान मञ्ज्ञमात्र, श्रावनश्यातको (३० श्राव): "३७ मकात्र महात्राक विचनित्रह निरहानन आद्य हेरेश जानन नाट्य हिक्या जनन कत्रिशाह्यन।" स्काट-मृत २४० ६ २४० अहेरा।

রাজার। পূর্ণ টক্ষ নির্মাণের অধিকারে বঞ্চিত ও শুরু অর্ধ টক্ষ নির্মাণ করিতে বাধ্য হন। লন্দ্রীনারায়ণের অর্ধ মূলাগুলি তাঁহার পূর্ণ মূলার ক্ষুত্তর সংকরণ হইলেও তাঁহার পরবর্তী রাজানের অর্ধ টক্গুলি বেশ একটু বিচিত্র ধরণের। পূর্ণ বুহত্তর টক্ষের ছাঁচ দিয়া এই সকল ক্ষুত্তর অর্ধ মূলা মূল্রিত হওয়ায় তাহাদের উভয় পার্ধের লেখনই আংশিকভাবে দৃষ্ট হয়, ফলে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই রাজার নাম পড়া ফুংসাধ্য। বাহা হউক, কোঁচ রাজানের নামের শেষাংশ 'নারায়ণ' হইতেই এই জনপ্রিয় মূল্রাগুলির 'নারায়ণী মূল্য' নাম হইয়াছে।

নরনারায়ণের মুদ্রাগুলির লেখন বাংলা অক্ষরে লিখিত হইলেও আফুতি ও প্রকৃতিতে দেগুলি হুদেন দাহী তন্ধারই অমুরূপ। এগুলির মুখ্য দিকে 'গ্রীশ্রীশিবচরণ কমলমধুকরস্থা ও গৌণদিকে 'শ্রীশ্রীমন্বরনারায়ণস্থা (বা 'নারায়ণ ভূপালক্তা') 'শাকে ১৪৭৭', এই লেখন থাকে'। নরনারায়ণের জ্যেষ্ঠ পুত্র লক্ষ্মীনারায়ণের মৃদ্রার মৃথ্য দিকে্ নরনারায়ণের মৃদ্রার মতই লেখন থাকে এবং গৌণ দিকে থাকে 'শ্রীশ্রীলক্ষীনারায়ণস্থ শাকে ১৫০৯' বা '১৫৪৯' । লক্ষীনারায়ণের পরে তাঁহার পৌত্র প্রাণনারায়ণের অর্ধ ও পূর্ণ মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে; দেশুলির মুখ্য দিকে নরনাবায়ণের মূজার মতই লেখন এবং 'শ্রীশ্রীমংপ্রাণনারায়ণক্ত শাকে ১৫৫৪', '১৫৫৫' বা '১৫৫৯' থাকে।° বুটিশ মিউজিয়ামেব একটি মৃদ্রাতে শকাব্দেব পরিবর্তে কোচবিহারের 'রাজ্ঞ্গকের' তারিথ হিদাবে 'শাকে ১৪০' (অর্থাৎ ১৬৪৯ ) লেখা দেখা যায়। প্র বলা বাছল্য, প্রাণনারায়ণ যখন মুঘল বাদশাহের আফুগত্য ছিন্ন করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন, দেই সময় তাঁহার পূর্ণ মুদ্রাগুলি প্রচারিত হয়। প্রাণনারায়ণ পুত্র মোদনারায়ণের ১৭০ (?) রাজণকের তারিথ**যুক্ত** অর্পটক পাওয়া নিয়াছে। তাঁহার পর খৃষ্টীয় অন্তাদশ শতাকীর মাঝামাঝি পর্যন্ত মহীন্দ্রনারায়ণ ব্যতীত অন্ত সকল রাজারই তাবিথহীন ও অসম্পূর্ণ লেখন যুক্ত মামূলি অর্ধ টক আবিষ্কৃত হইয়াছে।

३। काइ-शृः २४२ ७ किंव।

२। (कांह-शृ: २४७--४४ ७ हिंख।

का काठ-शृः २४७ ७ किया।

८०। ८०। १००, मूला नःथा ३०।

e। আমানভট্না ১৭৯ রাজনকের (অর্থাৎ ১৬৮৮ গুরাকের) তারিথবৃক্ত কর্বটক্তের উল্লেখ ক্রিরাছেন, কিন্তু তারিখটি নিজ্যাই ঠিক নর, কারণ ১৬৮০ গুরাফো তাহার রাজস্ব পেব হয়। কোচ-পৃ: ২৮৮।

অপর পক্ষে পূর্ব কোচরাজ্যে রঘুদেবও পূর্ব টিক্ক নির্মাণ করেন; তাহা নরনারায়ণের মূদ্রাব অহ্নরপ হইলেও তাহার মৃথ্য দিকের লেখনে শুধু দিবেব পবিবর্তে হর-গৌবী'ব প্রতি শ্রদ্ধা জানান হইয়াছে। ইহাতে লেখা আছে: (ম্থ্যদিকে) 'শ্রীশ্রীহবগৌরীচরণ-কমলমধুকরশু' (গৌণদিকে) 'শ্রীশ্রীরঘুদেবনারায়ণ-ভূপালশু শাকে ১৫১০'।' বঘুদেবেব পূত্র পরীক্ষিংনারায়ণেব মূল্রার লেখনও অহ্নরপ: ম্থ্যদিকে 'শ্রীশ্রীহরগৌবী-চবণ-কমল-মধুকবশু' ও গৌণদিকে 'শ্রীশ্রীপবীক্ষিতনারায়ণ-ভূপালশু শাকে ১৫২৫"। পূর্ব কোচ বাজ্যের কোন অর্ধ টক পাওয়া বায় নাই।

## ৫। ত্রিপুরাবাজ্যেব মুদ্রা

ত্রিপ্রাব 'বাজমালার' (৩ পৃঃ॥০) ১৪৫ সংখ্যক রাজা বত্ন-ফাপ্রথম 'মানিকা' উপাধি গ্রহণ করেন এবং শ্রীকানীপ্রদন্ধ দেনেব লেখা অফ্যায়ী ত্রিপ্রারাজদেব মধ্যে তিনিই প্রথম ১২৮৬ শকান্দে মৃদ্রা উৎকীর্ণ করেন (রাজ ২—পৃঃ ২/০)। বত্বেব পববর্তী সে সম্দর্ম রাজা অষ্টাদশ শতাকীব মধ্যভাগ পর্যন্ত ত্রিপ্রায় বাজত্ব করেন, তাঁহাদেব মধ্যে অন্ততঃ পনেব জনেব মৃদ্রা আবিদ্ধাবেব কথা জানা যায়ত। প্রধানতঃ রাজ্যাভিষেকের সময় (ও অধিকন্ত কথন কথন পববর্তী কোন সময়ে)

- ১। কোচ-পৃ: ২৮৪র সমূপের চিত্র, ৪ সংখ্যক মুখা। Botham's Cat. Prov. Cein Cabinel, Assam, p. 528. pl. III. 4.
- ২। কোচ-পৃ: ২৮৪র সমূধের চিজ, ৫ সংখ্যক মুছা। Botham, 1bid., P. 11, Pl III. 6.
- ৩। এই কালী প্ৰসন্ন সেন কৰ্তৃক তিন লছরে বা খণ্ডে সম্পাদিত জীরাজ্ঞমাল।' এই প্ৰবন্ধে 'রাজ্ঞ' বলিয়া উল্লিখিত হইরাছে এবং ইহার ১ম, ১য় ও ৩র লছরকে ব্যাক্রমে বেট্টনী মধ্যে ১, ২, ও ৩ সংখ্যা ছারা স্থাচিত করা হইরাছে। এই প্রস্থানি ত্রিপুরার মূলা বিবরে প্রধান অবল্ডন। নিম্নলিখিত প্রস্তুক্তিতেও ত্রিপুরার মুখার আলোচনা আছে।
- (a) Marsden's Numismata Orientalia Illustrata, p.793, Plate LII.
  (b) R. D. Banerji, An Rep., Arch. Surv Ind., 1913 14, pp. 249-253 and Plate; (c) N. K. Bhattasali, Numismatic Supplement, XXXVII, pp. 47-53 (d) E. A. Gait, Rep. Progr. of Hist, Res. in Assam, p. 4; (e) Md Reza-ur-Rahim, Jour. Pakistan Hist. Soc. Vol. 1V, pp. 103-11\*, (f) আফিডাণচন্দ্ৰ বৰ্ষণ আনন্দৰাজ্যৰ প্ৰিক), ১৯০৭ পোৰ, ১৯০৪ সাল।

ত্ত্বিপুরারাজরা তাঁহাদের 'দাধারণ মৃদ্র' এবং বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে 'রাজ্য-জয়ের' ও তীর্ণসানের ( বা তীর্থাননির ) 'স্থানক মৃদ্রা' উৎকীর্ণ করিতেন।

ত্রিপুরার মূজাগুলি প্রধানতঃ রৌপ্য নির্মিত ও গোলাকার। এগুলি বাংলার ফলতানদের 'তন্থা' (টক বা টাকা) মূজার রীতিতে প্রায় ১৬৫ প্রেণ ওজনে তৈয়ারী হইত। কল্যাণ—, গোবিন্দ—, ইন্দ্র—, ও ক্লফ্সনাণিক্যের কল্লেকটি এক-চতুর্থাংশ ও গোবিন্দমাণিক্যের একটি এক-অষ্ট্রমাংশ টক্ক আবিষ্ণত হুইয়াছে। এছাড়া মাত্র বিজয়—, গোবিন্দ—, ও কৃষ্ণ-মাণিক্যের কয়েকটি স্বর্ণমূজার উল্লেখ আছে। ত্রিপুরার তাত্রমূজা মিলে নাই; বাংলাদেশের অক্যান্ত স্থানের ক্যায় ত্রিপুরাবাগজ্যও কড়ি দিয়া ছোটখাট কেনাবেচার কাক্ষ চলিত (রাজ ৩—পঃ ২২৮)।

উত্তর-পূর্ব ভারতের প্রাক্-মধ্যযুগীয় মুদ্রাগুলির মধ্যে জিপুরা-মুদ্রা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সমসাময়িককালে একমাত্র ত্রিপুরার মুদ্রান্তেই চিত্রণ (device) আছে এবং ভারতীয় মূদ্রাগুলির মধ্যে শুধু এগুলিতেই রাজার নামের সহিত প্রায় নিয়মিত ভানেই রাজমহিনীর নামও দেখা যায়। ত্রিপুরা মূদ্রার মুখ্যদিকে (obverse) যে লেখন (legend) থাকে, তাহা সংস্কৃত ভাষায় ও বাংলা অক্ষরে লিখিত। এই লেখনের প্রথমাংশে রাজার বিরুদ্ধ (epithet) এবং দিতীয়াংশে রাজা ও রাণীর নাম থাকে; যথা—'ত্রিপুরেক্স শ্রীশ্রীধন্তমালিক্য-শ্রীক্মলাদেব্যোও। গৌণদিকে (reverse) 'পূর্চে ত্রিশূলযুক্ত সিংহম্ভি' ও শকাক্ষে ভারিথ থাকে। ক্ষুত্র মূদ্রায় মাণিক্য-উপাধিবিহীন রাজার নাম এবং চিত্রণ (ও কখন কখন ভারিথ) থাকে।

ত্রিপুরা-সিংছের পরিবর্তে যশোধর মাণিক্যের মুদ্রার গৌণদিকে 'ত্রিপুরা-সিংহের উপর নারীযুগল পরিবেটিত কৃষ্ণমৃতি' আছে। বিজয়মাণিক্যের এক প্রকার মূদ্রায় দশভূজা হুর্গা ও চতুভূজি শিবের অর্ধাংশ দিয়া গড়া এক বিচিত্র অর্ধনারীশ্বর মৃতি দেখা যায়; এই অভ্তপূর্ব মৃতিটির পঞ্চভূজ হুর্গাংশ সিংহের উপর ও দ্বিভূজ শিবাংশ রুষের উপর অধিষ্ঠিত।'

ঐতিহাসিক তথাহিদাবে ত্রিপুরা-মুদ্রাগুলি বিশেষ মূল্যবান। অনেক দময় এই মুদ্রাগুলি রাজাদের কাল নির্ণয়ে দাহাষ্য করে। ইহা ছাড়াও রাজমালায় বর্ণিত কতকগুলি বিশেষ ঘটনার কথা ত্রিপুরারাজদের 'মারক মুদ্রা' আবিহ্নারের ফলে দমর্থিত হইয়াছে। রাজমালায় ধন্তমাণিক্যকর্ত্বক '১৪৩৫ শকে' 'চাটিগ্রাম বিজরের'

১। বর্তমান লেখকই সর্বঅধ্য এই অর্থনারীখন সৃতির পরিচর দেন।

(রাজ ২—পঃ ১২৬) ও অমরমাণিক্য কর্ত্তক 'গ্রীহট্ট জম্বের' (রাজ ৩—পৃঃ ১৪) এবং উভয় ঘটনার 'মারক মুদ্রা' নির্মাণের কথা আছে; ধথাক্রমে ১৪৩৫ ও ১৫০৩ শকাব্দের তারিথযুক্ত উভয় প্রকারের স্মারক মৃদ্রা আবিষ্ণুত হইয়াছে?। প্রথমটিতে লেখা আছে "চাটিগ্রাম-বিজয়ি-শ্রীশীখন্তমাণিক্য-শ্রীকমলাদেক্যৌ" এবং দিতীয়টিতে লেখা আছে "শ্রীহটুবিজয়ি-শ্রীশ্রীয়তামরমাণিক্য-শ্রীশমরাবতী দেবো)"। রাজমালায় বিজয়মাণিকা কত্তক স্থাপপ্রাম জয়ের পর ব্রহ্মপুত্র তীরস্থ ধ্বজ্বাটে স্নানের ও ভ্রমপুত্রের শাখানদী লক্ষ্যায় স্নানের বে তুই প্রকার স্থারক মৃত্রা প্রান্তরে কথা আছে ( রাজ ২—পু: ৫৫ ), তাহাও পাওয়া গিয়াছে । ১৪৭৬ শকে মুদ্রিত একটিতে লেখা আছে "ধ্বঙঘাটজয়ি-শ্রীশ্রীলিজয়মাণিকাদেব—শ্রীলরস্বতী-মহাদেব্যে)" এবং ১৪ [৮] ২ শকান্দের তারিথযুক্ত অন্ত মুদ্রাটিতে লেখা আছে "লাক্ষাম্বায়ি-শ্রীশীত্রিপুরমহেশ-বিজয়মাণিক্যদেব-শ্রীলন্দ্রীবালাদেব্যৌ"। মুদ্রাটির গৌণ দিকেই উপরিলিখিত বিচিত্র অর্থনারীখরেব মূর্তিটি আছে। এট প্রদক্তে বিজয়মাণিকের আর হুইটি দাধারণ মুম্বার পাঠ আলোচনা করা যাইতে পারে। ১৪৫১ শকে মৃদ্ধিত একটিতে আছে "শ্রীশ্রীবিজয়মাণিক্য-শ্রীশক্ষী-মহাদেবাৌ" ও ১৪৭৯ পকান্দে মৃদ্রিত অপরটিতে আছে "প্রতিনিন্ধনি( দী )ম-শ্ৰীশ্ৰীবিজয়শাণিকাদের-লন্দ্রীবালাদেরে।"। প্রকাবাস্করে বিজয়মাণিকা কর্তৃক মহিবী লক্ষ্মীকে নির্বাদন দেওয়া ও পরে আবার তাঁহাকে গ্রহণ করার যে কাহিনী রাজ্ঞালায় (২-পু: ৪৩) আছে তাহা মহাদেবী লক্ষ্মীর নামের সহিত মুদ্রিত বিজয়ের ১৪৫১ শকের, সরস্বতীর নামযুক্ত ১৪৭৬ শকের ও লক্ষীর নামান্ধিত ১৪৭০ শকের মুদ্রাগুলি সমর্থন করিতেছে। দেখা যায়, ১৪৭৬ শকান্ধের পূর্বে কোন সময় লক্ষ্মীকে বনবাদ দিয়া দরস্বতীকে রাণী করা হয় এবং ১৪৭৯ অব্দের পূর্বে কোন সময় লক্ষ্মীকে পুনরায় গ্রহণ করা হয়। যাহা হউক, কাছাড়-রাঞ্চ ইন্দ্রপ্রতাপ নারায়ণের ১৫২৪ শকে মৃদ্রিত 'শ্রীহট্ট বিঙ্গায়ের', এবং স্থলতান হুগেন সাহের 'কামর, কামতা, জাজনগর ও ওড়িষা' জয়েব বিখ্যাত স্মারকমূদ্রাগুলি ছাড়া ত্তিপুরারাজদের মত স্মারক মুদ্রা প্রচারের আর বিশেষ সমসাময়িক নজির নাই।

১। ब्रांस (०), शृ: ১৫৪, मण्यूरथत्र हिन्ह।

२। जानमरासाम् शिक्ना, >>८म शीम, >०८० मान।

৬। বৃটিৰ নিউমিউজিয়ামের এই মুজাটির ছ'াচ বর্তমান লেখক পাইয়াছেন; Numismaile Chronicle-এ ইছা প্রকাশিত ছইবে।

## বাংলা দেশের ইতিহাস—মধ্যব্গ

# কোচবিহারের যুদ্র।

| > ; | প্রন্তুত কাল  | সমুংের দিকে     | অপন্ন পৃঠে |
|-----|---------------|-----------------|------------|
|     | .>००० श्रेष   | <b>a</b> a      | 33         |
|     |               | মল্লর নারা      | শিবচরণ     |
|     |               | য়ণ ভূপ†ল       | কমল মধু    |
|     | •             | স্য শাকে        | ক্রস্য     |
|     |               | >899            |            |
| ₹ ! | প্রস্তুত কাপ  | সমুখের দিক      | অপর পৃটে   |
|     | ১৫৫৫ শ্বন্ধীক | वीवी            | वीबी       |
|     |               | মল্লৱ নারা      | শি বচরণ    |
|     |               | য়ণস্য শাকে     | কমল মধু    |
|     |               | <b>5899</b>     | কর গ্র     |
| ٠   | প্ৰস্তুত কাল  | সমুখের দিক      | অপর পৃঠে   |
|     | ১৫৮৭ খুষ্টাক  | প্রীশ্রীম       |            |
|     |               | লক্ষা নারায়    | শিবচরণ     |
|     |               | ণস্য শাকে       | কমল মধু    |
|     |               | >403            | করস্য      |
|     | প্ৰস্তুত কাল  | সমূখের দিক      | অপর পূঠে   |
|     | ১৫৮৭ শ্বন্ধীক | <b>ৰা</b> শ্ৰীম | <b>a</b> a |
|     |               | हानी नात्राव    | শিবচরণ     |

ণস্ত পাকে

56.02

ক্ষল মধু

করস্য

# বাংলা দেশের ইতিহাস-মধান্স

| <b>6.</b> ] | প্ৰস্তুত কাল<br>১৫৮৭ খুটাৰ      | সন্থের দিক<br>জীমীন<br>রক্ষী নারায়<br>গস্য শাকে<br>১৫০১     | অপর পুতে<br>আীত্রী<br>শিবচরণ<br>কমল মধু<br>করস্য   |
|-------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>6</b>    | প্রস্তুত কাল<br>১৫৮৭ খুট্টাব্দ  | সমুখের দিক<br>শ্রীশ্রীম<br>লক্ষী নাবায়<br>গস্য শাকে<br>১৫০৯ | অপর পৃচে<br>শ্রীশ্রী<br>শিবচরণ<br>কমল মধু<br>কবস্য |
| 9           | প্ৰস্থত কান্স<br>১৬৩২ খৃষ্টাব্দ | সন্মথেব দিক<br>শ্রীম<br>ৎ প্রাণ নারায়<br>ণস্য শাকে          | অপব পৃঠে<br>জীঞী<br>শিবচবণ<br>কমল মধু              |

কর্ম্য

# यारमा स्मरभन्न देखिहान-स्मार्शनहारमञ्जू

#### **166** →

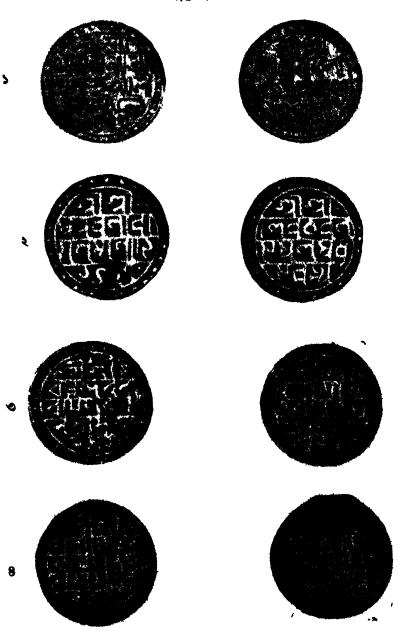

# वारमा मामा देखिहान—कार्धवहादकः भ्रमा

## f55-4

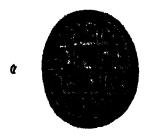











### বাংলা দেশের ইতিহাস-মধ্যব্রগ

# ত্রিপুরার মুদ্রা

#### চিত্ৰ-পৰিচিতি--গ

মুখা দিক গৌণ দিক ১। প্রথম বত্নমাণিক্য-লেখন: 'পার্বতীপ-/ শ্রীলক্ষী-/মহাদেবী/ শ্রীশ্রী-वरमध्यक /वर्गभारती/১২৮६" वच्च-/मानिक्ता । লেখন: "ত্রিপুবেন্দ্র/শ্রীশ্রী- ত্রিপুবাদিংছ। ২। ধন্যমাণিক্য--ধন্য-মাণিক্য-শ্রীক-/ 'ጣጥ | 3832" মলাদেবোগ । লেখন: "চাটিগ্রাম [বি-]/ o i —@− ত্রিপুবাসিংহ। ণ্ড য়ি শ্রীশ্রীধ-/নামাণিক।-"考本 58%6" 1 শ্ৰী/কমলাদেবো)"। ৪। প্রথম বিজয়মাণিক্য—ুলখন গেশ্বজঘুটা জ-]/য়ি ত্রিপুবাসিংহ। শ্ৰীশ্ৰীবিজ-/য়মাণিকা-"শক ১৪৭৬"। দে /ব-শ্রীসবশ্ব-/ তী মহাদেবো)" লেখন: প্রতিসিয়ুসি-/ম- ত্রিপুকাসিংই। শ্রীশ্রীবিজয়-/মাণিকাদেব-"ma >893" 1 ল-/ক্ষীবাণীদেবের্ন"। লেখন: "লাক্ষায়াযি- খ্রীখ্রী-র্ষবাহন চতুভুজ শিব ও ত্রিপুরম হেশ-বিজয়-মা- সিংহবাহিনী দশভুজা তুর্গার णि-/कारमव खीलक्षी-/वानी अर्थ नात्रीश्वव शृष्टि। "भक (मदर्गा"। >8 b 7₹" 1 ৭। অনস্তমাণিকা—লেখন: "দ্রীশ্রীযুতান-/স্ত-ত্রিপুরাসিংহ। মাণিকাদে-/ব-শ্রীরত্বা-"শক ১৪৮**৯**" ৷ ব-/তীমহাদেবো)"। ৮। উদয়মাণিকা--লেখন: "শ্রীশ্রীষুতোদ-/ম্ব- ত্রিপুবাসিংহ। মাণিক্য-/দেব শ্রীহিরা-/ "中本 >865" 1 মহাদেবোট'। ১। অমরমাণিকা—লেখন: "শ্রীহটবিজয়ী/শ্রী ত্রিপুবাসিংহ। প্রীযুভাষর/মাণিকাদেব-"শক ১৫০৩" I ख/बंदावजी(मर्दा)"।

### কালো দেশের ইতিহাস-মধাব্রগ

### চিত্ৰ-পৰিচিত্তি—ৰ

মুখ্য দিক গৌণ দিক >। জন্মাণিক্য- লেখন: "শ্রীথ্রীযুত/জন্মা- ত্রিপুবাসিংহ। नि/कारमवः 1 "368८ का" ২। বাজধরমাণিকা---শেখন: শ্রীশ্রীযুতবাজ-/ ত্রিপুরাসিংহ। ধরমাণিকাদে-/ব-শ্রী "শক ১৫০৮"। সভা ব-/ভীমহাদেবো)"। ৩। যশোমাণিক্য—লেখন: "শ্রীশ্রীযুত্যশো/ ত্রিপুবাসিংহ, উপবে নাবী-মাণিকাদেব/লক্ষীগোঁবী যুগল পবিহত বংশীধানী কৃষ্ণ-মূর্তি। "শক ১৫২২"। জ-/যামহাদেব্যঃ ( অস্পষ্ট )। ৪। নরনারায়ণ— লেখন: "শ্রীশ্রী,শিবচবণ-/ লেখন: "শ্রীশ্রী/মন্ত্রব নারা-/ য়ণ ভূপাল/স্য শাকে/ কমলমধু-/কবস্য" 3899" | ৫। লক্ষ্মীনারায়ণ—লেখন: "শ্রীশ্রী/শিবচবণ / লেখন: "শ্রীশ্রী/লক্ষ্মীনাবায়-/ কমলমধু-/কবস্য" ণস্য শাকে ১৫০১°। ७। প্রাণনাবায়ণ—লেখন: 'শ্রীত্রী/শিবচবণ- লেখন: "ভ্রীত্রী/প্রাণনারা-কমলমধু-/কবস্তু" য়-/ণস্ত শাকে/১৫৫৭ (१)"। লেখন: "শ্ৰীশ্ৰী/শিবচব- লেখন: হীহীম[৭+]প্রাণ-91-0-(অধ্মুদ্রা) [ণ\*]/কমলম[ধু\*]/ নাবা[য়-+]/[ণ**+]স্য** नारक/ [...] করস্য"

বাংলা বেশের ইতিহাস-ক্ষাদ্রেগ ত্রিপুরার বুয়ো—গ

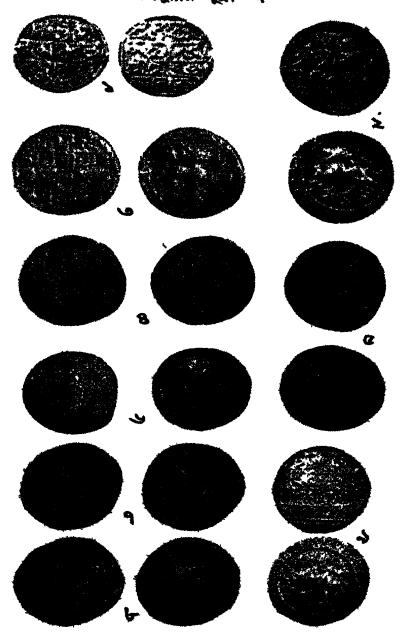

# বাংলা দেশের ইতিহাস—মধ্যযঞ্জ ত্রিপুরার মুদ্রা—ঘ



রম্বর্যাণিক্যের নামান্ধিত তিনটি তারিধবিহীন মূদ্রা শ্রীরাধালদান বন্দ্যোশাখ্যার প্রকাশিত কবিয়াছেন'। রাজমালার সম্পাদফ শ্রীকালীপ্রসর সেন প্রথমে ( वाज-->२ शृः ১৯२ ও ১৯৬ ) ১२৮৮ मत्कव छुट्टेि अवः भत्न ( वाज २--शृः २ ) ° ১২৮৬, ১২৮৮ ও ১২৮৯ শকের ২০টি মৃদ্রা আবিকারের কথা বলিয়াছেন। রঞ্জের পরবর্তী পাঁচজন রাজাব কোন মুদ্রা আবিষ্ণৃত হয় নাই। পববর্তী রাজা ধন্তমাণিক্যের বছবিধ মূত্রাব উল্লেখ আছে<sup>২</sup> , ইহার তারিথবিহীন ও ১৪১২ শকের 'দাধাবৰ মুল্রা", ছাড়াও ১৪৩৫ শকের 'চাটিগ্রাম-বিজমের' পূর্ব উল্লিখিত 'শারক মুদ্রা' আবিষ্কৃত হইয়াছে; তাবিধবিহীন প্রথম মৃষ্টাট ছাডা আর দব-গুলিভেই ধক্তেব মহিষী কমলার নাম আছে। ধক্তের জ্যেষ্ঠ পুত্র ধ্বজমাণিক্যের মুদ্রা না মিলিলেও কনিষ্ঠ পুত্র দেবমাণিকা ও তাঁহার রাণী পদ্মাবতীর নামান্ধিত ১৪৪৮ শকের মূদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে?। দেবমাণিকোর কনিষ্ঠ পুত্র বিজয়েব ১৪৫১ ও ১৪৮২ শকাবের মধ্যে মৃদ্রিভ বে বিচিত্র দব মুদ্রা আবিষ্ণুভ হইরাছে. ভাহা পূর্বেই বণিত হইয়াছে। বি**জ্ঞারে পুত্র অনন্তের** ১৪৮৭ শকের যে মুদ্রা আবিষ্ণত হইয়াছে, তাহাতে মহিধী রত্বাবতীর নাম আছে<sup>8</sup>। অনস্কমাণিক্যের খন্তর দেনাপতি গোপীপ্রদাদ তাঁহাকে হত্যা করিয়া জ্রিপুরার দিংহাদনে বদেন ও 'উत्त्रमानिका' नाम नहेंसा पद्मी शीतात्र महिल ১৪৮১ नकार्य रह मूखा निर्माण করেন, তাহা পাওয়া গিয়াছে । উদয়ের পুত্র প্রথম জয়মাণিক্যকে হত্যা করিয়া অমরমাণিক্য ত্রিপুরার দিংহাসনে বদেন ও মুদ্রা প্রচার করান , জাঁহার ও মহিবী অমরাবতীর নামান্বিত ১৪৯৯ শকের", 'দাধারণ' ও ১৫০৩ শকের পূর্বোলিথিত ঐংটুবিজয়েব 'সারক' মূদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াচে। অমরমাণিক্যের আত্মহত্যার পর তাঁহার পুত্র প্রথম বাজধরমাণিক্য ত্রিপুরা-সিংহাসনে আবোহৰ করেন; তাঁহাব ও মহিবী সভাবতীব নামে মৃদ্রিত ১০০৮ শকেব মৃদ্রা আবিষ্কৃত

<sup>) |</sup> An. Rep., Arch, Surv, Ind, 1913-14, p. 249 f.

২। রাজমালার (২-পু: ২/০) ধরের ১৭ট ১৪১২ শকের, ১ট ১৪১৯ শকের, ১ট ১৪২৮ শকের ও ২ট অক্ষিয়ীন মুদ্রার উল্লেখ আছে।

৩। রাজমালার এবন ও চতুর্ব প্রকারের মুদ্রার চিত্র প্রকাশিত হইরাছে (২-পৃ: ২ ও চিত্র )।

<sup>1</sup> J.P. H.S. IV,pp. 109 ff.

e: जानकराजात्र भविका, ১৯८न (भीर, ১৫es मान।

<sup>. 31</sup> 

হইন্নাচে'। রাজধর-পুত্র মশোমাণিক্য কোথাও ১৫১৩ শকে (বাজ ৩-পুঃ ২৩৫ ) আবার কোথাও ১৫২৪ শকে ( বান্ধ ৩ পু: ২০৬ ) রাজা হন বলিয়া বলা হইরাছে, যদিও তাঁহাব ১৫২২ শকেব তুই প্রকার অভিবেককালীন মুদ্রার প্রমাণ হইছে জানা যায় বে তিনি ১৫২২ অব্দে সিংহাসনে বসেন। এ-গুলির একটিতে লেখা আছে "শ্ৰীশ্ৰীঘশোমাণিক্যদেব-শ্ৰীলন্দীগৌবীমহাদেবোঁ" এবং धनत्रिक तथा चारक "श्रीवरनामानिकातत्र-श्रीनचीरनोत्री-सन्न-महारत्रीः" (রাজ ৬-প: ২৩৫-২৩৬)। ইহা হইতে অমুমিত হইয়াছে বে যশোমাণিকোব লন্ধী ও জয়া নামে দুই মহিষী ছিলেন এবং তাঁহারা উভয়েই অভিবেককালে প্রায় সমমর্যাদায় অধিষ্ঠিত ছিলেন (রাজ ৩ পঃ ১৫৬ ও ২৩৫-৩৭ )। বৃদি ইহা ঠিক হয়, তবে ষশোমাণিক্যের মুদ্রার পূর্ববর্ণিত "নারীযুগলপবিবেষ্টিত কৃষ্ণমূর্ভির" চিত্রপ বিশেষ তাৎ ার্যপূর্ব। যশোমাণিক্যের পব কল্যাণ্মাণিক্য বাজা হন, ১৫৪৮ শকে মৃদ্রিত তাঁহার যে এক-চতুর্বাংশ টক পাওবা গিয়াছে, তাহাতে কোন রাণীর নাম নাই।" কল্যাণেব পুত্র গোবিন্দেব ১৫৮১ ( ১৫৮৯ ? ) শকেব এক-চতুৰ্বাংশ টাৰ আবিষ্কৃত হইয়াছে। ° গোবিন্দ বৈমাত্ৰেয় প্ৰাতা ছত্ৰমাণিকা কৰ্তক প্রথমে বিভাডিত হন এবং ছত্রমাণিকোর মৃত্যুর পর আবার সিংহাসনে বসেন (রাজ ৩ পু: ৩৪৭)। ছত্ত্রমাণিক্যের ১৫৮২ শকেব মূলার উল্লেখ আছে ।

গোবিন্দেব পুত্র রামদেবমাণিকোর কোন মুদ্রা আবিষ্কৃত হব নাই। রামদেবের জ্যৈষ্ঠ পুত্র 'কালিকাপদপদ্মধূপ' বিতীয় বর্ত্বমাণিকোর নামান্বিত ১৬০৭ শকের মুদ্রা আবিষ্কৃত হইরাছে।" রন্ধের ভূতীর প্রাতা 'শিবত্র্বাপদরজমধূপ' বিতীয় ধর্মমাণিকোর ১৬৬৬ শকেব মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে'। বান্ধা বিতীয় ইন্দ্রমাণিকোর ১৬৬৬ শকে মুদ্রিত একটি এক চতুর্বাংশ টন্ধ ঢাকা মিউলিন্বামে বন্ধিত আছে।

১। রাজ, এপু: ২০০এর সন্থার চিত্র। Num, Suppl. XXXVI', p N 47, Fig. 1

२। Ibid, Fig 2. शंख (०)-गृ: २४१

e; lbid, p. 48N., Fig. 3.

৪। গোবিশ্বমাণিকোর ১৬-২ শকের উল্লেখ আছে (V. A. Smith-Catalogue of Coins in the Indian Museum, p 297)

et Mum, Suppl, XXXVII p. N. 53

<sup>+ 1</sup> lbid , p. N. 48 Fig. 4

<sup>11</sup> Maraden, Num. Orl. p'95, Pl. Ll'. MCCiX, and Gast'siRep., p 4.

v | I.P.H.S , IV, pp. 109ff.

## মূজার সাহায্যে জিপুরার রাজগণের যে রাজ্যকাল নিশ্চিতরূপে জানা যায় তাহার তালিকা।

| রাজার নাম             | মুক্তায় লিখিত শকাৰ     | এটা ব                |
|-----------------------|-------------------------|----------------------|
| প্রথম রত্তমাণিক্য     | > <b>&gt;</b>           | <u> </u>             |
| ধন্তমাণিক্য           | >8> <b>₹-७</b> ₩        | 8696-0686            |
| দেবমাণিক্য            | 288►                    | 2650                 |
| বি <b>জ</b> য়সাণিক্য | 7867-45                 | >€ ₹ <b>&gt;</b> -७० |
| অনস্তমাণিক্য          | 7861                    | 76.96                |
| উদয়মাণিক্য           | 7843                    | >669                 |
| অমরমাণিক্য            | ००७८-दद8८ ़             | 3899 <del>-</del> 63 |
| রা <b>জ</b> ধরমাণিক্য | `\$ <b>6</b> •b         | 76406                |
| যশোধরমাণিক্য          | <b>5¢ 2 ?</b>           | >%· •                |
| কল্যাণমাণিক্য         | >68F                    | <i>ऽ७२७</i>          |
| গোবিন্দমাণিক্য        | 3007                    | <b>3665</b>          |
|                       | <b>&gt;</b> %• <b>२</b> | <i>ን</i> ቀ ዾ •       |
| ছ <b>ত্ৰ</b> মাণিক্য  | <b>&gt;e</b> ৮২-9       | <i>&gt;७७</i> • - ७€ |
| দিতীয় রত্নমাণিকা     | <b>&gt;60 7</b>         | >466                 |
| বিতীয় ধর্মশাণিক্য    | <i>১৬৩৬</i>             | 2178                 |
| ইন্দ্ৰমাণিক্য         | <b>&gt;6</b> 66         | >188                 |
|                       |                         |                      |

## বাংলার স্লভান, শাসক ও নবাবদের কালাসুক্রমিক তালিকা

## (ক) মৃসলিম অধিকারের প্রথম পর্বের স্থলভান ও শাসকগণ

|            | নাম                                        | नामनकान ( ब्रीह्रोस )              |
|------------|--------------------------------------------|------------------------------------|
| (2)        | ইখতিয়াকদীন মৃহম্মদ বথতিয়ার থিলজী         | )208- <b>)</b> 206                 |
| (२)        | ইজ্জীন মৃহত্মদ শিরান খিলজী '               | <b>३२०७-</b> ३२०४                  |
| (৩)        | আলী মৰ্দান বা আলাউন্দীন'                   | <b>&gt;</b> 206-7575               |
| (8)        | পিয়াস্দীন ইউয়ক শাহ'                      | ><><-><                            |
| (0)        | নাসিকদীন মাহ্মৃণ (ইলতৃংমিশের জ্যেষ্ঠ পুত্র | ) ५२२१-५२३                         |
| (৬)        | ইথতিয়াকদীন দৌলং শাহ-ই বলকা'               | (আ:) ১২২৯-(আ:)১২৩১                 |
| (1)        | षानाउदीन कानी                              | (আ:) ১২৩১-(আ:)১২৩৩                 |
| <b>(b)</b> | <b>দৈদৃদী</b> ন আইবক য়গানতং               | (ब्याः) ১२७७-:२७७                  |
| (2)        | অব্যাপ্তর ধান                              | )२ <i>७७-</i> (व्याः) <b>)</b> २७१ |
| (>+)       | ইচ্ছ্দীন তুগরল তুগান ধান                   | (আ্ৰা:) ১২৩৭-১২৪৫                  |
| (22)       | ক্ষকদীন তম্ব ধান                           | >286->281                          |
| (>4)       | कनानुकीन मरहत कांनी                        | <b>&gt;२८१-(व्याः)</b> >२ <b>०</b> |
| (٥٤)       | ইখতিয়াৰুদীন যুক্তবক তুগবল খান বা          |                                    |
|            | ম্গীহ্নীন যুজ্বক শাহ                       | (আ:) ১২৫১-(আ:)১২৫৭                 |
| (84)       | জশালুদীন মহদ জানী ( দ্বিতীয় বার )         | >2¢b                               |
| (>¢)       | इंब्क्जीन वनवन युक्तवती '                  | (আ:) ১২৫৯-১২৬০২                    |
| (54)       | ভাজুদীন আৰ্ণলান খান'                       | ? - <b>&gt;</b> २७৫²               |
| (>1)       | তাতার ধান '                                | >=== - ?"                          |
|            | ( ডাকুদীন আৰ্দলান খানেব পুত্ৰ )            |                                    |
| (74)       | শের থান                                    | ? <b>- (আ:)</b> ১২৬৯°              |
| (<<)       | আমিন থান                                   | (আ:) ১২৬১-(আ:) ১২৭৮                |
| (২৽)       | তুগরৰ বা ম্গীস্কীন'                        | (आ:) ১२१৮-(आ:)ऽ२৮२                 |
| ٠,         | ই হারা সাধীনতা ঘোষণা করিরাছিলেন।           |                                    |

२ ১२७० ब्रीडेरस्यत पूर्ववर्धी करतक वदमरत्रत्र वाःमारमस्यत्र हेलिहाम मधरम विद्व साना यात्र मा ।

रेंशास्त्र माननकान २२७६ ७ २२७৯ औरत वश्चर्की, अ नवस्त्र कात्र किंद्र काना वाह ना ।

#### কলিপুটিমিক ভালিকা

### (খ) বলবনী বংশের স্থলভানগণ

নাষ শাসৰকাল (বিটাল)

(১) ব্গরা থান বা নাসিক্ষীন মাহ্মুদ শাহ (আ:) ১২৮২-(আ:) ১২৯১

(গিয়াস্থীন বলবনের পুত্র)

(২) ক্ষক্ষীন কাইকাউস

(গ) ক্ষিরোজ শাহী বংশের স্থলতানগণ

(১) শামস্থীন ফিরোজ শাহ

১৩০১-১৩২১

(২) জলাল্মীন মাহ্মুদ শাহ (ফিরোজ শাহের পুত্র)

১৩০৭ বা ১৩০৪

(৩) শিহাবুদীন বুগড়া শাহ

(৩)

(৪) গিয়াহুদ্দীন বাহাদ্র শাহ (এ) ১৩১০-১৩২২<sup>8</sup>

2<5<->050c

2056-205₽**₽** 

(৫) নাদিকদীন ইব্রাহিম শাহ (ঐ) ১৩২৪-১৩২৬

#### (ঘ) মুহম্মদ ভোগলকের অধীনস্থ শাসকগণ

(১) তাতার থান বা বহুরাম থান ১৩২৫-১৬৬৮ (সোনারগাঁওয়ের শাগনকর্তা)

(২) কদর থান ১৩২*৫-১৬৬৮* ্(লথনৌতির শাসনকর্তা)

- ় ৪ সভবত পিঠার অধীনত্ব শাসনকতা হিসাবে এই সমত বৎসরে ইংবার মুতা একাণ করিয়াছিলেন।
  - अरे नम्बर्देन देनि मन्त्र्यंशास्य पानीन क्रिलन।
  - अहे नवत्त्र देशवा विज्ञीत खनडात्मत्र व्यश्निय गाननवर्ण वित्त्रनः।

|     | • • • • •                        |                        |
|-----|----------------------------------|------------------------|
|     | (৩) মুবারক শাহী বংশের স্থলতা     | নগণ ও আলী শাহ          |
|     | নাম                              | শাসনকাল (খ্ৰীষ্টাম্ম)  |
| (2) | ফ্থক্দীন ম্বারক শাহ°             | 7000-7083              |
| (২) | ই <b>খতিয়াক্</b> দীন গাজী শাহ'  | \$9e2- <b>5</b> 802    |
|     | (মুবারক শাহের পুত্র)             |                        |
| (৩) | আলাউদ্দীন আলী শাহ                | 2897-7 <del>0</del> 85 |
|     | (চ) ইলিয়াস শাহী বংশের ব         | হলতানগণ                |
| (5) | শামস্থীন ইলিয়াস শাহ             | 7085-706A              |
| (१) | সিকন্দর শাহ                      | ১৩৫৮-(আ্ব†:) ১৩১০      |
|     | (ইলিয়াস শাহের পুত্র)            |                        |
| (৩) | গিয়াস্থদীন আজম শাহ              | (জ্বা:) ১৩৯০-১৪১০      |
|     | (সিকন্দর শাহের পুত্র)            |                        |
| (8) | <b>দৈফু</b> দীন হম <b>জা</b> শাহ | 7870-7875              |
|     | (আজম শাহের পুত্র)                |                        |
|     | (ছ) বায়াজিদ শাহী বংশের ব        | হলতানগণ                |
| (5) | শিহাবুদীন বায়াজিদ শাহ           | <i>7875-787</i> 8      |
| (২) | আলাউদ্দীন ফিরোজ শাহ              | 2828                   |
|     | (বায়াজিদ শাহের পুত্র)           | •                      |
|     | (জ) রাজা গণেশ ও তাঁহার বং        | শর স্থলভানগণ           |
| (>) | त्राका गरनम वा मञ्जयमनरापव       | . 282€                 |
|     |                                  | >8>9->8>b              |
| (২) | क्लान्कीन प्रभाग भार             | >8>4->8>%              |
|     | (রাজা গণেশের পুত্র)              | 787F-78 <b>00</b>      |
| (৩) | <b>य</b> र <b>्ख</b> रम्         |                        |
|     | (রাজা গণেশের পুত্র)              | 787                    |
|     |                                  |                        |

৭ সোনারগাওকের হুলভাব।

৮ বৰনৌভির হুলভাব।

নাম

नामनकाम ( बेहास )

(৪) শামস্দীন আংমদ শাহ

১৪৩৬:(আ:) ১৪৩৬

(মৃহত্মণ শাহের পুত্র)

#### (ঝ) মাহ মূদ শাহী বংশের স্থলভানগণ

(১) নাদিকদীন মাহ্মৃন শাহ

(41:) 7808-7815

(২) ক্লকহুদীন বারবক শাহ

3842-3893<sup>3</sup>

(মাহ্মুদ শাহের পুত্র)

(৩) শামস্দীন যুস্ফ শাহ

:893-5360

(বারবক শাহের পুত্র)

(৪) সিকন্য শাহ

2460-7862 (4)

(যুস্ফ পাহের পুত্র ১)

(e) জনালুদীন ফ:তং শাহ

**>86:->863** 

(মাহ্মুন শাহেব পুত্র :

#### (ঞ) স্বলতান শাহজাদা ও হাবশী স্বলভানগণ

(১) বাবৰক বা স্থলতান শাহজালা

3857

(২) দৈফুদ্দীন ফিবোজ শাহ (হাবদী)

>8৮**१-**>8৯०

(৩) দিতীয় নাগিকদীন মাহ্ম্ব শাং (হাৰণী)

\$\$\$0-\$8\$5

।ফিবোজ শাহের পুত্র)

(৪) শামহত্বীন মুজাফধর শাহ ( হাবণী )

2681-1686

#### (ট) হোসেন শাহী বংশের স্থলভানগণ

(১) আলাউদীন হোসেন শাছ

7830-7672

(২) নাসিক্লীন নসরৎ শাহ

7475-7405, .

(হোদেন শাহের পুত্র)

৯ সক্ষ্মীর বারবক পাহ ১০০০-১১০৯ ঐটাক্ষে তাহার পিতা নাসিক্ষীন বাহমুদ পাহের সঙ্গে এবং ১৯৭৯-১৯৭৯ ঐটাক্ষে তাহার পুত্র শানক্ষীন রুক্ষ পাহের সঙ্গে বুকভাবে রাজ্য করেন।

১০ নসরৎ শাহ ১৫১৯ ইটান্থের পূর্বে করেক বৎসর হোসেল শাহের ফলে বৃক্তভাবে রাজত্ব ক্রিয়াছিলেল।

ala

শাসনকাল ( ব্ৰীষ্টাব্দ ) (৩) বিজীয় আলাউদীন ফিরোজ শাহ **うといとーろとのか** (নসরৎ শাহের পুত্র) (৪) গিয়াত্তীন মাহ্রদ শাহ ১*৫৩*-১*६७*৮, , (হোদেন শাহের পুত্র) (ঠ) ছমায়ুন, শের শাহ ও তাঁহাদের অধীনস্থ শাসকগণ (১) হ্মায়ন 7604-7602,5 (२) जाहां की व क्ली त्वन 1602 (হুষায়ুনের অধীনস্থ শাসনকর্তা) (৩) শের শাহ >609-7680 >5 (৪) থিজুর খান >680->685 (শের শাহের অধীনন্ত শাসনকর্তা) (৫ কাজী ফজীলৎ (বা ফজীহৎ) 2687- 5 (শের শাহের অধীনস্থ শাসনকর্তা) (৬) মৃহত্মদ ধান ১৩ 7-5660 (শের শাহ ও ইসলাম শাহের অধীনস্থ শাসনকর্তা) (ড) মুহম্মদ শাহী বংশের স্মুলতানগণ ও তাঁহাদের সমসাময়িক অক্সান্থ শাসকগণ (১) শামস্থীন মুহম্ম শাহ গাজী >660->666 (২) শাহবাল খান (মুহম্ম শাহ আদিলের অধীনত্ব শাসনকর্তা) ১৫৫৫-১৫৫৬ (৩) গিয়াস্থদীন বহাদুর শাহ ( মুহুম্মদ শাহ গান্ধীর পুত্র )

বিতীয় গিয়াস্থীন ( মৃহখদ শাহ গাজীর পুত্র )

>640->640

३১ मार् यूव भार नमप्त्र भारहत बाक्तवत व्यविष्य बनारम नृजा अकान क्षेत्रविद्यानि ।

১২ ছ্যাতুন ও শের পার বে সময়ে বৌড়ে ছিলেন, সেই সমষ্টুকু এবানে উলিখিত হইছাছে।

३७ देवि ३६६० श्रिक्ष यांबीमका व्यावमा कतियां मानक्षीन मृहणा नाव वांकी नाव करियां प्रमुख्या स्म ।

|             | নাম                                                        | শাসনভাল ( গ্রীষ্টাব্দ )          |
|-------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| <b>(e)</b>  | অঞ্চাতনামা ( বিতীয় গিয়াস্থ্দীনের পুত্র )                 | 7440                             |
| (७)         | ভূতীর গিরাহ্মদীন ( পরিচয় <b>স্মন্তা</b> ভ )               | <b>&gt;</b> {&&->{&8}            |
|             | (ঢ) কররানী বংশের শাসকগণ                                    | •                                |
| (2)         | ভাজ খান কররানী                                             | <b>&gt;€</b> ⊌8->€ <b>⊌€</b>     |
| (३)         | স্থলেমান কররানী ( তাজ খান কররানীর ভাতা )                   | >&%C->&9&                        |
| (৩)         | বায়াজিদ কররানী ( স্থলেমান কররানীর পুত্র )                 | >e <sup>1</sup> 92->#9           |
| (8)         | দাউদ কববানী ( <del>স্থ</del> লেমান কবরানীর পু <b>ত্র</b> ) | : « ٩७-) « ٩ « <sup>&gt; 8</sup> |
|             |                                                            | ১৫৭৫-১৫৭৬                        |
|             | (ণ) মোগল সম্রাটদের অধীনস্থ শাসকগ                           | 7 <sup>1</sup>                   |
| <b>(</b> 5) | খান-ই-খানান মুনিম খান                                      | >616,0                           |
| (২)         | ধান-ই-জহান হোদেন কুলী বেগ                                  | >e96->e16                        |
| (৩)         | ইসমাইল কুলী ( অস্থায়ী )                                   | >6 95->6 92                      |
| (8)         | মৃজাফফর খান তুরবতী                                         | >649->66033                      |
| <b>(</b> ¢) | থান-ই-আজম মীৰ্জা আজিজ কোকাহ                                | ১৫৮৩                             |
| (৬)         | ওয়াজীব থান ( অন্থায়ী)                                    | >৫৮৩                             |
| (1)         | শাহবাজ থান                                                 | 1640-1646                        |
| (b)         | সাদিক খান                                                  | >646->646                        |
| (ه)         | শাহবাজ থান ( দিতীয় বাব )                                  | >64)                             |

১০ ১০৭০ খ্রীষ্টাব্দের করেক মাস ঘাউদ কররানী মোগল বাহিনীর সহিত পরাক্তরের কলে ক্ষতাচ্যুত হইয়াছিলেন।

১৫ এই সমন্ত শাসনকভাদের শাসনভার এছণের সময় হইতে শাসনকাল পণনা করা ইইয়াছে
---নিরোগের সময় হইতে নহে। ছইজন ছাত্রী শাসনকভার মারথানে যে সব অহাত্রী শাসনকভা
শাসনকাৰ চালাইরাছিলেন, ভাঁহাদের নাম এই ভালিকার উলিখিত হইলাছে, কিন্তু স্বাত্রী
শাসনকভাদের সামরিক অনুপত্নিভির সমরে বাঁহারা শাসনকাৰ নির্বাহ করিরাছিলেন, ভাঁহাদের
নাম উলিখিত হয় নাই।

১৬ ছাউছ করস্থানীর ছুই ছফা লাসনের মাঝখানে করেক নাস।

১৭ ১৫৮০ ছইছে ১৫৮০ স্ট্রপ্তে পৃথিক প্রায় তিনু বৎসর বাংলাদেশ আকবরের আচা বীকী ক্লাকিলের স্বর্থক বিজ্ঞানী সেনাধাক্ষকেয় অধিকারে কিল ৪

|               | নাম                                           | শাসনকাল ( বীঠাখ )                                                       |
|---------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| (>•)          | ওয়াজীর ধান                                   | > <b-><b-><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br <="" td=""/></b-></b-> |
| (55)          | দৈয়দ খান                                     | 3e69-5e38                                                               |
| (54)          | রাজা মানসিংহ                                  | ₽• <i>6</i> 7-8€\$¢                                                     |
| (96)          | কুৎবৃদীন খান কোকাহ্                           | <i>3७०७-3७</i> • <b>१</b>                                               |
| (86)          | জাহান্দীর কুলী বেগ                            | 7604-780F                                                               |
| (>e)          | रेननाम थान हिखी                               | 740F-747 <b>0</b>                                                       |
| ( >#)         | শেখ হোদান্ব ( অস্থায়ী )                      | \$&\$@- <b>\$</b> &\$8                                                  |
| (14)          | কাৰিম খান চিন্তী                              | 2678-767                                                                |
| (74)          | ফতেহ <b>্-ই-জন্ন</b> ইবাহিম খান               | <b>১৬১१-</b> ১৬२8                                                       |
| (44)          | দারাব খান ১৮                                  | <b>&gt;</b> ⊌२8->७२ <b>¢</b>                                            |
| (२∙)          | মহাবৎ ধান                                     | <i>\$७३<b>१-</b>\$७</i> ३७                                              |
| (5)           | মুকাররম খান চিন্ডী                            | <i>७७२७-७५</i> १                                                        |
| (२२)          | किनारे थान वा मौका (इनारम्थ-जन्नार्           | <b>&gt;</b> ७२ १-১७२৮                                                   |
| (२७)          | কাৰিম খান জুয়িনী                             | ১৬২৮-১ <b>৬৩২</b>                                                       |
| (8۶)          | আজম থান মীর মৃহমদ বাকর                        | <i>১৬৩</i> ২-১৬৩ <b>৫</b>                                               |
| ( <b>২</b> ¢) | ইৰলাম খান মাৰাণী                              | द <i>७७८-</i> ३६ ७८                                                     |
| (২৬)          | নৈফ খান ( অহায়ী )                            | ১৬৩৯                                                                    |
| (२1)          | শাহজানা মৃংখন শুজা                            | oeez-4086                                                               |
| (২৮)          | মীর জুমলা বা ধান-ই-ধানান মুমাজ্জম ধান         | 3680-3680                                                               |
| (45)          | দিনীর খান ( অস্বায়ী )                        | <i>&gt;७५</i> ०                                                         |
| (••)          | দাউদ থান ( অহায়ী )                           | ) 440-) 44 <b>8</b>                                                     |
| (60)          | শায়েন্ডা ধান                                 | >468->69F                                                               |
| (65)          | <i>ক্ষি</i> নাই খান বা আজম খান কোকাহ <b>ু</b> | 7414                                                                    |
| (00)          | শাহজালা মৃহত্মল আজম                           | > <b>616-7613</b>                                                       |
| (80)          | শায়েন্ডা থান ( ঘিতীয় বার )                  | 7,649-76 <del>pp</del>                                                  |

১৮ ১৬২০-২ং শ্রীষ্টাম্মে লাহাজীরের নিরোহী পুর পাংলাহান বাংলামেদ ক্ষিণ্ডার ক্ষিণ্ডার ক্ষিণ্ডার ক্ষিণ্ডার ক্ষিণ্ডার ক্ষিণ্ডার বান ক্ষান্ত্র অধীন্ত্র বাংলার শাসনক্ষ্য ছিলেন।

|      | नाम *                                      | াস্থকাল ( প্ৰীষ্টাব্দ )           |
|------|--------------------------------------------|-----------------------------------|
| (96) | খান-ই <del>-অ</del> হান বহাদৃর             | 2446-4446                         |
| (৩৬) | ইবাহিম খান                                 | <b>14686-8486</b>                 |
| (७१) | শাহন্বাদা আজিম-উদ্-দীন' (পরে আজিম-উদ্-সান) | ,<br>\$< <b>P</b> <-P <b>G</b> #< |
|      | শহিকাদা ফরখুতা সিয়র (শিশু)                | 3930                              |
| (60) | মীর জুমলা বা ম্জাফফর জ্ঞা                  | >9:0->9:4                         |

## (ভ) মুশিদাবাদেব নবাবগণ

| (2)              | ম্ৰিদ ক্লী ধান                                                             | 2129-2129              |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| (২)              | ওজাউদীন মৃংখদ থান ( মূর্ণিদ কুলী খানের জামাতা)                             | )1>1-)1 <i>0</i>       |
| (৩)              | সর্ধরাজ থান ( শুজাউদ্দীনের পুত্র )                                         | >902-5980              |
| (8)              | আলীবদী খান মহাবৎজঙ্গ                                                       | )980-> <b>96</b> 6     |
| <b>(1)</b>       | नित्र <del>ाज-উत्</del> - मोनार् <sup>२</sup> ( षानावर्गे बात्मत्र भोहित ) | <b>&gt;966-&gt;969</b> |
| (७)              | মীর জাকর                                                                   | <b>&gt;101-&gt;160</b> |
| (٩)              | মীর কাশিম ( মীব জাফবের জামাতা )                                            | >140->940              |
| ( <del>b</del> ) | মার জাফর ( দ্বিতীয় বার )                                                  | 3966-066               |

- ১৯ ইংহার শাসনকালের শেব ছয় বৎসর হানি দিল্লীতেই খানিতেন, বৃদিও নামে ভিনি
  বরাক্ত বাংলার শাসনকতা ছিলেন। এই ছয় বৎসর ইংহার সহকারীয়া বাংলাদেশ শাসক
  করিয়াছিলেন।
- ২০ এই ছুইজন কথনও বাংলাণেলে আসেন নাই। ইংবাদের শাসনকালে বাংলার অকৃত শাসনকটা ছিলেন সহকারী শাসনকটা মূর্ণদ কুলী খান।
- ২১ ইংগর নাম বাংলার—সিরাকউন্দোলা, সিরাকউন্দোলা, সিরাক্তন্দোলা—প্রভৃতি বিভিন্ন রূপে লেখা হয়।

## গ্ৰন্থপঞ্জী

#### वाश्ला

#### ১। ভাকর-গ্রন্থ

শ্রীকৃষ্ণবাদ কবিরাজ গোলামী বিরচিত শ্রীশ্রীচৈতন্মচরিতামত (শ্রীরাধাগোবিদ নাথ সম্পাদিত ৩য় সংস্করণ, ১৩৫৫ ) শ্রীবন্দাবনদাদ ঠাকুর বিরচিত শ্রীশ্রীচৈতক্ষভাগবত (রাধানাথ কাবাদী, ১৩৩৮) কবি মুকুন্দরাম বিরচিত কবিকঙ্গণ-চণ্ডী-কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ( প্রথম সংস্করণ, ১৯২৬: দ্বিতীয় সং ১৯৫৮) বিজয় গুপ্ত প্রণীত পদ্মাপুরাণ বা মনসামখল ( স্থধাংশু সাহিত্য মন্দির, কলিকাতা ) স্থকবি নারায়ণদেব প্রণীত পদ্মাপুরাণ ( কলিকাডা বিশ্ববিভালয় কর্তৃক প্রকাশিত ) দীনেশচন্দ্র সেন—বঙ্গদাহিত্যপরিচয় (কলিকাতা বিশ্ববিষ্ঠালয়, ১৯১৪) হরপ্রদাদ শাস্ত্রী—বৌদ্ধগান ও দোহা (বন্ধীয় সাহিত্য পরিষং, ১৩২৩) শ্রীরাজ্মালা (ত্রিপুর-রাজস্তাবর্গের ইতিবৃত্ত)—কালীপ্রদন্ন দেন সম্পাদিত কুপার শাস্ত্রের অর্থ-ভেদ-সজনীকাম্ভ দাস সম্পাদিত ( কলিকাতা, ১৩৪৬ ) ধর্মপূজা-বিধান-ননীগোণাল বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত (বন্ধীয় সাহিত্য পরিবং) চণ্ডীদাদের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন—( বন্ধীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলিকাতা, ১৩২৩ ) সেকস্তভোদয়া – স্থকুমার সেন সম্পাদিত চণ্ডীলাদের পদাবলী—নীলরতন মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত ( ১৩২১ ) চণ্ডীদানের পদাবলী-বিমানবিহারী মন্ত্রমদার সম্পাদিত (১৩৬৭)

## ২। আধুনিক গ্ৰন্থ

শ্ৰীশীপদকল্পতক - সভীশচন্দ্ৰ রাম্ন সম্পাদিত ( বন্ধীয় সাহিত্য পরিষৎ )

রাধালদাস বন্দ্যোপাধ্যার—বাদ্দালার ইতিহাস, দ্বিতীয় ভাগ (১৯১৭)
রজনীকান্ত চক্রবর্তী—গৌড়ের ইতিহাস
ক্রমার সেন—মধ্যুগ্রর বাংলা ও বাঙালী (বিশ্বভারতী, ১৩৫২)
ক্থমর মুখোপাধ্যায়—বাংলার ইতিহাসের দুশো বছর (কলিকাতা, ১৯৬২)
সতীশচন্ত্র মিত্র—শ্লোহর-প্লনার ইতিহাস
সীনেশচন্ত্র সেম—বৃহৎ বন্ধু (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৩৪১)

```
কালীপ্রসন্ন বন্যোপাধ্যায়—মধাষ্ট্রের বাংলা
ধান চৌধুরী আমানভউল্লা আহমদু—কোচবিহারের ইভিহাস (১৩৪২)
কৈলাসচন্দ্র সিংহ—ত্তিপুরার ইতিবৃত্ত (১৮৭৬)
দীনেশচন্দ্র দেন—বঙ্গভাষা ও সাহিত্য
স্কুমার সেন-বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাদ,
ভমোনাশচন্দ্র দাশগুপ্ত—প্রাচীন বান্ধালা সাহিত্যের কথা
                                        (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৪৮)
স্থপময় মুখোপাধ্যায়—প্রাচীন বাংলা দাহিত্যের কালক্রম (কলিকাডা, ১৯৫৮)
আশুতোৰ ভট্টাচাৰ--বাংলা মঙ্গলকাবোৰ ইতিহাস (ছিতীয় সংশ্বরণ, ১৩৫৭)
ক্ষিতিমোহন সেন—বাংলার সাধনা ( বিশ্ববিভাসংগ্রহ, ১৩৫২ )
আবহুল করিম ও এনামূল হক— আরাকান রাজ্যভায় বাংলা সাহিত্য (১৯৩৫)
এনামূল হক-মুসলিম বাংলা দাহিত্য ( ঢাকা, ১৯৫৫ )
थनाम्न रक-वर्ष स्रकी श्रेष्ठावे ( कनिकांडा, ১৯৩৫ )
বিমানবিহারী মন্ত্রদার—বোড়শ শতাব্দীর পদাবলী-সাহিত্য ( কলিকাতা, ১৬৬৮ )
শশিভ্ৰণ দাসগুপ্ত—ভারতেব শক্তিসাধনা ও শাক্ত সাহিত্য ( কলিকাভা, ১৩৬৭ )
বিমানবিহারী মন্ত্রমদার—শ্রীচৈতক্সচরিতের উপাদান ( কলিকাতা, ১৯৫৯ )
विभानविद्यात्री मञ्जूमताय---(शावित्रकारमत पतावनी ७ छाटात युश
                                          (কলিকাতা বিশ্ববিভালয়, ১৯৬১)
গিরিজাশন্তর রায় চৌধুরী—বাংলা চরিত-গ্রন্থে শ্রীচৈতত্ত
                                          ( কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৪৯ )
বিপিনবিহারী দাশগুপ্ত-জাল বই শ্রীকৃষ্ণকীর্তন ( কলিকাতা, ১৯৬০ )
बुभानकां सि (याव छक्किज्यन--(शादिन्सनांत्रत कंत्रठा-त्रष्ट्य ( ১८৪७ )।
 স্থনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়—বাংলা ভাষাতত্ত্বে ভূমিকা
                                          ( কলিকাডা বিশ্ববিভালয়, ১৯৫০ )
রমেশচক্র মজুমনার—মধ্যযুগে বাংলার সংস্কৃতি
                        (কমলা বক্ততামালা, কলিকাতা বিশ্ববিশ্বালয়, ১৯৬৬)
 দীনেশচন্দ্র ভট্রাচার্য—বান্ধালীর সারস্বত অবদান ( বন্ধীর সাহিত্য পরিষৎ, ১৩৫৮ )
 পঞ্চানন মণ্ডল—চিঠিপত্তে সমান্ধচিত্ত (বিশ্বভারতী, ১৩৫১)
 পঞ্চানন মন্তল-পূ খি-পরিচয় ( বিশ্বভারতী )
```

# হিজরী সন ও এইাব্দের তুলনামূলক তালিক।

## [খ্রীষ্টাব্দের যে যে মাসের যে দিনে হিজরী সন আরম্ভ তাহার উল্লেখ করা হইরাছে]

| ৬০০ ১২০০ সেপ্টেম্বর ১০ ৬৩৪ ১২০৬ সেপ্টেম্বর<br>৬০১ ১২০৪ আগস্ট ২৯ ৬৩৪ ১২০৭ আগস্ট ২<br>৬০২ ১২০৫ আগস্ট ১৮ ৬৩৫ ১২০৭ আগস্ট ১<br>৬০৩ ১২০৬ আগস্ট ৮ ৬৩৬ ১২৩৯ আগস্ট ১                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8<br>७<br>२      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| ৬০১ ১২০৪ আগস্ট ২৯ ৬৩৪ ১২৩৬ সেণ্টেম্ম<br>৬০২ ১২০৫ আগস্ট ১৮ ৬৩৫ ১২৩৭ আগস্ট ২<br>৬০৩ ১২০৬ আগস্ট ৮ ৬৩৬ ১২৩৮ আগস্ট ১<br>৬০৪ ১২০৭ জ্লোই ২৮ ৬৩৭ ১২৩৯ আগস্ট ৩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 8<br>8<br>0<br>2 |
| ৬০২ ১২০৫ আগস্ট ১৮ ৬৩৫ ১২৩৭ আগস্ট ১<br>৬০৩ ১২০৬ আগস্ট ৮ ৬৩৬ ১২৩৮ আগস্ট ১<br>৬০৪ ১২০৭ জ্বলাই ২৮ ৬৩৭ ১২৩৯ আগস্ট ৩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8<br>७<br>२      |
| ৬০৩ ১২০৬ আগস্ট ৮ ৬৩৬ ১২৩৮ আগস্ট ১<br>৬০৪ ১২০৭ জ্বলাই ২৮ ৬৩৭ ১২৩৯ আগস্ট ৩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>૭</b><br>૨    |
| ৬০৪ ১২০৭ জ্লাই ২৮ ৬৩৭ ১২৩৯ আগস্ট ৩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>ર</b>         |
| 000 The second of the second o | <b>ર</b>         |
| "UV 250B & 415 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |
| ५०५ ३२०% खुनारे ५ ५०% ३२८% खुनार ३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |
| ७०० ३२३० ख्रुन २६ ७८० ३२८२ ख्रुनार ३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |
| MUR 7577 खेंच १६ विश्व १५४ १८० खेंच ४०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |
| ५०५ ५२५ छन्। ० ५८२ ५२८८ छन्। ०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |
| ७५० ५२५० स्म २० ७८० ५२८६ स्म २३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |
| ৬১১ ১২১৪ মে ১৩ ৬৪৪ ১২৪৬ মে ১৯                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |
| ७५२ ५२५६ त्म २ ७८६ ५२८९ ८५४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |
| ୬୨୦ ୨ <b>୧୬</b> ୧ ଜାସଣ ୧୦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |
| 978 777d बाजब 20 and area                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |
| #76 2420 40 00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |
| 626 2529 MD 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |
| ७७५ ७२२० माठ ह                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | •                |
| 62A 2552 (कड् <sup>4</sup> साम्रा ५०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2 s              |
| ७५५ ७२२ ८५वन्सामा ५० ०० ००० रहान् होत                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | it 50            |
| 750 2550 CARTHIAL S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |
| ७५५ ३५२८ लान्यामा ५०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |
| 955 2550 ettatan 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |
| ७२० ५२३ जान, नामा र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |
| ७२८ ५२५ । ७८म-वर्ग २२ ७७५ ५२६५ । ७८म-वर्ग                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |
| ७२७ ३२५ । ७८० ५५ ५५० फिल्म्ब                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | র ৬              |
| ७२७ ५:२४ मा.नमा २० ४४० ५२७५ नायम्बर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ২৬               |
| ७२५ उर्द नार्यन्त                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 56               |
| ७२४ ३२०० गटन ने के अपने ३२७० नटनन्त्र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 8                |
| वर्क ३६० वर्षा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | বর ২৪            |
| जिल्ला विकास के किया के किया किया किया किया किया किया किया किया                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | াবর ১৩           |
| ७०२ ३२०० वर्षानित २५ ७७६ ३२७५ <del>वर्</del> षा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | বর ২             |

| হিজরী সন    | খ <b>্ৰীফাৰ্স</b>                    | হিজারী সন                  | <b>थ</b> ्रीको <i>च</i> र            |
|-------------|--------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|
| ৬৬৬         | ১২৬৭ সেপ্টেম্বর ২২                   | 908                        | ১৩০৪ আগস্ট ৪                         |
| <b>৬৬</b> ৭ | ১২৬৮ সেপ্টেম্বর ১০                   | 906                        | ১००७ ज्लारे २,८                      |
| ७७४         | ১২৬৯ আগস্ট ৩১                        | <b>५०७</b>                 | ১৩০৬ জ্লাই ১৩                        |
| ৬৬৯         | ১২৭০ আগস্ট ২০                        | 909                        | ১৩०५ ब्यारे ०                        |
| ७९०         | ১২৭১ আগস্ট ৯                         | 404                        | ५००४ बन २५                           |
| ७१५         | ১২৭২ জ्लाই २৯                        | 90%                        | ১৩०৯ बन ১১                           |
| ७१२         | ১২৭০ জ,नारे ১৮                       | 920                        | ১৩১০ মে ৩১                           |
| ७०७         | ১২৭৪ জ্বাই ৭                         | 922                        | ১৩১১ মে ২০                           |
| <b>७</b> 98 | ১२१७ ज्य २१                          | १५२                        | ১০১২ মে ৯                            |
| ৬৭৫         | ১२१७ ज्न ১৫                          | 920                        | ১০১০ এপ্রিল ২৮                       |
| ৬৭ <i>৬</i> | <b>५२</b> १० छन् 8                   | 928                        | ১৩১৪ এপ্রিল ১৭                       |
| ७११         | ১२१४ म २६                            | १५७                        | ১৩১৫ এপ্রিল ৭                        |
| ७१४         | ১२१४ म ४८                            | 956                        | ১৩১৬ মার্চ ২৬                        |
| ৬৭৯         | ১২৮০ মে ৩                            | 959                        | ১৩১৭ মার্চ ১৬                        |
| ৬৮০         | ১২৮১ এপ্রিল ২২১                      | 928                        | ১০১৮ মার্চ ৫                         |
| ৬৮১         | ১২৮২ এপ্রিল ১১                       | 922                        | ১০১৯ ফের্যারী ২২                     |
| <b>৬</b> ৮১ | ১২৮৩ এপ্রিল ১                        | 920                        | ১৩২০ ফেব্রুয়ারী ১২                  |
| ৬৮৩         | ১২৮৪ মার্চ ২০                        | १२५                        | ১৩২১ জান্যারী ৩১                     |
| 648         | ১২৮৫ মার্চ ৯                         | 922                        | ১০২২ জানুরারী ২০                     |
| ৬৮৫         | ১२४७ रक्ब, २१                        | <b>१</b> २७                | ১৩২৩ জান্থারী ১০<br>১৩২৩ ডিসেম্বর ৩০ |
| ৬৮৬         | ১২४० रण्ड, ১७                        | ٩২8                        |                                      |
| ७४९         | ১২৮৮ ফেব্ৰ, ৬ু                       | <b>१२</b> ७                |                                      |
| ৬৮৮         | ১২৮৯ জন্মারী ২৫                      | 928                        |                                      |
| ৬৮৯         | ১২৯০ জান্যারী ১৪                     | 92,9                       | - •                                  |
| ৬৯০         | ১২৯১ জান্য়াবী ৪                     | <b>१२४</b><br>१२৯          | ১৩২৭ নবেম্বর ১৭<br>১৩২৮ নবেম্বর ৫    |
| ৬৯১         | ১২৯১ ডিসেবর ২৪                       | 442<br>400                 | ১৩২৯ অকটোবর ২৫                       |
| ৬৯২         | ১২৯২ ডিসেবর ১২                       | 900                        | ১৩৩০ অকটে,বর ১৫                      |
| ৬৯৩         | ১২৯৩ ডিসেবর ২                        | 902                        | ১৩৩১ অকটোবৰ ৪                        |
| 869         | <b>১</b> २৯८ नरवष्यत २১              | •                          | ১৩৩২ সেপ্টেম্বর ২২                   |
| ১৯৫         | ১২৯৫ নবেম্বর ১০                      | <b>୧</b> ୭୭<br><b>୧</b> ୭୫ | ১৩৩৩ সেপ্টেম্বর ১২                   |
| ৬৯৬         | ১২৯৬ অক্টোবর ৩০                      | 408<br>906                 | ১৩৩৪ সেপ্টেম্বর ১                    |
| ৬৯৭         | ১২৯৭ অক্টোবর ১৯                      | 906<br>908                 | ১৩৩৫ অ.গস্ট ২১                       |
| <b>ት</b>    | ১২৯৮ অক্টোবর ১<br>১২৯৯ সেপ্টেম্বর ২৮ | 4 <del>0</del> 9           | ১৩৩৬ আগদ্ট ১০                        |
| ሬልሪ         |                                      | 904                        | ১৩৩৭ জ্লাই ৩০                        |
| 900         |                                      | 90%                        | ১৩৩৮ জুলাই ২০                        |
| 905         |                                      | 453                        | ১০০৯ জ্বাই ৯                         |
| 902         |                                      | 485                        | ১৩৪০ জন ২৭                           |
| 900         | ১৩০৩ আগস্ট ১৫                        | 700                        | HOOD MAN KI                          |

| হিজরী সন         | খুনীন্টাব্দ                                      | হিজরী সন    | থ_ীন্টাব্দ                        |
|------------------|--------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------|
| 482              | ১৩৪১ জ्न ১৭                                      | 940         | ১৩৭৮ এপ্রিল ৩০                    |
| 480              | ১৩৪২ জন ৬                                        | 942         | ১৩৭১ এপ্রিল ১৯                    |
| 488              | ১৩৪৩ মে ২৬                                       | <b>१४</b> २ | ১৩৮০ এপ্রিল ৭                     |
| 486<br>486       | ১০৪৪ মে ১৫                                       | 940         | ১০৮১ মার্চ ২৮                     |
| 486              | ১৩৪৫ মে ৪                                        | 988         | ১০৮২ মার্চ ১৭                     |
| 989              | ১৩৪৬ এপ্রিল ২৪                                   | 946         | ১০৮০ মার্চ ৬                      |
| 48¥              | ১০৪৭ এপ্রিল ১৩                                   | 9४७         | ১০৮৪ ফেব্ররী ২৪                   |
| 485              | ১৩৪৮ এপ্রিল ১                                    | 9 ४ 9       | ১০৮৫ ফেব্রুয়ারী ১২               |
| 960              | ১৩৪৯ মার্চ ২২                                    | 944         | ১০৮৬ ফেব্রুয়ারী ২                |
| 965              | ১৩৫০ মার্চ ১১                                    | <b>ዓ</b> ৮৯ | ১০৮৭ জান্যারী ২২                  |
| 962              | ১৩৫১ ফেব্রুয়ারী ২৮                              | 920         | ১০৮৮ জান্যারী ১১                  |
| 960              | ১৩৫২ ফেব্রুয়ারী ১৮                              | 992         | ১০৮৮ ডিসেম্বর ৩১                  |
| 968              | ১৩৫৩ ফেব্রুয়ারী ৬                               | ৭৯২         | ১০৮৯ ডিসেম্বর ২০                  |
| 966              | ১৩৫৪ জান্য়ারী ২৬                                | ৭৯৩         | ১৩৯০ ডিসেব্র ৯                    |
| 968              | ১৩৫৫ জান,যারী ১৬                                 | 928         | ১৩৯১ নবেশ্বর ২৯                   |
| 969              | ১৩৫৬ জান্যারী ৫                                  | 9 ଜ ଜ       | ১৩৯২ নবেম্বর ১৭<br>১৩৯৩ নবেম্বর ৬ |
| 9 ଓ ४            | ১৩৫৬ ডিসেব্র ২৫                                  | ৭৯৬         |                                   |
| ' ৭৫৯            | ১৩৫৭ ডিসেম্বর ১৪                                 | ৭৯৭         |                                   |
| 9 80             | ১৩৫৮ ডিসেম্বর ৩                                  | 924         | ১৩৯৫ অকটোবর ১৬<br>১৩৯৬ অকটোবর ৫   |
| ৭৬১              | ১৩৫৯ নবেশ্বর ২৩                                  | 488         | ১৩৯৭ সেপ্টেম্বর ২৪                |
| <b>१</b> ७२      | ১৩৬০ নবেশ্বর ১১                                  | A00         | ১৩৯৮ সেপ্টেম্বর ১৩                |
| 9 6 <del>0</del> | ১৩৬১ অকটোবর ৩১                                   | R0 <i>5</i> | ১৩৯৯ সেণ্টেম্বর ৩                 |
| 948              | ১৩৬২ অকটোবর ২১                                   |             | ১৪০০ আগস্ট ২২                     |
| ৭৬৫              | ১৩৬৩ অকটোবর ১০                                   | _           | ১৪০১ আগস্ট ১১                     |
| ৭৬৬              | ১৩৬৪ সেপ্টেম্বর ২ <i>৬</i><br>১৯৯৫ সেপ্টেম্বর ১৮ |             | ১৪০২ আগস্ট ১                      |
| 9 ७ 9            | 2000 0.10 1                                      |             | ১৪০৩ ज्लारे २১                    |
| <b>१५४</b>       | 2000 646 7 12                                    | 409         | ১৪০৪ জ্লাই ১০                     |
| ৭৬৯              |                                                  | AOA         | ১৪০৫ ज्य २৯                       |
| 990              |                                                  | 407         | ১৪०७ ज्न ১४                       |
| 995              |                                                  | R20         | ১৪०१ <b>ख</b> ्न ४                |
| 993              |                                                  | R>>         | ১৪০৮ মে ২৭                        |
| 999              |                                                  | 425         | ১৪০৯ মে ১৬                        |
| 998<br>996       |                                                  | トプロ         |                                   |
| 940              |                                                  | 828         |                                   |
| 999              |                                                  | <b>ሉ</b> >৫ |                                   |
| 991              |                                                  | 476         |                                   |
| 99               |                                                  | 429         | ১৪১৪ মার্চ ২৩                     |
|                  |                                                  |             |                                   |

| হিজরী সন     | খ_়ীফ্টাব্দ                          | হিজরী সন                   | খ <b>্ৰী</b> তী <del>ৰ</del> |
|--------------|--------------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| R2A          | ১৪১৫ মার্চ ১৩                        | <b>ሁ</b> ৫৬                | ১৪৫২ জান্যায়ী ২৩            |
| ሁኔ ል         | ১৪১৬ মার্চ ১                         | ५७५                        | ১৪৫৩ জান্রারী ১২             |
| ৮২০          | ১৪১৭ ফেব্রুয়ারী ১৮                  | <b>ሉ</b> ፍ                 | ১৪৫৪ জान्यात्री ১            |
| 452          | ১৪১৮ ফেব্য়ারী ৮                     | <b>ዩ</b> ያ                 | ১৪৫৪ ডিসেম্বর ২২             |
| ४२२          | ১৪১৯ জান্রারী ২৮                     | ४७०                        | ১৪৫৫ ডিসেম্বর ১১             |
| ४२०          | ১৪২০ জানুয়ারী ১৭                    | ४७३                        | ১৪৫৬ নবেশ্বর ২৯              |
| <b>४</b> २8  | ১৪২১ জান্যারী ৬                      | ४७२                        | ১৪৫৭ নবেম্বর ১৯              |
| ४२७          | ১৪২১ ডিসেম্বর ২৬                     | ४७०                        | ১৪৫৮ নবেশ্বর ৮               |
| ४२७          | ১৪২২ ডিসেম্বর ১৫                     | 8 <b>6</b> 8               | ১৪৫৯ অকটোবর ২৮               |
| ४२१          | ১৪২৩ ডিসেম্বর ৫                      | <b>ሁ</b> ቆፍ                | ১৪৬০ অকটোবর ১৭               |
| ४२४          | ১৪২৪ নবেশ্বর ২৩                      | ৮৬৬                        | ১৪৬১ অকটোবর ৬                |
| <b>よ</b> ち   | ১৪২৫ নবেশ্বর ১৩                      | ४७१                        | ১৪৬২ সেপ্টেশ্বর ২৬           |
| A20          | ১৪২৬ নবেম্বর ২                       | ROR                        | ১৪৬৩ সেপ্টেম্বর ১৫           |
| R02          | ১৪২৭ অকটোবর ২২                       | ሁራ?                        | ১৪৬৪ সেপ্টেম্বর ৩            |
| 405          | ১৪২৮ অকটোবর ১১                       | <b>¥</b> 90                | ১৪৬৫ আগস্ট ২৪                |
| ৮০০          | ১৪২৯ সেণ্টেম্বর ৩০                   | 492                        | ১৪৬৬ আগস্ট ১৩                |
| F08          | ১৪৩০ সেপ্টেম্বর ১৯                   | ४१२                        | ১৪৬৭ আগস্ট ২                 |
| ४०६          | ১৪৩১ সেপ্টেম্বর ৯                    | ४९७                        | ১৪৬৮ জ্লাই ২২                |
| ४०७          | ১৪৩২ আগফট ২৮                         | 868                        | ১৪৬৯ জ্লাই ১১                |
| ४०१          | ১৪৩৩ আগস্ট ১৮                        | 896                        | ১৪৭০ জনে ৩০                  |
| ror          | ১৪৩৪ আগস্ট ৭                         | ४१७                        | ১৪৭১ জন ২০                   |
| とのか          | ১৪৩৫ জ্লাই ২৭                        | ४०७                        | ১৪৭২ জনে ৮<br>১৪৭৩ মে ২৯     |
| A80          | ১৪৩৬ জ্লাই ১৬                        | 494                        | ১৪৭৪ মে ১৮                   |
| A82          | ১৪৩৭ জ্লাই ৫                         | <del>የ</del> ዓ             | ১৪৭৫ মে ৭                    |
| A85          | ५८०४ बन्न ५८                         | ARO                        | ১৪৭৬ এপ্রিল ২৬               |
| A80          | ১৪০৯ জন ১৪                           | 88 <i>5</i><br>88 <i>2</i> | ১৪৭৭ এপ্রিল ১৫               |
| A88          | ১৪৪০ জনে ২                           | 880                        | ১৪৭৮ এপ্রিল ৪                |
| A8¢          | ১৪৪১ মে ২২                           |                            | ১৪৭৯ মার্চ ২৫                |
| A89          | ১৪৪২ মে ১২                           | arg<br>848                 | ১৪৮০ মার্চ ১৩                |
| 484          | ১৪৪৩ মে ১<br>১৪৪৪ এপ্রিল ২০          | ጽሑብ<br>ዋሳር                 | ১৪৮১ মার্চ ২                 |
| ASA          | •                                    | 449                        | ১৪৮২ ফের্রারী ২০             |
| A82          | <del>-</del> · · · -                 | 888                        | ১৪৮০ ফেব্রুরারী ৯            |
| AGO          |                                      | ያያን<br>ያያን                 | ১৪৮৪ জান,রারী ৩০             |
| 462          |                                      | ያ<br>የ                     | ১৪৮৫ জানরোরী ১৮              |
| 465          |                                      | 4%2                        | ১৪৮७ कान्यात्री १            |
| ¥60          | ১৪৪৯ ফেব্রারী ২৪<br>১৪৫০ ফেব্রারী ১৪ | \$25<br>\$48               | ১৪৮৬ ডিসেম্বর ২৮             |
| A48          | ১৪৫১ ফেব্রুরারী ৩                    | , A70                      | ১৪৮৭ ডিসেশ্বর ১৭             |
| <b>A</b> G G | SECS CARTEIN C                       | 0 80 0                     |                              |

| হিজরী সন          | খ্ৰীন্টাব্দ                               | হিজরী সন    | थ <b>्रीकान्य</b>                        |
|-------------------|-------------------------------------------|-------------|------------------------------------------|
| A78               | ১৪৮৮ ডিসেশ্বর ৫                           | 204         | ১৫২৫ অক্টোবর ১৮                          |
| <u></u> አፇር       | ১৪৮৯ নবেশ্বর ২৫                           | 200         | ১৫২৬ অক্টোবর ৮                           |
| ሁል ዓ              | ১৪৯০ নবেম্বর ১৪                           | <b>208</b>  | ১৫২৭ সেপ্টেবর ২৭                         |
| 499               | ১৪৯১ নবেশ্বর ৪                            | <b>2</b> 0¢ | ১৫২৮ সেপ্টেম্বর ১৫                       |
| ል <b>ታ</b> ል      | ১৪৯২ অক্টোবর ২৩                           | ৯৩৬         | ১৫২৯ সেপ্টেম্বর ৫                        |
| 499               | ১৪৯৩ অক্টোবর ১২                           | ৯৩৭         | ১৫৩০ আগস্ট্ ২৫                           |
| 200               | ১৪৯৪ অক্টোবর ২                            | ৯০৮         | ১৫৩১ আগস্ট ১৫                            |
| 202               | ১৪৯৫ সেপ্টেম্বর ২১                        | ৯৩৯         | ১৫৩২ আগস্ট ৩                             |
| ৯০২               | ১৪৯৬ সেপ্টেম্বর ৯                         | 280         | ১৫৩৩ জ্বলাই ২৩                           |
| 200               | ১৪৯৭ আগস্ট ৩০                             | 782         | ১৫৩৪ জ্লাই ১৩                            |
| 208               | ১৪৯৮ আগস্ট ১৯                             | ৯৪২         | ১৫৩৫ জ্লাই ২                             |
| ৯০৫               | ১৪৯৯ আগস্ট ৮                              | 280         | ১৫৩৬ জ্ন ২০                              |
| ৯০৬               | ১৫০০ জ্লাই ২৮                             | 288         | ১৫৩৭ জন ১০                               |
| ৯০৭               | ১৫০১ ब्यूनारे ১৭                          | 984         | २६०५ छ। ००                               |
| POA               | ১৫০২ জ्ञारे १                             | \$8%        | ১৫৩৯ মে ১৯                               |
| ৯০৯               | ১৫০৩ জন ২৬                                | >89         | ১৫৪০ মে ৮<br>১৫৪১ এপ্রিল ২৭              |
| 220               | ১৫०८ ख्न ১৪                               | 284         | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  |
| 222               | ১৫०৫ छन् 8                                | 989         | ,                                        |
| <b>৯</b> >২       | ১৫০৬ মে ২৪                                | 240         |                                          |
| 220               | ১৫०१ म ১৩                                 | 202         |                                          |
| 778               | ১৫০৮ মে ২                                 | ৯৫২         |                                          |
| 226               | ১৫০৯ এপ্রিল ২১                            | 260         | ১৫৪৬ মার্চ ৪<br>১৫৪৭ ফেরুযারী ২১         |
| 356               | ১৫১০ এপ্রিল ১০                            | 268         | ५८८४ क्विन्याती ५५<br>१८८४ क्विन्याती ५५ |
| 229               | ১৫১১ মার্চ ৩১                             | ৯৫৫         | ১৫৪৯ জানুয়ারী ৩০                        |
| タクA               | ১৫১২ মার্চ ১৯                             | ৯৫৬<br>৯৫৭  | ১৫৫০ জানুরারী ২০                         |
| 779               | ১৫১০ মার্চ ৯                              | %<br>%<br>% | ১৫৫১ জানুয়ারী ৯                         |
| ৯২০               | ১৫১৪ ফের্য়ারী ২৬                         | 200<br>200  | ১৫৫১ ডিসেম্বর ২৯                         |
| タイク               | ১৫১৫ ফেব্রুয়ারী ১৫<br>১৫১৬ ফেব্রুয়ারী ৫ | ಎ೮ಎ<br>১৬೦  | ১৫৫২ ডিসেম্বর ১৮                         |
| 255               |                                           | 266         | ১৫৫৩ ডিসেম্বর ৭                          |
| 250               | · •                                       |             | ১৫৫৪ নবেশ্বর ২৬                          |
| 258               |                                           | 367<br>360  | ১৫৫৫ নবেশ্বর ১৬                          |
| ৯২৫               |                                           | 368<br>86   | ১৫৫৬ নবেশ্বর ৪                           |
| 526               |                                           | 26%<br>26%  | ১৫৫৭ অক্টোবর ২৪                          |
| <b>\$</b> 29      |                                           | ৯৬৬         | ১৫৫৮ অক্টোবর ১৪                          |
| . 25k             |                                           | 260<br>260  |                                          |
| \$\$\$            |                                           | 207<br>708  |                                          |
| , 500             | <b>\</b>                                  |             |                                          |
| , , , , , , , , , | 9640 AA'00144 4                           |             |                                          |

| श्किती नन    | খ_ীঘ্টাব্দ     | হিজরী সন    | খ্ৰীষ্টাব্দ        |
|--------------|----------------|-------------|--------------------|
| 290          | ১৫৬২ আগস্ট ৩১  | ৯৮৬         | ১৫৭৮ मार्च ১०      |
| 895          | ১৫৬৩ আগস্ট ৩১  | 249         | ১৫৭৯ ফের্য়ারী ২৮  |
| ৯৭২          | ১৫৬৪ আগস্ট ৯   | <b>ጛ</b> ሉሉ | ১৫৮० स्क्ब्याती ১৭ |
| 200          | ১৫৬৫ জ্লাই ২৯  | ৯৮৯         | ১৫৮১ ফেব্রুয়ারী ৫ |
| 598          | ১৫৬৬ बनार ১৯   | ৯৯০         | ১৫৮২ জানুয়ারী ২৬  |
| ৯৭৫          | ১৫৬৭ ज्लारे ४  | 297         | ১৫৮৩ জান,য়ারী ২৫  |
| ৯৭৬          | ১৫৬৮ बन २७     | ৯৯২         | ১৫৮৪ জান্যারী ১৪   |
| ৯৭৭          | ১৫৬৯ জন ১৬     | ৯৯৩         | ১৫৮৫ জান,খারী ৩    |
| ৯৭৮          | ১৫৭० ज्य ६     | 228         | ১৫৮৫ ডিসেম্বর ২৩   |
| 268          | ১৫৭১ म २७      | 286         | ১৫৮৬ ডিসেম্বর ১২   |
| 240          | ১৫৭২ মে ১৪     | ৯৯৬         | ১৫৮৭ ডিসেম্বর ২    |
| 242          | ১৫৭० म ०       |             |                    |
| ৯৮২          | ১৫৭৪ এপ্রিল ২৩ | ৯৯৭         | ১৫৮৮ नर्यन्वत्र २० |
| 240          | ১৫৭৫ এপ্রিল ১২ | ৯৯৮         | ১৫৮৯ নবেম্বর ১০    |
| 248          | ১৫৭৬ মার্চ ৩১১ | 866         | ১৫৯০ অক্টোবর ৩০    |
| <b>୬</b> ନ୍ଦ | ১৫৭৭ মার্চ ২১  | 2000        | ১৫৯১ অক্টোবর ১৯    |

### নিদে শিকা

W

অক্ষয়কুমর মৈত্রেয় ১৭৪ অথী সিরাজ্বদীন ৩৮ অগ্নি পরিগতা ২৬৪ অথব-সংহিতা ২৮২ অন্বৈত আচার্য ২৬৯, ২৭৮ অদৈবত প্রকাশ ৩৪৩ অশ্ভূত আচার্য ৪০৫ অনন্ত মাণিক্য ১৩৮, ১৪১ অনুরাগবল্লী ৪০০, ৪০১ व्यक्तां त्रात्नात्न ने देखार् १ অন্নদা মঙ্গল ২২৩, ৩০২, ৩২৯, ৩৩২, ৩৩৮, ৩৩৯, ৩৫০ অমরকোষ ৩১১, ৩৭০ অমরমাণিক্য ৪৯৭ অমরাবতী ৪৯৭ অযোধ্যার বেগম ৩৪১ অজ'বদন ১৩ অধ্কালী ৩৫৭ অল স্থাওয়ী ৩৪, ৪৩, ৫৩ অল আশরফ বার্স্বায় ৫৩ অসমীয়া ব্রঞ্চী ৮০, ১০১, ১১৭ অহোম ব্রঞ্জী ৯৯, ৪৮১ অহোম রাজ ৪৪

আ

স্থ্যাডামস্ (মেজর) ২০৫, ২০৬, ২০৭, ২০৯, ২১৪ আইন-ই-আকবরী ৪২, ৫৫, ৪৮৯ আওর খান ৯ আকবর ১১৮, ১২১, ১২২, ১২৫, ১২৬, ১২৮, ১২৯, ১০০, ১০২, ১৩৬, ১৪৫, ১৬২, ২১৭, ৩০৭, আজম খান ৪৩ व्याकिम्ज्यान् ১৪৭, ১৫১, ১৫২, २२४, २२४ আদিনা মসজিদ ৪০, ৫১, ৪৫২, 8৫৩, 8৫৬ আনন্দ বৃন্দাবন চম্প্ ৩৬০ আনন্দময়ী দেবী ৩১৫ षायत्मा-एए-प्रात्मा ১०७, ১०१ আফিক ৩৬, ৩৯ আমিন খান ১৫, ১৬ আমিনা বৈগম ১৬৭ আমীর খসরু ২৩ আমীর চাঁদ ১৭১ আমীর জৈন্দ্রীন ৬১ আরমাডা ২০৩ আরাব আলি খাঁ ২০৯ আলমগীর (দ্বিতীয়) ১৮২ আলমগীরনামা ৭৯ আলম চাঁদ ১৫৪ আলবির্ণী ২৪৩ আলাউন্দীন (শিহাব্যুন্দীনের প্রে) ৪৭ আলাউন্দীন আলী শাহ ৩৪ আলাউন্দীন জানী ৮, ১১ **जाना**डेम्नीन मन्द भार ১১ আলাউন্দীন হোসেন শাহ ৭৩, ৭৪, २०१, ८०६, ८६४ আলাউন্দীন ফিরোজ শাহ 6৭, ৪৯, 202 আলা-অল হক ৩৮, ৪০, ৪৩ আলাওল (কবি) ৩১৩, ৩৪৩, ৪১০, 855, 853 व्यामीयनी थान ১৫৪, ১৫৫-১৬২, 366, 396, 220, 228, 226, ००४, ००५, ८७३

আলীমর্দান ৩, ৫, ৬, ১০৯
আলী মুবারক ৩১, ৩২
আলী মেচ ৩, ৪
আবদ্রের রক্জাক ৫৩
আব্ল ফজল ৪৬৩
আব্ল ফজল ৪৬৩
আশ্রফ সিমনানী ৪৮
আসকারি ১১৪
আসাদ জামান খা ১৯৪
আসাম ব্রঞ্জী ৭৯
আহমদ শাহ আবদালী ১৭২, ১৮২
আহমদ শাহ দ্ররাণী ১৬০
আহ্মদ্ শিরান ৫

हे

ইউস্ফ জোলেখা ৪৬ ইথতিয়ার দেখন গাজী শাহ ৩৩, ৩৫ ইখতিয়ার দুদীন য় জবক তুগরল থান ১১ ইথতিয়ার, দ্দীন দোলং শাহ-ই-বলকা ৮ ইখতিয়ার দ্বীন ফিরোজ আতিগীন ইজারা বন্দোবস্ত ১৯২ ইজ্জুন্দীন য়াহয়া ৩১ इंज्ज्रमीन खानी व ইজ্জুন্দীন বলবন য়ুক্তবকী २. ५७. 78 ইন্দ্রপ্রতাপ নারায়ণ ৪৯৬ ইন্দ্রমাণিক্য (শ্বিতীর) ৪৯৮ ইব্ন্-ই-হজর ৩৪, ৪৬, ৪৭, ৪৮, 60 ইব্ন্ বতন্তা ২৫, ২৭, ৩২, ৩৩, २७०, २०४, <mark>७०</mark>६, ७८১ ইব্রাহ্ম ৪৯, ৫০ ইবাহিম কার্ম ফার্কী ৩৮৬ ইব্রাহ্ম খান ১০৩, ২২১ ইরাহিম খান **ফতেহ্জ**ল ১৪৬

ইরাহিম শকী ৪৮, ৫৩
ইরাহিম স্র ১২৩
ইরারলতিফ ১৭৫, ১৭৯
ইলতুংমিস ৭, ৮, ৯
ইলিয়াস শাহ ৩১, ৩৫, ৩৬, ৩৯
ইস্মি ২৭
ইসমাইল গাজী ৫৮
ইসমাইল খান ১২৬, ১৪০, ১৪১,
১৪২, ১৪৩, ২১৭
ইসলাম খান ১১৭, ১৩৭, ১৩৯, ৪৮৩
ইসলামবাদ ১৪৯

\*

ঈশা খান ১২৯, ১৩৩, ১৩৪, ১৩৫, ১৩৭, ২১৭ ঈশ্বরপ্রেমী ২৫৯, ২৭০

Ś

উদকম্পাশ্তা ২৬৪
উদরমাণিক্য ৪৯০, ৪৯৭
উদরাদিত্য ২৪৩
উদ্ধবসন্দেশ ৩৬০
উধ্বানালা ২০৭, ২০৮
উপেন্দ্রনারারণ ৪৮৬
উমিচাদ ১৭৪, ১৭৬, ১৭৭
উল্বাস খান বলবন ১১
উসমান ১৪৪, ২১৭
উসমান (কুংলা খানের
ভাতুম্বাত্য) ১৩৫, ১৩৬

g

একডালা দুর্গ ৩৬, ৩৭, ৩৬৮ একলাখী প্রাসাদ ৫১, ৫৪, ৫৫ একলাখী ৪৫৪ এলিস ২১১

٠

ঐতিহাসিক কাব্য ৪৩৫-৩৭

•

ওদন্তপ্রেমী বিহার (উদন্দ্-বিহার) ওয়াট্স্ ১৭৬, ১৭৮, ১৯৭ ওয়াট্সন ১৭১, ১৭৭ ওয়ারেন হেসটিংস ১৪৮, ১৪৯, ১৫১, ১৯৯, ৩৪১

ð

উরঙ্গজেব ৩৩৭, ৪৬৪

4

কংশনারায়ণ ৩৮৫ কটকরাজবংশাবলী ৮১ কটসামা দুর্গ ১২২ কড়চা ৩৫৯, ৩৯৭, ৪০০ কংল খান ২৬ কৃতকোতুকমঙ্গলা ২৬৪ কৃত্যতত্ত্বার্ণব ৩৫২ কথাবত্ত, ২৮২, ২৮৩ কদ্ম্রস্ল ১০০, ৪৫৭ 'কদর খান' ২৯, ৩০, ৩১ ক্ষপণক ২৮৫ **'কুপার শাস্তোর অর্থ-ভেদ' ৪৪৮** কিপলেন্দ্র দেব ৫৭, ৫৮ কবিকঃকণ চন্ডী ২৩১, ২৩৭, ২৩৮, ২৩৯ ২৪৯, ২৫০, ২৯৬, **२৯**৭, ७०२, ७১৭, ७२७, ७२१ কবি কর্ণপার ২৭৬, ৩৫৯, ৩৬০, ৩৬৫, ৩৬৭, ৩৯৮ কবীন্দ্র পরমেশ্বর ৮৯. ৩৪১, ৪০৬ কবীর ২৮৪, ৩৪৫ कर्लिन कृषे ১৯৬, ১৯৭, ১৯৮. २०১ कर्ण ख्यानिम् (नर्फ) २२० কর্তাভজা ২৭৯, ২৮৩, ২৮৪ কল্যাণমাণিক্য ৪৯৮ কাইকাউস্ ২২ काইरकावीम (कान्नरकावाम) २১, २२, ২৩, ২৪, ১১৩ কুমারসম্ভব ৩১১

कार्रथमद्भ २১, २२ कार्टमन्द्रम् २२ কানফাটা যোগী ২৮৯ কানিংহাম ৪৫৪ কামগার খান ১৮৪ কামতাপ্রের ৭৮, ৭৯ কামতেশ্বরী মন্দির ৪৮০ কামর, ২৬ কামর্প ৩, ১২, ৭৮ কামর প কামতা ৪৪ কায়েমাজর্মী ৫ কায়েমাজ হসাম্পীন ৫ কারণ্যাক ২০১ কার্বালো ৩০৭ কালাপাহাড় ১১৭, ১২৩, ১৩০, ২৫৪ কালিকামঙ্গল ৪৩২-৪৩৩ কালিজ্ঞর দুর্গ ১, ১১৬ कानिमात्र ७५७ কালীপ্রসন্ন সেন ৪৯৪, ৪৯৭ কালীসপর্যাবিধি ২৯৫ কাল, রায ২৯৩ কাশিম খান ১৪৫-১৪৭, ১৬৩ কাশীরাম দাস ৪০৫, ৪০৭, ৪০৮ 'কিরাণ-ই-সদাইন্' ২৩ কিরীটেশ্বরী দেবী ৩৪৬ कितीर्छेभ्वती मन्मित २১৫ কিলা-ই-তুগরল ১৮ কিসল খান ২৯ কীর্তিপতাকা ৩৭৪, ৩৭৫ কীর্তিলতা ৩৭৪, ৩৭৫, ৩৭৭ কীতি সিংহ ৩৭৫, ৩৭৭ কীলোখারী ২২ কুটির-দেউল ৪৬৬-৬৭ কুংব খান ১০২, ১০৩ কুৎবৃন্দীন আইবক ১, ৫, ৬ কুংব্শাহী মসজিদ ৪৫৭ কুলজী ২৯৯ কুল্লুক ভট্ট ২৯৪ কুস্মাবচর ৩৬৩

কৃত্তিবাস ৬১, ৬২, ৩৪৯, ৩৭৩, 044-044, 808 80¢, 80¥ কুঞ্চাস কবিরাজ ৭৫, ২৭৭, ৩৫৯, ৩৯৯, ৪০২ কৃষ্ণকৰ্ণাম্ভ ৪০০ কুক্চন্দ্র ১৭৬ কৃষ্ণাঙ্গল ৪০২ कृष्णनम्म २७२ কুঞ্চানন্দ আগমবাগীশ ২৫৩, ২৯৫, ०६१, ०६४ কেদার রায় ৫৯, ১৩৪, ১৩৬ কেশবভারতী ২৬৯ কোণারক মন্দির ৪৬৭ ক্যাইলোড ১৮৪, ১৯২, ১৯৩ ক্যারন্যাক ২১০ ক্লাইভ ১৭১, ১৭৩, ১৭৪, ১৭৭, 594, 59**5**, 540, 545, 540, ১৮৫, ১৮৬, ২১০, ২১৫, ২১৬ ক্ষেমানন্দ কেতকীদাস ২৩৯

4

খওয়াস থান ৮৪, ১০৪
খাজা উসমান ১৩৮
খাজা শিহাব্দদীন ৯৯, ১০০, ১০৫
খাজ্যার ফ্শ
খাদিম হোসেন ১৮৪
খান ইখতিয়ার্দদীন আতিগীন ২৪
খান-ই-জামান ১১৮
খান জহান ৫৭
খিলজী ত
খিলজী আমীর ৭
খ্সবাগ ৪৬২
খোজা পিচ্ন ১৯৫, ২০৮, ২১৪
খোদা বখ্স্ খান ৯৯, ১০০, ১১৫

গ গঙ্গাধর কবিরাজ ৩৫৫, ৩৫৬ গজপতি ৫৮, ১৩০ গজপতি শাহ ১২৯

'গরগিন খাঁ' (গ্রেগরী) ১৯৫, ২০৮, 202 शाक्षीछेन्दीन देमाद्-छेल् म्लक् ১৮২ গিরিশচন্দ্র ঘোষ ১৭৪ গিয়াস্পরে ২৮ গিয়াস্বিদীন (ভৃতীয়) ১১৯ গিয়াস্কীন আজম শাহ ৪১, ৪৫, 84, 004, 858 গিয়াসক্ষীন ২৬, ৪০, ৪৩, ৪৪ গিয়াস্দ্দীন ইউয়জ শাহ ৬, ৮ ৩১১, ৩৩২, ৩৫৯, ৩৭৩ গিয়াসক্দীন তুগলক ২৭. ২৮ গিয়াস্দীন বাহাদ্র শাহ ২৬, ২৮, 32. 22A গিয়াস্দীন মাহম্দ ১০২ গীতগোবিন্দ ২৬৯, ২৭৩, ২৭৯. গ্রণরাজ খান ৬০ গ্ৰুতি ফটক ৮৮ গোপালবির্দাবলী ৩৬১ গোপালভট্ট ২৭০, ২৭৯, ৩৯৯ গোবিন্দমাণিক্য ৪৯০ গোবিন্দদাস ৯০, ৩৯৫ গোবিন্দলীলাম্ভ ৩৫৯ গোরক্ষনাথ ২৮৯ গোলাম আলী আজাদ ৪৩ গোলাম মৃস্তাফা থান ১৫৯ গোঁসাই কমল আলী ৪৮১ গোঁসাই ভট্টাচার্য ৩৫৭ গোডের ইতিহাস ৭৩ গোড় গোবিন্দ ২৬ গোরাই মল্লিক ৮৩

ঘসেটি বেগম ১৬৬-৬৭, ১৭০, ১৭২

চক্র প্রতাপ দেব ১২২ চতুরাত্রম ২৬১ চণ্ডীমঙ্গল ৩৫০, ৪২৩-২৭ চণ্ডীদাস ২৭৩, ৩৭৩, ৩৪৯, ৩৭৭-৮২ চন্দ্রকাশ্ত ভকলিৎকার ৩৫৫ চন্দ্রশেখর ২০৬ চম্পক বিজয় ৪৭৮ চর্যাপদ ২৮০ চাপকাটি মসজিদ ৬৪ চিরঞ্জীব সেন ৮৭ हिन्दा द्वा ३६४ চিলা রায় ৪৮১ চেঙ্গিস খাঁ ২৪৫ চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক ৮১, ৩৯৮ চৈতন্যচরিতাম্ত ৭৫, ৮১, ৯৩, ৩০৬, css, 020, 080, 082, 06s, 094, 055, 800, 805 চৈতন্য ভাগবত ৬৬, ৬৭, ৮১, ৮৮, ৯০, ৯২, ২৬৯, ২৭৫, ৩১২, ৩২৫, ৩৩৩, ৩৪৩, ৩৯৮ ( চৈতন্য মঙ্গল ৬৭. ৮২. ২৭৬. ৩১০. ৩৩৫. ৩৮৬. ৩৯৮. ৩৯৯ टिन्ना एवं ७४, १८, ४५, ४२, ४१, ৯১, ৯২, ৯৫, ২৬৯, ২৭০, ২৭১, २१०, २१८, २१६, २११, २४०, २४४, ००७, ०১४, ०১৯, ०२७, 999, 999, 980, 98¢, 9¢0, okq. 098. 048. 048-088 চৈত সিংহ ৩৪১ চৌথ ১৫৮. ১৬২

R

হত্তমাণিক্য ৪৯১, ৪৯৮
হান্দোগ্যোপনিষং ২৮২
হাটি খান (নসরং খান) ৮৪, ৮৭, ৯৪, ৪০৬
হোট সোনা মসজিদ ৮৮
হে থাং-ফা ৪৮৭, ৪৮৮

\*

জগৎ রার ৪৯১ জগৎ শেঠ ১৫৪, ১৭৬, ১৮১, ২০৬, ২০৮, ২১২, ২২৩ জগদানন্দ ৩৯৬ জগলাথ মন্দির ১২৩ क्ष्मणी २०४ জবচার্ণক ১৬৪ জবরদম্ভ থান ১৫১ জমি মসজিদ ৪৫৯ জংনারায়ণ ২৩৬ জয়মাণিকা ৪৯৭ জয়দেব ৩৭৩ জয়ানন্দ ৬৭, ৬৮, ৩৪৩, ৩৯৮, ৩৯৯ জলাল খান ১০৪, ১১৫ कनान, भीन ०५५, ६६२ क्रमान्यभीन ६०, ००७ कनान, मनीन (भ्विणीय शियाञ्चलीन) ১১৮ क्लान, प्रीन थिलकी २८, २६ জলাল দুদীন ফতেহ শাহ ৬৫, ৭০ জলान, मीन मञ्जानी ১১, ১৩ कलाला प्रीन भार २७. ८१. 60, 63, 66 क्यां न ५१७, ५१६, ५४६, ५४६ জাজনগর ৫, ৯, ১৫, ১৬, ১৮, ১৯, २०, २८, २६ জাফর খান ৩৯, ৪০ জ্ঞাফর খাঁ গাজি ৩৩৭, ৪৫২ জাফর খাঁর মসজিদ ৪৫৫ জাহাঙ্গীর ১০৬, ২১৭, ০০৮ জাহাঙ্গীর কুলীখান ১৩৬ জাহাঙ্গীর নগর ১৪৬ জাহিদ বেগ ১১৫ জাহুবা (জাহুবী) দেবী ২৭৮, ৩৯৪, 805 क्रिकिया कर ১১২, ২৪৪ জিয়াউদ্দীন বার্রান ১৫, ১৬, ১৮, २१. ७১ জীব গোম্বামী ৫১, ২৭০, ৩৫৯, 022 জীম্তবাহন ২৫৫ क्राना थान २१. २४

জৈন, দান ৪১০ জৈন, দান আহমদ ১৬০, ১৯১ জো আ-দে-নিল ভেরা ৮৫, ৮৬ জো-আ দে-বারোস্ ৭৫, ৭৬, ২৩৫ জোরানেস্ডি লারেট ৩৩১ জ্ঞানদাস ১০. ৩১৪

ট ঠ ড ঢ
টমাস্ বাউরী ০০০
ট্যাভার্নিরার ২২৯, ৪৬০
ঠগী (ম্সলিম) ২৫
ডাঙ্গর-ফা ৪৮৮
ড্রেক (গভর্ণর) ১৬৮
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ৩৪৯

ø

তকী খান ২০৫, ২০৬ তত্ত্বনীপিকা ৩৬৬ তল্মার ২৫৩, ২৫৬, ২৬২, ২৯৫ তবকাং-ই-আকবরী ৩৫, ৪৮,৫৫,৮৮ তবকাৎ-ই-নাসিরী ২. ১ তমরখান শামসী ১৭ তম্র খান ১০, ১১ তাজ-উল-মাসির ১ ভাজ খান ১১৯ তাতার খান ১৪, ২৭ তারিখ-ই-ফিরিসতা ১৫, ৩১, ৩৫, ৪৮, ৫৫, ৬৩, ৬৯, ৭৩, ৮৮, তারিখ-ই-ফিরোজশাহী ১৫, ৩৫, ৩৯ তারিখ-ই-ম্বারক শাহী ৩১, ৩৭ তাজ্যুদ্দীন আস্লান খান ২, ১৩, ১৪ তারিথ-ই-আকবরী ৬৫ তুগরল খান ১০, ১১, ১৫, ১৬, ১৭, 24' 29' 50' 8AO কুঘিল খাঁ ১০৯ তরকা কোতয়াল ৭৯ তুরবক ১১

ভূরীয়ক' ২৬৩
তৈম্ব লক ৫৩
তোভর মল ১২৮, ১২৯, ১৩০
তিপ্রে বংশাবলী ৪৮৮
তিবেণী ২৬
তিহতে ২৭

দশ্ভবিবেক ৫৯ দক্ষিণ রায় ২৯৩ দন্জমর্দন দেব ৪৮, ৫০, ৫২, ৩৮৪ দন্জ মাধব ১৯ দরংরাজ বংশাবলী ৪৮১ দশরথ দেব ১৯ 'দম্তক' ১৯৮, ২০০, ২০২ দা এসিয়া ৭৫, ৮৫ দাউন করবাণী ১২৫-১৩১, ২১৭ দাউদ খান ১৩১, ১৩২ माथिन-मद्भश्याका ७७, ८६० দানকোল কোম্দী ৩৫৯, ৩৬৩ मानिस्त्रम १९ দানসাগর ২৯০ দামোদর দেব ১৯ দ্বারকানাথ ঠাকুর ৩৪৪ দীনেশচন্দ্র সেন ৩৩৯, ৪০৬, ৪৪৫, 884, 840,844 प्तिवरकार्षे २, ८, ६, ५ দেবমাণিকা ৪৯৭ দেবসিংহ ৫০ দেবীপরোণ ২৬১, ২৬২ দেবীভাগবত ২৫০ দুর্গাভক্তি তরক্ষিনী ৫৭, ২৯৪ पर्दर्शमनीमनी ३०४ দ,গোৎসব বিবেক ৩৫২ मुलाल शाखी ५৯ দোহাকোৰ ২৮৪ দৌলত কাজী ৪১০, ৪১১, ৪১২

ন্বিজ্বংশীদাস ২৩২

দ্বিজ হরিরাম ২৪০

4

ধন্যমাণিক্য ৮২,৮০, ৮৪,৪৮৯,৪৯৭
ধর্মঠাকুর ২৮৯
ধর্মপাক্তা বিধান ২৪৪, ২৮৯
ধর্মসকল ৩২৫
ধর্মসকল ও ধর্মপারাণ ৪২৭-৪৩০
ধর্মমাণিক্য ৪৮৭, ৪৮৮ (দ্বিতীয়)
৪৯১, ৪৯২
ধ্বজ্মাণিক্য ৪৯৭

न

নক্ষর রায় ৪৯০
নজমুন্দোলাহ্ ২১৫
নতান বা লতান মসজিদ ৪৫৪
নদীয়া ১, ২
নদ্দকুমার ১৭৩, ১৮৭, ৩৪১, ৪৪৭
নদিকেশ্বর প্রাণ ২৫৪
নিদিনী ২৭৮
নবদ্বীপ ৯৩, ৯৪
নবরত্ব মন্দির (কাল্ডনগর) ৪৭৬
নবীনচন্দ্র দেন ১৭৪, ১৭৬
নরনারায়ণ ১২৪, ৪৮১, ৪৮২, ৪৯৩,

888 নর্রসংহ জেনা ১২২ নরহার চক্রবতী ৩৯৬ নরহরি সরকার ৩৯৩ নরেন্দ্র মাণিক্য ৪৯১ নরোত্তম ঠাকুর ২৭৮ নরোত্তম বিলাস ৪০১ নলিনীকাশ্ত ভটুশালী ৩৮৩ নসরং শাহ ৭৬, ৮৪, ৯৩, ৯৮, ১০০, 508, 2A6, 866, 869 নাজিব উদোলাহ ১৮২ নাথপন্থ ২৮৮ নাথসাহিত্য ৪১৭-১৯ नानक २४८, ७८६ নারাণ-কোট ৫ 'নারায়ণী মন্দ্রা' ৪৯০ নাসির্শদীন ইরাহিম ২৬-২৯

নাসির্দ্দীন মাহ্ম্দ ৭, ৮, ১১,
১৩, ২০, ৫৫, ৫৬, ৭১, ৪৮৭
নিউটন ৩০৩
নিকলো কণ্টি ২৩২
নিজামন্দীন ২২
নিজানন্দ হোষ ৪০৬
নিজানন্দ ঘোষ ৪০৬
নিজানন্দ দাস ৪০১
নিমাই পশ্ডিত ৩৪২
নিমাসরাই মিনার ৪৬২
নিরঞ্জনের ব্যুলা ২৪৪
ন্নো-দা-কুন্হা ১০৫
ন্র কংব আলম ৪৩, ৪৪, ৪৮, ৪৯,
৫০, ৭৩, ৯১
ন্বজাহান ১৩৬

9(

পক্ষধর মিশ্র ৩০৯, ৩১২ পণ্ডানন তকরির ৩৫৬ পদচন্দ্রকা ৬০ পশ্মপ্রাণ ২৫৪ পদ্মাপরাণ ৩২১ পদ্মাৰতী ৩২৫, ৪১১, ৪১২, ৪১৩ পরমানন্দ সেন ৩৯৮ পরাগল খান ৮৬, ৯৪, ৪০৫ পরীক্ষিংনারাষণ ১৪৫, ১৪৭, ৪৮০, 828 পর্ক্রোজ ৩০৪ ৩০৭, ৩০৮, ৩২৫ भनामीत यूच्य ১৭৪, ১৭৬, २२७ পাকিস্তান ৩৪৪ পাশ্ছুরা (মালদহ) ২৭, ৩৪ পাণিগৃহীতী ২৬৪ পাণিপথের প্রথম যদে ৯৬ পিশ্ডার খিলজী ২৯ প্নভূপিভবা ২৬৪ প্রদর খান ৮৭ প্রোণমর্কের ৬২ পরুষোক্তম দেব ৮০, ৩৫৪ পর্যারকাপ্তর ২৬৪

পেশোয়া বালাজী রাও ১৫৮, ১৭৪
পোনর্ভবা ২৬৪
প্রতাপাদিতা ১৩৮, ১৩৯, ১৪২, ১৪৩,
২১৭, ২৪১, ৩১৮, ৩০৮
প্রতাপর্দ্র ৮০, ৮১, ৩৫০, ৩৫৪
প্রাণকৃষ্ণ বিশ্বাস ৩৫৮
প্রাণনারায়ণ ৪৯৩
প্রায়শ্চিত বিবেক ৩৫১
প্রিয়ন্দ্রদা দেবী ৩১৫
প্রেমবিলাস ৩৪৩, ৪০০
প্রেমভিক্ত চিন্দ্রকা ৩৯৬

¥

ফক্র-উল্-ম্ল্ক্ করিম্ন্নীন ১০ ফখর্দদীন ৩০-৩৩ ফখর দান ম্বারক শাহ ৪৮৯ ফতেখানের সমাধিভবন ৫১ ফরঙ্গ-ই-ইরাহিমী ৬১ ফারুখিশয়র ১৬৪ ফার্গন ৪৭৬ ফিরিশতা ৪৫, ৫১, ৬৯, ৭৭ ফিরোজ মিনার ৭১, ৪৫৮, ৪৬২ ফিরোজশাহ তুগলক ৩৫, ৩৬, ৩৯, 80, 339, 099 ফিরোজাবাদ ২৭ ফ্লোট্ন ২০৯ ফোট উইলিয়ম ১৬৫ ফ্রাণ্কলিন ৪৫৪ क्वान्त्रित्र वृकानन ५७

4

বখতিয়ার খিলজী ১-৫, ১০৯, ২৪৪, ৩০৯, ৪৮০ বড়সোনা মসজিদ ৪৫৫ বড়ুচ্ন্ডীদাস ৩৭৮, ৩৭৯ বিদ্যুক্তমান ১৫৪ বন্ধবান ১৮ र्वाष्क्रमान्द्र ५०४, २०५, २५०, २२२, 988 বান্দঘর ১১৩ বছাভ ৮৭ বরপার গোহাইন ১৯ বগাঁ ১৫৬ বরপত্র গোহাইন ৮০ বলবন ১৬-২২, ২৫ বলবন্ত সিং ১৮২ র্বালনারায়ণ ১৪৭ বল্লালসেন ২৯০ বসনকোট (দুর্গা) ৯ বসোআহ্পর ৬৩ বহার খান ৯৬ বহরাম খান ২৯, ৩০, ৩১, ৪১৩ বহারিস্তান-ই-ঘায়েবি ৩১৮ বাউল সম্প্রদায় ২৮৫, ২৮৭ বাইশ দরওয়াজা ৬৫ বায়াজিদ কররাণী ১২৪-২৫ বারভূঞা ১৩৪, ২১৭-১৮, ২২১ বারবোসা ৯২, ২৩৪, ২৪৪, ২৫০ বারদুয়ারী বা সোনা মসজিদ ১০০. 866-69 বাবর ৭২, ৭৬ বাবরের আত্মকাহিনী ৯৫, ৯৭ বাঁকুড়া ১৮ বার্নান ১৯, ৩৭ বাণিয়ার ২৩৮, ৩৩০ বাগদত্তা ২৬৪ বামাক্ষ্যাপা ৩৫৭ বারবক শাহ ৫৯, ৬০, ৬২, ৬৩, ৬৪, 055. 006 বাল্মীকি ৩৮৭ বাস্বদেব ঘোষ ৩১৩ বাস্বদেব সার্বভৌম ৬০, ৬৭, ৩১০ বাহাদ্রে শাহ ১৫২ বিক্রমপরে ১৪০, ১৪১, ১৬৮ বিক্রমাদিতা ৩৭৫ বিজয় গল্পে ৬৫, ৬৮, ২৩১

विकास भाषिका ८४৯, ८৯०, ८৯৫, 824 বিপ্রদাস পিপলাই ৮৯ বিদ্যাবাচম্পতি ৯০ বিদ্যাপতি 86, 69, 504, 38, 090-099, 038 'বিদদ্ধ মাধব' ৩৬৩ বিশ্বক সেন ২৭২ বিশ্ব সিংহ ৭৯, ১২৪, ৪৯২ বিশ্বনাথ চক্রবতী ৩৫৯, ৩৬২, ৩৬৬ 'বিসন্তর্ন' ৪৯০ বীর হাম্বীর ১৩১ বীরভূম ১৮ ব্কানন ৪৮, ৫১, ৫৪, ৫৫, ৫৬ व्यक्ता थान २०, २১, २२, २७, २८, ২৫, ১০৯, ১১৩ ব্সী (সেনাপতি) ১৭৩ ব,হম্ধম পর্রাণ २६७, २७১, २७६, २१৯, २৯० ব্হলান্দিকেশ্বর ২৫৪, ৩৬৪ वृन्मावन माम ७५. ७४. ७৯, २५७, २१७ ব্হস্পতি মিশ্র ৬০ বেনাপোল ১৩ বেকন ৩৩৩ বৈরাম খান ১১৮ বৈজয়নতী দেবী ৩১৫ বোঠাকুরাণীর হাট ১৩৮ ব্রহ্মবৈবর্ত্তপন্ন্রাণ ২৫৪, ৩৬৫ ব্রাহ্মণ-রোমান ক্যাথলিক সংবাদ ৪৪৭

B

ভক্তি রক্ষাকর ৩৯৬, ৪০০, ৪০১ ভক্তি ভাগবত ৮০ ভরত সিংহ ৫৯ ভাগবত ৪০৮-৯ ভাগবত শ্রোশ ২৫৪ ভাগামশত ধ্রুপী ১০৬ ভ্যানসিটার্ট ১৯১, ১৯২, ১৯০, ১৯৯,
২০০, ২০২, ২০৪, ২১০, ২১১,
২১৫
ভারতচন্দ্র ২২০, ৩০২, ৩১২,
৪৩৯-৪৪
ভবানন্দ মজ্মদার ৩৩৮
ভার্থেমা ২০৪, ২০৫
ভান্দর পশ্ভিত ১৫৬, ১৫৮, ১৫৯
ভান্দোনা-গামা ১৬২
ভূদেব নৃপতি ২৬
ভূষণা ১৪০
ভৈরব সিংহ ৫৭
ভ্রমরদ্তে ৩৬২

Ħ

মথদ্ম আলম ৯৫ মগ ৩০৪, ৩০৭ মগীস্দান (স্লেতান) ১২, ১৩ মঙ্গলকাব্য ২৯২, ৪১৯-২০ মতলা-ই-সদাইন ৫৩ মধ্মদেন নাপিত ৩০৫ মধ্স্দন সরস্বতী ৩৫৬, ৩৬২, ৩৬৩ মধ্যেন ২ মনসামঙ্গল ৬৫, ৯৩, ২৩১, ২৩২, ৩৪৯, ৩৫০, ৪২০-২৩ মনরো ২১০ মন্সংহিতা ২৬২ মনোএল-দা-আস্স্কপসাম ৪৪৮ মনোদত্তা ২৬৪ মন্দারণ দুর্গ ৫৮. ৮১ মন্দির ৪৬৪-৬৫ মমতাজ মহল ১৬৩ ময়মনসিংহ ২৫ ময়মনসিংহ গীতিকা ৪৩৭ মলফ্ৰেণ ২৬, ২৭ মল্লভূমির মন্দির ৪৭০ মস্লিন ২২১ মহামাণিকা ৪৮৮ মহাভারত ৪০৫

महात्राका कृकान्त २५६, ०५२, ०५७ महात्राष्ट्रेश्न्द्राग ১৫५, ८०५ মহীন্দ্রনারারণ ৪৮৬, ৪৯৩ मरहन्त्र रमव ८४, ৫২ মাগন ঠাকুর ৪১১ মাঝি কায়েৎ ৩০৫ মাণিকচন্দ্র রাজার গান ৩০৫ মাণিক চাঁদ ১৭১, ১৭৩ মাদুলা পাঞ্জী ৮১, ৯২ মাধবাচার্য ৩২৮ মাধবেন্দ্র পরেরী ২৬৯ মানরিক ২৪০, ৩২৩ মানসিংহ ১৩৪-৩৬, ১৩৭, ১৩৮, **১**8৫, ६४२ 'মারাঠা ডিচ' ১৫৯ মার্তিম আফল্সো-দে-মেলো ১০০ মালাধর বস, ৬০, ৯০, ১১০, 0R4-R2 মালিক আন্দিল ৬৯ মালিক আব্য রেজা ২৯ মালিক ইण्ड्रेण्नीन ब्राह्बा ७० भानिक देनियाम राजी ०८ মালিক কিওয়াম্ন্দীন ২২ মালিক তুরমতী ১৭ भागिक जाकान्दीन ১৭ মালিক বেক্তর্স্ ১৯, ২০ মালিক নিজাম্নদীন ২২ মালিক ম্কন্দর ১৯ মালিক সারওয়ার ৪৪ মালিক হিসাম্ন্দীন ৩১ মাসির-ই-রহিমী ৪৮ মাহ্ম্দ শাহ ১০৪-৭, ১১৫ মিজনিাখান ২১৯, ২২৯ মিজা (মীজা) মকী ২৪১ মিজা দাউদ্ ১৯১ মিজা হিন্দাল ১১৪ . মিরাং-উল-আসরার ৪৮ মিল (ঐতিহাসিক) ২০৩ मीन राज-र-जितास ১, २, ৯-১১

ম্ীরকাসিষ ১৯০-২১৪, ২১৮, ২২৫ भौतकायन ১৬०, ১৬৭, ১৭২, ১৭৪, 596, 599, 594, 595, 585. 240, 24¢, 24¢, 249, 220, ১৯৩, ১৯৪, २०৭, २১०, २১२ २५८, २५७, २२८, ०८७ भौत्रक्र्यमा ১৪৮ মীর বদর্শদীন ২০৭ মীর মদান ১৭৯ মীরন ১৮০, ১৮৩, ১৮৪, ১৮৭, ১৯০ মীর হবীর ১৫৪, ১৫৬, ৪৯১, ৪৯২ ম.कुम्पताम २०७, २०৯, २৯७, २৯৭, 005 মুখলিশ ৩১ মুঙ্গেরের হত্যাকান্ড ২০৯, ২১০ ম্জাফফর শাহ ৭২, ৭৬, ৭৭ ম্জাফফর শাম্স্ বলখি ৪৩, ৪৫ মুনিম খান ১২০, ১২১, ১২৫, **১**২৭, ১২৮ ম্বারিজ খান (ম্হম্মদ শাহ व्यामिन) ১১৭, ১১४, ১১৯ মুরারি গ্রপ্ত ২৭৫, ২৭৬, ৩৫৯, ৩৯৩, ৩৯৭ म्बीम मकुली थान ১৫২, ১৫৩, ১৬৫. **২১৮, ২২১, ২২৩, ২২৪, ২২৫,** ২২৮, ৩৩৭, ৩৪৬, ৪৫৯ মুল্লা আতার ৪০ ম্ল্লা তকিয়ার ৩৫, ৪৮ भूमा थान ১०৯-৪২, ১৪৬ ম্হম্মদ কুলী খান ১৮৩ মূহস্মদ থান ১১৭ ম্হম্মদ ছোরী ১ মাহম্মদ তুগলক ২৯, ৩০, ১১০ মুহম্মদ বিন কাশিম ৪৬৪ মহম্মদ শিরান ৩. ৫, ৬ ম হম্মদ শের-আন্দাজ ১১ মেঘদ্তে ৩১১ মেং-খরি ৬৩ মেং-লো আ-ম্উন ৫৩

মোদনীপ্র ১৮ মোদনারারণ ৪৯৩ মোহনলাল ১৭৯, ১৮০, ২২৫ মোসাহেব খান ১০৪

#### 4

যজনারায়ণ ৪৮৬
যদ্নন্দন দাস ৩৯৬
যবন হরিদাস ৬৬, ৯৪
যশোধর মাণিক্য ৪৯৫
যশোমাণিক্য ৪৯৮
যশোরাজ খান ৮৭, ৩৪০, ৩৯৩
যাজ্ঞবকক্য ২৫২
যাজ্ঞবকক্য ২৫২
যাজ্ঞবকক্য ২৫২
রুস্ক ৩১
য়ুস্ক শাহ ৬৫
য়ুর্লো ৪৪, ৪৬, ৫৩, ৫৭

#### ब्र

রঘ্দেব ৪৮২, ৪৮৩ त्रघ्नम्पन २७०, ००७, ०১७, ०७२ রঘ্ব বল শিরোমণি ৩০৯, ৩১০, ৩১২, 949 রঘ্বংশ ৩১১ রঘুনাথ ভট্ট ২৭০, ৩৯৯ রঘুক্তী ভৌসলা ১৫৮ রঘুরাম জেনা ১২২ त्रधानाथ माम २००, २०४, ०७৯, 660 রত্ন-ফা ১৫, ৪৮৮ রক্সমাণিক্য ৪৯১ রবীন্দ্রনাথ ১৩৮ রস্কুল বিজয় ৪১৪ রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ৭১, ৪৯৭ রাগনামা ৪১৩ রাজনগর ১৬৮ রাজধর মাণিকা ৪৯৭

ताक्नवहरू ५१, ५५४, ५५৯, ५४२, 549, 532, 589, 209, 20¥ त्राक्रमाना ५६, ४२, ४०, ४८, ५४. 894. 844. 6**56. 85**4 রাজ্ববি ৪১০ রাজা গণেশ ৪৬, ৪৭, ৪৯, ৫০, ৬৮, २८०, ०६२, ०११, ०४६ রাজা ডিয়াঙ্গা (আরাকানের ब्राब्स) ১৬৩ त्राका-का ১৫ রাজা রঘুনাথ ১৩৭ রাজা বিয়াবানি ৩৮ রাজা রাজকৃষ্ণ ২৯৫ রাজা রামমোহন রায ৩৪৪ রাজেন্দ্রলাল মিত্র ৩৬৫ রাজা লক্ষ্মীনারায়ণ ১৩৪ রাণী ভবানী ১৭৬, ০১২, ৪৭৬ রাণী ময়নামতী ২৮৯ রামকৃষ্ণ পরমহংস ৩৫৭ রামচন্দ্র খান ৯৩ রামচন্দ্র ভঞ্জ ১২৩ রামদেবমাণিক্য ৪৯৮ রামনারায়ণ ১৮১, ১৮২, ১৮৪, ১৮৬, 589. 589. 205. 208. 255. 252 রামপ্রসাদ সেন ২৯৬ রামাই পশ্ডিত ৩০৫ রামানন্দ ২৭৯ রামায়ণ ৪০৪ রাল্ফ্ ফিচ ৩৩০ রায় দুর্লাভ ১৭২, ১৭৩, ১৭৪, ১৭৬, **১৭৯, ১৮১, ১৮২, २२०** রায়মকল ৪৩৩ রায়মাকুট বৃহ×পতি মিশ্র ৩১১ বিরাজ-উস্ সলাতীন ৪৮, ৫৪, ৫৫, & b, bc, bb, 9b, bo, bc, 500, 505, 209 विजालर-हे-महामा ७४ র কন দ্বীন কাই কাউস ২৪, ২৫

রাক্ননুশ্দীন বারবক শাহ ৫৮, ৬১,
৭০, ৯৫, ০৮৫, ০৮৬, ৪৮৯
রাস্ত্রম জঙ্গ ১৬১
রাপ (হোসেন শাহের দবীর
খাস) ৮৭, ২৭১, ৩৪০
রাপ গোশ্বামী ০৬০, ০৬৮, ৩৬৯,
০৯৯
রাপনারারণ ৪৮৬
রাপমঞ্জরী ০১৫
রেখদেউল ৪৬৫
রেনেল ২২৯
রোটাস্ দুর্গ ১০৪

ল

লখনোতি (লক্ষ্মণাবতী) ২, ৬, ৭, ৮, ৯, ১১, ১৩, ১৪, ১৫, ১৬, ১৮, ২০, ২১, ২৫, ২৯, ০০, ০১, ০৪, ৪১, ১০৯, ১১০ লক্ষ্মণ সেন ২ লক্ষ্মণমাণিক্য ১০৮ লক্ষ্মণীনারায়ণ ৪৮২, ৪৮০, ৪৯২, ৪৯০ লাভিমাধ্য ৩৬০ লাউ সেন ২৮৯ লোটন মসজিদ ৬৪

7

শওকংজক ১৬৭, ১৬৮, ১৬৯, ১৭০
শংকর দেব ৪০৮
শার্দমন ১৪৪, ১৪৫
শব্দর্ভামহার্গ ০৭১
শব্দর্ভামহার্গ ০৭১
শর্দ্নামা ৬৫, ০৮৫
শামস্পান আহ্মদ শাহ ৫৫, ৫৬
শামস্পান ইলিরাস শাহ ৩০, ৩৪
শামস্পান ফিরোজ শাহ ২৫, ২৬,
২৭, ৪৮৮

শামসান্দীন য়াসাফ শাহ ৬৪, ১০০ শায়দা ৩২ শায়েস্তা খাঁ ১৪৭, ১৪৮, ১৪৯, ১৫0, **২২৮, ৪৯**১ শাহ আলম (শ্বিতীর) ১৮৩, ১৮৪, 246, 224, 226, 250, 25¢, 236 भार क्लान २७, २८१ 🏲 শাহজাহান ১৪৬, ১৪৭, ১৬৩ শাহবাজ খান ১১৮ শাহ মোহাম্মদ সলীর ৪৬ শাহর,খ ৫৩ শাহস্জা ৪৬২ শিং-ছা-শ্যং-লান ৪৮, ৫২, ১১০ শিবমঙ্গল বা শিবায়ন ৪৩০-৩২ শিবভট ১৮৪, ১৮৫ শিবসিংহ ৪৯ শিবানন্দ সেন ২৭৮ শিশ্বপালবধ ৩১১ শিহাব্দশীন তালিশ ৩২ শিহাব্দ্দীন বায়াজিদ শাহ 84, 84, 8¥ শিহাব দেশন ব্গড়া শাহ ২৬, ২৭ भ्यूक्रथ्यक (हिला त्राय़) ১২৪, ৪৮১ শ্জাউন্দীন ২২২, ২২৮ म्बाउरमोनार् ১৮०, २०৯-১०, 226 শ্ৰুজা ১৪৭, ৪১২ শ্বজাউন্দীন ম্বন্মদ খান >30. \$68, \$66 শ্বটেন ৩৩/১ শ্নাপ্বাণ ২৮৯ শ্ৰেন চরিত ৩৬১ ग्लभागि २६२, २६७, २६६, २६४, **২৬৪, ২৯০, ৩৫১** শের আন্দাজ ২০ শের খান ১৪ শেরখান শ্রে ৯৬, ১১৫ শেরশাহ ১০২, ১০৭, ১১৭

শোভা সিংহ ১৫১, ১৬৫
শ্রাম্থবিবেক ৩৫২
শ্রীকর নন্দী ৮৪, ৮৯, ১০০, ৪০৬
শ্রীকান্ড ৮৭
শ্রীকৃষ্ণবর্তিন ২৭৩, ২৭৯, ২৯১, ৩০৩, ৩১৭, ৩২৫, ৩২৮, ৩৩২, ৩৭৮, ৩৭৯, ৩৮৯
শ্রীকৃষ্ণ বৈজয় ৬০, ৩৪৯
শ্রীনিবাস আচার্য ২৭৮, ২৯০, ৩৯৫
শ্রীপার ১৪০, ১৪১
শ্রীবাস ৬৭
শ্রীহার (প্রতাপাদিত্যের পিতা) ১২৭

न

সঙ্গীতশিরোমণি ৪৮ সংক্রিরাসার দীপিকা ২৭১, ২৭২ সতী ময়নামতী ৪১২ সতানারায়ণ ৩৪৭ সতাপীরের পাঁচালী ৪১৪, ৪১৫-১৬ সভ্যপীর ৩৪৭ সভাবতী ৪৯৭ স্মাঞ্জিৎ ১৪০ সদৰ্বন্ত কণাম্ত ৩৬২ সনক ২৭২ সন্ধা ভাষা ২৮২ সনাতন ৮৭, ২৭০, ৩৪০, ৩৯৯ সনাতন গোস্বামী ৩৭৮ সন্দীপ ৩০৭ সপ্তগ্রাম ৯৩, ১৩০, ১৬২, ৩০৭ 'সপ্তপয়কর' ৪১২ সমর, ২০৯ সরফরাজ খান ১৫৩, ১৫৪-৫৫, ২২৪ স্মৃতিরম্বার ৫৪ সরুবতীবিলাসম্ ৮০ मत्त्रात्र २४८, २४७ मर्डाब्सा २०४, २०५, २४८, २४६, 284, 288, 00¢

সহজিয়া সাহিত্য ৪০৩ স্পত্টদারক ২৮৩ সাতগশ্ব,জ মসজিদ ৪৫৫, ৪৬৬ সাতগাঁও ২৫, ২৬, ৩০, ৩১, ৩৪, ১১০, ১২৭, ১**০৮, २०**६ সাবিরিদ খান ৪১০ माला पर्ग ১०১ সাহিত্য দপ্ৰ ৩৬৮ 'সাহ্যিজ্যান' শ্লেপাণি ৩৫১ সাহ্ন ভোসলা ১৫৮, ১৫৯ সিকন্দর শাহ ৩৫, ৩৯, ৪০, ৬৫, 844 সিকন্দব লোদী ৭৭, ৭৮, ৮৫ সিক-দর শাহ স্রে ১১৭, ১১৮ সিজর ফ্রেডারিক ২৩৭ मिन्दङ ১৭৯, ১৮० সিবাস্টিয়ান গোঞ্জালেস ১৪৬ मित्रा<del>ख</del> উल्प्लोनार् ১৬১, ১৬৭-১৮०, ১४১, ১४२, ১৯**০, ১৯৫, ২১**২, **২১৩, ২১४, ২২৪, ৪৬২** সিরাৎ-ই-ফিরোজশাহী ৩৫, ৩৭. ৩৯ সীতারাম রায় ১৫৩, ২২১, ২২২ স্ফী ২৮৪, ২৮৭ সন্দর সিং ১৮২ স্বৃদ্ধ রায় ৭৫ সুমতি দরওয়াজা ৪৫৮ স্লতান ইরাহিম শকী ৩৭৭ স্লতান গিয়াস্দ্ৰীন শাহ ৪৮৭ স্লতান মাম্দ ৪৫৪ স্লতান শাহ্জাদা ৬৯ স্কতান হ্সেন শাহ ৪৯৬ সুলতানা রাজিয়া ৯ স্বলেমান করবাণী ১১৯, ১২০-২৪, 847 সেকেন্দর নামা ৪১২ সৈফ্মদান ফিরোজ শাহ ৭০, ৪৫৮ সৈফ্দান আইবক ৯ সৈরদ গোলাম হোসেন ১৭৪, ২১২ সৈরদ মূহম্মদ ২০৫

সৈরণ স্কোতান ৪১০ সৈয়দ হোসেন ৭২ 'সোদকাওয়াঙ' ৩২ সোনারগাঁও ১৫, ১৮, ১৯, ২৫, ২৭, ২৯, ৩০, ৩২, ৩৫, ৪০, ৮৪, ১১০, ১১৬, ২৩৫, ৪৮৯

ŧ

হংসদ্ত ৩৬০
হটী বিদ্যাল কার ৩১৫
'হবক্ষ' ৩৩
হয়বংউলাহ্ ২৮
হরিদদন মৃকুন্দদেব ১২২
হরিদাস ঠাকুর ২৭৮, ৩৪২, ৩৪৩
'হরিভক্তি বিলাস' ২৭১, ২৭২
'হরিলীলা' ২৩৬
হরিসিংহ দেব ২৭
হলওয়েল ১৬৯, ২৩৬
হসাম্ন্দীন ইউরজ ৮
হাজীখান বটনী ১১৫
হাজীপুর দুর্গ ১২৬

राष्ट्रीय जानी भी ১৮১ रारख्यः यान २७ शक्कि 82, 86 হাবসী ৬৩, ৬৯, ৭০, ৭২, ৭৩ হাবসী স্বতান ৭৬ रामका थान ৯४, ১১৫ হাসান কুলী বেগ ১২৯ श्य, ১১४, ১১৯ হিরণ মিনাব ৪৬২ इ.साय.न ৯४, ५०२, ५०८, ५५८, 22¢, 226, 228 হেমলতা ঠাকুবাণী ২৭৮ হৈতন খাঁ ৮৩, ৮৪ হোসেন কুলীখান ১৬৭, ১৬৮ হোসেন খান ফর্মলী ৮৫ হোসেন শাহ ৭৫, ৭৬, ৭৮, ৮১, V2. V8-V4, VV-22, 28-24, ২৭৭, ৩৩৬, ৩৪০, ৩৪৯, ৩৯৪ 868, 842 হোসেন শাহী প্ৰগণা ৮০ हास्मन मार्मकी ११

### SECURIOR O SECURIOR

## পৃষ্ঠা ১৫। ২৪ শংক্তির 'তুগরল' এই নামের পরে নিয়লিখিত কথাতিশি যোগ করিতে হইবে।

"কিন্তু ইহা অসম্ভব ; কারণ মুদ্রার প্রমাণ হইতে জ্বানা যায় যে প্রথম রক্ষ্ণ মাণিকা ১৩৬৪ খ্রীষ্টাব্দে বাজত্ব কবিতেন (৪৯৯ পৃষ্ঠা দ্রুষ্টবা )।

পৃষ্ঠা ১৪৫। তৃতীয় পংক্তিব "তিনি মুঘলদেব বিরুদ্ধে" হইতে নবম পংক্তির শেষ "সাহায্য কবিলেন" পর্যন্ত বাদ যাইবে এবং তাহার পবিবর্ছে নিয়লিখিত পংক্তিগুলি বসিবে।

কুচবিহাব-বাজ কি কাবণে মুঘলেব দাসত্ব ধীকাব কবেন এবং কিরুপে তাঁহাব প্রবোচনায় ও সাহায়ে ইসলাম খান কামরূপ বাজ্য আক্রমণ ও জয় করেন তাহা ৪৮২-৩ পৃঠায় বর্ণিত হইয়াছে।

পৃষ্ঠা ২৯০। ২৪-২৫ পংক্তিব "ইছাও বিশেষ দ্রফীব্য · উল্লেখ নাই" এই অংশ বাদ দিতে হইবে।

পৃষ্ঠা ৪৩৪। ১০ পংক্তিব "হবিদেব" নামেব স্থলে "রুদ্রদেব" পডিতে হইবে।

#### সংশোধন আবশ্যক

| পৃষ্ঠা         | গংক্তি              | মুক্তিত পাঠ      | ওদ পাঠ            |
|----------------|---------------------|------------------|-------------------|
| 285            | ₹\$                 | নামক স্থানে      | নামক স্থানে )     |
| 58¢            | २৮                  | ঘল               | মূখল              |
| 566            | ১१, २७              | আলিবদী           | আলীবদী            |
| >44            | >                   | আলিবদী           | আলীবদী            |
| >4>            | <b>ડ</b> ર          | > 488            | 2988              |
| >6.            | », >»               | মীর হ্বীর        | মীর হণীব          |
| >43            | ۲                   | ভিয়াকা          | ভিয়া <b>লা</b> র |
| >11            | •                   | <b>ক</b> রিবেন   | করিবে             |
| <b>&gt;</b> F9 | 41                  | রাজ <b>লভে</b> র | গান্তবদ্ধতের      |
| 396            | >6                  | বিভাগে           | বিভাগ             |
| २•४            | >>                  | <b>हेशदबस्क</b>  | ইংরেজদিগের        |
| वरर            | <b>&gt;&gt;,</b> >২ | আসিক             | <b>জা</b> মিল     |
| 244            | <b>&gt;</b> 1       | <b>হি</b> দাব    | হিদাবে            |

## वारमा एएटमत देखिहान—संयद्श

| পৃষ্ঠা       | গংক্তি       | মুক্তিভ পাঠ           | তৰ গাঠ                   |
|--------------|--------------|-----------------------|--------------------------|
| <b>ર</b> ૭૯  | <b>&gt;1</b> | গ্ৰীষ্টান্দেশ্ব অধিক  | থ্ৰীটান্দে অভিত          |
| 200          | 4.           | ৰ্শনাও                | <b>ব</b> ৰ্ণনায়ও        |
| 482          | >•           | একের্ন তাহারা তথনকার  | তাহারা তথনকার এদেশের     |
| 288          | <b>ą</b> »   | <b>규</b> 거리           | क्रमा                    |
| २ १७         | 24           | चार्टन                | <b>অান্ধে</b>            |
| ११७          | <b>ર•</b>    | <b>ভবে</b>            | ( नक्षि वाष गांट्रें(व ) |
| 211          | 34           | <b>নিৰ্বভ</b> ন       | <b>নিৰ্বব</b> দ          |
| २৮२          | <b>२•</b>    | <b>সা</b> ক্যভাবা     | <b>স্কান্তা</b> ৰা       |
| २৮१          | >•           | <b>অ</b> ধিক          | অধিক                     |
| <b>२</b> ३ २ | >            | <b>পঞ্</b> স অধাহি    | চতুর্দশ পরিচ্ছেদে        |
| <b>4.</b> 8  | •            | পঞ্চম অধ্যান্তের শেবে | ss» পৃঠাব                |
| <b>9~4</b>   | २»           | লাইব্নিজ              | লাইব্নিৎজ                |
| -08>         | 75           | ভাহা দেব নাই          | ছিন্দু তাহা দেব নাই      |
| 414          | ۶•           | বিশাসের               | শ্ৰদ্ধাৰ                 |
| 840          | <b>٤</b> >   | আদিনা সন্দির          | আদিনা মসজিদ              |